# वाश्ना जाहिराज है जिक्या

[ প্রথম পর্বায় ]

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেন্তের অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী

ষিত্তীয় সংস্করণ—১৯৫৭

13.4 W 16. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10. 20 10

বুকল্যাও প্রাইভেট লিমিটেড

পুন্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

#### MA1-10

বুকল্যাও প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকব ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ পক্ষ হইতে জীলানকীনাথ বন্ধ এম. এ. কর্ত্ব প্রকাশিত; এবং বন্ধুজী প্রেল, ৮০।৬ গ্রে খ্রীট, কলিকাতা-৬ পক্ষ থেকে জীগোরীশংকব রায়চৌৰ্বীয় কর্তৃক মৃদ্রিত।

## শ্বা ও প্রাবার

क्रिवरणीटमर्ग।

# পূৰ্বভাষ

#### [ প্রথম সংস্করণ ]

'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' মোটাম্টি অষ্টাদল শতাব্দী পর্যন্ত কালসীয়ায় রচিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচয়। প্রথমেই বলি, প্রস্থাজ্বিক গবেষণার অতি-মূল্য এই গ্রন্থ একেবারে দাবী করে নাঃ কোন প্রকার নৃতন তথ্য-ই গ্রন্থখানিতে সন্নিবেশিত হয়নি; এমন কি ছুজ্জের্য় তথ্যের উল্লেখন্ড প্রায় নেই বলাই ভাল। অপেক্ষাক্ত স্থপরিজ্ঞাত এবং স্প্রতিষ্ঠিত তথ্যাবলীকে বাঙালি জীবন-ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাজিয়ে তোলার চেষ্টাই 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র একমাত্র সাধনা।

আমাদের ধারণা, একদিকে সংস্কৃত-প্রাক্বত ইন্ড্যাদি সর্বভারতীয় সাহিত্য এবং অপরদিকে গ্রীক্-ল্যাটিন-ইংবেজি-ফরাসী ইত্যাদি মুরোপীয় দাহিত্যের প্রভাব-দীমার মধ্যেই বাংলা দাহিত্যেব ইতিহাদ একাস্তভাবে নিবন্ধ নয়। বস্তুতঃ, বাংলাদাহিত্যেব ইতিহাস বাঙালি জীবন-ধর্মের ইতিহাস। জীবন-ধর্মেব সহজ্ব প্রবণতাব প্রভাবেই বাঙালির সংস্কৃতির মত বাংলা সাহিত্যও আশপাশের নানা বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্ত করেছে,— কবেছে 'স্বী-ক্বত'। আর তারই ফলে গড়ে উঠেছে ক্রম-বিবর্তিত অথগু বাঙালি-জীবন-ঐতিহা। বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসেব সঙ্গে এই জীবন-ঐতিহের যোগ অব্যবহিত এবং অপরিহার্য। প্রস্তুত গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালি-ঐতিহের এই স্বতন্ত্র রূপটিকেই থুঁজে দেখেছি। এই সংযোগকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে প্রধান বাধা তথ্যের অপ্রাচুর্য। কিন্তু, যতটুকু তথ্য এপর্যন্ত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,—তা'রই সহায়তায় প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রাচীন বাঙালির জীবন-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলে বোধ করি। আচাৰ্য দীনেশচন্ত্ৰেব মৌলিক সাধনার মধ্যেও এই প্রয়োজন-বোধের স্বীকৃতি অবতি স্পষ্ট। এইটুকুই বর্তমান প্রচেষ্টায় আমাদের প্রধান ভরসা; আর ভরদা,—দংগৃহীত তথ্য এবং ক্ষমতার অল্পতা যত-ই থাক্,—বাঙালি-জীবন-ধর্মের সত্যপরিচয় সন্ধানে নিষ্ঠাব অভাব কোথাও ছিল না। গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশের পেছনে এই আত্ম-বিশ্বাসটুকুই গ্রন্থকারের একমাত্র সম্বল।

কয়েক বছরের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল এই গ্রন্থথানি নানা উপলক্ষ্যে
নানাজনের ক্বপা ও সহায়তায় পুষ্ট হয়েছে। তথ্যাদি-সংগ্রহে থাদের কাছে
প্রত্যক্ষ সাহাযা নিমেছি, য্পাস্থানে তাঁদের উল্লেখও করেছি। এঁদের
অনেকেই আমার ভক্তিভান্ধন অধ্যাপক, অনেকে অধ্যাপকেরও অধ্যাপক,

তাঁদের কাছে জ্বেনে ষত নিয়েছি,—না-জ্বেনে নিয়েছি তাব জ্বনেক বেশি।
শুধু তাই নয়, বাংলাদাহিত্য-পথেব অভিযাত্রী সকলেই আমাব পরম নম্সু,—তাঁদের প্রণাম করি।

তাছাড়া এই গ্রন্থ বচনায় ও প্রকাশনার সময়ে অজস্র স্নেছ-দাক্ষিণ্যে ধ্যা কবেছেন অধ্যাপক বিভৃতি চৌবুরী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, কথা-দাতি ল্যিক-অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ক্ষ্ণিবাম দাস। অন্যতর নানা উপলক্ষ্যেও এদের প্রত্যেকের কাছেই আমাব ঝণ অপবিশোধা;—আর এবা দকলেই আমার অগ্রজ-তৃল্য শ্রন্ধা ভক্তিভাজন, তাই ঋণ স্বীকারেব প্রচেষ্টাও ধৃষ্টভা। কেবল উল্লেখ কবি,—গ্রন্থখানিব নানা জামগাব বিচার বিশ্লেষণাদির দক্ষে বিশেষভাবে গ্রন্থেন নামটিও প্রস্তাব কবেছিলেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচাষ।

বিশ্ববিভালয় বা'লা পুথিশালায় গিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় পুথি এবং গ্রন্থ দেখতে পেয়েছি বিভাগীয় সংগ্রাক দ্ব্য শ্রীস্তকুমার মিত্র এবং শ্রীরবীন্দনাথ মিত্রেব অকুষ্ঠ সহযোগিতাম। ছাত্র জাবন থেকেই আমি এই চজনের দৌহত মুগ্ধ।

জীবনেব সকল ক্ষেত্রেবই মত এই গ্রন্থ বচনা এবং প্রকাশনা কালেও বাঁর ভাব-প্রেরণা নিষণ নানাভাবে প্রভাবিত করেছে আমার সেই প্রম প্রজ্ঞা অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রতীব শ্রীচবণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। আব স্থাবণ করি, আমার স্থাতক জীবনের অধ্যাপক শ্রীয়ন্ত নবেন্দ্রনাথ ভটোচার্ঘকে। এই অর্বাচীন পাঠককে তিনি যে ককণা ও বাংসল্যের সঙ্গে বাংলার সাবস্থাপণে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন,—তার কথা কল্পনা করেও আছ উদ্দেশ্যে প্রণত হচ্চি। দেশ বিভাগের বিভাটে আছ তিনি আগ্রন্থলা বীর্বিক্ম কলেজের অধ্যাপক। সাহিত্যজগতের প্রথম পথ-প্রদর্শক শিক্ষাপ্তক্রর আশীর্বাদ সামার চির্দিনের পাথেয় হোক্।

পূর্বপ্রতিষ্ঠাহীন লেখকেব গ্রন্থ প্রকাশ বা'লা দেশে কি অসন্তব তু:সাহসেব প্রিচাষক, এদেশেব লেখক এব প্রকাশক মাত্রই তা জানেন। এক্নপ অবস্থায় বুক্ল্যাণ্ডেব কর্মাধাক্ষ শ্রীজানকীনাথ বস্থব প্রচেষ্টাকে সক্লভক্ত অভিনন্দন জানাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ অক্ষযতৃতীয়া, ২২ বৈশাখ, ১৩৬১ বাং।

গ্রন্থ

# দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা দাহিত্যের অধ্যাপক, ছাত্র ও সহৃদয় পাঠকরগকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবি। 'বাংলা দাহিত্যের ইতিকথা র প্রথম সংস্করণ অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ে নিঃশেষিত হয়েছে। সংস্কৃতি-নিষ্ঠ বাঙালিব এই অকুঠ অমুবাগ দিতীয় সংস্করণের শিবোধায় হয়ে বইল।

প্রথম সংস্বরণেব 'পূবভাষ-এ' বলেছিলাম, বাঙালিব স্বতম্ব সম্পূর্ণ ঐতিহ্নের অফুসদ্ধানই বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্রত হওয়া উচিত। সহস্রান্ধীর জীবন-সংগ্রামের শেষে বাঙালি আজও একটি স্বয়ম্পূর্ণ জীবন-ধাবার পনিবাহক। বাংলা সাহিত্য এই সত্যেব শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অতএব, সাহিত্যের ইতিহাসে একটি জীবন্ত জাতির ফদ্-ম্পন্নের উথান-পতনকে—তার জীবন-সংগ্রাম ও সংগ্রাম-সিদ্ধির যুদার্থ সংবাদকে সন্ধান করে ফিরেছি আসাগোডা। বোদ্ধা পাঠ কর আফুকুলা বোরে অক্ষম লেখকের বিধাস ও উত্তমকে দীপ্তত্ব করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্থাবণ করিছিছঃ স্বশীলকুমার দে, ছঃ শিকুমার বাল্যাপাধ্যায়, ছঃ স্ববোধচন্দ্র সেনগুপু এবং ডঃ শশিভূষণ দাশগুপের সঙ্গেই গ্রামীবাণী। এবা সকলেই গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে সেদিন লিপিছভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিক্থার কল্যাণ কামনা করেছিলেন। তাদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিরেদন করি।

আমাব স্নাত্তক জীবনের আচাব, অধ্যাপক নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সম্মেত উৎসাহবাণীও এই উপলক্ষের আবাব স্মরণ কবি। বঙ্গভাবতীর পূজাঙ্গনে 'ই অন্তেবাসীব সকল গ্রাদেব মূলে বয়েছে তাঁব প্রাথমিক কুপা প্রেবণা।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পরেই ৬° শাকুমার বন্দোপাধ্যায় ও ৩: শশিভ্যণ দাশপ্তথ সংশোধন ও স্মুন্তি বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিভীয় সংস্করণ বচনাৰ প্রতি পদে সেই স্মৃতি প্রভাব লেগনীকে পরিচালনা করেছে। আবো বহু শুভেচ্চ্ব কাছে প্রেষ্টি উৎসাই ও নির্দেশ। এই সংস্করণের উন্নতি কিছু হয়ে থাকলে ভার মূলে ব্যেছে এ দেব সকলের প্রেবণা, ক্রটিব সর্বৃকুই আমার অক্ষমতা জনিত।

বর্তমান সংস্কবণের আকার ব্রিত হসেছে প্রায় একশ পৃষ্ঠা। তাতে সম্পূর্ণ নৃতন তিনটি অধ্যায় যোজিত হয়েছে। তা ছাডা, অন্যন আটটি অধ্যায় নৃতন কল্লনায় আগাগোডা নৃতন করে লেখা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই নৃতনত্ব তথ্য-বিচাব যোগ কবা হয়েছে। যে সব অধ্যায় সম্পূর্ণ নৃতন করে লেখা হয়নি, তাতেও ভাষাদির বছল প্রিবর্তন করা হয়েছে। বইটির নৃতন দ্ধপ দেখে বন্ধদের কেউ কেউ বলেছিলেন,—
নৃতন সংস্করণ না বলে একে একটি নৃতন বই বল্লেই ঠিক হয়। এ
বিষয়ে সত্যাসত্য নিধাবণ করবেন সহদয় পাঠকবর্গ।

এবারে ঋণ-স্বীকাবের পালা। লেগকেব আগুবিক উপলব্ধিও আরুষ্ঠানিক স্বীকৃতিব অপেক্ষা রাথে। প্রথমেই স-শ্রন্ধায় স্মবণ করব অধ্যাপক বন্ধ শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যয়ের আগুক্ল্যের কথা। তাঁব বিশ্রুত পিতৃদেব ৺চাক্ষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক অধুনালুপ্ত বচনার সংগে পরিচিত হতে দিয়ে তিনি আমায় চরিতার্থ কবেছেন। এ-বিষয়ে ঋণস্বীকাবের দায় নেই বলেই, ক্যুত্ত্ততা প্রকাশের দায়িত্বও কবব অস্বীকাব।

বিশ্ববিত্যালয় বাংলা পুথিশালা গ্রন্থগাবেব কর্মী শ্রীববীপ্রকুমাব মিত্র বছ তুর্লভ বচনা দেখতে দিয়ে ধথাপূর্ব তাব স্নেহঝণে বন্ধ কবেছেন। এ-বিষয়ে প্রেসিডেনি কলেজ গ্রন্থগাবেব সহায়ক-কর্মীদেব সহায়ভাও সম্প্রেখ্য। বিশেষ করে শ্রীফণিভ্যণ পাল, শিবিমলেন্দু গুহ ও শ্রীবৈত্যাথ গাঙ্গলি প্রয়োজনীয় বই সবববাহ কবতে প্রায় অসাধা সাধন কবেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকাবেব অপেক্ষা তাঁবা রাথেননি; আমিই কেবল কৃতজ্ঞ হয়ে বইলাম।

আমাব ছাএদেব মধ্যে শ্রীমান্ উজ্জলকুমাব মজ্মদাব, শ্রীমান্ শীতল চৌধুবী ও শ্রীমান্ অক্ণোদয় ভটাচাষ বত হুন্ত গ্রন্থ যোগাত কবে দিয়েছেন। শ্রীমান্ শিশিবকুমাব দাশ গ্রন্থের নির্ঘণ্ট ও স্ফুটীপত্র বচনাব ছু:মাধ্য সাধন কবেছেন। এদেব সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্কেব নিবিডত। সকল আফুটানিকভার অতীত। কিন্তু এইসব তরুণ মনেব অকুঠ অন্থবাগেব কাছে মনে মনে ঋণী হয়ে থাকতে পারাব হুপি ও আনন্দ অপ্রিসীম।

প্রকাশক শ্রীজানকীনাথ বস্থব দংগে বেষয়িক সম্পর্ক আজ কল্পতায় পরিণত হয়েছে। তাই, তাকে কুভজ্ঞতা জানাব না: ববং মুদুণাশুদ্ধির দায়িত্ব তাঁব সংগে ভাগ কবে নিতে চাইব।

সবশেষে স্মবণ কবি, 'বাংলা সাহিত্যেব ইতিকথা'ব প্রথম সংস্করণ '৬মাব প্রীতি-কামনায় বাবাব পাষে' নিবেদন কবেছিলাম। প্রথম সংস্কবণের সমাধ্যি ও দ্বিতীয় সংস্কবণেব প্রস্কৃতি বিষয়ে আমার আজীবন জ্ঞানভাপদ বাবা নিয়ত উৎসাহিত ছিলেন। কিন্তু আজু যথন নৃতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তথন তার স্বেহ-স্মিগ্ধ শ্রীচবণাশ্র্য আমাব স্পর্শাতীত। তাই তৃতাগ্যহত্ত চিত্তে এই দ্বিতীয় সংস্করণ নিবেদন কবছি '১মা ৪০বাবাব শ্রীচরণোদ্শো।' প্রথম অধ্যায় ঃ সাহিত্যের ইতিহাস

5-9

সাহিত্যের ইতিহাস—ইতিহাস শব্দার্থের বিবতন সাহিত্য ইতিহাসের সাহিত্যিক প্রযোজন—সাহিত্য ইতিহাসের দ্বিধিধ দায়িঃ
—তথ্যসংগ্রহ—সাহিত্য ইতিহাসে ঐতিহ্য পরিচ্য— বাংলা সাহিত্য—বাঙালি জীবন সম্ভব—সংস্কৃত ভাষাসাহিত্য—ইংবেজি সাহিত্য স্বভাব—সংস্কৃত বাংলা হংবেজি প্রভাব এবং বাংলা সাহিত্য।

#### দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাদের সন্ধানে

b--30

বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভাষা আ্ষেত্ব ভাষা ও প্রাচীন বাঙালি—বাংলা ও আয় ভাবতীয় ভাষা—বেদ ও বাংলাভাষা— সংস্কৃত ও বাংলা —কথা প্রাক্ত ভাষা পালি—সাহিত্যিক প্রাকৃত-অপনংশ—বাংলা ভাষা-সাহিত্যেব পূর্বসূত্র।

## তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাসের পূর্বসূত্র

78--56

বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃত ও প্রাক্ত ক্র বাটালির সংস্কৃত সাধনার ত্রিবিধ পরিচয়, গৌডবঙ্গের সাহিত্যক্ষের প্রাচীনতম উল্লেখ—গৌডবীতি—পাল্যুগের বাংলায় সাহিত্যেতর বিষয়ে সংস্কৃত রচনা—বৌদ্ধাচায়দের সংস্কৃত বচনা এবং ঐতিহাসিক ফলশতি—সেন্যুগের ব্রাগ্রণ্যসাহিত্য, সহক্তিক্রামুত্রের কবিগোটা— অপলংশ রচনার পোচীন নিদর্শন দোহাকোষ, তাকাণর অপলংশ সাহিত্যের জীবনবস সমৃদ্ধি।

### চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইতিহাসের পথ

22-06

বাংলা দাহিত্যের জন্মকাল—বাঙালি দংস্কৃতিব বিবতন—
দাহিত্যেব ভাবৰূপেৰ বিবৰ্তন ও ইতিহাদেব পথায় বিভাগ—
বাংলা দাহিত্যে মধ্যযুগের উপপ্ৰায় – বাংলা দাহিত্যেব আদিযুগ
—আদিমধ্যযুগ—প্ৰমধ্যযুগ—আধুনিক্যুগ।

# পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ

আদিন্ধ ও চ্যাপদ—হিন্দু বৌদ্ধন্ধ প্রাতীন বাংলায় ধর্মবৈচিত্র —
বাংলাব লোকধর্ম—'হিন্দুবৌদ্ধন্ধ' অভিধাব সার্থকতা—চ্যাপদ ও
অন্তর্মপ বচনাবলী – চ্যাপদ-পবিচ্য—চর্যাব ভাষা চ্যাব ধর্মচেতনা হীন্যান ও মহাযান মহাযানেব বিবর্তন ও বছ্র্যান—
সক্তথান চর্যাব ধর্মচেতনায সমন্ত্যের আদর্শ—চ্যাপদের মৌলসভাব আচাective—চর্যাপদ ধর্মকথা হলেও সাহিত্য—
সন্ধ্যাভাষা—চর্যাব বহস্তাম্যতা চ্যাপদাবলীতে ভাবক্পেব
হবিহ্রায়কতা—চ্যাপদের আলংকাবিক উংকর্ম—চ্যার ছন্দ—
আদিন্ধা সাহিত্যের ইতিহাস ও ক্লাকবিচাব নাগ্রম্মকালবিচার গলবিচাব— নাগ্রমাহিত্য কালবিচাব নাগ্রম্মস্কর্মপ—ম্যনামতীব গান - সাহিশ্যে জাবন্চিত্র গোলফ বিজ্য —
নাপ্রাহিত্যের ঐতিহাসিক ফলশ্রতি— লাগ্রণা ধ্যাপ্রতি—
মান্সোলাসের শোক—প্রাক্র পিন্ধলের – লৌকিক প্রেম্যুর্গাণ—
ক্রপক্র্যা ছাক ও গনার বচন ভাদিন্ধ সমাপ্তি ও ঐতিহাসিক
ফলশ্রতি।

# यष्ठं ज्यशाय : जानियुगं शनिगण्डि ७ तिवज्यानिव

19-25

আলোচনার কাবণ —ভক্তিপ্রান প্রস্থ ক্র্যাদ্র বাণ্ডালিব বাংলা সাহিত্যের কবি ক্র্যাদেবের ভাষা বাংলা সভাবিত — ক্র্যাদেবের কবি ক্র্যাদেবের ভাষা বাংলা সভাবিত — ক্রাণাবিন্দ ও বাংলা কাবাকপের স্থাবনা - গীলাগাবিন্দের জন্দ-গীতগোবিন্দের নাট্যবাবি্যাক প্রপাবষর জ্যাদেবের ধর্ম-চেত্রনা জ্যাদের পদাবলী বাণ্ডালি জীবনন্দ সঞ্জাবিত — পাতগোবিন্দের ব্যাধাব্যাদের ক্রান্তিব্যাদিক মূল্য — ক্র্যাদেবের আভিজাত জীবন-পাত্ত্যি — জ্যাদেবের সমকালীন লোকজীবন — জ্যাদেবের বাধাক্র্যা এবং বাধাবাদের ক্রিতিহাদিক মূল্য —ক্র্যাদের ও বাধাক্র্যা cult-এর সমন্ব্যাদ্যাধক কবি জ্যাদেব।

নন্দের চৈতন্তমঙ্গল—লোচনদাসেব চৈতন্তমঙ্গল—কৃষ্ণদাস কবিবাজ গোস্বামীব শ্রীতৈতন্তচবিতামৃত—গোবিন্দদাসের কডচা— চূডামণি দাসের ভূবনমঙ্গল।

অস্থান্য জাবনী-অধৈতপ্রকাশ, অধৈতমঙ্গল, অধৈতবিলাস, সীতা-চবিত্র, সীতাপ্তণকদম্ব, শ্রীনিবাস-নবোত্তমশ্বামানন্দ-কথা, ভক্তি-বত্বাকব, নবোত্তমবিলাস, শ্রীনিবাসচবিত, প্রেমবিলাস, নানাগ্রম্থ।

উনবিংশ অধ্যায় ঃ চৈতফোত্তৰ যুগেৰ অন্তুৰ্বাদ সাহিত্য ৩২৬—৩৬৯

চৈতখোত্তব অমুবাদেব ভাবমূল্য – চৈতখোত্তর অমুবাদ সাহিত্যে বাঙালি জীবনবদ-নিবিডতা— বামাযণ— ভাগবত ও অহান্ত পুবাণ কথা মহাভারতকাব্যপ্রবাহ—বা লা অমুবাদদাহিত্যে চৈত্ত্ত ঐতিহেব দান।

কৈডিন্তো ব্যানির রামায়ণকাব্য—বামায়ণ দাহিত্যের স্মবণ-যোগ্য ছটি নথা অভ্তাচাবের বামায়ণ কবিপবিচয়, কার্যপবিচয় —অভ্তাচাষের স্বষ্ট চরিগ্রবৈশিষ্য: কৌশল্যা, —কেলাসবস্থ— চন্দ্রবিতী কার্যপবিচয়- ভিষক বামশঙ্কর দত্ত- গুণবাজ থাঁ— ভবানীদাস দ্বিজ্ঞলক্ষণ— বায়বার কার্যসমূহ- কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী দিজ ভবানীনাথ —বদ্ধারতার রামানন্দ ঘোষ কামানন্দ্র ঘতি — জগদাম ও বামপ্রসাদ বায় — ব্যুনন্দ্রের বাম্যবায়ণ গ্রন্থ-প্রিচ্য— হবেন্দ্রনাবায়ণ গঙ্গাপ্রসাদ মুথোপাব্যায় — ঐতিহাসিক প্রথনির্দেশ।

বাংলা মহাভারতঃ বাংলা মহাভাবত কাব্যকথা- কবীপ্র প্রমেশ্ব – সঞ্জয় মহাভাগত কবীন্দ্র প্রমেশ্বের পাওববিজয়— শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেরপর্ব বিজয়পণ্ডিত—বামচন্দ্রখান , বঘুনাথের অশ্বমেরপর্ব— কবি অনিক্ষন ষ্টীবর পুত্র গঙ্গাদাস কানীবাম-দাসের প্রিচয়— বচনাকাল— কাব্যমূল্য— দৈপায়ন দাস— নিত্যানন্দ্রদাস— বুচবিহাবের বাজ্যভাব দান—অইনিশ শতান্দীর মহাভারত—শঙ্কর চক্রবর্তী—সাংলাদাস—রাজেন্দ্র সেন। ভাগবভের অনুবাদ ও কৃষ্ণলীলা কাব্যঃ চেতন্তোত্তর ভাগবত অনুবাদ ও পুরাণেতর ভাবসংমিশ্রণ—ভাগবত অনুবাদে চৈতন্ত-চেতনা; যশোবাজ্ঞখান পোবিন্দ আচায় এবং প্রমানন্দ গুপ্ত— ব্যুনাথ ভাগবতাচায—গ্রন্থ পরিচয়—ছিন্দ্রমাধ্বের প্রীকৃষ্ণমঙ্গল—কাব্যরচনা— রচনাকাল— কৃষ্ণাসের মাধ্রচবিত্ত— কবিশেথর দৈবকীনন্দন, ছংখা শ্রামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল—কৃষ্ণাসের প্রীকৃষ্ণসঙ্গল—ভবানন্দের হবিবংশ—ছিন্দ্র অভিরাম দাসের প্রীকৃষ্ণমঙ্গল—ভবানন্দের হবিবংশ—ছিন্দ্র প্রত্যাসিক মৃল্য—অপ্তাদশ শতান্দ্রীর ভাগবতাম্বাদ কাব্যক্তবাম দাসের কৃষ্ণলীলামূত ব্যানাথের প্রকৃষ্ণবিজয়—শহর চক্রবর্তীর ভাগবতামৃত—অপ্তাদশ শতকের ভাগবতাম্বাদ—সহিত্রা গাহিত্য— ঐতিহাসিক ইঙ্গিত।

বিংশ অধ্যায ঃ চৈতন্মোত্তৰ যুগেৰ মঞ্চলকাৰ্য ৩৭০—৪২৫

মঙ্গলকাব্য স্বভাব ও চৈতেখচেতনা—মনসামজল কাব্যঃ
ষষ্ঠাবর বংশীদাস—বচনাকাল ও কাব্যপবিচয—কবি কালিদাস—
সীতাবাম জীবনমৈত্র, কাব্যপবিচয়।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যঃ মঙ্গল ও পাঁচালীকাব্য—বলবাম কবিকন্ধন—
জনাদনের পাঁচালী—দ্বিজ্ঞমাধবেৰ দাবদাচ্বিত—ব্যক্তিপরিচয—
গ্রন্থরচনাকাল ও কাব্যবিচাব—দ্বিজ্ঞমাধব ও মৃকুল্যবাম—মুকুল্যবামপ্রিচিতি, বচনাকাল—কবিব ধর্মমত—মুকুল্যকবি-চেতনায চৈতন্ত ঐতিহাবে প্রভাব—কাব্যবিচাব—দ্বিজ্ঞ বামদেবের অভ্যামঙ্গল—
দ্বিজ্ঞ হরিরামেব চণ্ডীমঙ্গল—মুক্তাবাম দেন—বামানন্দ যতি—জয্নারাযণদেব —ভবানীশকব।

তুর্গা মঙ্গলকাব্য ঃ দ্বিজকমললোচন—ভবানী প্রদাদ বায—রূপ-নারায়ণ ঘোষ –বামশম্বদেব—দ্বিজ গঙ্গা-নাবায়ণ।

ধর্ম মঙ্গলকাব্য—কাব্যকথায় স্থলতাব কাবণ – খেলারাম— রূপবাম চক্রবর্তী —কবিপবিচিতি—খ্যামপণ্ডিত—বামদাস আদক — সীতারামদাস—ঘনরাম চক্রবর্তী—কাব্যরচনাকাল—কাব্যবৈশিষ্ট্য ঘনবাম প্রতিভার সাথকতা— দ্বিজ রামচন্দ্রের ধনমকল— সহদেব চক্রবতীরজনিলপুরাণ- ন্রসিংহরস্কর ধ্যমকল—শঙ্কর চক্রবতী— মানিকবাম গাঙ্গলি।

শিশ্যুনকাৰ্যপ্ৰবাহঃ শিবকথার প্রাচীনতা — শিবদেবতাব স্ক্রপ শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্য . মুগলুক কণা— লৌকিক শিবায়ন কথা অপবিজ্ঞাতনামা কবি-বতিদেবেব মুগলুক-মুগলুককার বামব।জ। কবিচন্দ্ৰ বামকৃষ্ণ--বামেশ্ব চক্ৰবতী কাৰাপ্ৰিচয় – কবি-প্রতিভা . শঙ্কর বিবচিত শিবায়ন।

**কালিকামন্তলঃ** সাহিত্য ইতিহাসেব মূল্যমান।

একবিংশ অধ্যায ঃ যুগান্তবের পথে

826 834

যুগদক্ষি - যুগাম্বেৰ পথে অতীত যুগস্বভাব ও বিপ্যয়---ইতিহাদের মর পঢ়ভূমি— মোগল বাঁধাধিকাবের বৈশিষ্ট্য— অর্থ-সৰম্ব-বাণিজ্য নগৰীৰ প্ৰসাৰ- গ্ৰাণীন সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-ম্যোগলৰ ক্ষমেৰ উৎৱণ্ঠ দাহিত্যকতের সৰ্বাট মোগলপ্রভাব বিচ্ছিন্ন — মেণ্দলাভতে সমাজ-ভেদ, আতঅভিজাত সমাজ চৈত্ত্যসূত্ৰ মিশনা রক সাহিত্য-বিপ্যয় যুগের আলোচনা-বিপ্যযমূলে অনাগ্ৰেব সংকেত।

দ্বাবিংশ অধ্যায় েলোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাব ৪৩৮– ৪৪৩ শোকসাহিত্য ও লোকসমাজ- লোবসাহিত্যের লক্ষণ--লোক-শাহিত্যে community বনাম personality—লোকসাহিত্যে হ'বনবিব•ন বাংলার লোকসাহিতে<del>।র মৌলিক</del> বেশি৪া— লোকসাহিত্যের বিচাব বনাম সামাজিক এতও।

এযোবিংশ অধ্যায় ৫ চটুগ্রাম বোসাঙের মুসলমানী সাহিত্য

888--8re

মুগলমানী কাব্যভাবেব উংদ—মুগলমানী দ'স্পতি ও মুদলমানী বা'না কাব্য—মুদলমানী বাংলা কাব∈ ও চট্গাম কোনাঙ্ভথা বৃহত্তর বঙ্গ মুসলমানী দাহিত্য বনাম চৈত্তসূচেত্না—দৌল'ং- কাজী—সতী মন্ত্রনামতী, রচনাব কাল—দৌলতকাজী ও হিন্দী কৰি দাধন—কাব্যকাহিনী—দৌলংএর কবিস্বভাব—কবিধর্ম ও ফ্ফিধর্মের সমগ্রয়—আলাওল-জীবনকথা—পদ্মাবতী ও পত্মাবং— পদ্মাবতীর কাব্যকাহিনী—জাম্নদী ও আলাওল—কবিধর্ম—দৈতৃল মৃল্ক—সতী মন্ত্রনামতীর সমাপ্তি—হপ্তপেয়কর—দারাদেকেন্দর নামা—রাধাক্ষণেদ ও মৃসলমান কবিগোট্টি—দৈয়দ স্থলতান— মৃক্রাল হুদেন—ইতিহাদের ফলশ্রুতি।

চতুর্বিংশ অধ্যায় : গীতিকাসাহিত্য এবং লোকসংগীত ৪৬১-৪৮১
লোকসাহিত্যের মৌলস্বভাব—দৌলতকাজি লোকসাহিত্য ও
পদ্মাবতী; পূর্ববঙ্গের গীতিকাসাহিত্য—গীতিকাসাহিত্য ও পূর্বময়মনিংহের ভৌগোলিক বিবরণ—পূর্বমৈমনিংহে আর্যেতর নৃভগ্য—গীতিকাসাহিত্যে সতীর—গীতিকাসাহিত্যে লোকচেতনার
বিমিশ্রতা শিল্পপিরচয়—বাউল মুশিদী—মাবিফতী বাউলগানের
ভাৎপ্য সাধনাব বৈশিষ্ট্য—বাউলেব সংগতি ও সাধনা; বাউল
গীতিব মর্যমিয়া স্বভাব এবং মিলনস্বভাব—বাউলদেব ইতিহাস।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ; শক্তি বিষয়ক গীতিসাহিত্য ... ৪৮২-৪৯৯
শক্তিবিষয়ক গীতি বনাম শক্তিপদাবলী শক্তিসাধনাৰ উংস
শক্তিবাদের ছটিকপ – বঙ্গে পৌবালিক শক্তিবাদ – শক্তিগীতি বনাম
বৈক্ষবপদাবলী — বামপ্রসাদী গীতেব ঐতিহাদিক শ্রুপ্ত পার্বি সমাজইতিহাদ — বামপ্রসাদেব ব্যক্তিম্ব — বামপ্রসাদিব ব্যক্তিম্ব — বামপ্রসাদিব ব্যক্তিম্ব — বামপ্রসাদেব সাহিত্যে সমাজ ও ব্যক্তি
শক্তি-বিষয়ক গানে তাপ্তিক শক্তিবাদ — শক্তিগীতির ঐতিহাদিক
ফলশ্রুতি — বামপ্রসাদের ব্যক্তি পরিচয় —কমলাকান্ত — ক্ষাচন্দ্র
ও পবিবার — মহারাজ নন্দক্মাব — বামবস্থ — দাস্থ্বায় — মৃজাত্সেন
ও এন্টুণী কিরিকি।

ষড়্বিংশ অধ্যায়: কালিকামঙ্গল অথবা বিছাসুন্দর কাব্য ...৫০০-৫২০ কালিকামঙ্গল, বিছাস্থন্দৰ, কাহিনী — কাহিনী-মূল — ব্রুক্চি — বিভাস্থনর কাব্যে কালিকা—কবিকন্ধ-দ্বিজ শ্রীধব—সাবিরিদ্ধা—কবি গোবিন্দদাস—কাব্য পরিচয়—রঞ্চরামদাস—বলবাম, কবিশেধর—রচনাকাল ও কবিপবিচিতি—কাব্যপরিচয়—রাম-প্রসাদের বিভাস্থনর—ইতিহাসের সংকেত; বিভাবিলাপ নাটক—ভারতচন্দ্র জীবনকথা—ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিষের সার নিদ্ধাসনকার ও কবি-ব্যক্তিষ্থ – সত্যনাবায়ণের পাচালী – রসমঞ্জরী — অন্নদামঙ্গল— অন্নদামঙ্গলের কাহিনী – কাহিনী-বৈশিষ্টা—ভাবতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য—বিভাস্থনর কাব্যাংশ ও ইতিহাসের শিক্ষা—ভারতচন্দ্রের বাণী-কৃশলতা, মৃক্নরাম ও ভাবতচন্দ্র—পদসংগীত।

## श्राय ज्या ग्र

# সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্যের ইতিহাস নিছক সাহিত্য কিংবা নিছক ইতিহাস নয়,— সাহিত্য এবং ইতিহাস। প্রধানতঃ সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা এবং অফুসদ্ধিৎসাই সাহিত্য-ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-রিসিকের সাহিত্যের ইতিহাস সেই জিজ্ঞাসা ও অফুসদ্ধিৎসার ক্রম-বদ্ধ পূর্ণাবয়ব উত্তর রচনা কবেছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই, এই প্রসঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্য-সম্পর্কের অন্তর্বতী গ্রন্থিয়োচন প্রয়োজন।

ইতিহাস অর্থে মূলত: প্রাচীন গল্প, লোক-কথা, তথ্যপঞ্জী ইত্যাদিকেই বোঝাত। তারপরে দেই পুরাতন অর্থ ধীবে ধীরে বিবৃতিত-পরিবৃতিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস অর্থে একদা দেবা-ইতিহাস শ্রুমের 'যুদ্ধ বর্ণনাদি উপাথ্যান'-মাত্রই বোঝান হত।' বিবর্তন আর একদিন ব্যুৎপত্তি আলোচনা করেই ইতিহাস অর্থে বোঝানো হয়েছে 'লোক-ক্রমাগত কথা'।' আরো একদিন 'মন্ত্রসংহিতা' ইতিহাস শব্দেব সংজ্ঞানিদেশ কবে লিথেছিলেন,—

"ধৰ্মাৰ্থ কাম-মোক্ষাণামূপদেশ দমখিতম্। পূৰবৃত্ত-কথাযুক্তমিতিহাস প্ৰচক্ষতে॥"

--ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ( লাভ )-এর উপদেশ সমন্বিত কথাযুক্ত পুরাবৃত্তই ইতিহাস।

ইংরেজি ভাষাবপ্ত যে-কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানেই 'ইতিহাস' (History) শব্দেব অর্থ-বিবর্তনের স্পষ্ট ইন্ধিত লক্ষ্য করা যেতে পাবে। 'The shorter ()xford English dictionary' ১৪৮২ গ্রীষ্টান্ধ থেকে ১৮৩৪ গ্রীষ্টান্ধ পর্যন্ত 'ইতিহাস' শব্ধার্থের নানারূপ বিবর্তনের পরিচয় দিয়েছেন। সব অর্থকে স্বীকার করেও 'ইতিহাস' বল্তে আজ্ব আমরা সাধারণভাবে বৃক্তি,—"History, in its broadest sense, is the story of man's

১। দেবাসুরাঃ সংযতা আসন্মিত্তাদ্রঃ ইতিহাস ( ঋষেদোপোদ্বাত )

২। 'ইডিহ্(এবং কিল) আছে'।

৩। এটব্য—'বঙ্গীয় শক্ষাকাব'—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

past. More specially it means the record of that past, not only in chronicles and treaties on the past, but in all sorts of forms." 18

এই অর্থকেই একান্তভাবে স্বীকার করে নিলে সাহিত্যের জ্বাৎ থেকে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা ষেতে পারে; কিন্তু সাহিত্যিক রদাস্বাদনের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের কোন দার্থকতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্ততঃ প্রাচীন সাহিত্যিক ইতিবৃত্ত সমূহেব বহ অমূল্য গ্রন্থ এই ঐতিহাসিক প্রয়োজ্বনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে। কিছু সময় যতই অগ্রসর হয়েছে, ইতিহাসের অর্থ-বোধ মতই পরিবতিত হয়েছে, ততই সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনার এক নবতব সাহিত্যিক প্রয়োজন-বোধ গড়ে উঠেছে দিনে দিনে। 'History' শব্দের অর্থ-বিবর্তনের স্থদীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে Lincyclopaedia Britannica এই নবীন প্রয়োজন বোধের প্রাঞ্জল পরিচয় দিয়েছেন। ঐ মহাগ্রন্থের মতে ব্যাপকতম অর্থে ইতিহাস "Includes everything that undergoes change." আর আধুনিককালে—"We recognise the unstable nature of our whole social fabric, and are therefore, more and more capable of transforming it. সাহি হা-ইতিহাদের Our institutions are no longer held to be সাহিত্যিক প্রয়োজন inevitable and immutable creations. We do not attempt to fit them to absolute formulae, but continually adapt them to a changing environment. .....our whole society not only bears the marks of its evolution but shows its growing consciousness of the fact in most evident of its arts. In literature, philosophy and political science there is the same historical trend. Criticism no longer judges by absolute standards; it applies the standards of the author's own environment. We no longer condemn Shakespeare for having violated the ancient dramatic laws, nor Voltaire for having objected to the violations. Each age has its own expression, and in judging each we enter the field of history."

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তা এই স্থদীর্ঘ

<sup>1</sup> The Columbia Encyclopedia, 2nd Edn.

উদ্ধৃতি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে নিশ্চয়ই। মানব জীবনের ক্রমবিবর্তমান এই ঐতিহ্যাস্থলরপ কেবল অধুনাতন সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনারই নয়, সর্বকালের সফল ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসারও আদর্শ হওয়া উচিত। মহুসংহিতা থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটি ও 'ইতিহাসে'র এই পরিণত অর্থকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছে বলে মনে করি।—

ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষাদি বিষয়ে প্রাচীন ভাবতেব চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক ভাবনার মতৈক্য ঘট্বে না; – এ কণাও ইতিহাসের নিয়ম অনুসারেই সভ্য। কিন্তু, আধুনিক মান্থবের মতই মনুসংহিতা-কারও নিঃসন্দেহে ঘোষণা করে'ছন, —পুরাবৃত্ত অর্থাৎ প্রাচীন কাহিনী-তথ্যাদি ত্রমে পাওয়া 'চতুবর্গ-ফল'লাভের আদর্শ সৃষ্টিই ইতিহাসের উদ্দেশ্ম হওয়া উচিত। আবার, জীবনের সকল পথেই অব্যুক্তি ও আত্মবিকাশের অতীতান্থসারী ধাবাকেই আমরা 'ঐতিহা' বলে থাকি। অতএব, ঐতিহান্থসবণই সাথক ইতিহাসের লক্ষ্য যে, তাতে সন্দেহ থাকে না।

এদিক থেকে ইতিহাসেব কর্ত্ব্য দিবিধ। প্রথমতঃ পুবাবৃত্ত বা প্রাচীন তথ্যপঞ্জীর উদ্ধার, উদ্ধানন কিংবা আবিষ্কার। দিতীয়তঃ আবিষ্কৃত তথ্যাদির সাহায্যে জাতীয় ঐতিহ্যের যুগগত বৈশিষ্ট্য নিণ্য এবং নাহিতা-ইতিহাসের সেই যুগবৈশিষ্ট্যেব কালক্রমিক বিবতন সন্ধান। বলা-দিবিধ দায়িত্ব এই দিবিধ কর্তব্যের কোনটিই সহজ্যাধ্য নয়।

প্রাচীন বাঙালির ঐতিহাদিক অনবধানতা আজ প্রায় লোক প্রবচনের
অন্তর্ভুত হয়েছে। আমাদের পূর্বস্থারা তাঁদের জীবন-ঐতিহ্নের পদ্ধতিনিবদ্ধ পরিচয় রক্ষা করেন নি। তাছাড়া, দকল অধ্ত্বের
১। তথ্য সংগ্রহ মধ্যেও অন্তান্ত দেশে যে দকল ঐতিহাদিক উপাদান টিকৈ
যেতে পারত, বাংলার জলো আবহাওয়া, উই এবং অক্যান্ত কটি পতকের
উৎপীড়নে তাও হয় তুর্লভ, নয় লুপ্ত হয়েছে। তাই, প্রাচীন বাংলা দাহিত্যের
ইতিহাদ রচনার পক্ষে প্রথমে তথাের উদ্ভাবন ও আবিদ্ধারই ছিল অপরিহার্থ।
পূর্বাচার্যগণের অক্লান্ত সাধনা ও চেইায় বাঙালি-ঐতিহ্নের দে দকল রত্ন থরে
থরে আহত হয়ে এদেছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। গুপ্তক্রি
ক্ষারচক্রকে এই মহৎ সাধনার পথিকৎ বলা যেতে পারে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনাবিষ্ণত সম্পদ্সন্তার আবিষ্ণারে বাঙালির মনীবা ও অধ্যবদায় বে পরিমাণে ব্যয়িত হয়েছে, আবিষ্ণত তথ্যাদির মধ্যে বাঙালি ঐতিহ্বের অহসদ্ধানের চেটা সেই পরিমাণে বাগিক হয় নি। ফলে, প্রত্ব-সম্পদের তুলনায় বাঙালির জীবন-সম্পদের অভাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস রয়েছে তুর্বল। আর তাই, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তুলনায় 'সাহিত্য' তুর্লত হয়েছে, এমন অভিযোগ অসঙ্গত নয়। সত্য বটে, সার্শ শতাব্দীর অক্লান্ত পরিশ্রমেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্রমায়গত ইতিহাস আলোচনার সকল উপাদান আজও আহত হয়ে ওঠেনি;—নানা জায়গায় নানা ফাক্ ভরাট্ করে তুল্তে হবে, নানা জটিল সমস্থাব এখনও করতে হবে গ্রন্থিমোচন। তবু, যতটুকু তথ্যের আয়োজন আমাদের প্রত্বভাগের এ পর্যন্ত জমা হয়েছে, তাব 'ঐতিহাসিক' সন্থাবহাবও আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তা' না হলে সাহিত্যিক মূল্য রচনায় ইতিহাসের দান চিবকাল শৃত্য হয়ে থাক্বে।

এ-ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকের পথ নিবঙ্কশ নয়। দীর্ঘ দিনের অনবধানতার ফলে বাঙালি ঐতিহারের স্বতম্ব স্বরূপটি আজ আমাদের কাছে আচ্চর হয়ে আছে। ইতিহাসের আধুনিক আদর্শ ও ব্যবহারের প্রসঙ্গে শিলcyclopaedia Britannica স্মরণ করেছেন,—প্রত্যেক যুগেরই এক একটি স্বতম্ব প্রকাশ-ভঙ্গি রয়েছে। ঐটুকুই সব নয়, প্রত্যেক দেশেরও রয়েছে পৃথক্ জীবন-বাচ্য। যুরোপের জীবন-ভঙ্গির (Pattern of life) সংগে ভারতীয় জীবন-ভঙ্গির যেমন মিল নেই; তেম্নি ভারতীয় অ্যান্ত দেশাংশের সংগেও বাংলা এবং বাঙালির জীবন-বোধের পার্থক্য দ্র-প্রসারী। সর্ববাংলা সাহিত্য বাঙালির জীবন-স্কর্থ

কারণ নেই ;—বিভেদের মধ্যে সমন্বয়,—বৈচিত্রোর মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারতবর্ষের ইতিহাদের শিক্ষা। আর, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা এই ঐতিহাসিক শিক্ষারই এক বৃহৎ অধ্যায়। আমাদের ঐতিহাসিক বৃদ্ধি সে কথা প্রায় বিশ্বত হয়েছে।

একদা হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্র নারীকে চিরপরাধীনা করে কল্পনা করেছিল,— বাল্যে নারী হবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের। তেম্নি, বাঙালির মাতৃভাষা-সাহিত্যকেও আমরা বাল্যে প্রাচ্যদেশীর সংস্কৃত এবং যৌবনে ইংরেজি প্রভৃতি প্রতীচ্য সাহিত্যের অধীন করেছি। তুর্বল কল্পনার জাটল গ্রন্থি ভেদ করে বাংলা সাহিত্য-জননী তাঁর স্বরূপ-মহিমায় আজও আমাদের দামনে উদ্ভাদিত হয়ে উঠ্তে পারেন নি। তাই, বর্তমান আলোচনার প্রারুছেই স্মরণ করি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশুদ্ধ বাঙালি-জীবনঐতিহ্যের ধারক, বাহক এবং পরিচায়ক। এই ইতিহাসের বিবর্তন-পথে সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই।

সতা বটে, ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের 'একমেবাদ্বিতীয়' পূর্বসূরী হচ্ছে বৈদিক ভাষা-সাহিত্য: আর সেই সাধারণ স্ত্রকেই আশ্রয় করে একাধিক সহস্রান্ধীর পারে বাংলা ভাষাও জন্ম নিয়েছিল। আবার সংস্কৃত ভাষাসাহিত্যও সেই বৈদিক ভাষা-সাহিত্যেরই প্রভাক্ষ সন্থান।
সংস্বত ভাষা-সাহিত্যের সংযোগ বংশগত। কিন্তু কেবল এই হেতু সংস্কৃত ও বাংলা
সাহিত্যের জীবন প্রেবণা কথনোই এক হতে পারে না। বরং ভারতীয়
সমাজের পরম্পব-বিপবীত ছইটি পৃথক্ জীবন উৎসকে আশ্রয় করে উংসারিত
বলেই সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের জীবন-এতিহাের পার্থকা হয়েছিল আমূল।

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য স্থভার বর্তমান প্রসংগে আলোচিতরা নয়।
কেবল বাঙালি জীবন ধর্ম ও সাহিত্য-স্থভারের সংগে তার পার্থকাটুকুর
যাথার্থাট আমাদের নির্দেশ । এই উপলক্ষ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করব, সংস্কৃত
সাহিত্যের প্রেণিগত সীমায়তি (Limitation)। সন্দেহ নেই, 'ধ্বনি' এবং
'বস'বাদের বৃদ্ধিগম্য আলু কারিক পথ রেয়ে পার্ঠকমাধারণও সংস্কৃত
সাহিত্যের শিল্প-লোকে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু, দে কেবল তত্ত্ববিহাবেরই ক্ষেত্রে। বাহ্যবিক পক্ষে কার্য-সাহিত্যকে 'সহদয়-হৃদয়-সংবেহ্য'
আখ্যা দিয়ে অভিজাত সংস্কৃত করিগণ ভারতের বৃহত্তম মানব সমাজকে
দেব-ভাষার দেব-লোক থেকে বহিন্তুত করেছেন। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা
এ-ক্ষেত্রে বস আস্থাদনে অধিকারিভেদের প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু সকল
বিতর্ককে মেনে নিয়েও স্বীকার করতেই হবে,—বৃহৎ ভারতের বৃহত্তম
জনতার প্রবল জীবন-স্পেন্দনকে 'প্রাকৃত' বলে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করেই সংস্কৃত
সাহিত্য দিনে দিনে বলশালী হয়েছে;—মৃষ্টিমেয়ের অতিস্ক্ষ মনন-চিন্তা,

ভাব-ভাবনাকে আশ্রয় করে। সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃষ্ণতি ভারতে জাতিগত শ্রেণিভেদের সংগে অচ্ছেত্য বন্ধনে বন্ধ—তাই সংস্কৃত ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিজ্ঞাত সাহিত্য। আভিজ্ঞাত্যের সমৃচ্চ সিংহাসন যেদিন কালের হাতে বিচূর্ণ হয়েছে, সেদিন দেবভাষার অলৌকিক সম্পদ-সম্ভারও সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

ইংরেজ সাহিত্যের জন্মলগ্রেও এই শ্রেণিভেদের পরিচয় তুর্লক্ষ্য নয়।

Chaucher ও Langland এর কাব্যালোচনায় ইংরেজ সাহিত্যের

প্রবেশক পাঠকও অন্থভব করবেন, রচনাশক্তির বিদগ্ধতা এবং অভিস্ক্ষ

কৃচি ও চিসা-ধারায় সমৃদ্ধ ফরাসি আভিজাত্যগদ্ধী

ইংরেজ সাহিত্য
Chaucher-এর স্পষ্টর সংগ্রে Langlad এর কঠে আটপ্রপার ইংরেজ-জীবন-কথার ছিল কী আমৃল প্রভেদ।

ইংরেজ জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্ধতির ফলে আভ্যন্তরীণ এই শ্রেণিভেদের পরিচয়

দিনে দিনে লুপ্ত হয়েছে, ইংরেজ সাহিত্য আজ ইংরেজ জাতির সর্বজনীন

সাহিত্য। কিন্তু, শিক্ষা-সংস্কৃতিগত সেই শ্রেণিভেদের ধারা ইংরেজ সাহিত্যে

আজ ক্রপান্তরিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংঘাতের মধ্যে। ইংরেজের জাতীয় জীবনের
মত তার সাহিত্যও রাষ্ট্রীয় সচেতনা প্রধান।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্ন কিন্তু এই বিভেদ-মূলকতার বিপরীত। আর্য-ভারতীয় ভাষাসমূহের বংশপঞ্জী বিচার করলে দেখ্ব,— বাংলা ভাষা জন্মপত্রে প্রভাকতঃ 'প্রাক্কত'ভাষা সাহিত্যের সংগেই সংলগ্ন। অর্থাৎ, শ্রেণীর সাহিত্য সংশ্বত যে বহন্তম ভারতীয় জনতাকে উপেক্ষা করেছে, সংশ্বত ও বাংলা প্রক্তি'- জনের সমষ্টিবদ্ধ জীবন-স্পদনকে ধারণ ও বহন করার ঐতিহের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। তাই, আলংকারিক রীতির অন্থ্যরণে, কাহিনীব আহরণে কিংবা তৎসমশব্দের বাবহার-প্রাচ্নে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাবপূর্ত্ত হলেও, জন্ম প্রের মৌলঐতিহের বিচারে এই ত্ই সাহিত্য আমূল পৃথক্। এই কারণেই সংশ্বত থেকে বাংলা সাহিত্য যেটুক্ গ্রহণ করেছে, তা'কে আপন জীবন স্বভাবের 'ভাবাধিবাসনে' 'স্বী-ক্বত' (Assimilate) করে নিয়েছে; বাংলা সাহিত্য কোন দিনই সংশ্বত ভাষা-সাহিত্যের অন্ধ্বর্তন করে নি।

ইংরেজি দাহিত্য দম্বন্ধেও একই কথা বব্ধব্য। উনিশ শতকের এক

ঐতিহাসিক বিপর্যয়লয়ে নগর বাংলা ইংরেজ জাতির সান্নিধ্য পেয়েছিল;
পেয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভেদমূলক
স্বভাবের সংস্পর্শ। সেদিনকার ইংরেজ শাসক ও শিক্ষাবিদ্পণ স্পর্ধার সংগে প্রভ্যাশা করেছিলেন,—কিছুদিন এই দেশে ইংরেজ
শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসাব অক্ষুপ্ত রাখতে পারলে বাংলার নগরে নগরে
তারা গড়ে তুল্তে পারবেন ইংরেজ জাতির এক একটি কৃষ্ণাঙ্গ সংস্করণ।
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠককে আজ শ্লাঘার সংগে স্বরণ রাখ্তে হবে,
ইংরেজেব সেই স্পর্ধিত ত্রাশা বাঙালি-জীবন-বিধাভার হাতে বার্থভার চর্ম
আঘাত লাভ করেছে। আর সেই চর্ম সাধ্যই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের
স্বতম্ব স্বকীয় ঐতিহ্য।

লক্ষ্য করব, আলোচ্য যুগের বাংলাদেশ নগর বাংলা ও পলিবাংলায় সহতোবিচ্ছিন্ন হযে পডেছিল; আর সেদিনকার বাংলাদেশে রাষ্ট্রনৈতিক উথানপতনের জটিলতা ছিল প্রায় নিরবধি। কিন্তু, এবং এ-সব সত্তেও উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালি নৃতন বাংলা সাহিত্য বিশেশার স্বাষ্ট্র করেছে সমাজ বিপ্লবের বাজপথ বেয়ে,—
বিশ শতকের নাগরিক বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার আভিজাত্য-মোহকে গুলুক্তিত করে হয়েছে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের অভিমুখী। স্বাবস্থায় এই সমাজ-অভিমুখিতা,— এই নিঃসংঘাত সমষ্টিমূলকতাই বাঙালি জীবন-স্বভাবের মৌল ধর্ম। আর এই জীবনধর্মের স্বতন্ত্র স্বভাবকে ধারণ করেই বাংলাসাহিত্য

সংস্ত সাহিত্যের শ্রেণি-সীমায়ত গগনচ্থী শিল্পসমূদ্ধির পাশে প্রাকৃত এবং তজ্ঞাত বাংলা সাহিত্য ভারতীয় সবজনীন সমষ্টি-ধমিতার ঐতিহ্নকে বহন করে জাত ও বধিত হয়েছে। আবার, ইংরেজি বাংলা সাহিত্যের স্পর্ধিত বিভেদমূলকতাকে যৌবনোচিত তার ইতিহাস শক্তিতে অতিক্রম করে এই বাংলা সাহিত্যই মিলনমূলক সামাজিক আদর্শের অভিমুখী হয়েছে। অথচ, বারে বারেই 'দেবভাষা' ও তৎকালীন 'রাজভাষা'র শ্রেষ্ঠ সম্পদকে করে নিয়েছে আয়ত্ত,—স্বী-কৃত। বাংলা সাহিত্যের এই স্বাভিমুখী স্বতন্ত্র ঐতিহ্নের অন্থ্যদান, অন্থ্বর্তন, অন্থ্যবহিত্য বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হওয়া উচিত।

# विछोर वशार

### ইতিহাসের সন্ধানে

বাংলা দেশে ভাষা-সাহিত্যের চর্চা যে কত প্রাচীন, ইতিহাস সে বিষয়ে
নিক্তর:—"সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে বাংলাদেশে মান্নষের
বাংলা শোর
বসতি আরম্ভ হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই।"
অতএব, এদেশের মাটিতে কথন যে এথম মন্ত্র্যা কঠের

বাঙ্ময় বাংকার শোনা গিয়েছিল, সে খবরও জানবার উপায় নেই। বাঙালি-পাধারণের কথায় ও লেখায় আজ যে বাংলা ভাষা প্রচলিত

আছে, তার জন্মস্ত্র 'প্রাচীন ভাবতীয় আ্য ভাষা থেকে বিল্পিড। কিন্তু আ্যেরাই বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী ছিলেন না।

আবে হয় ভাষাও আংচীন বাঙাল আয-পূব বাংলার অধিবাসীদেব জাতি-কুল-পরিচয় নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে, "ভাষাতত্ব হইতে এটুকু

বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলা দেশে আয-ভাষা আদিবাব পূবে এদেশেব লোকেরা কোল বা অনিচুক্ জাতীয় ভাষা এবং কতটা দ্রাবিও ভাষা বলিত।"<sup>২</sup> কিন্তু সে সকল আ্ষেত্ব ভাষাব উল্লেখ্য কোন পরিচয় আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল ক্ষেক্টি প্রাতীন স্থান ও বস্তর নাম আজও বাঙালির সেই প্রাচীন্ত্ম ভাষার উত্তিহ্য কিছু কিছু ধারণ

করে রেগেছে।
 এবারে 'আঘ-ভারতীয়' বাংলা ভাষার কথা। 'ভাবতীয় আঘভানা'গোষ্ঠীর জন্মলগ্ন স্থচিত হয়েছে আঘগণের ভারতে প্রবেশের সংগে সংগে,—

গ্রীষ্টজন্মের অস্ততঃ ১৫০০ বছর আগে। ভারতীয় আর্য বাংলা ও আম-ভারতীয় ভাষা হয়;- এদেশে আর্যধর্ম ও সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন

বেদ। কিন্তু, "বৈদিক যুগেব শেষ ভাগে অগবা তাহার অব্যহিত পরেই

১। বাংলাদেশের হতিহাস - ডঃ রমেশচলা মজুমদার প্রণাত। ২। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য – ডঃ ফুনীতি কুমার চট্টো বাধায়।

বাংলা দেশে আর্থ-উপনিবেশ ও আর্থ সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।"° অতএব, বাংলা দেশে আর্যভাষার প্রাহর্ভাবও তার আগে ঘটতে পারে নি।

বেদের ভাষার দংগে বাংলা ভাষার দংযোগ প্রত্যক্ষ হলেও অব্যবহিত নয়। 'বেদ' এবং 'গ্রাহ্মণ'এর ভাষা ছিল ভারতীয় আর্ধগণের প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা। বলা বাহল্য, আটপোরে জীবনের প্রয়োজন সাধনের জন্ম তাঁদের একটি কথ্য ভাষাও ছিল। বেদ ও বাংলা ভাষা ভাষার ইতিহাদের সাধারণ জ্ঞান নিয়ে অহুমান করা যেতে পারে,—সাহিত্যিক বৈদিক ভাষা ছিল ঐ যুগের কথ্য গ্রামার চেয়ে শালীন এবং শুদ্ধ রূপ-বিশিষ্ট। কালে কালে,—বহু শতান্দীর পরে সেই সাহিত্যিক ভাষার স্থানে আর্থদের সাহিত্য-ভাবনাব ভাষারপে দেখা দেয় সংস্কৃত। ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন,—বেদ-সমকালীন অভিজাত আর্ঘদের কণ্য ভাষার সংস্কার করেই সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল:--"It was a polite form of speech based on the language of the aristocracy and the priest-hood of the Midland, perfected or improved,-'Samskṛta', in the sense that in its phonetics and in a great deal of grammar it was made to adhere to the OIA ( Vedic and Biāhmaṇa speeches); and as such, it very closely agreed with the speech of the North-West as well 1"s

প্রচলিত ধারণা অন্তথায়ী এই সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী। ভারতীয় আয ভাষার কুলপঞ্চী কিন্তু এই ধারণা সমর্থন করে না—ভাই বর্তমান প্রদঙ্গে দেই কুলপঞ্জীর একটি সংস্কৃত ও বাংলা মোটামৃটি হলেও স্পাই ধারণা থাকা প্রয়োজন :—

৩। বাংলা দেশের ছতিহাস।

৪। Origin and Development of Bengali Linguage—ড: ধুনীতি কুমার हट्डी श्रीशीय ।

#### প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

নিদর্শন--ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বেদ ও ত্রাহ্মণাদির ভাষা ( খ্রী: পৃ: আমুমানিক ১৫০০—খ্রী: পৃ: ১০০ অব ) পালি সংস্কৃত নিদৰ্শন—অশোক যুগেব শিলালেখ এবং ( আহুমানিক ৬০০ থ্ৰী: পালি সাহিত্য প: থেকে ) (আমুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ - ০০০ খ্রীঃ) সাহিত্যিক-প্রাকৃত নিদর্শন লাটকীয় প্রাক্ত, –শৌব (मनी, महावादी, मांगरी ७ किन-অব্যাগধী। ( আফুমানিক ২০০ খ্রী: – ৬০০ খ্রী: ) অপসংশ নিদর্শন-পশ্চিমা অথবা শৌবদেনী অপশ্ৰ ( আফুমানিক—৬০০ খ্রাঃ—৯৫০ খ্রাঃ) আধুনিক ভারতীয় আয়-ভাষা निमर्भन-तांश्ना, हिन्मी, खिष्या, रेमथिन, অসমীয়া ইত্যাদি, ( আতুমানিক – ১৫০ থ্রা: আধুনিককাল প্যন্ত )

এই কুলপঞ্জী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, ভাবতীয় আয় ভাষাব আদিজ্বননী বৈদিক ভাষাব ছিল অভিজ্ঞাত ও অনভিজ্ঞাত হ'টি সন্থান। প্রথমটি
বৈদিক ভাষার সর্বভারতীয় অভিজ্ঞাত-সাহিত্য-সাধনার ভাষা সংস্কৃত।
দিম্বী বিবর্তন অপরটিব বিকাশ ঘটেছে পালি এবং বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায়
রচিত জ্বন-জীবনাশ্রিত সাহিত্য ধাবার মাধ্যমে।

বেদ-সমকালীন অভিজাত আয় সমাজেব মৃথের ভাষাকে 'সংস্কৃত' ( "Perfected and improved" ) কবে সাহিত্যিক ভাষায় কপাস্তবিত করাব শ্রেষ্ঠ গৌবৰ বৈয়াকবণ পাণিনিব। তাব 'অষ্টাধ্যায়ী' সংস্কৃত ভাষা স্থুদৃঢ় করেছিল। পাণিনির আবির্ভাবকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে; তা হলেও থ্রী: পৃ: ষষ্ঠ শতাব্দীতেই সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার স্ব্রুপাত যে ঘটেছিল, সে বিষয়ে বড় একটা সংশয় নেই।

কিন্তু, আগেই বলেছি, সংস্কৃত ভাষার সংগে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা প্রত্যক্ষ জন্ম-সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। সাধু জীবনের 'সংস্কৃত' লিখ্য সাহিত্যিক ভাষার সমান্তরাল ভাবে আর একটি সর্বজনীন ভাষা-সাহিত্য লোক-'নিক্ষকি'কে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠ্ছিল। সেই ভাষার উৎস অনভিজাত লোক-মৃথের অপেক্ষাকৃত কথা প্ৰাকৃত ভাষা অমাজিত-স্বভাব কথ্য ভাষা; সংস্কৃতি-গবিত সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই ভাষার উল্লেখ কবেছেন 'প্রাক্বত' নামে,—অবজ্ঞাভরে। 'প্রকৃতি-বিষয়ক'—এই অর্থেই 'প্রাকৃত' শব্দের মূল উদ্ভব ঘটে ; আব 'প্রকৃতি' শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে,— প্রজাপুঞ্জ বা জনসাধারণ। অতএব 'প্রাকৃত ভাষা' অর্থে 'জনসাধারণের ভাষা'কেই বোঝা উচিত। কিন্তু অভিজাত ব্ৰাহ্মণা সংস্কৃতির ধাবকগণ জন সাধারণের অমাজিত ( vulgai ) কচির প্রতি ইন্দিত করে অপূর্ণ-গঠিত, অমুহুণ ভাষা অর্থেই উল্লেখ করেছেন প্রাকৃত ভাষার। আমানের বাংলা ভাষা, শুধু বাংলাই নয়, হিন্দী, মৈথিল, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা মাত্রই জন্মস্ত্রে 'প্রাকৃত';—প্রকৃতি-পুঞ্জের ভাবনার ধাত্রী,— প্রকৃতি মাতার সন্তান।

লোক-মুখের তুর্বল অপূর্ণগঠিত ভাষার পক্ষে হঠাৎ একেবারে সাহিত্যিক রূপলাত করা সন্তব হয় নি। প্রকৃতি-পুঞ্জের ভাষাব প্রথম কুণ্ঠামোচন করলেন তথাগত বৃদ্ধদেব। বৌধ-গ্রন্থ 'বিনয়-পিটক' উল্লেখ করেছেন,—বৃদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ সাতজন শিশ্য সংস্কৃত ভাষায় বৃদ্ধ-বাণী প্রচাব করতে উল্লভ হলে, তথাগত নির্দেশ দিয়েছিলেন,—"সকায় নিক্তিয়া বৃদ্ধ বচনং পরিয়াপুনিত্ম্"—স্বকীয় 'নিক্তি'ব' মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ-বচন অক্তথাবনীয়।

এখানে স্বকীয় শব্দের তাংপ্য নিয়ে পণ্ডিত মহলে মত ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছেন, বৃদ্ধদেব প্রত্যেককে স্ব-স্ব কথ্য ভাষাব মাধ্যমে বৃদ্ধ-বচন অফুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার আবো অনেকেব মতে বৃদ্ধদেব

<sup>। &#</sup>x27;নিক্তকি—Etymology, নিৰ্বচন'—চলস্থিকা।

কেবল তাঁর নিজে (স্বকীয়) মাতৃভাষাতেই বৃদ্ধ-কথা চর্চার আদেশ
দিয়েছিলেন। উদ্ধৃত বৃদ্ধ-কথার যে তাৎপর্য গৃহীত হোক না কেন,
তথাগতের এই নির্দেশকে উপলক্ষ্য করেই 'জনপদ-নিক্স্তি' সাহিত্য-কর্মের
মাধ্যম ও লিখ্যভাষা রূপে ক্রমশ: মর্যাদাপর হয়ে উঠেছিল যে, তা'তে সংশয়
নেই। আর, এপথে 'পালি' ভাষা লোক-ভারতের প্রথম সাহিত্যিক ভাষার
ঐতিহাদিক মার্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

পালি ভাষার জন্ম-কথা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মন্তন্তেদ বহল। মোটাম্টি
বলা বেতে পাবে বৌদ্ধ ধর্মণান্ত সংগ্রনর মৌল প্রয়োজন পেকেই এই
ভাষার প্রথম উদ্ভব ঘটে। পালি একটি বিমিশ্র ক্রমে
পালি ভাষা
ভাষা। অমুমান করা হয়ে থাকে,—বৃদ্ধদেবের জীবদ্ধশাতেই
ভারতের বিভিন্ন অংশের শ্রমণগণের সংস্কৃতি ও ধর্মগত মনোভাব আদানপ্রদানের প্রয়োজনে ত্বল অথচ সর্বজনবোধ্য এক টি কথ্য ভাষার কাঠামো গড়ে
উঠেছিল। তথাগতের পবিনির্বাণের পর বৌদ্ধশান্ত্র সংগ্রন্থণের জন্ম বিভিন্ন সময়ে
ব্য-সকল শ্রমণ সভা আহত হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক পণ্ডিতগণের
আলোচনার সাধাবণ মাধ্যম ছিল ঐ ত্বল কাঠামোটি। সেই কাঠামোর ওপরে
বিভিন্ন আঞ্চলিক জনপদ-নিক্তির যৌগিক সংমিশ্রণের দারা পালি ভাষার
সাহিত্যিক স্বরূপটি বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই ক্রিম সাহিত্যিক ভাষার প্রাধান্তকে ছাপিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক কথা-প্রাকৃত ভাষাই বলিষ্ঠ সাহিত্যিক ম্যাদায় ক্রম-বিকশিত হয়ে উঠ্ছে লাগ্ল; ক্রমশঃ দেখা দিল শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত গ্রন্থের সীমা ছাড়িয়েও সংস্কৃত নাটক।বলীর সংলাপ রচনায় প্রাকৃত ভাষার বহল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল।

এই চত্বিধ প্রাকৃত ভাষা স্বাভাবিক বিনষ্টির পথ। 'Natural process of decay') বেয়ে বিপয়ন্ত,—'অপদ্রংশ' রূপ লাভ করে। বাংলা ভাষা এরপ এক অপদ্রংশ ভাষা থেকেই সঞ্জাত বলে পণ্ডিতদের অপদ্রংশ ভাষা এদিক থেকে বাংলা ভাষার অব্যবহিত জনয়িত্রী 'ম্বাধী অপদ্রংশ ভাষা'। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চ্যাচর্য বিনিশ্চয়'এ কিছুটা মাগধী অপদ্রংশের সংগে বহুল পরিমাণ শৌরসেনী

অপভংশেরও ব্যবহার লক্ষিত হয়ে থাকে। অতএব, জন্মস্ত্রে বাংলা ভাষা 'সংস্কৃত' ( Perfected & improved ) নয়,—'প্রাকৃত',—প্রকৃতিপুঞ্জের ঐতিহ্য-সম্পদ।

বাংলা ভাষার জন্মকাল দশম শতাব্দীর পূর্বে বলে মনে করা যেতে পারে
না। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' বা চর্যাপদের
কোন অংশই ঐ সময়কার পূর্বে রচিত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞদের অমুমান।
আর চর্যাপদের ভাষাতেই অপভ্রংশের জঠর-জাল চিয়
বাংলা ভাষা
করে তৃ'য়েকটি বাংলা শব্দের সম্ভাবনা কেবল অমুবিত
হতে আরম্ভ করেছে। অতএব, চর্যার কালই যে বাংলা ভাষার জন্মের
উষা লগ্ন, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের ও স্কুচনা
এখান থেকেই।

কিন্তু ইতিহাদেরও ইতিহাস আছে। আর বাংলা দাহিত্য ইতিহাদের আলোচনায় বাঙালির দেই প্রাচীনতম ঐতিহ্যের পরিচয় অবশ্য শ্বর্তব।
কারণ, বাংলা দাহিত্যের জন্ম লগ্ন দেই ঐতিহ্যের দারাই একান্ত পরিপুষ্ট।
কেবলমাত্র চর্যাপদ'র প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখ্ব, সদ্ম বাংলা ভাষার কর্মার দীনতা দরেও, বাগ্ বৈদক্ষ্যের কৌশলে, চন্দ ও অলংকারগত দৌল্যের স্থ্যংগঠনে, ভাব-বিষয়ের জীবনাম্নাবিতায় চর্যার দাহিত্যিক বলিষ্ঠতা মনোম্ম্মকর। অক্ট ভাষার গদ্-গদ্ কর্ষের কাকলিতে যৌবনশন্তির এই বিশ্বয়কর দীপ্তি দক্ষার করেছে বাংলা ভাষার জন্ম-পূর্ব যুগের বাঙালি দাহিত্য-সংস্কৃতির মহৎ ঐতিহ্য। অ-বাংলা ভাষায় রচিত দেই রচনা সম্ভারের মধ্যেই বাংলা দাহিত্য-ইতিহাদেব মূল প্রোথিত হয়ে আছে; অতএব আমাদের ঐতিহাদিক যাত্রার স্থক হবে দেখান থেকেই।

#### क्ठार जशार

# ইতিহাসের পূবসূত্র

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস বাঙালির লেখা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় শাহিত্যেরই সংগে যুগপৎ পূর্বস্ততে আবদ্ধ হয়ে আছে। আগেই বলেছি, বাংলা ভাষা জন্ম-সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষার সংগে অব্যবহিতভাবে আবদ্ধ নয়। তবু, অভিজাত জনের সাহিত্য সাধনার সর্বভারতীয় মাধ্যম সংস্কৃত ভাষা বাংলা দেশে এদেই বাঙালির জীবন-বা লা সাহিত্যের সম্পর্কের সংগে একান্ত জড়িত হয়ে পড়েছিল। রহত্তর সংস্কৃত ও প্রাকৃত থক ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার রীতিকে অতিক্রম করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী কালের পূর্বেই গোড়ী রীতির স্বাতন্ত্র্যকে বাঙালি গড়ে তুলতে পেরেছিল। অভিজাত ভারতীয়ের 'দেবভাষা' অভিজাত বাঙালির জীবন-ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বাঙালি সাধারণেরও জীবন-সন্নিকটে এসে পৌচেছিল। প্রাচীন বাংলায় উচ্চ এবং অমুচ্চের শ্রেণি-বিভেদ ছিল; এমন কি প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও ধর্মগত সম্প্রদায়-বিভাগ ছিল। কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশ অথবা সাহিত্যের ইতিহানে এই বিভাগ ও বিভেদ কথনো বিরোদের উগ্রতা স্বষ্ট করেনি। এবিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সকলেই একমত। ডঃ, রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙালির এই ঐতিহ্য সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ঘোষণা করেছেন,— "প্রাচীন বাংলার ইতিহাদে ধর্মদেষের কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত আছে। ইহা হয়েন্ সাঙ্ বণিত শশাঙ্কের কাহিনী।" পরে, হয়েন্ সাঙ-এর এই বর্ণনার সম্পূর্ণ যথার্থতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে ডঃ মজুমদার আবার বলেছেন—"হুয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা সত্য হুইলেও…প্রাচীন বাংলার ধর্মতের উদারতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না।" স্বপর পক্ষে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাল্যুগে সংস্কৃত-ব্রাহ্মণ্য দাহিত্যের পরিবর্তে বৌদ্ধ দাহিত্য-সংস্কৃতি

প্রাধান্ত লাভ করেছিল। পরে হিন্দু-বৈষ্ণব সেন বংশের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে সংস্কৃত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনক্তব ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তন ধারার স্কৃমির্য ইতিহাস আলোচনা করেও ডঃ স্থালকুমার দে অবদমন অথবা উৎপীড়ন (Suppression or persecution)-এর সন্ধান পান নি; বরং সর্বঅই অম্বর্ভব করেছেন একটি সমন্বয় মৃলক সহনশীলতার ভাব (accomodating spirit)। এই সহনশীলতাময় সমন্বয়-আকাংক্ষার ফলে অভিজাত সংস্কৃত দাহিত্যের বহু ভাব-ভাবনা এবং কাব্যাদর্শন্ত লোকদাহিত্যের প্রাণলোকে অম্প্রেরণ করেছিল; চর্যার সন্ধ্যাভাষা, এবং চিত্ত-কল্পের মধ্যে তার পরিচয় স্ম্পন্ত। অপর পক্ষে লোক-সাহিত্যেও সমকালীন বাংলার সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাব এবং রূপকল্পকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল যে, সেবিষয়ে ঐতিহাসিক নিঃসংশয়। অভিজাত বাঙালির জীবন-কথার সংগে লোক-বাঙালির জীবন-কথার এই ভাব-সায়জ্যের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের সমন্বয়ধনী মূল প্রেরণা ক্রমণ: বিকশিত হয়ে উঠ ছিল। তুই স্বাধীন, স্বতম্ম ধারায় প্রবাহিত বাঙালি সংস্কৃতির এই সাধাবণ ঐতিহাই বাংলা সাহিত্যের প্রস্কৃত্রকে দিনে দিনে গ্রেথ তুলেছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাসকে মোটামুটি বাঙালির সংস্কৃত লাধনার ত্রিবিধ প্রাগৈতাসিক প্যায়; (২) শিলালেথ এবং সাহিত্যেতর প্রবয়র বচনায় নিবদ্ধ প্যায়; (৩) সহিত্যিক প্যায়।

ভারতবর্ষে আয় সমাগমের তারিথ নিগয়ে পণ্ডিতেবা একমত নন; কিন্তু
প্রাপ্তজন্মের অস্ততঃ দেওহাজার বছর আগে তারা উত্তরাপথে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাতে সংশয়্ম নেই। বাংলাদেশে, এমন কি গোটা
(১) প্রাগৈতিহাসিক প্রভারতেই আয়-প্রতিষ্ঠা এবং আয়-প্রভাব বিস্তারে প্রায়
আবো অনেক বিলম্ব ঘটেছিল। ঐতিহাসিকেরা অম্থমান করেছেন,—…"The Aryanization of Bengal may be said to have commenced in right earnest from the closing centuries of the first millennium BC." এর আগেকার আর্য-পূর্ব বাংলার পরিচয়্ম যে অপ্রাপ্য-প্রায়, সে কথা আগেই বলেছি। কেবল, নানা পরবর্তী রচনায় বিস্তৃত্তাবে ছড়িয়ে আছে সেই প্রাগৈতাসিক মুগের বিচ্ছিয় একাধিক উল্লেখ।

২। History of Bengal Vol I—Ch XII ৩। এ। এ এ—Ch XII— ড: কনীতিকুমার চটোপাধার।

জাতি হিসেবে 'বঙ্গ' শব্দের প্রাচীনতম ব্যবহার আছে ঐতরেয় রাক্ষণ-এ।
বঙ্গ জাতির বাদস্থানই বঙ্গদেশ নামে পরিচিত। পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত বর্তমানের
ভৌগোলিক বাংলাদেশ প্রাচীন একাধিক দেশের সংমিশ্রেশে
বঙ্গদেশের প্রাচীন পৃতিত। এর অন্তভূতি হয়ে আছে (১) বঙ্গ (বর্তমান জিরেখ-পরিচয় পূর্ববঙ্গ), (২) রাঢ়-স্থন্ধ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ), (০) বরেশ্রীপূত্র (বর্তমান উত্তরবঙ্গ)। (৪) চটুল (দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ), (৫) সমৃতট
(বন্ধীপ বঙ্গ)। রাঢ় ও স্থানদেশের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে জৈন আচারঙ্গ
স্থ্রে (আয়ারাঙ্গ স্থাত্ত)। পুত্র জাতির কথা ঐতরেয় ব্রান্ধণেই লিপিবন্ধ
আছে।

কিন্তু এই সময়ের বাংলাদেশে সাহিত্য-সাধনার কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। যজুর্বেদের অন্তর্ভ বাজ্সনেয়ি সংহিতায় পূর্বভারতীয় যাক্রবন্ধ্যের প্রধান ভূমিক। লক্ষ্য করবার মত। গোড়বঙ্গে দাহিত্য মহাভারতের যুগে 'মাগধ' গাথাকারদের উল্লেখ পাওয়া কর্মের প্রাচীনত্ম গেছে। কিন্তু মগধের পূর্বদিকে বর্তমান বঙ্গাঞ্জের উল্লেখ অধিবাসীরাও 'মাগধ' পধায়ের মধ্যে ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। পাণিনি ঠার অপ্তাধ্যায়ীতে প্রাচ্য বীতির স্বভাব নিয়ে স্বদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অবশ্য কৌশীতকী ব্রাহ্মণেও প্রাচারীতির উল্লেখ আছে। কিস্ত পাণিনির রচনাতেও 'গোড়' ও 'বঙ্গ' শব্দের অন্তিম্ব স্থীকৃতি পেয়েছে। অতএব, গৌড়-বঙ্গের সাহিত্য-ক্তির সমকালীন নিদর্শনও পাণিনির প্রাচ্য-বীতি বিচারের অঙ্গীভূত হয়েছিল, এমন অমুমান করা যেতে পারে।<sup>৫</sup> স্কুতরাং পাণিনির মূগে বাংলাদেশে সংস্কৃত দাহিত্য-চর্চা ব্যাপক হয়েছিল, এমন কথা ভাৰতে বাধা নেই। পাণিনির পবে পাতঞ্জলি বন্ধাদি দেশ এবং প্রাচ্য দেশীয় কথ্য ভাষা বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছিলেন। এসৰ সত্ত্বেও সে যুগের বঙ্গীয় সাহিত্যের কোন পরিচয়ই বক্ষা পায়নি। তার একটি কারণ হয়ত ছিল আৰ্য ভাষা সাহিত্য-রীতি থেকে এই ভাষা-সাহিত্যের মৌল পার্থক্য। শতপথ ত্রান্ধণে প্রাচ্য ভাষাকে 'আহুর্য' ভাষা বলা হয়েছে, পাতঞ্জলিও এদেশে 'আফুর' উচ্চারণের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব,

१। अ Ch Xi अक्षेत्रा।

'দেব-ভাষাব' প্রবল প্রসারের দিনে 'দেবেতর' এই 'আহ্নর ভাষার' সাহিত্য-কর্ম একদিন অবহেলায় বিলুপ্ত হয়েছে; এতে আশ্চয হবার কিছু নেই।

মোর্য যুগেই বাংলাদেশে উল্লেখ্য আর্থ-সংযোগ ঘটে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেছেন। কিন্তু এ-যুগেও বাঙালির সাহিত্য-সাধনার কোন পরিচয় নেই।

এমনকি, অশোক শিলালিপিব একটিও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলাদেশে আর্থ ভাষায় রচিত প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে; লিপিটি থণ্ডিত; ব্রাক্ষী অক্ষরে লেখা। অহুমিত হয়েছে লিপিটি মৌয যুগের; হয়ত গ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় কিংবা দিতীয় শতকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অপূর্ণ এবং লুপ্তপ্রায় ঐ লেখার পাঠোন্ধাব করা সম্ভব হয়নি কেবল মনে কবা হয়েছে এর "ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাক্তেব লক্ষণাক্রান্ত"। এর পরবর্তী প্রামান্ত লিপিটি হুস্থনিয়া পর্বতে শংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে, রাজা চন্দ্রবর্মা লিপিটি ইংকতা। প্রত্ন-বিশারদদেব মতে এটির লিপিকাল গ্রীষ্টায় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। এ'ছাডাও গুপুযুগের এমন অন্ততঃ আটেট তাম্থলিপি পাওয়া গেছে, যাদের লিপিকাল ৪৪৩ গেকে ৫৫০ গ্রীষ্টান্দেব মধ্যে।

কিন্তু আ্ব-ভাষায় বচনাব এই সকল প্রমাণ-প্রাচ্য সত্ত্বেও খ্রীষ্টায় সপ্তম শতাব্দীব আগে বাংলাদেশে সাহিত্য গুণায়িত গল্প বা পল্প লেগাব নিদর্শন শতকের আগেই ব্যাহর রচনাঃ - পাওয়া যায়নি। তবে সপ্তম শতকের আগেই সাহিত্যেতব বিষয়ে বাঙালির সংস্কৃত বচনাব নিদর্শন শলকাপ্য তুলভ নয়। এ'দেব মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পালকাপ্য বিচত হিন্ত-আ্যুর্বেদ' গ্রন্থ। ব্রহ্মপুত্র তীরে পালকাপ্যেব আশ্রম ছিল, এরপ জনশ্রুতি আছে। ডঃ স্থশীলকুমার দে'ব অন্থমান সত্য হলে পালকাপ্য অন্ততঃ কালিদাস-পূর্ব যুগে আবিভূতি হয়েছিলেন। বাজা রোমপাদ ও পালকাপ্য শ্বির কথোপকথনের মাধ্যমে হস্তি-চিকিৎসা বিষয়ক নানা তথ্য এই গ্রম্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বিখ্যাত চান্দ্রব্যাকরণেব প্রণেত। চন্দ্রাচার্য অথবা চন্দ্রগোমী আলোচ্যযুগেব বাংলায় আবিভূতি হয়েছিলেন বলে অমুমিত হয়। ৪৬৫ খেকে ৫৪৪

७। वांक्षांनित्र देखिशान-७: नोशंत्रवक्षन वांग्र।

<sup>91</sup> ERT History of Bengal Vol I Ch XI.

প্রীষ্টীয় সনের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়েছে। চন্দ্রগোমী বৌদ্ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর ব্যাকরণ একদা চন্দ্রগোমী কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও চীনে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এ'ছাড়াও, চন্দ্রগোমী তর্কবিতা ও তান্ত্রিক বক্সমানী ধর্মবিষয়ক অক্সান্ত শ্লোকাদির রচয়িতা হিসাবে তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহে উল্লিখিত হয়েছেন। কথিত আছে, তারা ও মঞ্জুলী দেবীর সম্বন্ধে কয়েকটি সংস্কৃত প্রোক, লোকানন্দ নামক নাটক এবং শিশ্যলেখ নামীয় ধর্মকাব্যের রচয়িতাও ছিলেন ঐ একই চন্দ্রগোমী।

'গৌড়পাদকারিকা'র লেখক-পরিচয় সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত
আছে, গ্রন্থকার গৌড়পাদ শুকদেবের শিশু এবং বিখ্যাত শঙ্করাচার্যের 'পরমগুরু'
অর্থাং গুরুর গুরু ছিলেন। যাইহোক্, গৌড়পাদ হয়ত
গৌড়পাদ
গৌড়বাদী ছিলেন; আর তাঁর কারিকা নিশ্চয়ই ঐষ্টিয়
অন্তম শতান্দীর পূর্বে রচিত হয়েছিল। অন্তান্ত একাধিক রচনার গ্রন্থকর্তা
হিসাবেও গৌড়পাদ জনশ্রুতি-খ্যাত হয়ে আছেন।

এ সকল সাহিত্যেতর বিষয়ের বিত্তিত পরিচয় ছাড়া বাঙালির রচিত

যথার্থ সংস্কৃত সাহিত্য-কীতির নিদর্শ পালমুগের আগে বড় একটা পাওয়া যায়

না। কিন্তু এই সাহিত্য-কীতির খাতয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয়

৬। মাহিত্যিক পায়য়

উল্লেখ পাওয়া যাছে এইয়িয় সপ্তম শতক থেকেই। ঐ শতকের

প্রথমার্ধেই বাণভট্ট তাঁর হর্ষ-চরিত রচনা করেন। ঐ প্রস্কে বাণভট্ট বলেছেন,

—সমকালীন ভারতের প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যরীতির মধ্যে গৌড়ীরীতির বৈশিষ্ট্য ছিল "অক্ষর ভয়র"। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
গৌড় রীতির উলেশ

মনে করেন,—"অক্ষরাড়ম্বর অর্থ হইতেছে শব্দ প্রয়োগগত

ধ্বনি-সমারোহ।" সপ্তম-অইম শতান্ধীর আলংকারিকয়য় ভামহ এবং দণ্ডী
'গৌড়ীরীতি'র এই স্বভাবকে সমর্থন করেছেন; এরা ছ'জনেই বৈদ্ভীরীতির

সংগে গৌড়ীরীতি বা গৌড় মার্গেরও বিশেষ আলোচনা করেন। দণ্ডীর
মতে,—"গৌড়গুনেরাও অতি ও উচ্চ কথন এবং অলংকার ও আড়ম্বর প্রিয়;

<sup>▶।</sup> अव्या-History of Bengal Vol. 1 Ch. XI.

 <sup>।</sup> বাঙালির ইতিহাস।

গৌড়রীতির প্রধান লক্ষণ হইতেছে অর্থ-ভম্বর, এবং অলংকার-ডম্বর, অমুপ্রাস-প্রিয়তা এবং বন্ধ-গৌরব বা রচনার গাঢ়তা।"'

এই সকল আলোচনা থেকে সহজেই অহুমান করা চলে, সপ্তম-অন্তম শতাব্দীর পূর্বেই বাঙালির আর্যভাষা-সাহিত্য চর্যার স্বাতম্ব্র বৃহত্তর ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাঙালিধর্মী এই স্বতম্বতা এবং ইতিহাসিক

এবং ঐতিহাসিক পরবর্তী কালের সংস্কৃত অলংকারিকদের নিকট যথেষ্ট ফলশ্রুতি আমুকুল্য লাভ করতে পারেনি। ফলে, রহত্তর

ভারতীয়তার ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে এই 'আড়ম্বর'-প্রধান শিল্প-সাহিত্যের রীতি বাঙালির ব্যাপক জীবন-ক্ষেত্রে ছডিয়ে পড়ছিল। আর বাঙালি জীবন-স্বভাবের অমুক্ল এই কাব্য-রীতিই ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি জয়দেবের হাতে চরম পরিণাম লাভ করেছিল;—সংস্কৃত ভাষায় রচিত জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' ভাবে এবং রূপেও বাংলা ভাষা-সাহিত্যেরই পূর্ব-স্বারী যে, সে বিষয়ে আজ সন্দেহ নেই।

গ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে এসে বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার
নিশ্চিত প্রমাণ ও নিদর্শন হলত হয়েছে। নবম শতক থেকেই এমন অজস্র
বাঙালি বলে অর্থানত
বিখ্যাত সংস্কৃত
সকল রচনা থেকে আরো বোঝা যায় যে, আলোচ্য
কবিগণ
সময়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার
প্রচেটা বহুল হয়েছিল। তা'ছাড়া সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত
প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তিকেও বাঙালির রচনা বলে দাবি করা হয়েছে। এদের
মধ্যে রয়েছে, (১) ভট্ট নারায়ণের বেণীসংহার, (২) মুরারি লিখিত অন্যর্বাহব,
(৩) শ্রীহর্দের নৈষধ-চরিত, (৪) ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, (৫) নীতিবর্মার
কীচকবধ ইত্যাদি। কিন্তু এ-সকল দাবির পেছনে সংশয়হীন ঐতিহাসিক
প্রমাণ নেই। ১১ বস্তৃতঃ, গৌড়-অভিনন্দই এন্দের মধ্যে একমাত্র কবি
বীকে বাঙালি বলে নিঃসংশয়ে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু, তাঁর রচনার
নিদর্শন স্থপ্রচুর নয়।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত্র-ই এ সময়কার সাহিত্য কর্মের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। রচনাটি সংস্কৃত 'শ্লেষ-কাব্যে'র উৎকৃ
ই প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি

১০। বাঙালির ইতিহাস। ১১। স্তইব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XI.

পেয়েছে। এই কাব্যের বিষয়বন্ধ অবোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের কাহিনীর রূপক মাধ্যমে বন্ধাধিপ রামণানদেবের ঐতিহাদিক কীর্তি খ্যাপন। এ-দিক থেকে 'রামচরিত্র' ঐতিহাসিক কাব্যের সন্ধাকর নশীর মর্যাদাও দাবি করে থাকে। কিন্তু, কাব্য-কাহিনীতে রামচরি এ রামকথা যেমন প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হয়েছে, রামপালদেবের ইতিহাস তেমন স্থবাক্ত হয় নি। পরবর্তী টীকাকারদের ব্যাখ্যার দাহায্যে সেই ঐতিহাসিক অর্থ বোধগম্য হয়েছে। কাব্যার্থের এই রহস্তময় দীমান্নতি দাহিত্যকর্ম হিদাবে রাম-চরিত্রের মর্বাদাহানি করেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠক এই গ্রন্থেরই আন্দিক-সাধর্ম্য লক্ষ্য করবে চর্যাপদাবলীর মধ্যে। এথানেও 'সন্ধ্যা-ভাষা' নামক শ্লেষাত্মক দ্ধপাবয়বের মাধ্যমে কবি-বাচ্যকে অভিব্যঞ্জিত করা হয়েছে। সেথানে লোক-জীবন-কথার রূপকাশ্রয়ে বজ্রযানী সাধক সম্প্রদায়ের গৃঢ় সাধন-তত্তকেই প্রতিপাদিত করবার চেষ্টা হয়েছে। আর, সেই বিশেষার্থের প্রকটনের জন্মও অপরিহার্য হয়েছিল পরবর্তী টীকাকারদের ব্যাখ্যা-সহায়তা। সন্ধ্যাকর নন্দী শ্লেষ-কাব্য রচনার বাঙালি-ধর্মী কোন পূর্বৈতিহ্যকে অনুসরণ করেছিলেন কিনা, দে কথা বলা হৃষর। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় রচিত রাম-চরিত্র নিজস্ব কাব্য-স্বভাবে বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থ চর্যাপদের সমধ্মিতা নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারে। কবি সদ্যাকর নন্দী ছিলেন বরেন্দ্র পুঞ্-বর্ধনের অধিবাসী; তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালদেবের রাজসভায় একজন সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। রামপালদেবের ঐতিহাসিক কীর্তিই রামচরিত্তের প্রধান উপাদান হলেও, গ্রন্থটি রামপাল-পুত্র মদনপালের রাজত্ব কালে সমাপ্ত হয়। কাব্যের শেষাংশে মদনপাল-কথাও অমুপস্থিত নয়।

পাল যুগের কবি-কীতির এই একমাত্র নিদর্শনের কথা ছেডে দিলেও আলোচ্য সময়ে সাহিত্যেতর বিষয়ে বাঙালির রচনার নিদর্শন অপ্রচ্র নয়।
পালর্গের বাংলার
এই সব গ্রন্থের মধ্যে ছায়, চিকিৎসা ও শ্বতি-বিষয়ক গ্রন্থই
পালর্গের বাংলার
প্রধান। শ্রীধর ভট্টের ছায়-কন্দলী বিদগ্ধ সমাজে সর্বজনসংস্কৃত রচনা
সমাদৃত হয়ে আছে। আয়ুর্বেদ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা
করে মাধব, চক্রপাণি দত্ত, এবং অফ্রান্থ অনেক বাঙালি লেথক স্থবিখ্যাত
হয়্মেছেন। আলোচ্য সময়ের শ্বতি-বিষয়ক বাঙালি গ্রন্থ-লেখকদের মধ্যে
ভবদেব ভট্ট এবং জীমৃতবাহন প্রধানতম।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিষয়ক এই সকল রচনাবল ছাড়া পালযুগ থেকেই সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধর্ম সম্বন্ধে নানা শাল্প ও কাব্যগ্রন্থ রচনার স্থনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। অবশ্র এই সকল রচনার প্রত্যক্ষ গৌদ্ধাচাবদের সংস্কৃত নিদর্শন অপ্রাণ্যপ্রায়; তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত অহ্ববাদর রচনা প্রমাণাদি থেকেই এদের পরিচয় উদ্ধার করতে হয়। ১২ নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র কিংবা অতীশ দীপস্কর যে বঙ্গভূমির সন্তান ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ভাষায় এঁরা গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, তারও প্রমাণ আছে; যদিও নিশ্চিত নিদর্শন বড় একটা নেই।

কিন্তু বর্তমান প্রসংগে এতাধিক স্বরণীয় বিষয়ও রয়েছে। লুইপাদ, কৃষ্ণপাদ (কাহ্নপা), ভূমকপাদ (ভূমক) ইত্যাদি বিখ্যাত চর্যাকারগণও সংস্কৃত ভাষায় মহাযান ধর্মমতাম্রিত বিবিধ বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে অহুমিত হয়েছে। ১৩ এই অহুমান সত্য হলে বাংলা সাহিত্যের উষা লগ্নের তু'টি স্বভাব বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সহজ হয়ে পডে।

প্রথমত:, চর্যাপদাবলীর মধ্যে সন্ধ্যা-ভাষার যে রূপাবরণ লক্ষ্য করা যায়, আগেই বলেছি, তা সংস্কৃত শ্লেষ-কাব্যধর্মের অন্ত্বতী। শুধু তাই নয়, চর্যার শব্দ ও অর্থালংকার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যেও সংস্কৃত এবং ঐতিহাসিক অলংকার-শাস্ত্রজানের পরিচয় স্পষ্ট-ব্যক্ত। লুইপাদ ফলশ্রুতি প্রভৃতি চর্যাকারগণের সম্বন্ধে উপরিধৃত অন্থমানের প্রতি

লক্ষ্য রেথে বলা চলে,—বৌদ্ধর্ম ও বৌদ্ধ কাব্য-গ্রন্থদির মধ্যে সংস্কৃত ও লোকভাষার কাব্য-সাহিত্য রচয়িতাদের অস্তরঙ্গ ভাব-সাযুজ্যের পরিচয় অস্ততঃ পাওয়া যায়। ফলে, সংস্কৃত কাব্যের রূপ-সমৃদ্ধি লোক-জীবন-কথাকে অলংকার-স্থম বহিরঙ্গ অবয়ব দান করেছে; অপর দিক থেকে লোক-বাঙালির জীবনাবেগ বাঙালি-রচিত সংস্কৃত কাব্যের মর্মলোকে রচনা করেছে ভাবোদেল গীতি-কাব্য স্পষ্টির নবীনতর আকৃতি। আগেই দেখেছি, বাঙালি স্বভাবাপুক্ল অস্থরূপ সংস্কৃত রচনার পদ্ধতি গৌড়ীরীতি নামে তত্তজ্ঞদের কাছে অনাদৃত হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু, এ কথা মনে করতে বাধা নেই যে, সেই অনাদরের পথ বেয়েই সংস্কৃত সাহিত্যের বাঙালি কবির শিল্প-দৃষ্টি বাঙালি-জীবনের গভীরে নিবদ্ধ হয়েছে,—সংস্কৃতভাষায় বাংলা-ধর্মী, বাঙালিধর্মী নৃতন

২ং। অইব্য-History of Bengal Vol. I-Ch XI. ১৩। এ।

কাব্যের অজন্র প্রবাহকে করেছে উৎদারিত। 'সছন্তি কর্ণামূতে' উদ্ধত শত শত শ্লোক এই অহুমানের ঐতিহাসিক পোষকতা করে থাকে।

এখানেই বাঙালির দাহিত্যের মৌল স্বভাবটিকেও দ্বিতীয়বার শ্মরণ করে রাখা চলে। বাংলা এবং বাঙালির দাহিত্য-স্বভাব প্রথমাবধি ছিল মিলন-মূলক। বাংলা-সাহিত্যের উষালগ্নে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ঘটি বিভিন্ন ধারায় বাঙালির সাহিত্য-মানদ উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিভিন্নতা কথনো বিভেদ বিরোধের কারণ হয় নি ; বরং পারস্পরিক পরিপ্রকতার প্রভাবের ফলে বৈচিত্ত্যের মধ্যেও স্ট্রনা করেছিল একোর এক মহৎ সম্ভাবনা। আর 'বিচিত্র' ষেখানে 'একে'র মধ্যে বিধৃত-দশ্মিলিত হয়েছে, সেই সংগম-উৎসেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। চর্যার বহিরঙ্গ দ্ধপাবয়ব এবং অন্তরংগ জীবন-সিদ্ধির মধ্যে এই মিলন-মূলকতার পরিচয়ই আভাসিত হয়ে আছে।

দে **যাই হোকু, বৌদ্ধ ধ**ৰ্ম-প্ৰভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য রচনার এই ধারা যে আজ বিলুপ্তপ্রায় দে কথা আগেই বলেছি। আব এই বিলুপ্তি স্চিত এবং সম্পূর্ণও হয়েছিল হিন্দু-বৈফব সেন-রাজবংশের অভাদয়ের সংগে সংগে। কিন্তু এর পেছনে কোন দেনযুগের

বাহ্মণ্য সাহিত্য

গাম্প্রদায়িক পীড়নের ইতিহাস যে নিহিত নেই, সে

কণাও পূর্বাবধি বলে এসেছি। এ সম্বন্ধে ডঃ স্থশীল কুমার দে নিঃসংশয় মন্তব্য করেছেন,—"We hear of no suppression or persecution of Buddhism under the overlordship of the Senas, but it was probably a part of their policy to encourage Brahmanical studies as a reaction against the Buddhistic tendencies of the Pala Kings.">। বাহ্মণ্য চিন্দু ধর্মের এই পরিপোষণের ফলে বাংলা দেশে সেন আমলে সংস্কৃত শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরভূতথান ঘটেছিল: এবং সেন শ্রেষ্ঠ বল্লাল সেন হিন্দু-কৌলীতকে স্থির-প্রতিষ্ঠ করতে দৃত-প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। ফলে, বল্লালী যুগে বিবিধ ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের রচনাই প্রাধান্ত পেয়েছিল। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন; স্বয়ং রাজাও যে স্মার্ত আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। এ ছাড়া এ-যুগের সমুলেখ্য

১৪। এইবা—History of Bengal Vol. I—Ch XI.

আরো ত্তুন পণ্ডিত ছিলেন গুণবিষ্ণু এবং হলায়ুধ। আবার এই যুগেই বন্যুঘটীয় ব্রাহ্মণ সর্বানন্দ ১৮৫৯-৬০ ঞ্জিইান্সের কোন সময়ে অমরকোবের 'টীকাসর্বস্ব'নামক ব্যাখ্যা লিখে স্বখ্যাত হয়েছিনেন।

তার পরে আদে দেন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মের ইতিহাস; বস্তুত তৃকী-আক্রমণ পূর্ব বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তির ঐতিহ্ এই সময়েই আবিষ্কৃত হতে পেরেছে সংস্কৃত কাব্য-সংকলন 'সঙ্ব্বিকর্ণামৃতের' লক্ষণদেনের মহাদামস্ত-চ্ডামি বটুদাদের मृद्धा । পুত্র শ্রীধর দাস ছিলেন এই সাহিত্য-কীতির 'দঠকি কণামতের' কবিগোঞ্জী সংকলিয়তা;--সংকলন কাল ছিল ১২০৬ খ্রীষ্টান্দ বা তল্লিকটবতী সময়। সহ্ক্তি কর্ণামৃত ৪৮৫ জন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতনামা কবির ২৩৭০টি পদ ধারণ করে আছে। সংকলিত পদগুলি পাঁচটি বিভিন্ন 'প্রবাহে' স্জ্রিত রয়েছে। প্রত্যেক প্রবাহ আবার নানা 'বীচি'তে বিভক্ত। কেবল ভণিতা দেখে, কিংবা কবিতাবলীর বর্ণনা থেকে কবিদের ব্যক্তি-পরিচয় আবিকার অসম্ভব। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙালিও ছিলেন না যে, দে বিষয়ে সংশয় নেই; গ্রন্থটিতে কালিদাস-ভবভৃতির রচিত পদও উদ্ধৃত আছে। তবে বাঙালি লেথকের পত্যাংশও এই লেথায় কম উদ্ধৃত হয় নি, এঁদের মধ্যে বয়েছেন, — রাজবংশীয় বল্লাল, লক্ষ্মণ এবং কেশব সেন; তাছাড়া আছেন বিথ্যাত কবিগোষ্ঠী ধোয়ী. উমাপতিধর, গোবর্ধন, শুরুণ এবং স্বয়ং কবিচুড়ামণি জয়দেব গোস্বামী। এই কবি-পঞ্চক লক্ষণদেনের রাজসভাকে অল'কুত করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য জনশ্রুতি রয়েছে। ধোয়ী-কবি কালিদাদের মেঘদ্ত কাব্যের অহুসর্থে মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃতন দ্ত-কাব্য লিথেছিলেন 'প্রনদ্ত' নামে। উমাপ্তিধরের একাধিক পদ পাওয়া গেছে বাংলা দেশে ছড়ানো বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপিতে। এ-সবের কিছু-কিছুও অক্সান্ত পদের সংগে সহক্তিকর্ণামৃতে ধৃত রয়েছে। কবি গোবর্ধনাচার্য বিখ্যাত 'আর্যা সপ্তশতী'র লেখক বলে অন্থমিত হয়েছেন। শরণের একাধিক পদ সত্বক্তিকর্ণামূতে রয়েছে; তাছাড়া জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দে অক্তান্ত সভীর্থ কবিদের সংগে শরণেরও সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি জয়দেব গোস্বামী স্বয়ং তাঁর গীতগোবিন্দ নিয়ে এ যুগের কবি-কীতির भितामि श्र पाहन।

কিছ এই কবি-গোষ্ঠার আলোদনা এখানে নয়; এঁদের আগেই বাংলা দেশে প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য স্থগঠিত হয়ে ওঠার নি:সংশয় প্রমাণ আছে। তা' ছাড়া চর্যাপদাবলীবও অনেক কয়টি ইভঃপূর্বে রচিত হয়ে গেছে দছ-অঙ্কুরিত বাংলা ভাষায়। আব ডঃ ঐতিহাসিক ফলঞ্রতি স্থশীল দে'ব এই সিদ্ধান্ত সৰ্বাংশে সভ্য যে, ".... Even in its beginnings, the vernacular literature did not fail to exercise some influence on the theme, temper and expression of the contemporary Sanskrit literature." ওকাধাৰে সংস্কৃত দাহিত্যেব পূর্বৈতিহ্ন এবং লোকদাহিত্যের (Vernacular Literature) সজীব প্রভাব একদংগে ধাবণ করেই বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে গীতগোবিন্দ আদি-স্বিবেশ্ব দাবি নিয়ে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এদিক্ থেকে জয়দেবের কবি-কীতি তাঁব একক প্রতিভাব দিগ্দর্শনই কবছে না, সমকালীন লক্ষণদেন-রাজ্যভাব কবি-গোষ্ঠী এবং অক্যান্ত কাব্যধাবাব ঐতিহাগত প্রতিভূরণেই জয়দেব বাংলা ভাষা-সাহিত্যেব প্রথম দিপ্দর্শক হয়ে আছেন। চর্যাপদেব অ-গঠিত বাংলা ভাষায় বচিত পদাবলী জয়দেবীয যুগ-প্রতিভার প্রাণম্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েই ক্লফকীর্তনে সম্পূর্ণ বাঙালি স্বভাব অর্জন করেছে। ইতিহাসের এই ধারাকে অন্তদরণের জন্ম প্রাকৃত-অপদ্রংশ বাংলা ভাষাব সেই পূহ্ৰিভিহ্নকেই আগে শ্মবণ কৰতে হবে।

আলোচ্য অধ্যায়েব প্রাবস্তেই বলেছি,— বাংলা দেশে এ প্রস্থ প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিকতাটি 'প্রাচ্য প্রাক্ত' ভাষায় বচিত। প্রাচ্য-প্রাক্ত অর্থে মাগধী প্রাকৃতকেই বোঝানো হয়ে থাকে ,— এই ভাষাবই অপত্রংশ রচনাব প্রাচীন নিদশন ভাষা। ডঃ স্থনীতিকুমাব চটোপাধ্যায় অন্তমান কবেছেন

মৌর্য যুগেই বাংলা দেশে সাগধী প্রাক্ত ভাষাব ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, আর এই ভাষাই বাঙালির কঠে উচ্চাবিত প্রাচীনতম আয় কথ্য-ভাষা। দি শুভানিয়া পাহাডে উৎকীন প্রপ্রাচীন লিপি ছাত। প্রাকৃত ভাষার আর কোন উল্লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি। প্রীষ্ঠায় দিতীয় শতাকী থেকে বিভিন্ন

১৫। अहेबा-History of Bengal Vol. I-Ch XI.

se 1 3-Ch. XII.

দংশ্বত নাটকে মাগধী প্রাক্তের একাধিক কথা রূপের ব্যবহার লক্ষ্য করা চলে। ডঃ স্থনীতিকুমারের মতে ঐ দকল রচনা বিশুদ্ধ মাগধী প্রাক্তের নিদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে না:— ঐ দব ছিল "rather a kind of North Indian dramatists" conception of what the backward provincial of the extreme east of Āryāvarta spoke like" ।

কুত্রিমতার এই ভার অতিক্রম করে বিশুদ্ধ মাগধী প্রাক্তরে ( অপদ্রংশ )
নিদর্শন এ দেশে খ্রীষ্টীয় দশম শতান্দীর আগেকার রচনায় আজও খুঁজে
পাওয়া যায় নি। এর কারণ হিদেবে অমুমান করা
এই সাহিত্যের
ক্রম-বিলোপ
হয়েছে যে, বাংলাদেশে আর্য সমাগ্রের পর থেকেই
সংস্কৃত হয়েছিল আভিজাত বাঙালির সাহিত্য- সাধনার
একমাত্র ভাষা। খ্রীষ্টীয় শতানীর স্বক্ষ থেকেই বৌদ্ধদের জনপদ-নিক্ষত্তি
সাধনার ধারা লুপ্ত হয়;—আভিজাত সংস্কৃত ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি
দেখা দেয় নৃতন প্রবণতা। প্রথমে সংস্কৃত স্বভাব-বিশিপ্ত প্রাকৃত রচনার
প্রচেটা দেখা দিয়েছিল, পরে বৌদ্ধ সাহিত্যও সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ শরণ গ্রহণ
করে। ফলে অনভিজাতদের রচিত লোক-ভাষা-সাহিত্য অকিঞ্চিৎকরতার
জন্মই কালের হাতে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। ১৮

দশম-একাদশ শতকে অপভ্রংশ সাহিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,
তা'তেও প্রাচ্য-অপভ্রংশ মাগধীর সংগে মধ্যভারতীয় শৌরসেনী প্রাকৃতঅপভ্রংশের বিমিশুতার চিহু স্পপ্রচ্ব । ডঃ স্থনীতিকুমার
চটোপাধ্যায় অহুমান করেছেন, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত
কারণে অভিজাত সংস্কৃতের প্রভাবের বাইরে শৌরসেনী
প্রাকৃতই প্রথম স্বতম্ব, স্পুষ্ট সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করেছিল। ফলে
পূর্ব-পশ্চম, উত্তর-দক্ষিণে 'প্রাকৃত জনের মধ্যে এই ভাষা-সাহিত্য স্প্রদ্ধ
প্রতিষ্ঠার তাগী হয়েছিল; মধ্যযুগের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত-সাহিত্যের
স্বত্রই শৌরসেনী-প্রভাব হয়েছিল অবারিত। চর্যাপদর ভাষাতেও স্থাঅক্ট্রিত কয়েকটি বাংলা শব্দ এবং কিছু মাগধী অপভ্রংশের প্রভোব ছড়িয়ে আছে।

১৭। এইব্—History of Bengal Vol. I—Ch XII. : । ব।

বাংলাদেশে প্রাক্কত-অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষা রচনার নির্ভর্যোগ্য প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নেপালের রাজ-দরবার থেকে চর্যাপদ'র পাণ্ডুলিপির সংগে আরো ভিনটি পুথি ভিনি আবিষার করেছিলেন:

- (১) অন্বয়বজ্রের সংস্কৃত টীকাসহ সরোক্ষরজ্বের দোহাকোষ (দোহাসংখ্যা ১০০)
  - (২) 'দংস্কৃত টীকামেথলা' দহ ক্লফাচার্যের দোহাকোষ ( দোহাদংখ্যা ৩৩ )
  - (৩) সংস্কৃত রচনাংশ সংবলিত ডাকার্ণব।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী দব কয়টি রচনাকেই চর্ঘাপদেরই মত বাংলা ভাষায় রচিত বলে অন্থমান কবেছিলেন। ডঃ স্থনীতি কুমাব চটোপাধ্যায় দিদ্ধান্ত করেছেন, - কেবল চর্ঘাপদেই আলোচ্য যুগের বাংলা বচনাব একমাত্র নিদর্শন; বাকি দব কয়টি গ্রন্থের ভাষা শৌরদেনী অপভংশ। অবশ্র ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই দকল বচনা 'প্রাচ্য' ভারতীয়গণেব 'শৌবদেনী' রচনার জঃ চট্টোপাধ্যায় এই দকল বচনা 'প্রাচ্য' ভারতীয়গণেব 'শৌবদেনী' রচনার দিদর্শন বলেই মনে করেছেন। দোহাকোষগুলোর অন্ততঃ একটি যে বাঙালিবই লেখা, দে সম্বন্ধেও দলেহ নেই;— দোহাকোষের ক্ষাচার্য এবং চর্ঘাপদের কাষ্ণণা অভিন্ন ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। সবোক্ষহ বা দবোক্ষবজ্রকেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি বলেই দাবি কবেছেন। অন্ততঃ দরোক্ষবজ্বে দোহাকোষ ও চর্ঘাপদ'র লিখনভন্দি এবং ভাববিষয়ে যে মৌলিক সাধ্যা রয়েছে, এ-কথা পদগুলো পাশাপাশি পডলেই বোঝা যাবে। চর্ঘার পাঠকদেব প্রতীতির জন্ম একটি পদ মাত্র উদ্ধার করিছি:—

"জ্বহি মন প্রন ন স্ক্রবই ব্রবি শদি নাহ প্রেশ। তহি বট চিত্ত বিসাম কর্ফ সুরুহে কহিজ উরেশ।

চধাপদর বিস্তৃত আলোচনা ষণাস্থানে কবা হবে; সাধারণ ধারণা নিয়েও এ'কথা অন্বত্ব করা চলে যে, ভাব এবং প্রকাশরীতিতেও চর্যা ও দোহাকোষ একই ভাব-গোষ্ঠাব (School of thought) ভাবনা-সঞ্জাত। ডঃ স্থনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এই দোহাকোষ ও চর্যাপদেব আবিদ্ধারের ফলে প্রাচীন বাংলায় 'প্রাকৃত'-বাঙালির সাহিত্য কর্মের ইতিহাস উদ্যাটিত হতে

পেরেছে। আলোচ্য রচনাবলীর মধ্যে ইতিহাসের বিশেষ স্বভাবকে অন্থারণ করলে দেখা যাবে,—দীর্ঘকাল ধরে কতকগুলি বিশেষ ভাবকে নির্দিষ্ট কতক-গুলি বাচনভলি ও রুপচিত্রের মাধ্যমে অভিব্যক্তিত করবার একটি সাধারণ সংস্কার (common convention) এই যুগে গড়ে উঠেছিল। ঐ সকল গ্রন্থের মূল ভাববাচ্যটি সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সাধারণ হরে থেকে এসেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বত্রই সেই ধর্ম-কথা সন্ধ্যা-ভাষা নামক এক রহস্তময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই ভাষার স্বভাবেই আছে ধর্মতত্বকে জীবন-রূপকের মাধ্যমে অনুদিত করে ভোলার স্বভাব। এখানে দেথ্ব, একই ধর্মকথার নানা অংশকে বিচিত্রেরূপে প্রকাশ করতে গিয়ে একই জীবনের অভিজ্ঞতাকে নানাক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,—অদ্মক্ত্রানের সাহাযেয় মোহম্ভির আদর্শটিকে ব্যক্ত করে সরোজবজ্ঞ ভার দোহায় বলেছেন,—

"অদ্বঅ চিত্ত ত[ক্ব]রুঅর ফরাউ তিহুঅণে বিখা[র]। করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই ণামে পর উআর॥

আর চর্যাপদে প্রায় একই উদ্দেশ্যে চাটিল বলেছেন :--

"ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ। অদ্দত্ম দিঢ় টাঞ্চি নিবাণে করিঅ॥"

ধর্মকথার এই অভিন্ন-কল্পনাযুক্ত জীবনায়নের ইতিহাস দেথে স্বভঃই মনে
হয়,— দীর্ঘদিন ধবে জীবনামুভূতিময় এই সাহিত্য-কর্মের ধারা লোক-বাংলার
শিল্প-সাধনায় প্রচলিত হয়েছিল। স্থণীর্ঘ ব্যবহারের ফলে
অপজ্ঞা সাহিত্যের দশ্ম-একাদশ শতাব্দীতে জীবন-রস-সমৃদ্ধ এই সাহিত্যভাবন রস সমৃদ্ধি
সাধনার ঐতিহ্ বাঙালির সংস্কারণত সাধারণ সম্পদে
পরিণত হয়েছিল। প্রাষ্ঠায় চতুর্দশ শতকে রচিত প্রাক্তত ছন্দ-বিষয়ক গ্রন্থ
প্রাক্ত পৈঙ্গলের মধ্যেও বাঙালিধর্মী যে ত্-একটি অপজ্ঞা পদ পাওয়া গেছে,
তাতেও এই জীবন-সন্ধিবিইতার পরিচয় স্কুম্পষ্ট :—

"ওগ্গর ভত্তা রম্ভূঅ-পত্তা গাইক ঘিতা হৃদ্ধ সজ্তা। মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিক্ষই কন্তা থা পুনবস্তা॥ পূর্বালোচিত সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার অভিজাত মনন-চিন্তার সংগে
অনভিজাত বাঙালি চেতনার এই নিবিড জীবন-রসবোধের সমৃদ্ধিকে একজবদ্ধ,—একসন্দে আয়ত্ত করে বাংলা সাহিত্যের প্রথম
বাংলা সাহিত্যের
সন্তাবনা জন্মলাভ করেছে চর্ঘাপদ'র মধ্যে। আদিমূপ
অতিক্রম করে মধ্যযুগের পথে বাংলা সাহিত্য যতই
অগ্রসর হয়েছে, এই মিলন-বন্ধন হয়েছে ততই ঘন-সনিবিষ্ট। অভিজাত
বাংলার সংগে অনভিজাত বাংলার জীবন-স্ম্মিলনের এই ঐতিহ্য-স্তেই
বাংলা সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস বাধা পড়েছে।

# ठढूर्थ चथारा

#### ইতিহাসের পথ

এ পর্যস্ত একাধিকবার বলেছি, বাংলা ভাষায় বাঙালির সাহিত্য-রচনার প্রাচীন পরিচয় নিহিত আছে চর্যাপদে। আর, পণ্ডিতেরা মনে করেছেন, বাংলা দাহিত্যের চর্যার কোন কোন পদ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেই রচিত ক্ষমকাল হয়। এই সিদ্ধান্ত সত্য হলে বাংলা দাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষমকাল এসে দাঁডায় ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ বা তা'র কাছাকাছি সময়ে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখেছি, এই ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে; আর জন্ম-পূর্ব সেই প্রাচীন যুগে বাঙালির ক্রমবিকশিত জীবন-চৈতন্তের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনা দিনে দিনে অঙ্ক্রিত হয়ে উঠ্ছিল। অতএব, বাংলা সাহিত্যকে বাঙালির স্বতম্ভ জীবন-স্বভাবের স্পষ্টধর্মী রূপ বলে অনায়াসে

অভিহিত করা চলে। বাংলা সাহিত্যের এই বাঙালি-বাংলা গাহিত্যের জীবন-সম্ভব চরিত্রকে পরিচায়িত করে ডঃ স্থনীতিকুমার শভাব-শ্বরণ চটোপাধ্যায় লিথেছেন,—"বাঙালা দেশে, বাঙালা-ভাষী

জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায় ও তাহার ফল-স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনধাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মৃথ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগেব ভারতের ভাবধাবায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বংসর ধরিয়া যে বাস্তব,
মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাঙালি সংস্কৃতি;
এবং এই সংস্কৃতি, বাঙালা ভাষার স্পষ্ট-কাল হইতে বাঙালা ভাষায় রচিত যে
সকল কাব্যে-কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই বাঙালা সাহিত্য।"

বাংলার সাহিত্য-স্বভাবের একটি সর্বকাল-সাধারণ স্থায়ি-পরিচয় এই
স্থার্ম বাক্যে প্রকাশিত হতে পেরেছে। কিন্তু কাল এবং
বাঙালি সংস্কৃতির পাত্রের পরিবর্তনের সংগে সংগে বাংলা দেশে বাঙালির
বিবর্তন
সংস্কৃতি বাবে বারে বিশেষিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।
ফলে, বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরক চরিত্রে প্রভিবারই বৈচিত্র্য ও

১। স্ত্রীবা—History of Bengal Vol. I—Ch XII. ২। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।

বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় সেই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্ত্য স্থপরিস্ফৃট করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরাও বলেছি, – এই বৈচিত্ত্য-বৈশিষ্ট্যমূলক বিবর্তনের ধারামুদরণই সাহিত্য-ইতিহাসের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

বাঙালির মৌল স্বভাবের একটি সাধারণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তার ফলে ভারতবর্ধের অন্তান্ত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের সংগে তার পার্থক্য স্বত:-ই পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আগেও বলেছি, আবার বলি, 'পার্থক্য' শব্দের ব্যবহারে ভীত হবার কারণ নেই। বরং এই পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে একা স্থাপনেই ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপোষণ সম্ভব হতে পারে। যাই হোক্, এই মৌল স্বভাব-বৈশিন্ট্যের জন্মই অ-ভারতীয় অন্তান্ত জাতি থেকে বাঙালি পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র; এই কারণেই একদা প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শিথেও বাঙালি 'কৃষ্ণচর্মারত' ইংরেজ হয়ে পড়ে নি। আবার, এই মৌলিকতার প্রভাবেই এক বাঙালির সংগে অপর বাঙালি,— একালের বাঙালির সংগে অপর হেইভিহাদ

বলেছি, দেই মৌল স্বভাবকে আজ আমরা কোন অবস্থাতেই 'অজবামরবং' ছবির (static) বলে মনে করতে পারি না। কালে কালে নানাজনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাংলা সংস্কৃতি,—বাঙালিও ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে; তার আহ্মস্বিক লক্ষণসমূহের ক্ষয়-বৃদ্ধি ঘট্ছে। ফলে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবন-পরিবেশের বিভিন্নতা নিয়ে এ যুগের বাঙালি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাঙালি থেকে পৃথক্; অনাগত কালের বাঙালি আবার আধুনিক কালের হাতে দেই স্বাতস্ত্র্য ও পার্থক্যের অধিকার স্বভাবতইে দাবি করবে। এই বিবর্তনই ত ইতিহাসের জিজ্ঞান্য; এতিহ যেধানে স্থবিরত্বের বন্ধন নয়, প্রগতির প্রস্ত জীবন-স্ত্র,—ইতিহাস কেবল দেখানেই জীবন্ত।

ইতিহাসের এই জীবনীশক্তির প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের আন্তর ভাব
(spirit) এবং বহিরল অবয়ব (form)-এ বারে
সাহিত্যের ভাব রূপের
বারে বিবর্তন-পরিবর্তনের স্বাতয়্র লক্ষিত হয়েছে।
আর, জীবন-মূলীভূত ধর্ম-রাজনীতি, অর্থ-ও-সমাজনীতি
বিষয়ক নানা প্রভাবের অভিঘাতেই বিবর্তনের এই বৈচিত্র্যে নিত্য-নৃতনরূপে

ক্ষিত হয়ে উঠ্ছে। এইরূপে নিয়ত বিকাশমানতার মধ্য দিয়ে সাহিত্যস্বভাবের রূপে এবং ভাবে ধখন পরিবর্তনের ছাপ স্থাচিহ্নিত হয়ে ওঠে,—
স্বাতদ্ধ্য-স্বভাব হয় স্বয়ংক্ট, তখনই জীবন ও সভ্যতার মতই নৃতন ম্গসন্তাবনা আভাসিত হয়ে ওঠে সাহিত্যেও। কালের প্রভাবকে স্বীকার
করে নিয়ে বাঙালি-সংস্কৃতির মৌল স্বভাবের বৈচিত্র্য অর্জনের এই ইতিহাসকে
প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পাবেঃ—

›। বাংলা দাহিত্যের প্রথম পর্যায় (প্রাক্-তৃকী-আক্রমণ যুগ)
(আহুমানিক ১০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

২। বাংলা সাহিত্যের মধ্য পর্যায় (তুর্কী আক্রমণ-ও ইভিহাসের পরবর্তী যুগ) (আহুমানিক ১২০০—:৮০০ গ্রীষ্টান্স)। ৩। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায় (যুরোপ-প্রভাবিত যুগ) (মোটাম্টি ১৮০০ গ্রীষ্টান্স—বর্তমান কাল)।

বাংলা ভাষার ক্রমাগ্রন্থতির পথে কালগত এই পর্যায়-বিভাগ পণ্ডিত মহলে মোটাম্টি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, এই সকল বিভাগকে আশ্রায় করে বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অথবা বহিরঙ্গ স্বভাবেব বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গেলে নানারকম আপন্তি উঠে। ডঃ দীনেশচন্দ্র দেন বিভিন্ন কালপর্যায়ে বিভক্ত করেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাবকে অম্বভব করতে চেয়েছিলেন। তা' হলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার শতান্দী ধবে ধরে বাংলা সাহিত্য-রচনার ধবর-সংগ্রহ নিরাপং-তর বিবেচিত হয়েছে।

নাহত্য-ব্রহনার ব্যব-শ্যেহ নেরাল্য তার সাধ্যেত্ত হল্পেহ্ন কিন্তু, এ-বিষয়ে মনে রাখা উচিত যে, জীবনের গতি অঙ্কের হিদেব মেপে দশক অথবা শতকের চিহ্ন-দীমায় আবর্তিত হয় না। বিভিন্ন যুগাস্ককারী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে আশ্রায় করে অকস্মাৎ জীবনীজীবনের বিবর্তন
এবং
ঘাতের স্বন্ধপ বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই নব্যুগ-স্বভাবকে পবিমাপ
করে নিতে হয়। আমাদের ধারণা, আদি ও মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্যের যুগোত্তরণের সন্ধিক্ষেত্রে অভিঘাত রূপে অবস্থান করছে তুকী আক্রমণ।
তর্ক উঠ্তে পারে,—তুকীরা ছিল ধর্ম-ভাষা, সংস্কৃতি-স্বভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশি জাতি; এই আক্ষেক-ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় দাহিত্যস্বভাবের বিবর্তন-ইতিহাস নির্ণীত হবে কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া

হু:সাধ্য নয়। সন্দেহ নেই, কোন বিশেষ জাতির মৌল স্বভাবকে কেন্দ্রে রেথই তার সমাজ-সংস্কৃতি অথবা সাহিত্যের বিকাশ-বিবর্তন ঘটে থাকে। এ-পথে জাতির অন্ধনিহিত আকাংক্ষা এবং প্রয়োজন-বৃদ্ধিই তার নবীন বিকাশ-পথকে নির্দিষ্ট, স্মচিহ্নিত করে থাকে। কিন্তু, জীবন অথবা জীবন-বাসনা কোন-পর্যায়েই স্বয়ন্তু নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, তার অভিঘাতকে একই সংগে স্বীকার ও অতিক্রম করেই সাহিত্যিক বৃগ বিভাগ নবযুগ-বাসনা জাতির জীবনে অঙ্করিত হতে পারে। এদিক থেকে বাঙালি জাতির একদা-নির্জীব-হয়ে-পড়া চেতনার 'পরে তৃকী আক্রমণ ইতিহাসের অভিঘাত রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল; আর্ক দেই অভিঘাতের ঘর্ষাগকে অভিক্রম করে যাবার উদ্দীপনাতেই বাঙালির জীবন ও সাহিত্যে নবীন উদ্বোধনী শক্তির বিকাশ ঘটে। তৃকী আক্রমণের প্রতিক্রিয়া-মৃথেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি পর্যায় নব-প্রকাশিত হয়েছে, এণ্টি নিছক কাক-তালীয় সংযোগ নয়; ইতিহাসের সজীব সক্রিয়তার

বাংলা দাহিত্যের আধুনিক পর্যায় বলতে ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্তী-কালে দছজাগ্রত জীবন-বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইংগিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু দেই জীবনধারা দেকালের মূল্যবাধকে নিয়ে আজ বাঙালি জীবনের দিকে দিকে নানা আকার-প্রকারে প্রস্তুত হয়ে পড়েছে; ফলে দেদিনকার মানদও এবং অভিধাবৃদ্ধি নিয়ে এই মহাবিস্তারের ঐতিহ্যকে পরিমাপ করা আজ্ব আজ্বাত্তার আধুনিক বাংলা দাহিত্যের দেই স্কল্প ঐতিহাদিক মূল্যায়ন অপেক্ষাকৃত জটিল বলেই-এ-পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়ে এসেছে। বর্তমান প্রসংগ্রুত্ব স্বার্থাও দেই প্রতেষ্টা পরিহার করব। কারণ, এই পর্যায়ে আদি ও মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্যই আমাদের একমাত্র আলোচ্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাব স্নচিহ্নিত করবার জন্ম এই পর্যায়ের সাহিত্যকে ছ'টি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা অপরিহার্য হয়েছে :—

১। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য পর্যায় ( চৈতত্ত্য-পূর্ব যুগ ) ( আহুমানিক ১২০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ )।

বাংলা সাহিত্যে মধ্য ২। বাংলা সাহিত্যের পর মধ্য পর্যায় (চৈতন্ত্য-ফুগের উপপ্রায়
প্রভাবিত ও পরবর্তী যুগ)। (১৫০০—১৮০০ এটাস )। এই পর্যায় তৃ'টির অস্কঃস্বভাবে মৌলিক বিভিন্নতা নেই; পার্থক্য ষেটুক্, সে কেবল পরিমাণগত ( Quantitative ), গুণগত ( Qualitative ) নয়। প্রথম পর্যায় তৃকী আক্রমণের অভিঘাতকে অতিক্রম করবার প্রয়োজন-বৃদ্ধি থেকেই আত্মরকামূলক গুটিকয় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ( Instinct ) জীবন ও পাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমণঃ আভাসিত হয়ে উঠ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তৈতন্ত্র-জীবনাদর্শের ফলশ্রুতির প্রভাবে দেই বৃদ্ধি কয়টিই স্বভাবামূক্ল স্বতঃ ফুর্ত মৃক্তি পেয়েছে। তাই এই ছটি শুর একই ধারার ছটি পরস্পর-সাপেক্ষ (Relative) পৃথক্ অবস্থানমাত্র,—ছটি পৃথক্ প্রায় নয়,—একই পর্যায়ের ছটি উপপর্যায়। প্রথমটি বহিরক্ষ পরিবেশের উত্তাপে অন্ধ্রোল্যামের শুর, বিতীয়টি স্থ-শক্তিতে মৃক্ত ও স্বয়ম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পরিণামী উপপর্যায়।

এ-প্যন্ত প্রাপ্ত নিদর্শন অহুষায়ী চ্যাপদই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। চর্যাপদাবলীর রচনাকাল আত্মানিক দশম থেকে দ্বাদশ ঐষ্ঠীয় শতাব্দাব মধ্যে। প্রায় একই সমস্কে যে সকল সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপশ্রংশ সাহিত্য এদেশে রচিত হয়েছিল, তার উল্লেখ আগেই করেছি। নাংলা সাহিত্যের আদিযুগ সাহিত্যেব বিকাশ ধারার পক্ষে সেটুকু পূর্বৈতিহ্য মাত্র, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-ইতিহাদেব প্রত্যক্ষ উপকরণ নয়; অতএব বর্তমান প্রসংগে তা অম্বলেথা। এদের কথা বাদ দিলে চর্যাপদ ছাডা বাংলা ভাষায় রচিত আর কোন সম্বল থাকে না, যা'র সাহায্যে এই যুগের বাংলা সাহিত্য-স্বভাবকে চিনে নেওয়া চলে। তব্, অত্যাত্ত সমকালীন সাহিত্য-কৃতি**র** সহায়তায় এ'কালের বাঙালিব সাহিত্যের যুগ-স্বভাবকে আয়ত্ত করা ত্ংদাধ্য নয়। চর্যাব সাহিত্য একাম্বন্ধণে ধর্ম-নির্ভব, আধ্যাত্মিক এবং বিশেষভাবে আবারগত ভাবাত্বভৃতিপ্রধান (Subjective)। এই যুগের সাহিত্য-কর্মেব একদিকে বাঙালি সংস্কৃতির বিচ্চিন্নতার প্রমাণ রয়েছে,—অভিজ্ঞাত-অনভিজ্ঞাত সংস্কৃত ও লোকভাষাব কাব্য রচনায়। অপরপক্ষে সম্প্রদায়গত বিভিন্নতাও কম ছিল না। এই সকল বিভেদ-বিচ্ছেদকে উপেক্ষা করে আ্বালোচ্যকালের বাঙালির দাহিত্য স্বয়ম্পূর্ণতার আত্ম-প্রদাদ নিয়ে স্বতো-দীমাবদ্ধ হয়েছিল। ফলে, এ-যুগের বাংলা অথবা বঙ্গেতর ভাষায় রচিত সাহিত্যে ভাবাকৃতি ও আত্মলীন তন্ময়তার অতোবিচ্ছিন্নতার তুলনায় দ্বাত্মক সংগঠন মূলকতার পরিচয় কম; — বৈচিত্র্যের তুলনায় সংহতিহীনতাই যেন এ-কালের বাংলা দাহিত্যের যুগ-স্বভাব।

এই সংহতি-বিযুক্ত আত্মলীনভার পথ বেয়েই বাঙালির জীবনে এসেছিল
তুর্কী আক্রমণের বিপথয়। কেবল আত্মগংগঠনের বলিষ্ঠতা ও বাস্তব
(Objective) দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে বাঙালি সেদিন
আদি-মধায়ণ আক্রমণের মূপে একটিও উল্লেখ্য প্রতিরোধ গড়ে তুল্তে
পারে নি। ফলে, প্রত্যাশাতীত অভিঘাতের প্রথম পর্বায়ে বাঙালি অভিভৃত
হয়েছিল; বাংলার সংস্কৃতি হয়েছিল নির্বাক্,—নিঃন্তরু। কিন্তু. এই
অভিভৃতিকে অতিক্রম করে বাঙালি সংস্কৃতি আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত
হয়ে উঠেছে শতাকীকালের মধ্যেই। সেই প্রচেষ্টার মূল আকাংখা ছিল
অভিজাত-অনভিজাত চেতনার সংহতি বিধান;—একত্র সংবন্ধন। ফলে,
বাংলা সাহিত্যও দৃঢ়পিনদ্ধ (Compact), বস্থনিষ্ঠ (Objective)
নবাকৃতির মধ্যে এই নবযুগ-বাসনাকে ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

তার পরে এলেন খ্রীটৈতন্তাদেব; আক্রমণাভিঘাতে সহ্ত-অঙ্করিত জ্ঞাতির তৈতন্ত নৃতন মৃ্ক্তির পথ খুঁজে পেল। কেবল আত্মরক্ষার জন্ত নয়, জীবনের সহজ আকৃতি-বংশ মিলন-মূলক এক জীবন-মূল্যবোধকে পরমধার্গ পূর্ণ বিকশিত করে তুলল বৃহত্তর সর্বজনীন জীবনভূমিতে।

সবশেষে এল সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের ধাপ। প্রাণ-ধর্মের সহজ নিয়মে চৈতত্তাযুগ-জীবন-বাধে বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে ক্রমণঃ বিকশিত, পূর্ণ-পবিণত
হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর দিতীয়ার্ধ থেকে বিপর্যন্ত-বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। এই বিপর্যয়
ধারার চরম অবস্থায় জাতীয় জীবন পর্যুদন্ত হতে চলেছিল। সেই ত্যোগ
লগ্নে নিঃসাড় বাঙালির প্রাণচেতনায় নূতন আঘাত হান্ল
আধ্নিক্যুগ বিজ্ঞানদন্তী যুরোপীয় বণিক্ সভ্যতার অভিযান। বণিকের
'মানদণ্ড' যেদিন 'রাজদণ্ড' হয়ে দেগা দিল, সেদিন বাঙালি শক্তি অনায়াসে
ভাগ্রত হয়ে ওঠেনি; বরং মনোজগতেও স্থীকার করে নিতে বসেছিল
'বিজ্ঞাতীয়তা'র রাজশাসন। কিন্তু ইতিহাস-বিধাতা বাঙালির অবচেতনার
মধ্যে সেদিন সংগ্রামের ঝড় তুলেছিলেন; দীর্ঘ সাধনার শেষে তপঃসিদ্ধ

৩। এটব্য-মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালি-ডঃ সুকুমার দেন।

নবীন বাঙালি সংস্কৃতি নবজন্ম লাভ করেছিল 'বিজাতীয়তা'কে শাখত ভারতীয়তার মধ্যে,—বাঙালির মৌল-স্বভাবের মধ্যে স্বী-কৃত (Assimilate) কবে নিয়ে। সেই নবীন বাঙালিত্বের, নবভারতীয়তার প্রথম উদগাতা বাঙালি-শিল্পী কবি গ্রীমধূস্দন। বাংলা সাহিত্য মধূস্দনের কাল থেকেই অসংশয়িত পদক্ষেপে আধুনিকতার পথে ক্রমাগ্রদর হয়ে চলেছে।

কিন্তু দে কথা পৃথক্ গ্রন্থে আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের অলেচ্চ্য ;— আপাতত: বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা-পূর্ব কালের বিকাশ-পথই আমাদের ঐতিহাসিক অমুসন্ধানের এক এবং অনন্য মহাপথ।

#### नक्ष जशांग्र

## বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ

একাধিকবার বলেছি,— এপ্রীয় দশম শতান্ধী থেকেই বাংলা সাহিত্যের স্বেনা। তারপরে মোটাম্টি এপ্রীয় দ্বাদশ শতান্ধীর শেষ, অর্থাৎ তুর্কীআরুমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দাহিত্যের আদিযুগ বিস্তৃত।
আদির্গ ও চর্বাপদ
আরু, চর্বাপদই আদিযুগের বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের
একমাত্র নির্ভর্যোগ্য নিদর্শন। এই একটিমাত্র কাব্যের 'পরে নির্ভর করেই
এই যুগের সাহিত্য-স্বভাব নির্ণয়ের নানারপ প্রচেটা হয়ে এসেছে। অবশ্র,
একই সময়ে রচিত বন্ধেতর ভাষার সাহিত্যিক প্রমাণও এ-সকল প্রচেটার
সহায়তা করেছে যথেও। তবু, একক গ্রন্থ হিসেবে চর্যা-সাহিত্যের মধ্যেও
যুগ-স্বভাবের সমৃদ্ধি রয়েছে অ-পূর্ব পরিমাণে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র দেন বাংলা সাহিত্যের এই যুগ-স্বভাবকে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' নামে অভিহিত করেছেন; এই যুগ সীমায় লক্ষ্য করেছেন ধর্ম-বিরোধে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। সন্দেহ নেই, আলোচ্য কালের বাঙালির সাহিত্যমাত্রই ছিল প্রধানতঃ ধর্ম-'হিন্দু বৌদ্ধ যুগ'? **७** ७: मीरनगठ<del>स</del> নির্ভর। ধর্মেতর বিষয়ে রচনাব যংকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া েগলেও তার প্রাধান্ত উল্লেখ্য নয়। আর, ধম-প্রধান আনিষ্পের বাংলা সাহিত্যের ইতিহানে ধর্ম-বিভিন্নতার পরিচয়ও স্থপ্রচুর। তবু, আগেই বলেছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা দেশে ধর্ম-বিভিন্নতা ধর্ম-বিরোধকে কথনোই অপরিহায করে তোলেনি। প্রাচীন বাংলার ধর্মক্ষেত্রে সহনশীলতা এবং সমতাবৃদ্ধির ঐতিহাসিক পরিচয় ইত:পূবেই উদ্ধাব করেছি ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদারের ভাষায়। বাঙালির দাহিত্যের জন্মলগ্নেও বিভিন্ন ধর্মচেতনার এই সহনশীলতার প্রভাব ডঃ স্থশীল কুমার দে মুক্তকঠে স্বীকার করেছেন। অতএব, বাংলা দাহিত্যের উদ্ভব-মূলে বিরোধমূলক প্রতিযোগিতার কল্পনা সমূচিত বলে মনে হয় না। বর্তমান গ্রন্থের স্চনাতেই আমরাও অফুতব

अहेरा -- दन साबा ७ माहिला।

করেছি,—সমান্ত-অভিম্থী সমন্বয় ধর্মের দারাই বাংলা সাহিত্যের মৌল স্বভাব চিহ্নিত; দংস্কৃত সাহিত্যের মত শ্রেণি-বৈষম্য অথবা ইংরেজি সাহিত্যের মত দংঘাত-মূলক প্রতিযোগিতার পূর্ব-কল্পনাকে এই সাহিত্য আশ্রয় করেনি কোন অবস্থাতেই। বাঙালি-স্বভাবের এই অতন্ত্র-ঐতিহ্নই বাংলা সাহিত্যের স্বাতন্ত্রা-লক্ষণকে চির ভাষর করেছে; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এ-কথা কথনোই ভোলবার নয়।

তব্, ধর্ম-বিরোধ না হলেও, ধর্ম-বৈচিত্তাই যে আদিযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির সাহিত্যেরও প্রাণকেন্দ্র ছিল, এ-কথা মান্তেই হবে। সাহিত্য-

মাত্রই জীবন-সম্ভব। আর মানবের জীবন-স্বভাব ধর্মধর্ম-বৈরোধ ন্ম,—
ধর্ম-বৈচিত্র আদিব্ধ
সমাজ, অর্থ-রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ক মূল্যবোধের
সমবেত ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসের
আলোচনায় দেখা গেছে, ধর্মাদি মানবিক বৃত্তির সব কয়টি

আদর্শই একসংগে একই জীবনে কখনো প্রধান হয়ে ওঠেনি বড একটা।
দেশ-কাল পাত্রের বিচিত্র জীবন-বিক্রিয়ার ফলে কোন পর্যায়ে কোন জনসমষ্টির
মধ্যে ধর্মগত মূল্যবোধগুলি প্রধান হয়ে ওঠে; আবার কখনো প্রাধান্তের সেই
আসন গ্রহণ করে সমাজ অর্থ-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক মূল্য-চেতনা।
সাধাবণত: সমাজ ও সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায় ধর্মগত মূল্যমানকেই বিশেষ
ভাবে আশ্রয় করে থাকে। যে-যুগে সভ্য মান্নযের শক্তি এবং সন্তাবনা পূর্ণ
বিকশিত হয়ে ওঠেনি, সমাজ-জীবনের সেই শৈশবে মান্নয় লোকোত্তর দৈবী
আদর্শকে সম্মুগে রেথে জীবনের পথে অগ্রসর হতে চেয়েছে। বাংলা
সাহিত্যের আদিযুগ-স্থভাব সম্বন্ধেও ধর্মাভিম্থিতার এই আদর্শ সমপরিমাণে
প্রযোজ্য।

ইতিহাদের আদিপর্বে বাংলা দেশে তিনটি প্রধান আর্ঘ ধর্মের যুগপৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। (১) প্রাচীনতম আর্ঘধর্ম হিদেবে জৈনধর্মই হয়ত এদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল;—স্বয়ং মহাবীর পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন বাংলায় ধর্ম-বৈচিত্রা হয়েছে। তারপরে (২) বৌদ্ধ এবং সর্বশেষে হয়ত এদেশে এদেছিল (৩) আর্ঘ-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। খ্রীইপূর্ব চতুর্থ শতকে বঙ্গভূমিতে আর্ম-

প্রভাবের প্রথম স্ক্রুন্ত প্রকাশ লক্ষণ দেখ্তে পাওয়া যায়। আর্য ধর্মের প্রথম

প্রবেশও একই যুগে ঘটেছিল নিশ্চয়ই। তবে গুপুর্যের আগে বাংলায় আর্য ইতিহাস বিস্তারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যথেই নয়। ঐ সময় থেকেই বৈদিক-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম সমাস্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে বাঙালি ঝাননের বিভিন্ন প্রধারে; কথনো এক ধর্ম অপরগুলিব চেয়ে প্রবলতর হয়েছে; অফ্যাক্য সময়ে প্রবল হয়েছে আরো এক-একটি।

একই সংগে আর্য-পূর্ব বাংলার লোকধর্মের প্রভাবও কিছু কিছু যে ছিল, ভাতে সংশয় নেই। বাংলাব আর্ষেতর যুগের ধর্মসাধনার নিশ্চিত ইতিহাস আৰু খুঁছে পাওয়া অসম্ভব-প্ৰায়। তবু, সহস্ৰানীর দীমা পেরিয়েও ভারতীয় আয প্রভাবকে যাঁরা প্রতিহত করে বাংলার লোক ধর্ম রেপেছিলেন, দেই আর্য-পূর্ব বাঙালিদেব ধর্ম-সংস্কারেব স্বাভন্ত্র্যকে অস্বীকার করা চলে না। কালে কালে উন্নততব আয প্রভাবের আওতায় তারা বিমিশ্রতা **লাভ করেছে ;**—কখনো বা আর্যধর্মের অভ্যস্তবে নবন্ধপে সাংগীভূত হয়ে গেছে, কথনো লোকাচার—স্ত্রী-আচার ইত্যাদিরপে আয-ধর্মাচরণের পাশাপাশি চলে এনেছে সমান্তরাল ভাবে, কখনো বা হয়েছে একান্ত লুপ্ত। কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াবলীর শেষেও নির্ভূল ভাবে অমুমান কবা যেতে পারে যে, বাংলার আর্যেতর ধর্মসংস্কাব ছিল স্ত্রী-দেবতা প্রধান , তান্ত্রিক শক্তিবাদ বাঙালির সেই আদিম ধর্ম-স্বভাবেব ঐতিহাবহ বলে কোথাও কোথাও অন্তমিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বাঙালির এই মৌল ধর্ম-প্রবণতাবই প্রভাবে এদেশে বিভিন্ন বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচবণ শক্তিবাদ-সমাশ্রিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু অত সব ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্মবিখানের সমান্তরাল প্রবহমানত। সত্ত্বেও
ঐতিহাসিক বলেছেন,—"There was no sectarian jealousy

or exclusiveness."। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন
ধর্মীর প্রতিযোগিতার ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বাজা অভাত্ত ধর্মমতের পোষকতা

ক্ষেপ সমন্বয়ন্ত্রক

করেছেন, — এমন একাধিক প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ত'ছাড়া আন্তর্ধমীয় বিবাহাদিব প্রমাণ ব্রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রসংগে

ভামাদের প্রধান স্বয়ণীয় হচ্ছে এই ধর্মীয় উদারতা-মাত্রই নয়; বিভিন্ন

२। अहेबा—History of Bengal Vol. I Ch. XIII। ৩। এ—ডঃ প্ৰবোধচন্দ্ৰ বাগ ্চি

সম্প্রদায়ের ঈর্বাধীনতা ও সেই সংগে পরস্পর সাপেক্ষতা। আলোচ্য যুগে কোন ধৰ্মই নিজ সম্প্ৰদায় সীমায় একান্তবন্ধ ( Exclusive ) হয়ে ছিল না। পরস্পারের মধ্যে সংযোগ-সান্নিধ্য ঘটেছিল, একে-অন্তের দারা প্রভাবিতও হয়েছিল। এক ধর্মেব থেকে আর এক ধর্ম প্রচুর উপাদান ষেমন গ্রহণ করেছে, সেই সংগে আপন স্বাতন্ত্রাকেও অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছে। ফলে এই ধর্মসমষ্টিব মধ্যে বিরোধমূলক নয়,— আত্মবক্ষামূলক প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রতিযোগিতার বিরোধমূলক রূপ বিপক্ষকে নিম্ ল করে আত্মপ্রাধান্ত অর্জন কবে; এ'টি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য-প্রধান উগ্রন্নপ। অন্তবিধ প্রতিধোগিতা সমন্বয়ম্লক, — চতুর্দিকের অজম্র উপাদান থেকে জীবন-রদ আহরণ করে নিজেকে পুষ্ট ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে তোলাই এই ধরণেব প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ভাবতববেব জীবন-স্বভাবে এই সমন্বয়-ধর্মী প্রাণ-লক্ষণকেই বাবে বাবে প্রতাক্ষ কবেছিলেন। আবু বাঙালির ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও, ঐতিহাসিক লক্ষ্য কবেছেন,— "মোটাম্টি এটোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-মপ্তম শতকে আয় ধর্মেব প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সত্যোক সমন্বয় ক্রিয়া চলিতে আবস্ত করে; মধ্য যুগে এই সমন্বয় সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভু হয় এবং আজি তা চলিতেছে লোকচক্র অগোচবে।"8

সপম শতাকীর পরবর্তী কোন কাল থেকে বাংলা দেশে জৈন ধর্মের বিস্তাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পরে বিলুপপ্রায় হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য যুগের (দশম থেকে দাদশ শতাব্দী কালের) বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য "হৈন্দু বৌদ্ধ যুগ" এবং বৌদ্ধ ধর্মাচরণের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর সৌহত্য-অভিধার সার্থকতা সম্পন্ন একাধিক ধারা একই কালে প্রচলিত হয়েডিল।

সেন রাজ-বংশেব পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আপেক্ষিক প্রাধান্ত লাভ করে থাক্লেও লোক-জীবনের বিভিন্ন প্যায়ে, এমন কি সমুন্নত সমাজেও নানাপ্রকাব বৌদ্ধ সাধনাব ধাবা ক্ষীণ হয় নি। এই সকল সমকাল-প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেব আত্মরক্ষামূলক বিচিত্রমূখী প্রয়াসকে আশ্রয় করেই আদি যুগের বাংলা সাহিত্য মুক্তি ও বিকাশ লাভ করেছিল। এই ঐতিহাসিক অর্থেই ড: দীনেশচন্দ্র-কৃত আলোচ্য যুগ-নামান্তন সার্থক।

৪। বাঙালির ইতিহাস—ড: নীহাররঞ্জন রায়।

### বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়

( আফুমানিক ৯০০– ১২০০ খ্রাষ্টান্দ )

ধর্ম-প্রধান সাহিত্য

বৌদ্ধর্ম 'ধর্ম'-সম্প্রদায় নাথধ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়ে বচিত সাহিত্য

কাঠামো (?) মেয়নামতীর গান, প্রাকৃত পৈঙ্গল ও
কাঠামো (?) গোবক্ষবিজয় মানসোলাদে প্রাপ্
ইত্যাদি কাব্যেব রচনাংশ
প্রাচীনতম রূপ (?)

শেক শুভোদয়ায় প্রাপ্ত রূপকথা (?) ডাক ও খনাব বচন (?)

একটি পদ (?) (প্রেম্গীতি)

বারে বারে বলেছি আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম নিদর্শন 'চ্যাচর্য
বিনিশ্চম'; — এ-পর্যস্ত আবিষ্কৃত বাংলা পুথিগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতমও
বটে। এব আগে বলা হয়েছে মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ
চর্ষাপদ ও অফুরণ
স্বচনাবলী
আবিষ্কার করেন: ঐ একই সংগে যুক্ত ছিল সরহ এবং
কাহ্নপাদের রচিত ছটি দিহিকোষ, আব ছিল তিকিবি নামক দোহাবলী।

<sup>(?)</sup> চিহ্নিত রচনা কয়টির প্রথম অভ্যাদং-কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য রয়েছে।

শাস্ত্রীমহাশয় সব ক'থানি পুথির ভাষাকেই বাংলা মনে করে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে এদের সব কয়টিকেই একত্র মৃদ্রিত করে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ড: স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় নিশ্চিত দিদ্ধান্ত করেছেন ষে, দোহাকোষ ছ'টে এবং ডাকার্ণবের ভাষা পশ্চিমা অপভংশ; আর কেবল চর্যাপদেই বাংলা ভাষার নিঃসংশয় নিদর্শন রয়েছে।

চর্ঘাপদ গীতের আকারে লেখা কিছু সংখ্যক পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের স্চনায় রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। এর থেকে সহছেই বোঝা যায়,—মূলতঃ গান হিদেবেই পদগুলো রচিত হয়েছিল। নানা স্ত্রে থেকে হিদেব করে দেখা গেছে চর্ঘাপদের প্রিতে সর্বশুদ্ধ ৫০টি পদ থাকা উচিত ছিল; কিন্তু তার বদলে আছে ৪৬ইটি। চর্ঘাপদের মূল পুথিটি থণ্ডিত বলে তিনটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদাংশ লুপ্ত। তা'ছাড়া আলোচা পুথিতে একটি পদসংখ্যা নির্দিষ্ট নেই; ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগ্চি চর্ঘাপদের একটি তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থে এই পদ-সংখ্যাটির পরিচয় আবিষ্কার করেন। যাই হোক্, চর্ঘার এই পদ-সমষ্ট একই কবির রচনা নয়; বিভিন্ন প্রকারের ২৪টি পৃথক নামযুক্ত ভণিতা পদগুলোর মধ্যে পাওয়া গেছে। তার সরক্ষেত্রেই পৃথক্ পৃথক্ নাম পৃথক্ ব্যক্তিব অন্তিম্ব স্থাকির নামের ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেছেন.—শান্তিদেব, ভূম্বক্ এবং রাউত্ একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম ছাড়া কিছু নয়; আবার কারো কারো মতে লুইপাদ ও মীননাথ ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। ৫

একেবারে প্রথম পর্যায়ে চর্যার কাবা-বিষয় এবং কবি-পরিচয় নির্ণয়ে নানা রকম সংশয় দেখা দিয়েছিল। সত্য-অঙ্কুরিত বাংলা ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন ধারণ করে থাক্লেও আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষার চর্যার ভাষা সংগে চর্যার ভাষার পার্থক্য ছিল স্থদ্র প্রসারী। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের অর্থ-নিষ্পত্তির জন্ম প্রধান ভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছিল সংস্কৃত টীকার। যে-কোন একটি উদাহরণ থেকেই চর্যার এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হতে পারবে,—

<sup>ে।</sup> দুষ্টবা বাঙালা সাহিত্য ( ১ম খণ্ড )— মণীক্রমোহন বহু এবং বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড ) ডঃ সুকুমার সেন।

সত্ম-সম্বেত্মণ-সক্ষম-বিআরেতেঁ অলক্থলক্থন ৭ জাই
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোদ ॥
কুলেঁ কুল মা হোই বে মৃঢা উজুবাট সংসারা
বাল ভিণ একু বাকু ন তুলহ রাজপথ কন্টারা ॥
মাআমোহা সম্পারে অন্ত ন ব্রুসি পাহা
আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছ্সি নাহা ॥
গুনাপান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে
এবা অট-মহাসিদ্ধি সিক্ত উজুবাট জাঅন্তে ॥
বাম দাহিন দো বাটা ছাড়ী শান্তি ব্লুথেউ সংকেলিউ
ঘাট ন গুমা থডভিড নো হোই আধি বুজি বাট জাইউ ॥

—১৫ নং চযা

—স্বরূপ বিচাবে স্থীয় সংবেদন অলক্ষ্য,—তার লক্ষণ জানা যায় না।
যারাই ঋজুপথে গিয়েছে, তারাই কিরে আদে নি! ওবে মৃচ, সংসারকেই
সোজা পথ মনে করে কুলেই ভুলে থেকোনা; -বালকের মত এটা ওটায়
ভুল করে সোনায়-বাধা বাজপথ মনে কবোনা। মাঘা-মোহ-সমুদ্রেব বুঝে
ঠাই পাক্ষ না,—সামনে নৌকা-ভেলা কিছুই না যদি দেখতে পাও ভুল কবে
নাথ'কে (গুলকে) কেন জিজ্ঞাসা করোনা! শৃত্য প্রাস্তবে যেতে ভুল কবে।
না,—এই সোজা পথে যেতে পাবলে অপ্টমহাসিদ্ধি লাভ করা চলে।
ডান বাঁয়ের তুটি পথই ছেডে (সোজা পথে) শান্তি কেলি কবে ফিরছে,
এ-পথে ঘাট-গুল্ম লতা কিছুই নেই; চোথ বুঁজে সোজা চলে যাও।

চ্যাপদাবলীর এই তুর্বোধ্য ভাষাভঙ্গির জন্মই তা'ব 'বাংলাত্ব' দম্বন্ধে আধুনিক মনে সংশয় জাগে। এই উপলক্ষো প্রভারতীয় অন্যান্ত ভাষাভাষী একাধিক জনগোষ্ঠী চ্যাপদের উত্তরাধিকার দাবি করেছেন, এদের মধ্যে ওড়িয়া আব মৈথিল ভাষিগণ প্রধান। অবশু, এর কি:সংশন্ধে বাংলা কাবণন্ত র্যেছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচাবে দেখা গেছে, মাগধী অথবা জৈন অধ্মাগধী অপভংশের তুলনায় চ্যাপদের ভাষায় শৌরসেনী অপভংশের পরিমাণ অনেক বেশি; অথচ মাগধী ইত্যাদি প্রী প্রাকৃত্বের অপভংশের থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ-বিষয়ে

ড: শুনীতি কুমারের সিদ্ধান্ত পূর্বে আলোচনা করেছি। তার মতে সংস্কৃত ষেমন অভিজ্ঞাত ভারতের, তেম্নি শৌরদেনী প্রাকৃত ছিল লোক-ভারতের সাহিত্যসাধনার সাধারণ মাধ্যম। কারণ যাই থাক্, শৌরদেনী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ
যে ভারতের সকল ভাষাভাষী লোক-সাহিত্যিকদের রচনায় ব্যাপক স্থান
অধিকার করেছিল, তার প্রমাণ আছে। অতএব, বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের ভাষায় শৌরদেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব পড়েছিল,
একথা মনে করতে বাধা নেই। বাংলাভাষার নব-স্জ্যমানতার যুগে
চ্যাপদাবলীতেও মাগধীর সংগে শৌরদেনী অপভ্রংশরও প্রভাব-বাহুলা
থাক্বে, তা'তে বিশ্বিত হবার কারণ নেই। তবে চর্যার ভাষায় ডঃ স্থনীতি
কুমার এমন কিছু সংখ্যক শব্দ এবং ব্যাকরণগত উপাদানের অবস্থান লক্ষ্য
করেছেন, যে-গুলো কেবল বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল
শব্দ ও অক্টান্ত ব্যাকরণগত উপাদানের প্রমাণ-সহায়তায় ডঃ চট্টোপাধ্যায়
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে চর্যাপদ বাংলাভাষারই আদিহুরী,—ওড়িয়া,
নৈথিল কিংবা ভোজপুরীর নয়।

চযাপদ'র ভাষা বাংলার কোন্ আঞ্চলিক ভাষার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, সে-বিষয়েও পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে। এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন; কারণ পৃবেই দেখেছি, চর্যার বাংলা-ভাষা-স্থভাবের পরিচয়কে প্যস্ত গবেষণার দারা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। এরপ অবস্থায় এই ভাষায় কোন আঞ্চলিক উপভাষার নির্দিষ্ট লক্ষণ অঙ্করিত যে ২তে চ্যা 'বন্ধালি' পাবে নি, সে কথা বলাই বাছল্য। তব্, ডঃ স্থনীতিকুমার না 'রাটা' শুস্বল্প উপদানেরই ভাষাতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি বিচার কবে

চযাকে পশ্চিমবন্ধীয় ভাষা-নির্ভব বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক
মণিদ্রমোহন বস্থ চর্যাকে বিশেষভাবে পূর্ববন্ধের সম্পদ বলে ঘোষণা করেছেন।
তার মতে ভূস্কুপাদ বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। তা'ছাডা, চর্যাপদে
'পউআ থাল' এর উল্লেখ আছে:—"বাজণাবপাড়ী পউআ থালে বাহিউ"
(৪৯নং চর্যা)। অধ্যাপক বস্থ মনে করেছেন আধুনিক মহানদী পদ্মারই পূর্বন্ধপ
এই পউআ থাল। ভূসুকু একাধিক পদে নিজেকে 'বশালী' বলেছেন; বস্থ

e। এইবা তৃতীর অধ্যায়। ৭। এইবা ODBL এবং History of Bengal Vol I... Ch. XIII

সহাশয়ের মতে ঐ শব্দ ভূস্তকুর 'বাঙাল'-ছেরই পরিচায়ক। এ-দব বিতর্কের দিছতের খুঁজে পাওয়া কটিন। তবে, চর্যা 'বঙ্গালী' অথবা 'রাট়ী' যা-ই হোক্, বাংলা-ছে, তা'তে সংশয় নেই।

এবার আদে চর্যাপদ'র ধর্মচেতনার কথা। আগেই বলেছি, প্রাচীন বাংলার ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যের মধ্যে চর্যা অক্তম শ্রেষ্ঠ। আর, চর্যাপদাবলী বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গুল্থ সাধন-সংকেতকেই আভাসিত করে থাকে লোক-জীবনাশ্রমী রূপকায়নের মাধ্যমে। সহজিয়া ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান প্রসংগে সেই বিতর্কের বিচার অপরিহার্য ময়। সাহিত্যের শুভন্ত স্বভাব গঠিত হয়ে থাকে শ্রুষ্টার বিশেষ ম্ল্যবোধের স্বকীয়তাকে আশ্রম করে। এ-দিক থেকে চর্যাপদাবলীর সাহিত্য-স্বভাবের স্বাভন্ত্য পদকর্তাদের ধর্ম-নির্ভর জীবন-ম্ল্যবোধের দ্বারাই চিহ্নিত হয়েছে। সেই মৌল-চেতনার পরিচায়নের জ্বয় বৌদ্ধ ধর্ম-কথার প্রাসংগিক অংশটুকুই এই উপলক্ষ্যে আলোচিত হবে।

বজ্রধান, সহজ্ঞধান ইত্যাদি রহস্তময় সাধন পদ্ধতি মহাধান বৌদ্ধ ধর্মসাধনার বিবতিত রূপ বলে মনে করা থেতে পারে। হীন্যান সাধনপত্তা
থেকে মহাধানীরা স্বাত্ত্যা নিয়ে প্রেপমে বিচ্ছিন্ন হয়ে
হীন্যান ও মহাথান
আগেন। মোটাম্টি ভাবে 'অহ্ং'-ত্ব অর্জন্ট হীন্যানী
সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল; আর 'অর্হং-ত্ব' অর্থে বোঝায় বৃদ্ধ নির্দেশিতপথে নির্বাণ-সিদ্ধি। আবার নির্বাণ লাভের উপায় ও স্বভাব হচ্ছে ধ্যান এবং
অন্যান্য নৈতিক স্বাচার আচরণের নির্চাপ্ত চ্থার মাধ্যমে 'অতিত্ব'কে
'অনস্তিত্বে' বিলোপ করার শৃন্যতাময় সাধনা।

অপরপক্ষে মহাধানী দাধন পদ্ধার পবিণামী উদ্দেশ্য নির্বাণ নয়,— বৃদ্ধত্বলাভ। মহাধানী দর্শন প্রত্যেক সন্তার মধ্যেই বৃদ্ধত্ব লাভের স্থপ্ত সন্তাবনাকে
অীকার করেছে; বোধিসত্ত-তের বিভিন্ন পর্যায়ে মহাজ্ঞান
মহাধানী পথার
পরিণামী উদ্দেশ্য
হীনধানীদের দৃষ্টিতে নির্বাণ একটি অনস্তিত্ব মূলক
( Negative ) শৃক্ততাময় অবস্থা; অপরপক্ষে মহাধানী দর্শনে বৃদ্ধতেরঃ

৮। বিতর্কের আলোচনার প্রইবা—বাঙালা সাহিত্য (১ম খণ্ড )—মণীল্রমোহন বহু।

পরিকল্পনা ইতিবাচক (Positive)। বৃদ্ধ-ছ অর্থ বোধিচিত্তের অধিকার লাভ; আর, মহাযানীদের অমুভব অষ্ট্যায়ী বোধিচিত্ত হচ্ছে শৃহ্যতা এবং করুণার একটি সমন্বিত যৌথরুপ। মহাযানী ধর্মতের ব্যাপক আলোচনা আমাদের কাম্য নয়; কিন্তু ওপরের পরিচিতির হত্র ধরে অষ্ট্যান করা থেতে পারে যে, হীন্যানীদেব বস্তুনিষ্ঠ (objective) নৈষ্টিকতা এবং সংস্কারগত (conventional) আচার পরায়ণতার গত্তিকে অস্বীকার করে মহাযানা বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধর্মকে ব্যক্তিগত সাধনা, উপলব্ধি এবং দিদ্ধির সাপেক্ষ করে তুলেছিলেন। নির্বাণ-এর শৃহ্যবাদী ধর্মাদর্শ মহাযান পশ্বার আশ্রেরে আত্মলীন (Subjective) বর্ণাচ্যতার সম্ভাবনা-সম্থীন হয়েছিল।

গোষ্টিসাপেক্ষ নীতি-সমাচরণের পরিবর্তে মহাষান ধর্মের এই ব্যক্তিসাপেক্ষতা ও অ-নৈষ্টিকতার আদর্শ যুগপৎ হীন্যানের মৌল বৌদ্ধ-নিয়মতন্ত্রকে

শিথিল করেছিল। সংগে সংগে সমকাল-প্রচলিত

মহাযানের বিবর্তন
ত বজ্র্যান

অ-বৌদ্ধ ধর্মের নানা ধাবা এসে তা'তে যুক্ত হতে লাগ্ল।
ত্রাহ্মণ্য এবং অস্তান্ত ধর্মের আচার-আচরণ, পূজা, মন্ত্রতন্ত্রাদির ক্রম-প্রবেশের ফলে মহাযানী ধর্মপন্থা দিনে দিনে বিবতিত,—বিশ্লিষ্ট
হতে লাগ্ল। ফলে, ক্রমণঃ জেগে উঠ্ল মন্ত্র্যান, বজ্র্যান, সহজ্ব্যান,
কালচক্র্যান ইত্যাদি নানা যান-পন্থা। বজ্ব্যানীরা মনে করেন নির্বাণের
সত্ত্যা-মাত্রই তিনটি অবস্থায় স্থিত হতে পারে।

(১) শৃত্য, (२) বিজ্ঞান, (৩) মহাস্থথ। সর্বশৃত্যতার মহাজ্ঞানই এঁদের মতে নির্বাণ;—এই নির্বিকল্প জ্ঞানকে বজ্ঞধানীরা বলেছেন নিরাত্মা। নিরাত্মা হচ্ছেন 'দেবী' অর্থাৎ নারা; আর, বোধিচিত্ত 'দেব',—পুরুষ। বোধিচিত্ত ধ্বন নিরাত্মায় লগ্প হয়ে নিরাত্মাতেই বিলীন হন, তথনই হয় মহাস্থপ-এর উদ্ভব। নর-নারীর দেহগত মিলনের মাধ্যমে চিত্তের পরমানন্দ লাভের মে সন্তাননা ঘটে, বজ্ঞধানী সাধকেরা সেই একান্তিক উপলব্ধিময় অবস্থাকে বলেছেন বোধিচিত্ত; এঁদের মতে বোধিচিত্তই হচ্ছে বজ্ঞ; কারণ যোগ সাধনার ফলে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়, আর বোধিচিত্ত হয়ে ওঠে বজ্ঞ-তুল্য কঠিন। বোধিচিত্তের এই বজ্ররূপ সাধনের পদ্ধতিই বজ্ঞ্মান।

আবার বজ্রখান-এর পরবর্তী পর্যায়ই হচ্ছে সহজ্ঞখান। যোগ সাধনার প্রয়োজনে বজ্ঞখানী ব্যবস্থায় ছিল মন্ত্রজ্ঞ, বিবিধ দেব-দেবীর মৃতি-বিকাস, মূজা, পূজা, আচার-অন্ধ্রানের ছডাছড়ি। সহজ্ঞানের ছডাছড়ি। সহজ্ঞানের ছডাছড়ি। সহজ্ঞানার কিন্তু এ-সবের কিছুতেই আখা পোষণ করতেন না। গুরু-প্রদশিত পথে দেহসাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের আকাংক্ষাই ছিল এঁদের মধ্যে প্রবল। চর্গাপদাবলীতে এই ব্যক্তিগত উপল্কিময় আত্মলীন সিদ্ধির আনন্দই সাহিত্য-রূপ লাভ করেছে।

চর্যার ধর্মচেতন। অফুভৃতিপ্রধান ছিল বলেই, চর্যাকারদের ধর্মদৃষ্টি ছিল অন্ত-বিম্ধ, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। আগেই বলেছি, আলোচ্য যুগের বাংলায় বিভিন্ন আদর্শেব সমন্বয়ে আত্ম-ব্যাপ্তি এবং আত্মহাতগ্র্যকার প্রবল সচেতনা যুগপৎ চধার ধর্মচেত্রনায় সমন্বয়ের আদর্শ প্রচলিত হয়েছিল। ফলে, একদিকে চহার ধর্মতের মধ্যে হিন্দু-ত্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক দেহবাদের ধারা ঘেমন অনেকটা পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠ্ছিল, তেম্নি আচার-অহষ্ঠান প্রধান বেদ-ধর্মের অসারতাব কথাও উল্লিখিত হয়েছে বারে বাবে। ১র্যাযুগের ধর্ম-সমন্বয়ের পরিচয় দিয়ে ভ: নীহার রঞ্জন বায় বলেছেন,—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সহজ-সাধনার ক্ষেত্রে সাধারণ সাদৃশ্যের ফলে "বোদ্ধ মহাস্কথবাদ ও গুহু সাধন পন্তাব সংগে শক্তি বা বান্ধণ্যভান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহু সাধন-পন্থাব পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, হুয়ের মিলনও থুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল-পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি যুগের বাংলা দাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। নাথ ধর্মেব আদি গুরু রূপে ক্থিত মীননাথ বা মংস্তেজনাথ আদলে চ্যার লুইপাদ ছাড়া আর কেউ নন, ঐতিহাসিকেরা এমন অহুমান কবেছেন। আবার মৎস্তেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্য কৌলমার্গীদের নিকটও গুরু রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ১°

কিন্তু আলোচ্যযুগের বাঙালি ধর্মচেতনার সমন্বয়-প্রধান এই মৌল স্বভাব, যে-কোন কারণেই হোক্, আমাদেব অনায়াস-গোচর হয় নি। অপরপক্ষে

<sup>»।</sup> বাঙালির ইতিহাস। ১•। দ্রষ্টব্য—ঐ।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত পরধর্ম-বিদ্ধপতার প্রাসন্ধিক লক্ষণ সমূহকেই যেন অভিমূল্যে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়েছে। চর্যাসাহিত্যেও দেখি, অহভব বেল

চনায় তথাকথিত প্রধর্ম বিশ্বেষ
সংক্ষেত করেছেন। এই সকল তুলনামূলক প্রসংগ

অবতারণার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-প্রতিষ্ঠা; পর-নির্যাতন বা প্রত্যক্ষ পরমত-বিদ্যে নয়। যেমন, আচার্য লুইপাদ বলেছেন :—

"জাহের বান চিহ্নুরব ণ জানী সো কইসে আগম বেএ বথানী॥ কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥ লুই ভণই ভাইব কীষ্ জা লই অচ্চম তাহের উহণ দিস্॥—২২নং চর্যা—

— যা'র বর্ণ-চিহ্ন-রূপ কিছুই জানা যায় না,—বেদ-আগম দারা তা'র ব্যাখ্যা হবে কি কবে ? জলে প্রতিবিধিত-স্বরূপ চন্দ্রের মত এ মিছেও ন্য, সত্যও নয়;—কী বলে আমি এ'র পরিচয় দেব ? লুইপাদ বল্ছেন, কী-ই বা আর ভাব্ব,—যা' নিয়ে আছি, নিজেই তা'র দিশে জানি না।—

স্পৃষ্টই দেখ্ছি, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তুত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির অনির্বাচ্যতাকে প্রকাশ করতেই লুইপাদ এই পদটিতে তুলনাব আশ্রয় নিয়েছেন। অধাং, অন্তুতি গবস্থ যে আনন্দে তিনি নিমগ্ন হয়ে আছেন, নিজেই তা'কে ব্রো উঠতে পাবছেন না! বেদ-আগমাদি আচার-প্রধান ধর্মশাস্থে এমন মন্ত্র উপলব্ধির ব্যাখ্যান সম্ভব হবে কী করে? আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম লুইপাদ এখানে পর-ধর্মের তুলনা-চিত্র ব্যবহাব কবেছেন; স্পষ্ট কোন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি এতে উগ্র হয়ে নেই-ধে, নিঃসংশয়ে তা বলা চলে। চুধার পর্মত-বিদ্বেষের প্রমাণ হিদেবে আরো একাধিক পদ বা পদাংশের উল্লেখ করা হয়। তা'র একটি হচ্ছে,—

"নগর বাহিরি বেঁ ডোম্বি তোহোরি কুডিআ। ছই ছোই ধাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥—১০নং চর্যা। ঐ 'গ্রাহ্মণ-নাড়িয়া' অর্থাৎ নেড়ে কথাটি সম্বন্ধেই যত আপত্তি। মনে করা হয়, এ'টি গ্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সিদ্ধাচার্ধগণের আক্রোশ ও বজোন্ধির পরিচায়ক। কিন্তু কাব্য-ভাব,—বিশেষ করে চর্যার মত উপলব্ধিমূলক কবিতাবলীর ভাব একান্তরূপে একক শব্দাশ্রয়ী নয়। পরধর্মাবলম্বীর প্রতি বিষোদ্যাবের চেয়ে কাহুপাদেব এই পদটিতেও আন্তর্মাধনা এবং সিদ্ধির আকাংক্ষাই ব্যাকুলভাবে ব্যক্ত হয়েছে;—পদের পরবর্তী অংশ অহুধাবন করলে এ'কথা বৃষ্ধতে কই হয় না। চর্যাপদে পরমতের সমালোচনার দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে সিদ্ধাচাযরা করেছেন, তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-পথে তাঁদের প্রচেটা ছিল আত্মশংরক্ষণ ও আত্মব্যান্তিমূলক, কোন অবস্থাতেই পর্যাতী নয়।

চর্যাপদ এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগেব ধর্মবিষয়ক অত্যান্ত কাব্য-কবিতার মৌল অভাব নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অহুভব করেছেন ষে ঐ সকল কাব্যের কবিগণ ধর্মের মন্ময় উপদান (Subjective চ্বাপদ'র মৌগ ধর্ম- side of religion )-এর প্রতিই জোর দিয়েছিলেন বেশি। প্রসংগক্ষমে তঃ দাশগুপ্ত ঔপনিষ্দিক ধর্মচেত্নাব সভাব subjective সম্পূর্ণ আ মূলীন মন্ময় সভাবের উল্লেখ করেছেন; আবার ঐ একই স্বভাবকে তিনি লক্ষ্য করেছেন ভাবতীয় যোগদাধকদের ধর্মদৃষ্টিতেও। চ্যাদি প্রাচীন বাংলার ধর্মপ্রধান কাবে। এই যোগ-প্রভাবিত মন্নয়তাব স্বভাবই অন্তুস্।ত হয়েছে বলে ডঃ দাশগুপ্তের ধারণা। ১১ তথ্য-প্রমাণ-নির্ভর এই দিদ্ধান্তকে আশ্রম করে বলা চলে,—উপনিষদ্ ও চর্যাপদাবলীর ধর্ম ও দার্শনিক চেতনায় পরিমাণপত পার্থক্য ( Quantitative difference ) দ্রপ্রসারী হ'লেও এদের মৌল-মভাব ছিল এক ও অভিন্ন। আর কেবল এই Subjective ধর্মচেতনা তথা ideological subjectivism-এব জোবেই উপনিষদের মতই চ্বাপদাবলীও ধর্মণান্ত হয়েও হয়েছে সাহিত্য; -শান্তের চেয়ে কম পরিমাণে 'দাহিত্য' নয়। আবার চ্যার এই মন্ময় দাহিত্যিক স্বভাবই তার সংঘাতমূলক প্রধর্মবিদ্বেষ প্রচেষ্টার পরিপন্থী হয়েছে।

১১। এইবা :--Obscure Religious Cults of Bengal.

ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনগত মৌল পার্থক্যের সম্বন্ধে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আস্বাদন-পদ্ধতি সদা-সচেতন ছিল না। তাই

নিছক ভক্তি-প্রণোদিত ধর্মকথাকে প্রায়ই ভক্তজন চ্যাপদ ধর্মকথা বুস্পিক্ত সাহিত্য বলে ভুল করেছেন। কিন্তু চুর্যার হলেও সাহিত্য প্রণাক্ত কোন অবস্থাতেই তার ধর্মচেতনার নিষেকে

দঞ্জীবিত নয়। বাংলা শাহিত্য-ইতিহাদের পরম দৌভাগ্য,—এ'র প্রাচীনতম ভাষাগ্রন্থ অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প-কর্মণ্ড হয়ে উঠেছে। চর্ষার এই সাহিত্য-সম্পদের পরিচায়ন উপলক্ষ্যে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের স্বভাব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রীচৈতন্ম চরিতামৃত'র প্রাদংগিক উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মহাগ্রন্থ রচনায় ক্লফ্লান কবিরাজ গোলামী একাধারে পাণ্ডিত্য, মনীষা, তত্ত্বদৃষ্টি, বিচারক্ষমতা এবং ইতিহাদ-সচেতনতার এক অলভ্য-প্রায় নিদর্শনকে উদ্তাসিত করে তুলেছেন। আর এই অতুল্য সম্পদ-সমৃদ্ধির সমাবেশে কবিরাজ গোস্বামীর অদাধারণ নিষ্ঠা, ঐকান্তিকীভক্তি ও গভীর প্রেমাত্ব-ভৃতি স্তারূপে দদাদচেতন ছিল। বৈঞ্ব মহজেনেরা বছ শতাব্দী ধরে এই দুর্লভ জ্ঞানভাণ্ডারের লোকোত্তব ভক্তিরসকে সাহিত্যরদ বলেও উপভোগ করে এমেছেন। তবু, কবিরাজ গোম্বামীর বিচার ও বিশ্লেষণ-প্রধান বস্তু-নিতর দৃষ্টিভঙ্গি ( objective attitude ) সমগ্র গ্রন্থটিকে অভিনব দার্শনিক মহিমায় উদ্দীপ্ত করেছে ;—কিন্তু সার্থক দাহিত্য-প্যায়ভূক্ত করতে পারেনি তত্টা। Objective বচনা মাত্রই নিশ্চয়ই অ-সাহিত্য নয়; কিন্ত বিশ্লেষণমূলক ধর্মালোচনা নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) তত্ত্ব-বিচারে একান্ত প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকুলে তা সার্থক দর্শন-এরই জন্ম দেয়। আর দেই তত্ত্ব-বিষয়ই ব্যক্তি-সাপেক্ষ অমুভব-বেগুতার মধ্যে, আগ্লিই ( Synthesised ) হয়ে সাহিত্যিক নির্মিতিকে সম্ভব কবে তোলে। মনে রাধ্তে হবে, দাহিত্যের পক্ষে অষ্টার ব্যক্তি-সম্পর্ক প্রায় অপরিহার্য। চ্যাপদাবলীতে স্রষ্টার এই ব্যক্তিসম্পর্ক স্থনিবিভ হয়ে উঠেছে বলেই তা আর কেবল 'সাহিত্য' হয়েই নেই,—হয়ে উঠেছে একান্ত মন্ময়-স্বভাব (Subjective) গীতি সাহিত্য ;—চর্যায় ধর্ম-তত্ত্বকথা ছন্দোবদ্ধ কবিতা হয়েই নেই ;—হয়েছে স্কুরমূছ নাময় সঙ্গীত।

প্রথম চর্যাপদটিতেই চর্যার এই ব্যক্তি-সম্পর্কাশ্রিত সাহিত্য-স্বভাব স্ক্রম্পণ্ট হতে পেরেছে বলে মনে করি। সহজিয়া সাধন পদ্ধতির বিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে যথে চিত ইংশিত করেও ভণিতায় লুইপাদ লিথেছেন;—"ভণই লুই আন্ধ্রে ঝানে দিঠা।"— >নং চর্যা। অর্থাৎ লুইপাদ বল্ছেন,— চর্যাপদাবলীতে কবি-চেতনার ব্যক্তি-সম্পর্ক আচরণ-প্রধান তত্তাশ্রমী ধর্মশাস্ত্র নয়;— তাঁর নিভ্ত-নিবিড উপলব্ধিজাত সত্য। লুইপাদ এবং অন্তান্ত শিল্পিগ যেথানে এই উপলব্ধির আনন্দকে সাধারণীক্বত আবেদনময় করে তুল্তে পেরেছেন, সেধানেই চর্যাপদাবলীর যথার্থ সাহিত্য সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে।

সন্দেহ নেই, এই প্রসংগে চর্ঘাব গৃঢ তত্ত্ব-ব্যঞ্জনার প্রশ্ন উঠ বে। কিন্তু ভত্ত-বিষয়ও ব্যঞ্জনাময়তার মধ্যে রদকপ লাভ করেছে,—এইটুকুই আমাদের বক্তব্য। আর এই ব্যঞ্জনাকে জীবনরস-সঞ্জীবিত করে তুল্তে একদিকে সহায়ক হমেছে চর্ঘা-কবিগণের গভীর সন্ধাভাষা অন্তদ্ধি, অন্তদিকে তার বহিরক পুষ্টি দাধন কবেছে অলংকাব-সমৃদ্ধ 'সন্ধ্যা ভাষা'। "সন্ধ্যাভাষা আলো আধারি ভাষা, কংক আলো, কতক অন্ধকার, পানিক বোঝা যায়, থানিক বোঝা যায় না অর্থাং এই দকল উচ্ অঙ্গেব ধর্মকথাব ভিতবে একটা অন্যভাবের কথাও আছে।" > পূর্ব অধ্যায়ে লক্ষ্য কবেছি, এই সন্ধ্যাভাষাৰ পূৰ্বস্ত্ৰ সংস্কৃত ভাষাৰ বচিত সন্ধ্যাকৰ নন্দীৰ **ঞোষকাব্য 'রামচরিত্রেব' মধ্যে পৃণস্কৃতি হয়ে আছে। বস্তুতঃ সন্ধ্যাকব নন্দীব** ভাষাদর্শের অন্ধৃস্তিই সন্ধ্যাভাষা নামে অভিহিত হৃগেছে কিনা, এ-কথা ভেবে দেখ্বার মত। যাই হোক্, সংস্কৃত আলংকাবিকদেব দাবা নিশিক্ত ঐ প্রেষকাব্যের ভাষাদর্শই বাংলার লোক-ভাষায় সার্থক শৈল্পিক মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল যে, তা'তে সংশয় নেই। কেবল চ্বাপদই নয়, সহজিয়া সাধনার গুহু ইংগিত বহুল অক্যান্ত বহু বচনাও এই সন্ধ্যাতাখাৰ মাধ্যমকেই আশ্ৰয় করেছিল।

সন্ধ্যাকব নন্দীর সংস্কৃত কাব্য-ভাষাব মতই এ'ভাষারও অর্থগত
দীমায়তি অনেক স্থানে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ চ্যাপদাবলীর

সাধনগত গুহার্থ অবধারণের জন্ম সংস্কৃত এবং তিব্বতী

চর্যার রহম্মনমতা
ভাষায় লিখিত টীকার 'পরেই বছলাংশে নির্ভর করতে

হয়েছে। কিন্তু রামচরিজের ঐতিহাসিক তথ্যাদির অস্পষ্টতা ধেখানে কাব্যের

১২। বৌদ্ধ গান ও দোহা—মূধবন্ধ— হরপ্রসাদ শান্তী।

পক্ষে দোষাবহ হয়েছিল, চর্যাপদাবলীতে কিন্তু সেই অস্পষ্টতাই এক ধর্মবিষয়ক রহশুময়তা (mysticism)-কে জন্ম দিয়েছে। চর্ষা বা অহুরূপ কাব্যে শ্লেষাত্মক ভাষার আবরণে ধা'কে আবৃত করা হয়েছে, তা সহজিয়া সাধনার অধিকারি-দংবেগ গুহার্থ। অনধিকারী সাধারণের তা বোঝবার কথা নয়। কিন্তু চর্যা-পদকর্তাগণ তাদেরও ফাঁকি দেননি। নিত্যদৃষ্ট জীবনের পুংখামুপুংখতাকে চিত্ররূপায়িত করে তা'র সংগে সন্নিবিষ্ট করেছেন গীতি-ঝংকার। ফলে, সাধারণ জীবন-রূপ অনির্বচনীয় অসাধারণের রূপ-ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ধর্মকথা জীবন-অভিজ্ঞতার প্রবাহে পরিস্রুত হয়ে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। আবার, আগেই বলেছি, চর্যাকারদের ধর্ম-স্বভাব যোগাদি আচার-আচরণীয়তাকে অম্বীকার না করলেও প্রধানতঃ ছিল মন্ময় অমুভৃতি-প্রধান। ফলে, অমুভৃতির অনিবাচ্যতা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ-রীতিকে আশ্রয় করে অপূর্ব রহস্তমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। চর্যাপদাবলীর এই রহস্ত-স্থলর স্বভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত রক্ষীক্র-দাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করেছেন:—There are many songs among the poetical works of Tagore, which keep ts in a fix as to whether we should eulogise them as master pieces of art or the best expressions of religious experiences."। ১° সন্দেহ নেই, চধার অপূর্ণগঠিত ভাষারচনার চেষ্টাকে "master pieces of art" অথবা "best expressions of religious experiences" বলে দাবি করা চলে না। তবু, বাংলা দাহিত্যের উষা-লগ্নে ধর্মের উপলব্ধিময় উপাদান এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সন্ধ্যা-ভাষার স্থ্যে গ্রথিত করে চ্যাপ্দ-ই বাংলা mystic কাব্যের প্রথ-স্চ্না করেছিল, এ-কথা বিশ্বত হবাব উপায় নেই।

অনেক কথার ভার জ৮ হয়েছে; এবারে আর একটি মাত্র উদ্ধৃতি
দিয়ে এ-পর্যস্ত আলোচিত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবঃ—

উচা উচা পাৰত তহিঁ বসই সৰৱী বালী। মোরন্ধি পীচ্ছ পরহিণ সৰৱী গিৰত গুঞ্জরী মালী॥

<sup>301</sup> Obscure Religious Cults.

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।

মিঅ ঘরিণী নামে সহজ স্থন্দরী ॥

নানা তরুবর মোউলিল রে গত্মণত লাগেলী ডালী।

একেলী সবরী এ বন ছিগুই কর্ণকুগুল বন্ধুধারী ॥

তিঅ ধাউ থাট পাড়িলা সবরো মহাস্থথে দেক্তি ছাইলী।

সবরো ভূজক নৈরামনি দারী পেন্ধ রাতি পোহাইলী ॥

হিজ তাঁবোলো মহাস্থহে কাপুর ধাই।

স্থন নৈরামনি কঠে লইয়া মহাস্থহে রাতি পোহাই ॥

গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিজ্মন বানে।

একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবানে॥

উমত শবরো গরুআ রোমে।

গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসস্তে সবরো লোড়িব কইসে॥ – ২৮নং চর্য।
—উচু উচু পর্বত,—সেধানে শবরী বালিকা বাস করে; শবরীর পরিধানে
ময়্রের পাথা,—গলায় তার গুঞ্জার মালা। গুগো উন্মন্ত শবর,—পাগল
শবর! লোহাই তোমার, গোল (ভুল) করো না। সহজ স্থলরী
নামে তোমার নিজেরই ঘরণী আমি। গুরে, নানা তরুবর মুকুলিত
হয়েছে, ডাল তার গগন স্পর্শ করেছে; কর্ণকুগুল বজ্বধারিণী শবরী একা
এবনে ঘ্রে ফির্ছে। শবর ত্রিধাতুর থাট পেতেছে, তার পরে বিছিয়েছে
শয়্যা; শবর-ভুজক নৈরামনী (নৈরাআ) স্ত্রীকে নিয়ে একত্র প্রেমরাত্রি ভোর
করে দিয়েছে। কর্প্রের সঙ্গে হালয়-তাম্বল সে থেয়েছে মহাস্থপে,— নৈরামনী
শুস্তাকে নিয়ে মহাস্থপে রাত্রি করেছে প্রভাত। গুরুবাক্য জিজ্ঞানা করে
আপন মনবানের সাহাধ্যে একটিমাত্র শর-সন্ধানে বিধা,— বিধে ফেলো
পরম নির্বাণকে। উন্মন্ত শবর জ্ঞানানন্দে ময়্ন হয়ে গুরুতর রোমে গিরিশিথরের সন্ধিতে প্রবেশ করেছে; কি করে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে!

উদ্ভ পদে পরম নির্বাণ সম্বন্ধীয় যে তত্ত্ব-বাচ্য রয়েছে, তা কেবল ইংগিতচর্বাণদাবলীতে
ভাব-রূপের
হিরহমান্ধকতা
এই প্রেমান্মকালানাকাজ্ফাকেই সম্ভূসিত করেছে।
হরিহমান্ধকতা
ধর্ম-সচেতনভাহীন
সর্বাধারণের হৃদয়-সংবেল করে তুলেছে। গোড়ীয়

বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তারা 'দেবতাকে প্রিয়' এবং 'প্রিয়কে দেবতা' করতে পেরেছিলেন। চর্বাপদাবলীর প্রেয়-বোধ যেখানে দেবতাকে,— পরমসাধ্যকে প্রিয়রপ দিয়েছে, দেখানেই তা প্রেমান্থভূতিমূলক সাহিত্যিক আবেদনের সর্বজনীনতায় হয়েছে সমৃদ্ধ। আর, চর্বাপদাবলীর এই রহস্তময় শিল্লায়নে মন্ময় উপলব্ধির সংগে সন্ধ্যাতাধার রাহস্তিক বহিরাবরণও যে বহুল পরিমাণে সক্রিয় হয়েছিল, এ'কথা আবার শ্বরণ করি। চর্বার সাহিত্যিক উৎকর্ষেব মূলে আছে ভাব ও রূপের হবিহরাত্মকতা।

শুধু ভাব ও ভাষাই নয়, চর্যাপদাবলীর আলংকারিক মণ্ডন-সিদ্ধিও দেকালের পক্ষে বিশ্বয়কর এবং দর্বকালের বাংলী সাহিত্যের আদর্শ স্বরূপ হয়ে আছে। চর্যাপদকর্তাগণের ভাববাচ্য ছিল কিছুটা গুফ **हर्श भएन द्र** ধর্মাশ্রিত, কিছুটা আত্মলীন উপলব্ধিময়। অপ্রকাশ্তকে আলংকারিক প্রকাশ অথবা অনির্বাচ্যকে বাচন-ব্যঞ্জিত করতে গিয়ে উৎকর্ষ এঁরা সর্বজন পরিচিত জীবনের সাধারণ প্রচ্ছনটকেই আশ্রয় করেছেন বেশি। ডোম-ডোম্নির নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেম-চর্যা, নৌকো বাওয়া, সাঁকো তৈরি, চ্যাঙাড়ি বোনা, তুলো ধুনা ইত্যাদি জীবন-চিত্তের মাধ্যমে গুহু কথাকে রূপায়িত করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ফলে সাধারণ শ্লেষাত্মকতা ছাডাও, কোথাও অমুপ্রাদ, কোথাও যমক, কোথাও বা রূপক-উৎপ্রেক্ষাদি অর্থালংকারেরও দিদ্ধ-সার্থক প্রয়োগে চর্যাপদাবলী শিল্প-সমূজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চর্যাপদাবলীর এই আলংকারিক ঐতিহাই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে বহুধা ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। ভারতচন্দ্রের আলংকারিক দিদ্ধির ঐতিহাদিক পূর্বস্ত্ত চর্যার কাব্য-স্বভাবের মূলদেশে প্রোথিত।

অধ্যাপক মণীল্র মোহন বস্থ একদা ৮নং চর্যাটির সংগে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'সোনারতরী' কবিতার ভাব-সাযুজ্য আবিদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। গোটা পদটি হচ্ছে নিম্নরপঃ—

> সোনে ভরিতী করুণা নাবী। রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥ বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ। গেলী স্থাম বাহড়ই কইসেঁ॥

খৃশ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্গুক পুচ্ছি॥
মান্ত চড় হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মান্সা।
বাটত মিলিল মহাস্ত্হ সালা॥ —৮নং চ্যা—

— আমার করুণা-নৌকা সোনায় ভতি রয়েছে; তাতে রুপো রাথ্বার ঠাই নেই। ওরে কম্বলিপাদ, গগনের (নির্বাণের) উদ্দেশে বেয়ে চলো তুমি; যে জন্ম গেছে, সে ফির্বে কি করে?

[নোকো বাইতে গিয়ে] খুঁটি উপ্ডে ফেলো, কাছি মেলে দাও! সদ্গুক্তকে জিজ্ঞাদা করে, হে কম্বলিপাদ, তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারিদিকে চেয়ে এগিয়ো; কেডুয়াল ছাড়া কেউ কী বাইতে পারে! বাম-ডানে চেপে চেপে পথ বেয়ে গেলে ঐ পথেই মহাস্থের সংগে মিলে মাবে।—

উল্লিখিত রবীক্র-কবিভার সংগে আলোচ্য কবিতার দ্রান্ম পাঠক-মাত্রেরই চোথে পড়বে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করতে বল্ব, লোক-জীবনের একটি সাধারণ চিত্র সমৃদ্ধ-রূপায়বের আলংকারিক মণ্ডনে কেমন বিশ্মাকর শিল্প-স্থমা আয়ন্ত করেছে। বস্তুতঃ চর্যাপদাবলী পড়লে এ-কথা মনে হবেই যে, এ সকল লোকজীবন-শিল্পী সমৃদ্ধন্তর কাব্য-কলাশাস্ত্র—(Poetics)—জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আর এ অফুমান খ্ব অসংগতও হয়ত নয়। চর্যার লোক-কবিগণ, আর যাই হোক, অশিক্ষিত-পটু যে ছিলেন না তার প্রমাণ আছে। চর্যাপদক্রতাগণের অনেকেই একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত ছিলেন এমন প্রমাণ তিব্বতী উৎস থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া সরহপাদ স্বয়ং নাগার্জু নকেও নালন্দাতে এই রাহন্ত্রিক ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়। ক্ষত্রবর্গ ক্রার্তিত যে ছিলেন না, সে কথা অফুমান করতে বাধা নেই। সেই সংগে একথাও অফুভব করা চলে যে অন্তর্গক উপাদানে চর্যা লোক-জীবনাশ্রমী হলেও বহিরক রূপাব্যবে সে অভিজাত মণ্ডন-দিদ্ধিকেই আয়ন্ত

३३। अहेवा History of Bengal vol. I-ch. XIII.

করেছে। মানস এবং দৈহিক স্বভাবে চর্যাপদাবলী বাঙালি চেতনার মিলনাত্মক যৌথ-বৈশিষ্ট্যকেই প্রকট করে তুলেছে।

চর্যার ছান্দদিক কারুকর্মেও দেই বাঙালি স্বভাব অনায়াস-স্পষ্ট হয়েছে।
চর্যাপদাবলী শৌরদেনী প্রাকৃত-প্রভাবিত মাত্রা-প্রধান পাদাকুলক ছন্দে
রিভি। পাদাকুলক ছন্দের প্রভিটি চরণ বিশেষ ভাবে
চর্যার ছন্দ
গোল মাত্রা যুক্ত; চর্যাপদাবলীতে প্রভিটি চরণকে
সাধারণতঃ চার ভাগ করে চতুস্পদী বা 'চৌপাই' জাতীয় ছন্দ রচনা করা
হয়েছে। পাদাকুলক চতুস্পদীর ছন্দে প্রভি চরণের প্রভ্যেকটি পদ (ভাগ)
চারমাত্রা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। চর্যার ছন্দে সাধারণতঃ প্রভি চরণের শেষ
পদটি দীর্যমাত্রার ঘটি অক্ষর (Syllable) রূপে প্রভিভাত হয়। কোন
কোন স্থলে শেষ অক্ষরটি আবার পুরো ছিমাত্রিকও হয়নি। ডঃ স্থনীতিকুমার
অন্ধান করেছেন, মাত্রাপ্রধান পাদাকুলক ছন্দের এই অক্ষর-(Syllable)অভিম্থিতার ফলেই বাংলা ভাষায় অক্ষরবৃত্ত প্রার ছন্দের উদ্ভব ঘটেছিল।
যোলটি পৃথক্ মাত্রার স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আড়ন্ট হয়ে ক্রমশঃ চৌন্দ অক্ষরের পয়ারের
উদ্ভব। পয়ারের অব্যবহিত পূর্যবর্তী পর্যায়ে পাদাকুলক ছন্দের ছান্দিকি

x x x x | x x x x | x x x x | -- | \*\*

জন্মদেবেব গীতগোবিন্দে অম্বরূপ ছন্দোবিভাগ সাবলীল শৈল্পিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। চর্যাপদে এই ছন্দ-কৃতি পূর্ণাংগ হতে পারে নি প্রায় কোথাও; তবু পাদাকুলক ছন্দের অক্ষর-( Syllable )-অভিম্থিতার অস্পষ্ট হলেও নিঃসংশয় অভিজ্ঞান প্রথম চর্যাটিতেই পাওয়া যেতে পারে:—

\_ - | × × × × | - × × | - - কা আ | ত ফ ব র | প ঞ বি | ডাল। - × × | - - | × × - | - - চ ঞ ল | চী এ | প ই ঠো | কা ল॥

এথানে শেষ অক্ষরে সমাপ্তিক বোঁাক-এর জন্ম মাত্রা-দীর্ঘতা ঘটেচে ব'লে মনে করা হয়। কিন্তু এমন অসুমানও হয়ত অসংগত নয় যে, চর্যাপদেব এই পর্যায়েই মাত্রাগত কডাকড়ি শিথিল হতে আরম্ভ করেছিল।

১৫। × = ১ মাত্রা; - = তুই মাত্রা বা এক দীর্ঘ মাত্রা।

চর্যাপদাবলীর বিষয়, ভাব, ভাষা, অলংকার ও ছন্দোগত স্বভাব বিশ্লেষণের শেষে এবারে ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি নির্ণয় করা যেতে পারে। চর্যাপদ এতাবং-আবিষ্কৃত বাংলার প্রাচীনতম ভাষা-চৰ্যাপদ আদি যুগ-গ্রন্থই নয়, এই অদিতীয় গ্রন্থেই বাংলা সাহিত্যের সাহিতোর নিশিত মৌল-স্বভাব, তথা, স্থচিহ্নিত বাঙালি জীবন-স্বভাব কাব্য-সন্তার সর্বাবয়বে মুকুলিত হয়ে উঠেছে। আর তাই, কেবল এই একখানি কাব্যেব প্রমাণকে অবলম্বন করেই দাবি করা চলে যে, এই পর্যায়েই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-পরিক্রমা স্থক হয়েছিল। এবিষয়ে নানারপ সংশয়ের অবতাবণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, ইতিহাসের সঞ্জ বস্তুভার-পীড়িত নয়। প্রত্নতত্ত্ব নির্বিচারে তথ্য সমাহরণে সম্ৎস্কক; অথচ **ইতিহাস দেশ-কাল-পাত্তের নির্মম** বিচারক ,—সমস্ত বল্প-সঞ্গয় থেকে সে আহরণ কবে,—বক্ষা করে কেবল ঐতিহের স্বভাব-লক্ষণকে। এ পর্যস্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া উচিত, বাংলা সাহিত্যের সেই মৌল স্বভাব চর্যাপদাবলীতেই স্পষ্ট দৃষ্ট হয়েছে। অপভ্রংশ-প্রধান চর্যাপদাবলীব পক্ষে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে পূৰ্ণায়ত বাঙালি জীবনেব বছমুখী শিল্প-সাধনাকে সাঙ্গীভূত করতে পারাব হুর্লভ সিদ্ধিব দ্বাবা। সে যুগের শিল্পশধনার দকল উপাদান আমাদের কাছে এদে পৌছায়নি; তার জন্ম আক্ষেপ করতে পারি; কিন্তু স্বল্পজাত তথ্যের মধ্যেও ইতিহাদের যে **সিদ্ধান্ত স্ব**য়ংফূ**র্ত হয়েছে, তাকে অম্বীকার করতে পাবি** না।

াসদ্ধান্ত স্বাংফ্ত হয়েছে, তাকে অ্বাকার করতে গাবিলা।

অনেকে কৃষ্ণকীর্তন থেকে বাংলা সাহিত্যের স্বতঃফ্রুত বিকাশলগ্রকে
চিহ্নিত করতে চান; অস্ততঃ চর্যা থেকে কৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত টেনে নিতে
চান বাংলা সাহিত্যের আদিয়গকে। এতে তথ্যভাবআদি যুগ-সাহিত্যের
প্রীতির তুলনায় ঐতিহাসিক সচেতনতার ত্র্বলতাই স্টিত
হয়। সন্দেহ নেই, কৃষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষার নিঃসংশয়িত
কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষার নিঃসংশয়িত
কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের বিষয়, ভাব, রূপকর্ম সব
ক্রিতুতেই চর্যার তুলনায় কোন অভিনবতর স্বাভন্তা নেই, আছে চর্যা-স্বভাবেরই
পরিণতি। চর্যার কাল থেকে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য পায়ে পায়ে চলে
কি ক'রে কৃষ্ণকীর্তনের পরিণতি মুথে এসে পৌচেছে, সে থবর জানি না বলেই
মাত্রালগ্রের মর্মভেদী মন্দলশঙ্খধনিকে কান চেপে অস্বীকার করতে পারি

না। অতএব, চর্যা থেকেই আমাদের বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের, সাহিত্যিক ঐতিহের যাত্রা স্থক।

চর্যার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই যুগের পূর্ব-কথিত সাহিত্যলক্ষণের প্রমাণ হিসেবে আরও কিছু কিছু রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু এ যুগের বৌদ্ধ-প্রভাবিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হিদেবে শৃশ্বপুরাণের উল্লেখ
উচিত কি না, তা'তে সংশয় আছে। তৎকালে প্রচলিত তিনথানি পুথির
পাঠ মিলিয়ে প্রাচ্য-বিভামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থ ১০১৪ বাংলায় বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষৎ থেকে গ্রন্থখনি প্রকাশ করেন। কিন্তু একখানি পুথির-ও নামান্ধিত
পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায় নি বলে গ্রন্থখনির মূল নাম জানা যায় না। সম্পাদকই
এ'র ন্তন নামকরণ করেন 'শ্গুপুরাণ'। এতে 'শ্গুময় দেবতা' ধর্ম ঠাকুরের
পৃজ্ঞাপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। শৃগ্রপুরাণ মোটামুটি রামাই পণ্ডিতের ভণিতায়
রচিত। বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই রামাই পণ্ডিত আদি ধর্মপুজকরণে
উল্লিথিত হয়েছেন। শৃগ্রপুরাণের সম্পাদকের মতে ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ
শতাকীতে রাজা ধর্মপালদেবের রাজ্ত্বকালে আবিভূতি

শৃশ্বপুরাণের কাল-বিচার

হয়েছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্রও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শৃত্যপুরাণকে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত

করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি মহাশয় গ্রন্থানির ভণিতা বিচার করে এই দিন্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে শৃত্যপুরাণে ত্রোদশ-চতুর্দশ, পঞ্চদশ-যোড়শ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনটি পর্যায়ে অহতঃ পাচজন কবির হন্তাবলেপ ঘটেছে। তঃ স্থকুমার সেন গ্রন্থানির ভাষাতত্ব বিচার করে দিন্ধান্ত করেছেন, এই ভাষা নানা জায়গায় ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার অষ্করপ। তা'ছাড়া শৃত্যপুরাণের পুথিতে 'নিরঞ্জনের উমা' নামক একটি অংশ আছে, যা' নিঃসন্দেহে পুথিখানির, অন্ততঃ ঐ অংশের, অর্বাচীনতার পরিচয় বহন করে। ধর্ম-ভক্তগণের প্রতি হিন্দুগণ নানারূপ অত্যাচার ও পাপাচরণ করেছিলেন এবং নিরঞ্জন 'ধর্ম' যবন-ক্রপ ধারণ করে তাদের শাসন করেছিলেন। নিরঞ্জনের উমা অংশে এই কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। স্থভাবতই বোঝা যায় এই অংশটি বাংলায় তুর্কী-আক্রমণ-যুগের পরবর্তী কালের রচনা। ১৭৩৫ এই অংশটি বাংলায় তুর্কী-আক্রমণ-যুগের পরবর্তী কালের রচনা। ১৭৩৫ এই বাংলার বর্ণনা পাওয়া

গেছে। তাই ডঃ স্কুমার সেন এই অংশটি সহদেবেবই রচনা বলে অমুমান কবেছেন। এই সকল নানা কাবণে বর্তমান কালে শৃত্তপুবাণের প্রাচীনতা সাধাবণভাবে অস্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রদক্ষে একটি বিচার অসম্পূর্ণ আছে। পণ্ডিতদের আলোচনায়
শৃত্যপুরাণের প্রক্ষেপ-বাহল্য এবং বিভিন্ন বচনাংশের অর্বাচীনতা প্রমাণিত যদি
হয়ও, তবু রামাই পণ্ডিতেব গ্রন্থ-কর্তৃত্ব এবং ঐতিহাসিক অন্তিত্ব অপ্রমাণিত
হয় না। আলোচ্য শৃত্যপুরাণ গ্রন্থের একছত্রও বামাই পণ্ডিতেব রচনার
পবিচয় বহন করে কি না, আধুনিক কালে পণ্ডিতগণ এ সহত্বে সন্দেহ প্রকাশ

বত মান উপস্থাপনার অস্ত্রনিহিত যুক্তি করেছেন। আবার ডঃ দীনেশচন্দ্র রামাই পণ্ডিতের অন্তিত্ব স্বীকাব করে মন্তব্য করেছিলেন,—"যদিও বামাই পণ্ডিতের বচনাব উপবে পরবর্তী অনেক লেথক কারুকার্য করিতে

ছাডেন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে যে আদি কবিব রচনা অবিকৃত আছে, তিছিয়য় সন্দেহ নাই।" ত এই প্রসঙ্গে ড: সেন শৃত্যপুরাণের একাধিক তুরুহ অংশের উল্লেখ করেছেন, যার অর্থোদ্ধার স্বয়ং শৃত্যপুরাণের সম্পাদকও করে উঠতে পারেন নি। সন্দেহ নেই,—বচনার ত্বরুহতাই তার প্রাচীনতার নি:সংশয় প্রমাণ হতে পারে না। আর, শৃত্যপুরাণের অর্বাচীনতা সয়দ্ধে থারা কৃত-নিশ্চয়, তাঁদের মতে এই সকল তুরুহতা অর্বাচীন গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রিভাব করেও ব'লা চলে,—শৃত্যপুরাণের লিখনভিলর বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় মে—ধর্মঠাকুরের অম্বর্জন পূজাপদ্ধতি মূলতঃ বামাই পণ্ডিতের ছারাই পরিকল্পিত হয়েছিল, অর্বাচীন লেখকেরা পূর্বস্থবীর পদাদ্ধই অম্পরণ ক্রেছেন এ-বিষয়ে। আবার, এই বামাই পণ্ডিত যে একাদশ শতাকী অথবা বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-সীমার মধ্যে কোন সম্বে আবিভ্তি হন নি,—একবাও নি:সংশ্যে বলা চলে না। বরং অন্থাত্য কারণেও আলোচ্য যুগে এই ধ্রণের গ্রন্থর্চনার সম্ভাবনা কিছুটা ছিল বলে মনে কবা যেতে পারে।

শৃত্যপুরাণ বিশেষ ভাবে ধর্মপূজাপদ্ধতি। আগেই বলেছি গ্রন্থথানিব ৫১টি অধ্যাযেব মধ্যে প্রথম পাঁচটি স্ষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং এই সকল স্ষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় মহাধান বৌদ্ধর্মেব প্রভাব লক্ষ্য কবা ধায়। বাকি সব

১৬। বঙ্গভাষা ও সাহিতা।

কয়টি অধ্যায়ই বিভিন্ন এবং বিচিত্র রকমের ধর্মপূজ্ঞার পদ্ধতি বিশ্লেষণে পূর্ব। শৃত্যপুরাণ এবং ধর্ময়ল কাব্যগুলিতে বর্ণিত ধর্ম-দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে মতানৈক্যের শেষ নাই। ধর্মঠাকুর স্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ গ্রন্থ-বিচার শান্ত্রী। তিনি ংর্মঠাকুরকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ-প্রভাবের সর্বশেষ প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নগেল্রনাথ বস্থ এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র উভয়েই এই সিদ্ধান্ত নিবিচারে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকেও ধর্মঠাকুরের 'পরে দাবি উপস্থিত করা হয়েছে; পণ্ডিতেরা বিভিন্ন আলোচনায় ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার দক্ষে বিষ্ণু, যম, শিব, সুর্ঘ ইত্যাদি দেবতার পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ড: স্কুমার সেন ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় অন্তান্ত দেবতাদের সঙ্গে ঋগ্-বৈদিক স্থের সংযোগ আবিফারের চেষ্টা করেছেন। ১৭ এই দকল মত-বিভিন্নতাকে দল্লিবদ্ধ করে ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন-"The Dharmacult being the result of a popular commingling of a host of heterogenous beliefs and practices, it will be incorrect to style it purely Buddhistic or indigenous either in origin or in nature, it is as much a hotch-potch in its origin as it is in its developed form and nature.">>>

বস্তুতঃ বিশদ আলোচনায় বোঝা যায়, বাংলার প্রাচীনতম লৌকিক ধর্মবিশ্বাদ এবং আচারের মধ্যেই ধর্ম-সম্প্রদায় (cult) এর জ্বান । কালে কালে নানা প্রভাব এবং প্রতিপত্তির প্রাচুর্যে বিশেষভাবে বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মাচারের দাহচর্য ও নিয়ন্ত্রণেই এই সম্প্রদায় বর্তমানরূপ লাভ করেছে। ১৯ পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর ধর্মমতে মুদলমান-সমাজের প্রভাবও লক্ষিত হয়েছে। ২০ দে ঘাই হোক্, বাংলার ধর্মাচরণের প্রাচীনতম যুগে যে দেবতার অবস্থিতির পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাঁর কোন-না-কোন পৃজ্ঞা-পদ্ধতিও নিশ্চয়ই লোকসমাজে প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত ছিল।

১৭। জন্তব্য--রপরামের ধর্মনকল ভূমিকা।

Obscure Religious Cults...... 1

<sup>&</sup>gt;>। গ্রন্থের অপরাংশে ধর্মসঙ্গে কাব্য সম্বন্ধীর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

२•। Obscure Religious cults এবং বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাদ প্রথমগণ্ড জ্ঞষ্টব্য।

বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে যুগে যুগে নিঃসংশয়ে এই পৃজাপদ্ধতি পরিবতিত-ও হয়েছে। বাংলা ভাষার অভ্যুদয়-যুগে আর্য বৌদ্ধ ধর্মের বিপর্যয় এবং হিন্-তাদ্রিক চেতনার সমন্বয়ে এক নৃতন লোক-ধর্মের সংস্কাব যথন এদেশে গড়ে উঠেছিল, তথনই রাঢ়েব লোক-দেবতা ধর্ম ঠাকুরের প্জা-পদ্ধতিও নৃত্ন রূপ গ্রহণ করেছিল। আর দেই নব-রূপায়িত পূঞ্জা-পদ্ধতির প্রথম কাঠামোটি অন্ততঃ বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন রামাই পণ্ডিত, এই অমুমান সম্পূর্ণ অংযাক্তিক মনে হয় না। এই যুক্তিব অমুসবণেই শৃগুপুরাণ,— তথা ধর্মপুজাপদ্ধতি সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বর্তমান যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমেই বলেছি, বাংলা দাহিত্যের এ-পর্যস্ত আবিদ্ধৃত উপাদানের তথ্যগত বিচার বড় একটা অসম্পূর্ণ নেই,—কিন্তু সেই তথ্যকে অবলম্বন করে সাহিত্যের বিকাশ-পথের একটি মোটামূটি ধারা আজও স্থচিহ্নিত হয় নি। শ্অপুরাণ সম্ধীয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথা এবং সিদ্ধান্তের দাহায্যে এখানে সেই পথ-স্চনার পরিচয় নিয়েই একটি সম্ভাব্য অহুমানের চেষ্টা করা গেল। বল্পগত পটভূমিকায় ঐতিহাসিক তথ্যেব ভাবম্ল্যের সম্ভাব্য স্বরূপ আবিষ্কাবই এই অংশের উদ্দেশ্য। নিছক আলোচনার দার্থকতা আবিষ্কার হিদেবে বাংলা দাহিত্যের ইতিহাদে শ্ভ-পুরাণের মত গ্রন্থের ভাব কিংবা ভাষাবিষয়ক বিশেষ কোন মূল্য নেই।<sup>২১</sup>

আলোচনার নার্থকতা আবিষ্কার হিসেবে বাংলা দাহিত্যের ইতিহাসে শ্অপুরাণের মত গ্রন্থের ভাব কিংবা ভাষাবিষয়ক বিশেষ কোন মূল্য নেই। ১১
তব্ এই শ্রেণীর দাহিত্যের ঐতিহাগত মূল আবিষ্কারের গবেষণাত্মক মূল্য
এবং প্রয়োজন ষ্ট্ আছে, এই দত্যটুকু স্বীকৃত হলেই যথেওঁ। আর, এই
স্বীকৃতি-কামনার মধ্যেই শ্অপুরাণের ঐতিহাসিক আলোচনা শেষ হতে পারে।

শৃশ্ব প্রাণের পবে আলোচ্য যুগের লোক-ধর্য-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে নাথ-সাহিত্যের উল্লেখন্ত নিবাপদ নয়। এই শ্রেণীব সাহিত্যের প্রথম পরিচয় ১৮৭৮ প্রীষ্টাব্দে বংপুর থেকে আবিদ্ধাব করেন ড: জি, এ, গ্রীয়ার্সন। — সম্পাদক কাব্যের নাম দেন: — 'The Song Of

Manik Chandra'। রাজা মাণিকচন্দ্র, তাঁর পত্নী 'নাধ দাহিত্য' ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্রের জীবন-কথা বর্ণনাই

২)। ড: কুকুমার দেন শৃক্তপুরাণের ভাঙা-পরার জাতীয় রচনার মধ্যে বাংলা গভের ঐতিহাসিক সম্ভাবনার পরিচয় আবিফারের চেষ্টা করেছেন — ভা সত্ত্বেও শৃক্তপুরাণের কাবি।ক মধাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

কাব্য-কাহিনীর উপলক্ষ্য। আদলে গল্পের স্থে নাথ-ধর্ম-বিশ্বাদের মূল তথ্যাবলী আর দেই দক্ষে নাথ ধর্ম-দাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেটা করা হয়েছে। মাণিকটাদ ঐতিহাদিক ব্যক্তি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল ইনি পালরাজ ধর্মপালদেবের দক্ষে সম্প্রকিত। তাই এই গ্রন্থের আবিদ্ধারের ফলে অনেকেই উল্লিক হয়েছিলেন। মনে করা হয়েছিল,— চৈতক্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাদ-কথিত,—

"যোগীপাল, ভোগীপাল মহীপালের গীত"-এর একটি বৃঝি এই গোপীচক্তের গান। १९ কিন্তু পরবর্তীকালে নিঃসংশয়ে জানা গেছে, - পাল রাজবংশের সঙ্গে গোপীচন্দ্র বা মাণিকচন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না। ডঃ গ্রীয়ার্সন মাণিকচন্দ্রকে চতুর্দশ শতাব্দীর অস্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ দীনেশচন্ত্রের বিচারের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি সিদ্ধাস্ত করেন.—'বঙ্গাল'-রাজ গোপীচন্দ্র ছিলেন একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। ২০ গ্রীয়ার্দ নের আবিষ্কৃত পুথি প্রকাশেব পর উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন কালবিচার ও বর্তমান অঞ্চল থেকে ময়নামতীর গান, গোপীচল্রের মাণিকচাদের গীত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে একই কাহিনীর বিভিন্ন পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাডা প্রথমে মৃন্দী আব্দুল করিম দাহিত্য বিশারদ (১৩২৪ সালে ) এবং অন্তান্তেরা 'গোরক্ষ-বিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে নাথধৰ্ম-বিষয়ক আর একটি নৃতন কাব্য-কাহিনীও আবিষ্কার এবং প্রকাশ করেছেন। ময়নামতীর গান এবং গোরক্ষবিজ্ঞরে যে সকল নাথ-শিদ্ধাপণের উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে হাভিপা, কামপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং গ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই এঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই কারণেই প্রথম যুগের পণ্ডিতগণ এই সকল রচনাকে বাংলা-সাহিত্যের আদিযুগেব অন্তভু ক্ত করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্য তৃটির যত পুথি এ-পয়স্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার একথানিরও লিপিকাল অপ্তাদশ শতাকীর চতুর্থ দশকের পূর্বে নয়। প্রধানতঃ এই কারণেই ডঃ স্তকুমার সেন নাথ-সাহিত্যের ইতিহাসকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্তর্ভুক্ত করেছেন।

২২। ড: নলিনীকান্ত ভট্টশালী উক্ত শ্লোকাংশটির পাঠ গরিবত নও করেছিলেন—"মহীপাল বোগীপাল গোপীপাল গীত।"—সংনামতীর গান—ভূমিকা স্তইবা।

২৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-ড: দীনেশচন্দ্র সেন।

ঐতিহাসিক তথ্য-বিচারের এই পদ্ধতি সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু পুথিগত নিদর্শনের অভাব থাক্লেও পারিপার্থিক প্রমাণ থেকে নিশ্চিত অহমান করা চলে, - গ্রীষ্টীয় একাদশ-ঘাদশ শতকে, অস্ততঃ তুর্কী-আক্রমণের পূর্বে গোপী-চন্দ্রের গীত ও গোরক্ষ-বিজয় কাহিনী কেবল বাংলা দেশেই নয়, সর্বভাবতেই প্রচলিত ছিল। "Stories of Gorakhnāth and Gopicand, at least the skeleton of such stories, had been in all probability, current in Bengal (and not only in Bengal, but in many other parts of India ) before the time of conquest of Bengal by the muslims in the thirteenth century" 188 & সকল কাহিনীর প্রাচীনতমকালের পুথি আবিষ্কৃত হতে না পারলেও এদের প্রাচীনতার ঐতিহ্য স্মপ্রমাণিত। তথ্যের অভাব ষেধানে অপরিহার্য, দেধানে আবিষ্ণুত তথ্যের সঙ্কেত অবলম্বন করে বস্তুব ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং স্থান নির্ণয় অধিকতর বৈজ্ঞানিক ধদি না-ও হয়, তবু বর্তমানক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োজনীয় যে, তাতে সংশয় নেই। কেবল এই কারণেই নাথ-সাহিত্যা-বলীকে তাদেব আবিভাবের এই সম্ভাব্য প্রাথমিক যুগে উপস্থাপিত কবে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের পুথিতে নিহিত পূর্বস্থত্র আবিদ্ধারেব চেষ্টা করেছি। এতে ঘটনাব মৰ্যাদা ক্ষ্ণ না কবেও সাহিত্যের ঐতিহ্যগত মূল্য-নির্ণয় সার্থক হবে বলে মনে করি।

নাথধর্মেব ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, "নাথধর্মেব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মংস্টেল্রন্থ।" কিন্তু নাথধর্মের স্বরূপ ও পরিচয় সহক্ষে পণ্ডিত সমাজে মতানৈক্য রয়েছে। কেন্ট কেন্ট মনে করেছেন নাথ সম্প্রদায় মূলতঃ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-ধর্ম-সম্প্রদায় থেকে উদ্বৃত হয়েছিল। কেন্ট কেন্ট জাবার এদেব শৈব-সম্প্রদায়েব সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। সংশয় নেই, অন্যান্ত লৌকিক-ধর্মেব মাত কালে এই ধর্মাচরণেব আদর্শেও বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন হিন্দু-তান্ত্রিকতার প্রভাবই স্পত্ত হয়ে উঠেছে। তবে মূলতঃ, নাথধর্ম সর্বভাবতীয় সিদ্ধাচার্যস্থোবই ক্ষিত্ত হয়ে উঠেছে। তবে মূলতঃ, নাথধর্ম সর্বভাবতীয় সিদ্ধাচার্যস্থোবর ধর্মেরই একটি বিশেষ রূপ। এ সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ
নাধধর্ম-স্বরূপ
দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত কবেছেন,—"The Nath Cult

२६। अहेबा-Obscure Religious Cults by Dr. Sasibhusan Das Gupta

২৫। বাঙালির ইভিহাস।

seems to represent a particular phase of the Siddha Cult of India. This Siddha Cult is a very old religious cult of India with its main emphasis on a psychochemical process of Yoga, known as the Kāya-Sādhanā or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life"। १९ नाथ मिक्रांग्रंपत প্রধান আদর্শ জীবন্-মৃক্তির সাধনা। এই সাধকগণ অত্যান্ত ধর্মাদর্শের ত্যায় দেহান্তে মৃক্তির পরিকল্পনা কবেন নি;—অগুদ্ধ, মান্ত্যা-বিমৃক্ত, ধ্বংস-রহিত পকদেহে তথা আধ্যাত্মিক দেহে মৃক্ত অবস্থায় বিচরণ করাই জীবন্-মৃক্তিব আদর্শ। যোগসাধন,—হঠযোগ সাধনই এই কায়সাধনের প্রধান পন্থা ছিল। গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে গোরক্ষনাথ এই জীবন্-মৃক্তাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়ে থাকেন, এবং সাধন-পথ-বিচ্যুত মৃত্যু-পথ-গামী গুদ্ধ মীননাথকে কদলীর দেশ থেকে তিনি এই জীবন্-মৃক্তির পথেই উদ্ধার করে আনেন। কায়-সাধনের মাধ্যমে অন্থন্ধপ সার্থকতা লাভের পথেই গোবিন্দচন্দ্রকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন জননী মন্থনামতী।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নাথাচার্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সকলেই আবিভূতি হয়েছিলেন দশম-একাদশ-ছাদশ শতান্ধীর মধ্যে। ঐ সময়টি নাথধর্ম বিকাশের সর্বোৎক্বই ঐতিহাসিক যুগ। পববর্তী কালে ক্রমশংই এই ধর্ম সম্প্রদায়ের বিপর্যয় ঘটেছে, এবং অবশেষে 'যুগী' বা নাথ-উপাধিক তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজেব মধ্যে এই ধর্মাবশেষ আশ্রয় লাভ করেছিল। মনে করা ষেতে পারে, —নাথধর্মেব এই শ্রেষ্ঠ যুগেই নাথ-সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাডীপা, কামুপা, ময়নামতীব জীবদ্শাতেই যদি তাঁদের নিয়ে আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত নাও হয়ে থাকে, তব্ অব্যবহিত পরবর্তী কালেই ঐ সকল কাহিনী-কাব্যের কাঠামোটি অস্ততঃ সর্ব-ভারতীয় ভাষাতেই প্রচলন লাভ করেছিল, তঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন। শ্রুষ্ঠান্থ যুক্তির মধ্যে তঃ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন,—সাধারণতঃ এই নাথ-কাহিনীগুলি গ্রাম্য মুদ্লমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সমাদৃত এবং সংরক্ষিত

२७। Obsure Religious Cults.

<sup>391</sup> Obscure Religious Cults.

হ'তে দেখা বায়। অথচ কাহিনী ঘটির বিষয়বস্ত অ-মুসলমানী ধর্ম-প্রভাবিত
যে, তাতে সন্দেহ নেই। ত: দাশগুপ্ত মনে করেছেন,—
ইতিহাসের ইঙ্গিত
যে-সকল তথা-কথিত অস্তাজ শ্রেণীর হিন্দু তুর্কীআক্রমণের পরবর্তীকালে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন, তাদের হিন্দু-জীবনের
ঐতিহ্য-রূপে ঐ সকল আখ্যায়িকা পরবর্তীকালেও সমাদৃত এবং সংরক্ষিত
হয়েছিল।

তাছাড়া বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতক্ত ভাগবতে উল্লিখিত "যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।

ইহা শুনিবারে সর্বলোকে আনন্দিত।" ইত্যাদি অংশের উদ্ধার করে অনেকে মনে করে থাকেন ঘোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীতও নাথ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঐগুলিব তংকালীন লোক-প্রিয়তাই প্রমাণ করে যে, নাথ-সাহিত্য চৈজ্ঞ-পূর্ববর্তী যুগে এদেশে স্বপ্রচলিত ছিল। ঐ সকল গীতের কোনও পরিচয়ই অ্যাবিধি আবিষ্ণুত হতে পাবে নি.—তাই অনাবিদ্ধুতের সম্বন্ধে কাল্লনিক গবেষণার কোন অর্থ নেই। কিন্তু নাথ-সাহিত্যাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণও এই প্রসক্ষে কিছুটা কার্যকরী হ'তে পাবে বলে মনে করি।

ময়নামতীর গানেব কাহিনীতে কথিত হয়েছে,—মানিকচন্দ্র বাজাব পত্মী
ময়নামতী ছিলেন নাথ-সিদ্ধা গোবক্ষনাথের শিষ্যা। উৎপীডিত প্রজাপুঞ্জব
প্রার্থনায় ঘমরাজ মানিকচন্দ্রের অকাল-মৃত্যু বিহিত কবেন। ক্রন্ধা ময়নামতী
যোগ-শক্তির সাহায্যে ঘমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অবস্থা গুরুতব
হয়ে উঠলে, গুরু গোবক্ষনাথের মধ্যস্থতায় ময়নামতী নিরস্ত হন;—ছির
হয়,—স্বামীর মৃত্যুব পবেও ময়নামতী পুত্রবতী হতে পাববেন। গোবিল্লচন্দ্র
ময়নামতীর সেই পুত্র। এ-কথাও তথনই ঘোষিত
হয়েছিল যে, গোবিল্লচন্দ্র হাডীপাব শিষ্যত্ব স্বীকার কবে
যোগ-সিদ্ধ না হলে অষ্টাদশবর্ষে তার প্রাণহানি ঘটবে। সংসার ত্যাগ করে
যোগী হবার জন্ম ময়না গোবিল্লচন্দ্র ওছনা এবং পত্ননা নামী তুই রাজকন্মাকে
বিবাহ করেন,—সঙ্গে ছিল তালের 'শতনারী'। এলের নিয়ে গোবিল্লচন্দ্র
তথন উপভোগমত্ত।—যৌবনোন্মাদ পত্নীগণের প্রেবণায় তিনি হাডীপা সম্বন্ধে

মাতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এতে ক্ষ হয়ে গুরু গোরক্ষনাথ গোবিন্দচন্দ্রকে সন্ন্যাদ জীবনে অশেষ তৃঃধ ভোগের অভিশাপ দেন। যাই হোক, ময়নামতী অবিশ্বাস্ত যৌগিক ক্ষমতা দেখিয়ে এবং বস্ত অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করে গোবিন্দচন্দ্রকে বশীভূত করেন। গুরু হাড়ীপার আদেশে ঝুলি-কাথা निया भाविन्मठक योगियन धात्रन करत्रन अवः मौर्चमिन शुक्रश्रमख कहेमाधा পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে যোগদিদ্ধ অবস্থায় গৃহে ফিরে আদেন। পূর্বেই কথিত হয়েছে,—গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী সর্বভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণ উদ্ধার করতে গিয়ে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্ণালী মন্তব্য করেছিলেন,—"গোবিলচন্দ্রের মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন ঘৌবনে অষ্টাদশ বংসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-স্থ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সম্গাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই—ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্বে এবং পরে মাত্র এক একবার ঘটিয়াছিল। १৮ গোবিলচক্রের জীবন-কাহিনীর বেদনাবহ সংবেদনার কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই ;—কিন্তু ঐ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত জীবনের যে আভাসিক পবিচয় পাওয়া যায়, তাই বিশেষ ভাবে লক্ষিতব্য। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্ভাবনা ত্রন্তা বধুগণের আতির মধ্যে তাদের সম্ভাবিত বিরহ-কাতরতা অপেক্ষা যৌন-ভোগাশক্তির আকাক্ষাই তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

সাহিত্যে জীবন-চিণ

"থখন আছিত্ব আমি মা বাপর ঘরে।
তথন কেনে ধর্মি বাজা না গেলেন সন্মানী হইয়ে।
এখন হইতু রূপর নারী তোর ধোন্যমান।
মোকে ছাডিয়া হবু সন্মান মুই তেজিমু পরাণ॥
তোমার আগে কাল খৌবন মোর পড়ুক গডিয়া।
পাকিলে মাথার চুল যাবেন সন্মান হইয়।
এ রক্ষ মালতীর ঘরে লইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়ে রক্ষ-রূপ রাখিমু কত কাল॥
কতকাল রাখিমু যৌবন বান্ধিয়া ছালিয়া।
নিরবধি ঝোড়ে প্রাণ স্বামী বলিয়া॥"

২৮। ময়নামতীর গান—ভূমিকা।

বস্ততঃ, দেই সময়কাব নাবীক্ষীবনে ভোগাসক্তির একটি অসামাজিক অভিব্যক্তিই এই সকল সাহিত্যে লক্ষিত হযে থাকে। মাতার চবিজ্ঞে গোবিন্দচন্দ্রের দন্দেহ-প্রকাশ কালীন উক্তি এই সকল নৈতিক ব্যভিচারের চূড়ান্ত উদাহবন। মনে কবা ষেতে পারে,—এই সকল কাহিনী গোবিন্দচন্দ্রের সমসামগ্রিক যুগ-জীবনেবই সাধারণ পবিচায়ক। আর বস্ততঃ আলোচ্যযুগের সমাজ-জীবনও এই পরিচয়ই যে বহন কবে,—ইতিহাস সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে একটি অংশ প্রণিধান যোগ্য। গোবিন্দচন্দ্রের বৈবাহিক কাহিনীর বর্ণনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে,—

"অত্নারে বিভা কৈল পহনা পাইল দানে।" অন্তান্ত লোভনীয দান পামগ্রীর দক্ষে খ্যালিকাকে দানরূপে লাভ কবাব প্রথা অভিনব বলেই মনে হয়। ড: ভট্শালী এই কাহিনীৰ স্বাভাবিকতাৰ সমৰ্থনে জলপাইগুডি অঞ্লে ন্ববধ্র সঙ্গে দাসী প্রদানেব প্রথার সামাজিক অমুঠানের ই কিন্ত উল্লেখ কৰেছেন। এ বকম প্ৰথা উনবিংশ শতাব্দীব বাংলা দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কন্তাব সঙ্গে দাসীব অনুগমন এবং শ্বালিকা দান একই প্রথার পবিচাষক নয। প্রদল্পন্তবে ড: গ্রীষার্সনি ষে দিদ্ধান্ত কবেছেন,এই উপলক্ষো তাবই উদ্ধাব করি—"The maid servants may have been concubines, but not wives "২ "। আমাদের বক্তব্য, -- পত্নীরূপে শ্রালিকাব দান সম্ভবতঃ গোবিন্দচন্দ্রের সম্পাম্যিক সম্পত্ন-জীবনেরই একটি **অহি**ষ্ঠানিক চিত্র। এইরূপে অমুসন্ধান করলে—এই সকল পরবর্তীকালে বচিত এবং অমুলিখিত কাব্যেব কাহিনী অংশে পূর্ববর্তী যুগেব জীবন-পরিচয় আবিষ্কার কবা অসম্ভব নয়। তাছাডা, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিস্কৃত ম্যনামতীর গান কিংবা গোবগ-বিজ্ঞায়েব পুথিগুলিতে কেবল কাহিনীব কাঠামো-গত ঐক্যই লক্ষিত হয়না, বিষদ্বস্থব খুঁটিনাটির ব্যাপারেও একটা সাধাবণ ঐক্য পরিদৃগ হযে থাকে। এই এক্যেব কারণহিদেবে প্রাচীন কাঠামোটুকুব ঐতিহ্যগত বহুল প্রতিষ্ঠার কথা অনুমান কৱা অসমত ন্য।

পার্বতীদেবী কর্তৃক প্রানুধ এবং শাপগ্রস্ত হয়ে আদি গুরু মীননাথ 'কদলীব' দেশে ব্যক্তিচারিণী নামী সম্প্রদায়েব প্রভাবে মোহগ্রস্ত ও গ্রিষমান হন। শিষ্য;

<sup>(</sup>a) The song of Manik Chandra-Introduction

গোরক্ষনাথ পরে নর্তকীর ছদ্মবেশে মৃদক্ষের তালে তালে সাঙ্কেতিক ধ্বনি স্ষ্টি
করে গুরুর জ্ঞানসঞ্চার এবং উদ্ধার সাধন করেন।
মোটাম্টি এইটুকুই গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী। এই
কাহিনীর মধ্যে নাথ-বিশাস-জাত যোগের মহিমা এবং নারী-ব্যভিচার-প্রধান
সমাজতিবের গতাহগতিক বর্গনা পরিসক্ষিত হয়।

গোরক্ষ বিজয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"ইহা কাব্য নহে। বায়ুবিজয়শাস্ত্র।" অর্থাৎ কাব্যিক বা শিল্প-রচনাগত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গোরক্ষ বিজয়ে
ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতিই ঝোক পড়েছে বেশি।
শোরক্ষ বিলয়ের
ধর্মকথা যে শিল্প-কথা অনায়াসেই হয়ে ওঠে, চয়্মপদ
কাব্য
তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য নাথধর্মের মধ্যেও
ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গান-এ ধর্মীয় বক্তব্য অনায়াসে কাব্য-রসমিক্ত হয়ে
উঠেছে। এদিক থেকে গোরক্ষ বিজয়ে ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠাই আপেক্ষিক প্রাধান্ত
লাভ করেছে। তা হলেও গোটা গ্রন্থটির গাল্পিক আবেদন আগাগোডাই
একটা সজীব কৌত্হলের সজন ও রক্ষণে সমর্থ হয়েছে। তা ছাড়া কদলীর
দেশে নর্ভকীবেশে গোরক্ষ নাথের ষম্ভন্ধনিমুগর তত্বসংক্ষেত কাব্যাংশকে

পেশে ন ও কাবেলে স্থান্ত্র নাল্বস বিজ্ঞান বার্ব্বদ্যাময় উজ্জ্বলতা দান করেছে :—

তিম তিম করিয়া মাদলে দিল সান,
কর্ণপথে যেন মত আবৃত হইল প্রাণ।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্থনাথ।
লক্ষ মহালক্ষ তুই দূতে বাহে তাল,
ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি তাল।
নাচন্ত যে গোর্থনাথ মাদলে করি তব,
শুন্তেতে নাচয়ে গোর্থ দেখে সর্ব নর।
নাচন্ত যে গোর্থনাথ ঘাঘরের বোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।
হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
আপনে তুবাইলো তরা, গুক মোহন্দরে।

গার্থ বিজয়—বিশ্বভারতী:—ভূমিকা পঞ্চানন মঙল।

সবশেষে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, গোরক্ষবিজয়ের জ্ঞান-প্রাচ্ বহীন কবিগণও লোক-কাব্য-রচনার একটি সিদ্ধ রূপাবয়বকে আয়ত্ত কবডে

পেরেছিলেন। গোরক্ষ বিজয়ের কাব্য-বিষয়ে স্পর্শ-গোরক্ষ বিজ্ঞের কাতর আত্মলীনতাব ছাপ নেই; এমন কি যৌন-চিত্রাদির বর্ণনায় ফচি ও চিন্তাব ক্লক অমস্থাতাই ব্যক্ত হয়ে থাকে।

চরম দৃষ্টান্ত হিদেবে নগ্নদেহা পার্বতী কতৃকি গোরক্ষনাথের পবাভব সাধন-চেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। তা' সত্ত্বেও আলোচ্য কাব্য-দেহেব ক্লপোজ্জল অবয়ব-গঠন ও দীপ্তি সর্বকালের পাঠককে কৌতৃহলাবিষ্ট করবে।

গোরক বিজয়ের যে সকল পুথি পাওয়া গেছে, তার সব কয়টিই যে অপেকাকৃত অর্বাচীন সে-কথা বলেছি। প্রাচীনতম পুথিটির লিপিকাল ১১৮৪ বন্ধাবা। ঐ সকল পুথিতে বা পুথিব বিভিন্ন অংশে ফয়জ্লা, কবীন্দ্র, ভীমদাস এবং শ্রামদাস সেনেব ভণিতা পাওয়া গেছে।

গোপীটাদ বা ময়নামতীব গান-এর লেখকদেব মধ্যে ত্র্লভমন্নিক, ভবানীদাস এবং স্কুকুর মহম্মদেব নাম স্থপরিচিত। তা' ছাড়া নেপালে বিচিত্ত 'গোপীচন্দ্র নাটক'-এর একখানি পুণিও পাওয়া গেছে। ত আগেই বলেছি,

গোপীচাঁদেব গানেব কাব্যাবেদন অপেক্ষাকৃত হৃদযগ্ৰাহী।

মন্ত্রনামতী বা বাংলা, তথা ভারতবর্ষীয় ধর্মচেত্রনার মধ্যে বৈবাগ্যের গোপীচাদের গান প্রতি একটি সাধাবণ প্রদ্ধাবোধ র্মেছে। গোপীচাদের

জীবনে সেই ত্যাগ-তিতিক্ষাময় সাধন-মহিমার সংগে যৌবনে বিবাগী হওয়ার কাঞ্চণ্য যুক্ত হয়ে ভাবতীয় চেতনার কাছে এই কাব্যেব আবেদন:ক সহজ্বসংবেত্য করে তুলেছে। ফলে বাংলাব এই কাব্যকাহিনী বৃহত্তর ভারতের 
নানা ভাষায় বিচিত্ররূপে ছড়িয়ে পড়েছে। ত্যাগ ও কাঞ্চণ্যের এই সমব্যর 
বাংলা দেশেও কাব্যাটির অতি-মূল্যায়নে সহায়ক হয়েছে। ফলে 'ময়নামতীব 
গান'কে বাংলা ভাষার মহাকাব্য-ধর্মী আদিম রচনাব নিদর্শন বলেও উল্লেখ 
করা হয়ে থাকে। কিন্তু পল্লীবাংলার অনিক্ষিত বা অর্ধনিক্ষিত লোক-কবিদের 
কাছ থেকে পরিকল্পনার মহাকাব্যোচিত সংসক্তি এবং ব্যাপ্তির কোন কিছুই 
প্রত্যোশা করা উচিত নম্ব। তব্, আলোচ্য যুগের কাব্যধাবায় এই আখ্যায়িকামূলক কাব্য-কাঠামো একটি ন্তনতর রূপ-বৈচিত্র্য খোজনা করেছে।

৩১। এটব্য: –বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস – ১ম খণ্ড ২য় সং – ডঃ সুকুমার সেন ধাণীত।

চর্যা কিংবা অন্যান্ত গীতিধর্মী কবিতার পাশে গোরক্ষ বিজয় বা ময়নামতীর গানের কাহিনী-কাবোর ধাবাও বাংলা দাহিতে ব আদিযুগেই সংগ্রথিত হতে পেরেছিল,—দাহিত্য-ইতিহাদের পক্ষে এই তথ্য গৌরবজনক।

তা'ছাড়া, এই কাব্য-ছ্থানিতে সমকালীন লোক-জীবন-স্থভাবেরও একটি
সাধারণ ছবি যে রূপায়িত হয়েছে, দে-কথাও আগেই বলেছি। ময়নামতীর
গানের লেথকেরা সেই জীবন-রূপের সংগ্রন্থনে কবিময়নামতীর গানে জনোচিত সংসক্তির পরিচয় দিতে না পারলেও, স্থানে
তাকে-জীবন-সভাব
ভানে তাঁদের রচনা যেন সে যুগের লোক ম্থ-কথাকে
কাব্যমুধে ভ্বভ অন্দিত করে তুলেছে। রাজা গোপীটাদ যথন পত্নীদের
প্ররোচনায় মাতাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে আহ্বান করেছিলেন, ময়নামতী
তার জ্বাবে জানিয়েছিলেন:—

"তোর বাপব খাওঁ না তোব রাজার বাপর খাওঁ। তোমার হুকুমত কি পরীক্ষা দিবার যাওঁ॥"

গোপীটাদের মত পুত্রের জননীর রোষ-ক্ষিপ্ততাব স্বাভাবিকতর,— জীবস্ততর প্রকাশ হয়ত অসম্ভব প্রায়। আবার স্থানে স্থানে বচনার কারুণা অমস্থা রুক্ষতার মধ্যে মর্মস্পর্মী হয়েছে। গোপীটাদের পতি-বিরহ-সম্ভাবিতা পত্নীর কাতরতা প্রকাশ কবে কবি লিখেছেন:—

> "তুমি হবু বটবুক্ষ আমি তোমার লতা। রাঙা চরণ বেডিয়া লমু পলাইয়া যাবু কোথা॥"

একই ধবণের কাতবোক্তি মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্যে প্রায় সংস্থারাছগ (Conventional) হয়ে পড়েছিল। তবু, স্থান-কাল-পাত্রের বিশেষ পটভূমিতে এই নাথ-কবি-কথা স্বভাবতঃই অনায়াদ-স্পর্শকাতরতার স্ষ্টি

পরিশেষে আবার বলি, কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্র-কল্পনা কি'বা জীবনস্প্তির অভিনবতার বিশেষ কোন কাব্যিক উৎকর্ষ এই সকল নাথ-সাহিত্যের
সাহিত্যে প্রত্যাশা করাই অন্তার। তবু তুটি পরিচ্ছন্ন-প্রতিহাদিক ক্রম্মতি রূপ কাহিনীর মাধ্যমে সেকালের জন-জীবনাবেদনকে উল্লেখ্য মৃক্তি দিতে পেরেছে, এইটুকুই এই শ্রেণীর রচনার শ্রেষ্ঠ কৃতিত। ভাছাড়া, সাহিত্য-ইতিহাদের পক্ষে বিশেষ শ্বরণীয় হবে,—চর্বা ও নাধ-সাহিত্যের লোক-জীবনের সাধর্ম্য এবং প্রস্পার পরিপুরকতা। চর্বার বা গীত, নাধ-সাহিত্যে সেই জীবনই কাহিনীরপে শিক্ষাভিব্যক্ত।

বাংলা সাহিত্যের আদি-পর্যায়ে লোক-ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য-সাধনার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। আর, আদিযুগের বাংলা সাহিত্যে অভিজ্ঞাত

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সাধনার পবিচয় প্রত্যাশা করাই সংগত নয়। ব্রাহ্মণা ধর্মাপ্রত কারণ, আগেই বলেছি, জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বাংলা সাহিত্য ব্যাহ্মণোতর ধর্মের পক্ষছায়া-তলেই আর্থ ভারতীয় ভাষায়

প্রাক্বতাদি লোক-ভাষার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি-লাভ সম্ভব হয়েছিল। অগুদিকে এটীয় হাদশ শতক পর্যন্ত আর্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ প্রায় একাস্কভাবেই ঘটেছে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনার দেখেছি, বাংলা দেশে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য ক্রমণঃ বাঙালি-জীবন-স্বভাব-চিহ্নিত হয়ে উঠ্ছিল। কিন্ত তা'হলেও রাংলা ভাষাও দাহিত্যের প্রত্যক বিচারে এ'বা সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাঙালির সাহিত্য। প্রাকৃত-অপল শ সাহিত্যের মত-ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেব সংগে এই সকল রচনার ভাষাগত প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এ'বকম অবস্থায, বাংলা স্বভাবাপর সত্ত্তি কণামুতের অজত্র সংস্কৃত পদ-কবিতা পাওয়া গেলেও নিছক বাংলা ভাষায় বিচিত হিন্দু আক্ষণ্য ধন-বিষয়ক লেখা এযুগে স্থলত না হওয়াই স্বাভাবিক। তা'হলেও, ডঃ স্থনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায় এই ধরণেব বাংলা वहनात यरकिकिर निमर्मन आविकांत्र करण्ड भारात मार्वि करत्रहरून। মহারাষ্ট্রের চালুক্য বংশীঘ বাজা তৃতীয় সোমেশ্বর ভ্লোক মল্ল-র পৃষ্ঠপোষকতায় ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে মানদোল্লাদ বা অভিলাষার্থ চিন্তামণি নামক বিশ্বকোষ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। তা'তে 'গীতবিনোদ' নামে একটি সংগীত-বিষয়ক আলোচনাংশে বিভিন্ন লোক-ভাষার সংগীতের নিদর্শন

আলোচনাংশে বিভিন্ন লোক-ভাষার সংগাতের নিশশন মাননোরাদের প্লোক দেওয়া হমেছে। তাবই কিছু শ্লোকাংশ বা'লা ভাষায় লেখা বলে ড: স্থনীতি কুণাব দিদ্ধান্ত করেছিলেন। পদগুলো কৃষ্ণাবতাব এবং গোপীলীলা বিষয়ক। তাব একটি পদ নিয়ন্ত্ৰপ:—

"জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কাত্রীঘা জিনে বাছ ফবসে খণ্ডিআ পরশরাম্ দেরু সে মোহার মঞ্চল কবউ।"

— ধিনি আন্ধণকুলে জন্মগ্রহণ করে বাস্তম্পর্দে কার্ডবীর্য খণ্ডিত করে জয় করেছিলেন,—দেই পরশুরামদেব আমার মকল করুন।" ।

র্ড: চট্টোপাধ্যায়ের অন্থমান, পদ-ক'টি বেশ কিছুকাল আগেই লেখা হয়ে-ছিল এবং কালে কালে গিয়ে পৌচেছিল মহারাট্রে। পরবর্তীকালে ড: স্থকুমার সেন সংশয় করেছেন,—ঐ পদগুলোর ভাষা হয়ত মোটেই বাং**লা ন**য়।°°

এ'ছাড়া ব্রাহ্মণা সংস্কার বিষয়ক আরো কিছু বাংলা-স্বভাবযুক্ত অপভংশ পদের পরিচয় ড: স্থনীতিকুমার নির্দেশ করেছেন প্রাক্ত**পৈদল গ্রন্থে**। ১৪ এ'টি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রাকৃত ছন্দ-বিচারের উদ্দেক্তে কোন অজ্ঞাতনামা লেখক রচনা করেছিলেন। বিশেষ প্রাকৃত পৈ<del>র</del>লের করে প্রাকৃত পৈদ্ধলের একটি পদকে ড: স্থকুমার পেন পদাংশ

"মূলত: প্রাচীন বাংলা অথবা বাংলার ঠিক পূর্ববর্তী অপত্রংশ" ভাষায় লিখিত বলে নির্দেশ করেছেন। ° পদটি ক্লফের নৌকাবিলাদ বিষয়ক:—

"আ'রেরে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ৭ দেহি।

তই ইখ নইহি সন্তাব দেই জো চাহাহি সো লেহি॥'' এইদব অপূর্ণ এবং অকিঞ্জিংকর এচনাংশ থেকে আলোচ্য শ্রেণীর দাহিত্যের কাব্যমূল্য নির্ণয় করা অসম্ভব। তা'গলেও এ-ধরণের প্রচেষ্টার ঐতিহাগত মূল্য কম নয়। আলোগ্য যুগের হিন্দুধর্মে বিষ্ণু-দাধনার ছ'টি পৃথক্ রূপেব পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি পৌরাণিক বিষ্ণুর প্রতি অন্তুক্তির ধারা,—বিশেষভাবে মানদোল্লাদের দশাবতার স্তোবের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে 'প্রাক্ত' দমাজেও অভিজাতগণের এই দেবতার লৌকিক শীকৃতি ছিল। এই মুগেই রাধা-রমণ কৃষ্ণ-দাধনাব দ্বিতীয় ধারাও হয়ত স্চিত গয়েছিল। ভাব লৌকিক পরিচয় পাই প্রাক্কত পৈন্ধনের লোকাংশে। হয়ত এই লৌকিক রাধা-পরিকল্পনারই একটি স্থপবিণত ৰূপ জন্মদেব-কবিব 'গীত-গোবিন্দে' ঐতিহাসি ॰ ग्ला

শক্ষিত হয়ে থাকে। সাহিত্যে এবং ধর্মানর্শেব ক্ষেনে রাধার প্রথম আবিভাবের রহস্ত আজ পর্যন্ত আবিদ্ধত হয় নি। ৩৬ গাগা দপুশতীতে হালের একটি

on ODBL agail

৩৩। বাঙ্কালা দাহিত্যের ইতিহাদ। ৩৪। History of Bengal Vol I Ch XII

৩৫। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস।

अहेत्र — রাধার ক্রমবিকাশ — ড: শশিকুবণ দাশগুপ্ত।

লোকে রাধার উল্লেখ আছে,— কিন্তু ঐ শ্লোকটির কাল নির্ণয় সম্ভব হয়।
নি। ঐতিহাসিকেরা অহমান করেছেন,— বাংলা দেশে "সেন-পর্বের কোনো
সময়ে বোধ হয় অন্ততমা গোপিনী রাধা কল্লিতা হইয়া থাকিবেন।"০°
এই রাধা পরিকল্পনার পেছনে ঐতিহাসিকেরা শাক্তধর্মের প্রভাব এবং
অক্তান্ত লোক-ধর্মের সাদৃশ্ত অহমান করেছেন। অন্ত দিকে ডঃ নীহাররঞ্জন
'রুম্ফকীর্ডনকে' মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসহজিয়া কাব্য বলে অভিহিত করেছেন।
উপরি উদ্ধৃত শ্লোকাংশের সহায়তায় বাংলা দেশে সহজিয়া আদর্শে রাধারুম্ফ লীলাসাধন-পদ্ধতির আদিম রুপের একটি সঙ্কেত হয়ত পাওয়া যায়,—
এইখানেই এই শ্রেণীর রচনার ঐতিহাসিক মূল্য। ডঃ হুনীতিকুমার
প্রমাণ-সিদ্ধ অহমান করেছেন যে, আদিযুগের হিন্দু-আন্ধণ্য আদর্শ-নির্ভর
বাংলা দাহিত্যের সব কিছুই ছিল গীতি-ধর্মী।

আদিযুগের ধর্ম-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের পরিচয় উদ্ধার এখানেই
শেষ হ'ল। কিন্তু এই যুগে ধর্ম-ব্যাতিরিক্ত বিষয়ে রচিত সাহিত্যেরও
আভাস পাওয়া যায়। শেকওভোদয়ার উনবিংশ অধ্যায়ে মধ্যয়ুগীয় বাংলা
ভাষায় রচিত একটি প্রেম বিষয়ক পদ পাওয়া গেছে। তঃ স্থনীতিকুমার
চটোপাধ্যায় পদটির বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করবার
লৌকিক প্রেম সঙ্গীত
চেটা করেছেন যে, পদটি তুকী-আক্রমণের পূর্ববর্তী
যুগের রচনা,—পরবর্তী কালে ভাষাস্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা
ভাষায় রচিত প্রেম-গীতির অন্ত কোন পরিচয় এ মুগে পাওয়া না গেলেও
প্রাক্ত পৈকলে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী থেকে প্রমাণিত হয়, এ মুগের প্রাক্ত
বাঙালি তথা লোক-সাধারণ ভক্তি কিংবা হাস্তরসের সঙ্গে আদি রসের
চর্চায়ও পরাঙ মুখ ছিল না।

প্রেম-গীতি রচনায়ই নয়, নিছক গাল-গল্পেও সেদিনকার বাঙালি মে বৃংপত্তি লাভ করেছিল, নরপকথা-কাহিনীর বিচার করে ডঃ দীনেশচন্দ্র তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই শ্রেণীর অভ্ত গল্লাবলীর অভ্যন্তরে বাংলার প্রাচীনতম যুগ-জীবন-ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ডঃ সেন মনে করেছেন, লাংলার রূপকথা আর লৌকিক ব্রতকথা প্রাচীন বাঙালির গল্প-রস-প্রিয়তারই নিদর্শন। এ অহুমান হয়ত অসমত নয়, — কিন্তু আজ এই দকল রচনার প্রাচীন ঐতিহ্ন আবিষ্কারের উপায় নেই,—
লেথকদের পরিচয় উদ্ধারেরও কোন অবকাশ নেই,—
রূপকথা
"রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের ন্থায় এখানেও লেথক একটি সমগ্রজাতির পশ্চাতে
আাত্মগোপন করিয়া আছেন,……,"

ড: নীহাররঞ্জন বলেন, – "ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাংলা দেশে আত্নও প্রচলিত, তাহাও বোধ হয় প্রাক্তুকী আমলের চল্তি প্রবাদ সংগ্রহ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদ্লাইয়া গিয়াছে মাত্র।" পণ্ডিতেরা একথা সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'ডাক' এবং থনার পরিচয় আবিষ্কার আজ আর সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকারের অর্থহীন বিতর্কে কেবল সংশয়ই বাড়ে। বচন এই সব ছোট ছোট প্রবাদ-প্রবচনাংশে আদিম যুগের বাঙালির আধিভৌতিক মঙ্গল-বৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায়,—তারই ঐতিহুটুকু এ-সকল রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই প্রসঙ্গেই সামাজিক মঙ্গল-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন শুভঙ্করেব আধাবলীর কথাও অরণ কবার যোগ্য। এই আর্যাবলীর মধ্যে প্রাক্কত শব্দ-প্রাচুর্যের ঐতিহাসিক সঙ্কেতও অবশ্য-লক্ষণীয়। লেখক এবং তার মূল লেখা হারিয়ে গেছে, তবু আদিষ্ণের বাঙালির চিস্তা-সম্পদ আজও পর্যন্ত কিংবা তারও পরে চিরকাল বাঙালির আধিভৌতিক জীবন-সাধনার মান্সলিক পথ নির্দেশ করছে,—কববে,--এইখানেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের সার্থক মূল্য।

আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা এথানেই শেষ হ'ল।

এর পরে বাংলা সাহিত্যের যা কিছু পরিচয় আবিদ্ধত হয়েছে, তার কোনটিবই

স্বচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর আগে অনুমান করাও চলে

আদিযুগ-সমাপ্তি
না। ইতিমধ্যে এয়োদশ শতাব্দীর স্চনায় তুর্কী আক্রমণ
ও তার ফলশ্রুতি বাংলার প্রাচীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থ- এবং ধর্মনৈতিক
পটভূমিকাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেছে। ফলে, তথনকার সাহিত্যও রূপে
এবং তাবে এক অভিনবতার পরিচয় নিয়ে হয়েছে আবিভূতি। সাহিত্যের
এই অ-পূর্ব ভাব-রূপগত পরিচয়ই ইতিহাসের দৃষ্টিতে মধ্যুগীয় বৈশিষ্টোর

৩৮। বাংলা সাহিত্যের কথা—ড: শীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার।

আকর। তাই এয়োদশ শতাকী-উত্তর সাহিত্যসাধনার সার্থক মূল্য-নির্দেশ সম্ভব হবে মধ্য যুগের যুগ-বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায়। অবশ্য তার আগে আদি যুগের সাহিত্যের একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রয়োজন,—সেই মূল্য-বোধের পটভূমিতেই রচিত হয়েছে অনাগত যুগের মূলভিত্তি।

এ-পর্যন্ত অনুসত আলোচনা থেকে দেখা গেছে,—আদিযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ছিল ধর্মপ্রধান। ধর্মেতর বিষয়ে দাহিত্য-রচনার আভাসইন্ধিত যতটুকু পাওয়া গেছে তা পর্যাপ্ত নয়। তা'ছাড়া,
ইন্ধিত যতটুকু পাওয়া গেছে তা পর্যাপ্ত নয়। তা'ছাড়া,
ধর্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে দাহিত্য-কৃতির একটি ধারার অন্তিত্ব
শীকার করে নিয়েও বল্তে পারা যায় যে, দে-যুগের সকল প্রকার জীবন ও
শিল্প-কর্মের কেন্দ্রে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ধর্মচেতনা। আর এই ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে
অভিজাত এবং লোকবাংলাব জনসমান্ধ যুগপং ছিল অসংখ্য খণ্ড-বিচ্ছিন্ন।
একমাত্র আতি হিন্দু সমাজের পরিকল্পনাতেই আলোচ্য যুগের বাংলায় কেবল
৪১টি বর্ণসন্থর জাতিরই উল্লেখ করা হয়েছে; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির শ্রেণিপার্থক্যের ত কথাই নেই। ১৯ এই শ্রেণী ও জাতি-স্বাতন্ত্রের অজন্রতা সত্তেও
ধর্ম-সংঘাতের উল্লেখ্য প্রমাণ যে দে-যুগে ছিল না, একাধিক বাব দে কথা
বলেছি। তা'ছাড়া সামাবদ্ধ ভাবে গলেও আন্তঃ-শ্রেণিক বিবাহ ও আহাবাদিব
সামাজিক সম্পর্ক হেতু শ্রেণিগত বিভেদ মারাত্মক হয়ে উঠ্তে পাবেনি।

শামাজিক গশাক হেপু জ্বোণ্যত বিজেন নামাজিক হল তত্ত নির্দাণ অপরপক্ষে এই বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীদেব মধ্যে ধর্ম-নিভর এক ধরণের ঐতিছ্য-স্বাতস্ক্রোর বোধ-ও অনেকটা দৃটবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক দিধান্ত থেকে এবং বাংলা দাহিত্যের জাতীয়তা-বোধও দে যুগে স্থাঠিত হতে পারে নি। আদির্গ-স্কার জাতীয়তা-বোধও দে যুগে স্থাঠিত হতে পারে নি। বাংলা ভাষাব তথন সবে জন্মলগ্ন হয়েছে আভাসিত। রাষ্ট্রক এবং ভৌগোলিক দিক্ থেকেও বহু, স্ক্রেন, রাচ, ববেন্দ্র, সমতিই সম্পূর্ণ ঐক্য-সমন্থিত একক ঐতিহেব অন্তর্ভুত হয়ে ওঠে নি তথনো। এরপ অবস্থায় বিভন্ন ধর্মাচার্ধান এবং তাঁদের অনুসাবীরা নিজ নিজ ধর্মগত ঐতিহ্য-স্বাতস্ত্রোর মধ্যে নিজেদের সীমায়িত করে রেখেছিলেন। ফলে, এই আত্মান্থা ও স্থাতন্ত্রাবৃদ্ধির জ্বগান মুখ্যত: উলগীত হয়েছে এ-যুগের দাহিত্য-কর্মেরও মধ্যে। চর্মাপদ-কর্তাগণ বেদাদি আত্মানিক ধর্মের তুলনায় নিজেদের দেহাচার-প্রধান

ষ্ণান্তব বেছা ধর্মসাধনার জয়গান করেছেন; নাথপন্থীরা কায়াসাধনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কীতিত করেছেন; ধর্মসম্প্রদায়ের। (cult) ঘোষণা করেছেন নিজেদের ধর্মচর্ধার অনন্যত্ল্য উৎকর্ষ-কাহিনী।

আগেই বলেছি, এই আপেন্দিক শ্রেষ্ঠছ প্রতিপাদনের মূলে বিভিন্ন
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ধ্বংসাত্মক মনোর্ত্তি ছিল না কোথাও। একেঅন্তের চিত্তাকর্ষক উপাদানটুকু নিজ নিজ মতে ও পথে আহরণ করে স্বী-কৃত্ত
(Assimilate) করে নিয়েছে। ফলে এ-য়ুগের বাংলায় প্রত্যেক প্রকার
ধর্মাচরণের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্র হলেও বিমিশ্র ধর্মরূপ লক্ষ্য করা চলে।
বাংলা তথা ভারতের ধর্মক্ষেত্রে এই বিমিশ্রতাব স্বভাব কালে কালে সমন্বিত্ত
হয়ে ঘনপিনদ্ধ হয়ে চলেছে দীর্ঘদিন,—হয়ত চল্ছে আজও।

ষাইহোক, আদি যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্যেতর লোকধর্মের ছারাই সমধিক প্রভাবিত হয়েছিল। আর, এই দকল ধর্মের সাধারণ উপাদানছিল আর্থ-পূর্ব বাংলার মোলিক ধর্ম-স্থভাব বলে কথিত তান্ত্রিক দেহাচার-পদ্ধতি। এই প্রসংগে স্মরণ করি, চ্যাপদাবলীর অন্থনিহিত ধর্ম-বোধ নিছক বৌদ্ধ নয়;— বোদ্ধ সহজিয়া (ভান্ত্রিক) ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। নাথ ধর্মেও রয়েছে দেহাশ্রিত যোগ সাধনার কথা। এমন কি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রভাবিত যে-ঘৃটি শ্লোকাংশ পাওয়া গেছে তা'তেও রয়েছে রাধা-কুল্পের দেহাশ্রিত প্রণায় কলার ইক্ষিত।

ঐতিহাসিকেরা অন্থমান করেছেন, বাংলার আয-পূর্ব মূর্গের ধর্মাচরণে এই দেহ-নির্ভর অথচ আবেগ-সভাব সাধন পদ্ধতি একান্ত হয়েছিল। ছৈন, বৌদ্ধ অথবা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য আধ-ধর্ম বাংলা দেশে অন্থপ্রবিষ্ট হবাব পরেও এই ধর্মগত ঐতিহ্য বহন্তব আদিম জনতাব মধ্যে কোন-না-কোন রূপে অক্ষ্ম ছিলই। ছৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যাদি আর্থধর্ম থেকে ঐ সকল লোকধর্ম অবক্ষ অনেক উপাদান সংগ্রহ করে আয়ত্ত কবেছিল। অপর পক্ষে, ঐ সকল লোকধর্মের স্থানীয় প্রভাবে আর্থধর্মসমন্তিও বহুল পরিমাণে রূপান্তবিত হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ হীন্ধান অথবা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের স্থলে কথন যে সহজ্বান, বজ্বান ইত্যাদি তান্ত্রিক ধর্ম-সম্প্রদায় একচ্ছত্র প্রোধাক্ত লাভ কবে বদেছিল, তার ইতিহাদ আজ্ব খুঁজে পাওয়া তৃন্ধর। চর্যাপদে সহজ্ব-দাধক দিদ্ধাচার্যগণ নিজ্ঞদের ভোম, চণ্ডাল, শবর ইত্যাদি অভিধান্ত পরিচান্মিত

করেছেন। শবর বাংলাদেশেব আদিমতম অধিবাসী জাতিগুলিব একটি। আর্থ-ব্রাক্ষণ্য শাস্ত্রে ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি অস্ত্যজ্জতম জাতিরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। অন্তমান করা থেতে পারে, এ'রাও ছিল বাংলাব আদিমতম আর্থেতর জাতির ত্র্বল উত্তরস্বী। বৌদ্ধ এবং অন্যান্ত সহজিয়া ধর্মের উৎসভূমি ছিল এ আদিম জীবনেরই মর্মমূলে। কালে কালে আলোচ্য ধরণেব ধর্মদাধনার দংগে ঐ আদিম জীবন স্বভাবেব ঐতিহ্য নিশ্চযই অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই, নাগাজ্জ্ন-গুরু স্বহ্পাদের মত পণ্ডিতও ষ্থন এই ধর্মবিষয়ক সংগীত রচনা করেছেন, তথনও গুহু ধর্মকথাব বাহু রূপাব্যব অপরিহাযভাবে সংগৃহীত হয়েছে ডোম ডোমনী, চণ্ডাল-চণ্ডালিনী, শবর শববীব জীবন পটভূমি থেকে। চযার সন্ত অঙ্গবিত বাংলা ভাষা-গীতিব মধ্যে এইরূপে আর্ঘ বৌদ্ধ মনীযার সংগে জডিয়ে পডেছে লোক-বাংলার আবেগ-স্থভাব জীবন-ধর্ম। ফলে, একদিক থেকে চর্যার ধর্মগত ঐতিহ্য যেমন সমন্বযমূলক ( Synthetic ), তেমনি তাব সাহিত্যিক স্বভাব, আগেই বলেছি, আজ্মাঘাময় স্বাত্স্য বৃদ্ধি প্রভাবে একান্ত মন্ময়,— Subjective। এই স্বতোবিচ্চিন্ন, আত্মশ্রাঘাম্য, পৃথক্-এতিহ্-দন্তী, দেহাতুব মন্ময় স্বভাবাপন্নভাই আদি যুগের বাংলা সাহিত্যেব প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আর এ'টি কেবল বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যেবই বৈশিষ্ট্য ছিল না,—
আলোচ্য যুগেব বাঙালিব সাহিত্য মাত্রই ছিল এই স্বভাব-পুঠ। তথনকার
দিনের অভিজাত রান্ধণ্য চেতনা বাংলা দেশেও সংস্কৃত ভাষায় স্থীয় চিস্তাভাবনাকে অভিজাত করেছে। চর্যার অ-পুঠ বাংলা ভাষায় যে বৈশিষ্ট্যভাবনাকে অভিজাত করেছে। চর্যার অ-পুঠ বাংলা ভাষায় যে বৈশিষ্ট্যলক্ষণ তুংল এবং অস্পষ্ট ব্যক্ত আছে বাংলা স্ব-বিবাগর আলোচ্য যুগেব সংস্কৃত
কাব্য-কবিভাষ তা স্পষ্টতম হাষ্ট্রেচিছে। আব এই ধারাব অনহাতুলা
একক প্রতিভ জ্বদেব গোস্বামীর বচনায় সেই আদি যুগ লক্ষণ পবিণত তম
মুক্তি পেয়েছে বলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি আদি ও মধ্যযুগস্বভাবের অপবিহার্ষ সংযোগ-সেতু রূপে বিবাজিত রয়েছেন। অহাতর
উপাদানের অভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পথ যেখানে হঠাৎ অনালোকিত
আছের হ্যেছে, মধ্যযুগ-জীবন-চেতনার আলোক যথন প্রথম রশ্মিপাতও
করেনি, বাংলা সাহিত্য স্বভাবের সেই প্রদোষ লগ্নের একমাত্র প্রাণবতিকারপে জয়দেব গোস্বামী আদি ও মধ্যযুগের সদ্ধিক্ষণে অবশ্য স্মরণীয়।

## मधे वशाश

## আদিযুগ-পরিণতি ও কবি জয়দেব

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার কবি। একদা পণ্ডিতেরা অফুমান করেছিলেন, জ্যদেবের 'গীত গোবিন্দ' মূলতঃ তংকালীন বাংলার 'প্রাক্লত' ভাষাতেই নিথিত হয়েছিল; পরে এক বা একাধিক সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় তার রূপাস্তর সাধন করেছেন। কিন্তু এ ধরণের সংশয় আজ অমূলক বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। গীত গোবিন্দের বিশ্রুত কীতি ছাড়াও জয়দেব-কবি-প্রতিভার বিচিত্রতর অভিব্যক্তির ` আলোচনার কারণ পরিচয় পাওয়া গেছে সহক্তি কর্ণামূত এবং স্বভাষিতাবলীতে। আর, শিগদের 'আদি-গ্রন্থের বিশ্লিট অপজংশে লেখা হ'টি-মাত পদ ছাড়া জয়দেবের নামে প্রচলিত অপর সকল রচনাই সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী। যুগ যুগ ধরে ভারতের নানা প্রাম্ভীয় রদিক-ঐতিহাদিক বাল্লীকি-কালিদাদ-ভবভূতির ঐতিহ্নধারাতেই জয়দেবীয় কবি কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখেছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে জ্মদেবেৰ কাৰ্য-কলার আভিজাত্য এব' লোকোত্ত্ৰর আবেদন-বৈশিষ্ট্য অস্ততঃ প্রতিপাদিত হতে পেরেছে। এ'বকম অবস্থায় অনভিজাত 'প্রাক্কত'জ বাংলা ভাষা-দাহিত্যের ইতিহাদে জয়দেব-প্রদংগ অবতারণার দঙ্গতি বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে বাধা নেই।

পূর্বকথা অমুসরণ কবলে দেখ্ব, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিমার্গ বেয়েই গাঁতগোবিন্দ বাংলা ভাষা সহিত্য-প্রবাহের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। মহাপ্রভু জীতৈততা চণ্ডীদাস-বিভাপতির ভিত্তিখান পূর্বথ্য পদাবলী এবং অক্সাত্ত বৈষ্ণব কবি-কর্মের সংগে গাঁত-গোবিন্দ-রমণ্ড তদ্যাত চিত্তে আম্বাদন করেছিলেন, স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ্ব-গোস্বামী তার প্রমাণ দিয়েছেন: —

"চণ্ডিদাস বিভাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণায়ত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ দনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

অতএব, প্রেম-বিহনে মহাপ্রভুব আষাদন-মাহান্মে চণ্ডীদাস-বিভাপতির বাংলা-মৈথিল ভাষার পদাবলীর সংগে জয়দেবের দেবভাষাশ্রমী পদাবলীও বৈষ্ণব ভক্তির সমস্তে গ্রথিত হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে,—
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সজাব উৎকর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতক্য। আর, বৈষ্ণব ভক্তিময় ঐতিহ্য-প্রীতিই প্রথমে মধ্যযুগের বাংলা
দাহিত্যকে আধুনিক বাঙালির দৃষ্টি-গোচর কংছিল। বৈষ্ণব পদাবলী
অধুনা-পূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ফলে, মধ্যযুগীয় বাংলা
দাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী দাহিত্যের ইতিহাস প্রায় সমার্থ-বাচক হয়ে
পড়েছিল। সেই ভক্তি-প্রবল ঐতিহ্যের স্ত্র বেয়েই জয়দেব-পদাবলী একদা
বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের, তথা বাংলা সাহিত্যেরও অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার
লাভ করেছিল। কিন্তু, মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম-নির্ভর হলেও,
কেবল ধর্মগত ভক্তি-বিশ্বাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে কোন কালের সাহিত্য-ইতিহাদের পূর্ণ ম্ল্যায়ন সম্ভব নয়।

অতএব, জয়দেব-পদাবলীকে মূলত: সংস্কৃত-সমূত্ত্ব সাহিত্য জেনেও বাংলা
সাহিত্যের ইতিহাসে তার ধর্ম-নিরপেক্ষ আবেদন নিধারণের নৃতন প্রয়োজন
দেখা দিয়েছে। আব, পূর্ববর্তী একাধিক অধ্যায়ে
আধুনিক ঐতিহাসিক
দৃষ্টির প্রয়োজন
বিকাশ-লক্ষণ জয়দেব-পদাবলীতে অভিবাভ হয়েছে।
পরবর্তী বাংলা সাহিত্য-ধারায়ও সেই পরিণত ঐতিহ্যের সহজ অহুস্থতি
ধটেছে বলেই আমাদের ধারণা। প্রধানতঃ এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের গ্রম্থি
মোচনের জ্ঞই বর্তমান অধ্যায়ের অবতারণা।

এদিক্ থেকে জয়দেব-পদাবলীকে অহতঃ কেবল ভাবের বিচারেই নয়,
ভাষার দিক থেকেও আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুত করতে কোন
বাধা নেই বলে মনে করি। প্রথমতঃ অ্বন রাথ তে
জ্বদেব বাঙালির,—
বাংলা সাহিত্যের কবি
হবে, বাংলা সাহিত্যের এই আদিযুগে বাংলা ভাষার
সম্ভাবনা সন্ত-অঙ্কুরিত হয়ে থাক্লেও, দেই ভাষা কোন
স্বতন্ত্র রূপ মূতি গ্রহণ করতে পারেনি। চর্যাপদের কয়েকটিমাত্র নিঃসংশ্যিত
বাংলা শব্দ-ধাতু-মূলের আশ্রয় হয়ে আছে আত্তন্ত প্রাকৃত-অপত্রংশ ভাষার
কাব্যিক অন্ত্র্যুতি। চর্যাপদাবলীতে বাংলা ভাষা-স্বভাব এতই অ-স্বচ্ছ ছিল

বে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশুদ্ধ অপশ্রংশে রচিত দোহাকোষ ও ও ডাকার্ণবের ভাষার সংগে চর্যার ভাষার কোন পার্থক্য খুঁজে পান নি। আর, ড: স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও চর্যার বাংলা-ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ম মৌলিক ভাষা-তাত্ত্বিক গবেষণার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এদিক্ থেকে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা স্বয়ং-স্বতম্বভাবে বাংলা-স্থভাবে প্রতিষ্ঠিত ভাই, পণ্ডিভেরা কেউ কেউ কৃষ্ণকীর্তন থেকেই বাংলা ভাষার আদিযুগ কল্পনা করতে চেয়েছেন; অস্ততঃ কৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত এই আদিযুগ-ধারাকে প্রস্তুত করার দিকেই অনেকের ঝোঁক রয়েছে।

কিন্তু, প্রত্যেক সাহিত্যেরই এক একটি মৌল-চরিত্র থাকে; সেই চারিত্রসাতন্ত্রাই এক ভাষার সাহিত্যকে অন্ত ভাষার সাহিত্য থেকে পৃথক্ করে
থাকে। সেই চারিত্র লক্ষণের জ্বন্ন-লগ্ন থেকেই বিশেষ সাহিত্যেরও ষাত্রাপথের আদি-স্ট্রনা। পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, চর্যাপদাবলীতেই বাংলা ভাষাসাহিত্যের সেই মৌল-স্বভাব স্পষ্ট-সংজ্ঞক হয়ে উঠেছিল; ক্রম্ফকীতনে সেই
স্বভাব-বৈশিষ্ট্রেরই পরবতী পর্যায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। আর, বাংলা
সাহিত্যের সেই স্বভাব-গুল হচ্ছে,—আগেই বলেছি,— যুগপৎ আবেগধর্মী
স্মন্ত্র্য্য-আকাংক্ষা ও সচ্টেত্র স্বাতন্ত্র্যবৃদ্ধি। বাংলার অভিন্তাত-অনভিন্তাত
সমাজের বিভিন্ন প্যায়ে যে বিচিত্র ধর্মাচবণ ও জীবন-চেত্রা দিকে দিকে
অন্ত্র্রেত বিকণিত হচ্ছিল, তার প্রত্যেকটি থেকেই কিছু-না কিছু আহরণ
করে সে-যুগের ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যাবলী আপন স্বতন্ত্র স্বভাবকে গডে তুলেছিল।
পূর্ববর্তী অধ্যাযে ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যের আলোচনা প্রসংগে এই সত্য
প্রতিপাদনের চেটা করেছি। চর্যাপদাবলীতে এই সাহিত্য-লক্ষণ
স্বতোভাগর।

ভাষাব বিচারেও,—ড: স্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করেছেন,—
বাংলা ভাষার আদিযুগ-লক্ষণ চ্যাপদাবলীতেই নিঃসংশ্য অভিব্যক্তি পেয়েছে।
কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় চর্যা-ভাষারই পরিচ্ছন্নতর পরিণতক্যালেবের ভাষা
বাংলা-স্থভাবিক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিমুগ যুগপং জন্মলাভ
করেছে, তাতে সংশ্য নেই। কিন্তু সেই সচ্ছো-সঞ্জাত ভাষা-সাহিত্য নবজাত
মানবকের মতই মাতৃক্রোড আশ্রম করে রয়েছে। চর্যাপদে বাংলা সাহিত্য-

শিশুর দেই ধাত্রীত্ব করেছে প্রাক্তত-অপভংশের কাঠামো; জয়দেব পদাবলীতে তথাকথিত সংস্কৃত ভাষা আসলে নবজাত বাংলা ভাষা-সাহিত্যেরই মাতৃরূপা। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন, "দংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, যে রাগমূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ. দেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হইলেও, এই ভাষা ও ছন্দের ভিক্তি যতটা প্রাক্তি বা দেশি ভাষা ও ছন্দের অহ্যায়ী, ততটা সংস্কৃতের নহে"। প্রাধাতাত্ত্বিক তথ্যাদির সাহায্যে অনুমান করা চলে, – গীত-গোবিন্দের দংস্কৃত ভাষা কেবল প্রাকৃত-প্রধানই নয়, মূলতঃ প্রাকৃত-সম্ভব। ড: স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,—"The Buddhist Sanskrit of early centuries after Christ, which is the result of an attempt to make Prakrt look like Sanskrit, was no longer cultivated by the Buddhists, for they as much as the Brāhmaņs took to writing correct or grammatical Sanskrit. But the radition of a loose Sauskritized Vernacular or (Vernacularised Sanskrit), as a later development of Buddhist Sanskrit continued in Bengal down to postmuhammodan times,.....

তঃ স্নীতিকুমার অবশ্য গীতগোবিন্দের প্রাক্ত লক্ষণান্থিত পদগুলো মূলতঃ প্রাক্বত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হওয়ার সন্তাব্যতাতেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু, পণ্ডিভেরা অধুনা যথন গীতগোবিন্দের গীত-ভাষাব সংস্কৃত-মূলকত। সহ্বন্ধে নিঃসংশয়, তথনও উদ্ধৃত তথ্যের সাহায়ে অফুমান করতে বাধা নেই যে, শিথিলবন্ধ ঐ সংস্কৃতায়িত লোকভাষা (Sanskritized Vernacular)-এর পৃথৈতিহুই জয়দেব পদাবলীর অভিনব ভাষা কর্মেব প্রেরণা মূগিয়েছিল। এই প্রসংগে শ্ববণ করা যেতে পারে যে, —আগমাদি তন্ত্রণাম্বেত ভাষাতেও Sanskritized Vernacular-এর প্রিচয় বহুল। গীত-গোবিন্দের গীতপদাবলীর একটিও সমকালীন সংস্কৃত স্থভাষিত-সংগ্রহ সহ্নিকর্গামৃত কিংবা স্থভাষিতাবলীতে গৃহীত হয় নি, অথচ গীতগোবিন্দেরই বর্ণনাত্মক সংস্কৃত প্লোকগুলো তা'তে স্থান পেয়েছে। এর কারণ হিদেবে

<sup>&</sup>gt;। কবি জরদেব ও এলী চগোবিন্দ ( ভূমিকা ) — হরে কৃক ম্থোপাধার।

RI History of Bengal Vol-1. Ch-XII

অত্মান করা যেতে পারে,—ঐ সকল জয়দেব-পদাবলী আদলে "দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভক্কির অত্মকরণে রচিত গ্রুবপদ সমন্বিত গান"।"

অতএব, ভাষাগত বিচারে জয়দেব-পদাবলী যে-পরিমাণে সংস্কৃত, ততোধিক পরিমাণে সংজ্ঞাজাত বঙ্গভাষা-সাহিত্যের ধাত্রীরূপা, একথা মনে করতে বাধা নেই। আর, কেবল এই কাবণেও বাংলা ভাষার সাহিত্য-ইতিহাসে জয়দেব-পদাবলীর অমুপ্রবেশ অন্ধিকাব প্রবেশ নয়। এবারে দেখ্ব, জয়দেব-পদাবলীর রূপাব্য়বে বাংলা ভাষার কাব্য-স্ভাব কেবল বিশ্বত-ই হয়নি, মৃক্তি পেয়েছে অনাগত যুগ-স্ভাবনার পথে।

গীতগোবিন্দের রূপাবয়বে বাংলা কাব্য-রূপের পূর্ব-সম্ভাবনা চর্ঘাপদের
চেয়েও স্পষ্টতর রূপে বাক্ত হয়েছে। সংস্কৃত কবিতার ছন্দে অন্তায়প্রাম্ন
বারিত না হলেও পদান্তমিল (rhyme) স্বাভাবিক নয়; আবার প্রাকৃত
অপভ্রংশ ছন্দের একটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অন্তামিল।
গাংলা কাব্য-রূপের পরবর্তীকালের বাংলা পয়াবাদি ছন্দেও এই অন্তামিল
সম্ভাবনা অপরিহাম। গীতগোবিন্দের গীতাংশকেই প্রধানতঃ
প্রাকৃত-স্বভাবাপয় মনে করা হয়, এটুকুই আসলে 'মধুর-কান্ত পদাবলী।'
ভাছাভা বারটি দর্গে বিভক্ত গীতগোবিন্দের প্রত্যেক সর্গেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত
ছন্দে লেখা এক বা একাধিক শ্লোক বচিত হয়েছে। তা'তে যে কেবল
অন্তামিলই অনুপস্থিত, তা নয়; ছন্দ এবং শন্দপ্রয়োগগত লক্ষণেও ঐ সকল
শ্লোক অবিমিশ্র সংস্কৃত। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি শ্লোক উদ্ধার করি:—

বিহরতি বনে রাধা দাধারণ প্রণয়ে হরে।
বিগলিত নিজোৎকর্ধাদীধাবশেন গতাঞ্চতঃ।
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুত্রত মণ্ডলী—
মুধরশিধরে লীনা দীনাপুলোচ রহঃ দথীম্॥
এরই পাশে গীতাংশের বিধ্যাত পদটিও পডিঃ—

"অ্মসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি দততমহুরোধিনী
তত্ত মম হৃদয়মতি যত্নং।।

৩। কবি জয়দেৰ ও ঞীগীতগোবিন্দ (ভূমিকা)।

কেবল শব্দ প্রয়োগগত পার্থকাই নয়, ওপরের ত্'টি শ্লোকের ছন্দোপ্রয়োগগত মৌল পার্থকাও অনায়াদে বোধগম্য হয়ে থাকে। গীতগোবিন্দের
গীতাবলীর ছন্দ মাত্রাপ্রধান হলেও তা প্রাক্ত-অপভংশ স্বভাব-যুক্ত, সংস্কৃতের
সালে তার পার্থক্য আমূল। এই পদাবলীর বছস্থানে অপভংশ ষোল মাত্রিক
পাদাক্লক ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ড: শ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
তা'র বিশ্লাদ-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন জয়দেবের পাদাক্লক মাত্রাছন্দের বিশ্লিপ্রতার মধ্যেই বাংলা অক্ষরছন্দ পয়ারের সস্তাবনা অক্ষরিত
হয়েছিল। দৃপ্রস্থিত হিদেবে একটিমাত্র চরণের উল্লেখ করা ষেতে পারে:—

××× × | ×× × × | ×× × × | - - বি হুর তি | হুরি হুর | দুরুদ্ব | দুরেস্ত

পাদাকুলক ছন্দের প্রতি চবণ, আগের অধ্যায়ে বলেছি, ষোল মাত্রাবিশিপ্ত হয়ে থাকে;—চার মাত্রা যুক্ত চারটি পদের সমষ্টি। ওপরের চরণটি আসলে চৌদ্দ অক্ষরের সমষ্টি; শেষ পদের অক্ষর-ভ্'টিকেই দীর্ঘগীতগোবিন্দের হল্দ মাত্রাযুক্ত করে ষোল মাত্রা বচনা করা হয়েছে। উচ্চারণগত শিথিলতার ফলে এই ষোল মাত্রা অনায়াদে চৌদ্দ অক্ষরে পর্যবিদিত হতে
পারে। আর অফুরুপ সন্তাবনার পরিণতিতেই ক্রমণঃ ষোল মাত্রার পাদাকুলক'-এর পরিবর্তে বাংলা ভাষায় চৌদ্দ অক্ষরের পন্নার গড়ে উঠেছে।
গীতগোবিন্দের গীতাংশে এ-ধরণের পদ অক্ষম্র রয়েছে ঃ—

 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

এই ছন্দ রচনায় মাত্রাগত ব্রস্থ-দীর্ঘতার কডাকড়ি লুপ্ত হয়েছে-যে, তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। মাত্রার প্রতি অবধানতার অনুরূপ অভাববোধই ১৪ অক্ষবের যোলমাত্রিক জয়দেবীয় পাদাকুলকছন্দকে পয়ার রূপ দান করেছে। এই সংগে অন্তঃমিল পয়ার-ধর্মকে আরো কত নিবিপ্ত করে তুলেছে, তা লক্ষ্য করবার মত।

তা'ছাড়া, বিভিন্ন ধরণের অর্থবিক্যাসের দিক্ থেকেও জয়দেব-পদাবলী যে বাংলা-ধর্মী, প্রীহবেক্কয় মৃথোপাধ্যায় সে-কথা বাক্ত করেছেন:—"সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদচভূইয় সমন্বিত এক একটি stanzaয় পর্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কথনো সম্বন্ধ, কথনো অসম্বন্ধ; কিন্ধ এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানেব মত পৃথক্রপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমন্বিভাবেই ধরিতে হইবে এবং অস্তে নিবিষ্ট refrain বা প্রবেপদই ইহার ভাবপরম্পবার যোগস্ত্র। পদাবলীর এই ধরণটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে।" উদ্ধৃত পদাবলীর মধ্যে এই বৈশিষ্টাটি সহজেই অম্বন্থত হতে পারবে। প্রবেপদ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় নি বলেই অত কটি স্বয়ংস্পূর্ণ পদের উদ্ধৃতির পরেও ভাবগত অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে যেন। প্রবর্তীকালের বৈঞ্চব পদাবলীর মধ্যেও জয়দেব-পদাবলীর এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই অম্বন্থত হয়েছে।

তা ছাড়া, গীতগোবিন্দের কাহিনী সংশ্বাপনের নাট্যলক্ষণটুকুও লক্ষ্য করবার মত। অধিকাংশ ভাগই রাধা, রুষ্ণ অথবা স্থীর সংলাপ-মাধ্যমে প্রকাশিত হ্য়েছে; মাঝে মাঝে বর্ণনা-শ্লোকের ছারা সেই গীতগোবিন্দের নাটা-কালাপমূলক ঘটনাবলীকে সংগ্রথিত করা হ্য়েছে। এই কলা-কৃতি কৃষ্ণকীর্তনের মত "গীতনাট্য শ্লেণীর গীতকাব্য"

৩। কবি জরদেব ও শ্রীণীতগোবিন্দ ( ভূমিকা )

ষদি না-ও হয় তব্ তারই পূর্বরূপ যে তা'তে পণ্ডিতেরা সংশয় করেন নি।
সীতগোবিন্দ-কাহিনী বাংলার নিজম্ব নাটাম্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্যকেই
আভাসিত করছে কি না, এই উপলক্ষ্যে সে কথাও ভেবে দেখবাব মত।
অস্ততঃ এই কাঠামোবই ক্রমাগ্রন্থতি প্রবর্তী বাংলা কাব্য-কবিভায় অভিব্যক্ত
হয়েছে যে, তাতে সংশয় নেই।

অতএব ভাষা ও কবি-কর্মেব রূপাবয়বেব বিচাবে জয়দেব পদাবলীতে বাংলা কাব্যের রূপ-লক্ষণই চর্ঘাব চেয়েও স্পষ্টতর হয়েছে, তা'তে সন্দেহ নেই। কেবল তাই নয়, জয়দেব-পদাবলীব এই গঠনভঙ্কিই পববর্তী বাংলা কবিতা, —বিশেষ করে বৈশুব পদাবলীর রূপ-সংগঠনেব পূর্বৈতিহ্য বচনা করেছিল-যে, তা'তেও সন্দেহ নেই। এ-দিক থেকে বাংলা কবিতাব রূপ-ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে জয়দেব-পদাবলীকে নি:সংশ্যে আদিয়ুগ পবিণ্ডিব স্থাক বলে স্বীকার করা যেকে পারে।

কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে রূপ কেবল উপলক্ষ্য ,—মূল লক্ষ্য ভাব। সার্থক ভাবৈতিহৃকে বহন করার বলিষ্ঠ-উপযুক্ত আধার হিসেবেই সাহিত্যে রূপকর্মের সার্থকতা। জয়দের পদাবলীর মধ্যে আদিয়ুগের লীত্তগাবিলের ভাব বভাব ভাব বভাব প্রধানত: এই কাবণেই জমদেবকে বাংলা সাহিত্যের আদিয়ুগ-প্রিকৃৎ-এর মর্যাদা দেওয়া যেতে পাবে।

গীতগোবিন্দ ছাডাও জয়দেব আবো সংস্কৃত কবিতা যে লিথেছিলেন, তা ব প্রমাণ ব্যেছে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে। গীতগোবিন্দেব বিভিন্ন সর্গেব প্রাবিদ্ধিক প্রোকগুলোর মত ঐ সব রচনাও তাবে এবং রূপ-স্থভাবে প্রধানতঃ সংস্কৃত। ঐ সকল শ্লোকাবলী অফুধাবন কবলে স্পষ্টই বোঝা যায,—জ্যদেবের কবি-চেতনা ছিল স্মার্ত-রাহ্মণ্য সংস্কাবের মধ্যে পরিপুষ্ট। জয়দেবের ধর্মচেতনা কবিব ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে স্বল্প-জ্ঞাত তথ্যও এই অফুমান সমর্থন করে। বীরভূম জেলার কেন্দ্বিল গ্রামেব ভোজদেব ও বামাদেবীব পূত্র ছিলেন জয়দেব। কবি-পত্নীর নাম পদ্মাবতী ছিল বলে অফুমিত হ্যর্ণ অজয়-তীববতী 'জয়দেব-কেঁত্লি' আজ একটি পৃত বৈষ্ণবতীর্থ রূপে গড়ে উঠেছ। তা হলেও, গীতগোবিন্দ-গাথা-মৃথর কেঁত্লিতে জয়দেবীয় ঐতিহের প্রত্যক্ষ সাকী হয়ে আছেন কুলেশ্বর শিব, আর শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে ভূবনেশরী ষদ্ধ। বীরভূমের ভক্ত কবি বনমালী দাসও শীকার করেছেন:—
জন্মদেব কবি 'শিবের মগুপে'ই 'হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে' কালাতিবাহন
করেছিলেন। ' জনশুতি রয়েছে, শিবমন্দিরের অষ্টদল পদান্ধিত পালাণমন্ত্রে
ভূবনেশরী-মন্ত্র জপ করে জন্মদেব সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 'সভ্কি কণামৃতে'র
'দেবপ্রবাহে' জন্মদেব-রিচিত একটি 'মহাদেব'-বিষয়ক শ্লোকও সন্নিবেশিত
হয়েছে:—

"ভৃতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরদরিৎ কৈতবাদম্ বিত্র— ল্লালাটাক্ষিচ্চলেন জ্বলনমহিপতি খাসলক্ষাৎসমীরম্। বিস্তীর্ণাধরবক্ত্রোদর কুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চৃতৈ— বিশ্বং শশ্ববিতম্বয়িতরত্বতা সম্পদং চন্দ্রমৌলিং॥

অবশ্য এ-সব দেথে জয়দেবকে একাস্তভাবে শৈব বলে দাবি করা চলে না। বরং গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্র এবং সহ্ কি কর্ণামৃতে ধৃত 'ক বিং', 'গোবর্ধন দার' ইত্যাদি বিষয়ক শ্লোকাদি থেকে মনে হয় জয়দেব ছিলেন মার্ত-বাহ্মণ্য-সমাজের পঞ্চোপাসক হিন্দু। আর সেই সংগে এ-কথাও বলা চলে যে, "জয়দেব পরবতীকালের রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধরণের বৈষ্ণব ছিলেন না।"

কিন্তু তা হলেও দেখ্ব, জয়দেবের বিবিধ-বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে তাঁর
প্রতিভাকে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে গীতগোবিন্দ,—আগেই
জয়দেব পদাবলী
বাঙালি জীবন-য়ম
স্কৃতামিতাবলী কিংবা সত্রজি কণামতে ধৃত জয়দেবয়য়্পীবিত রচনাবলীর কাব্যিক্ উৎকর্ম অস্বীকার করা চলে না;
তা' হলেও জয়দেব আজ জয়দেব কেবল তার গীতগোবিন্দ-পদাবলীর কল্যাণে।
আর, গীতগোবিন্দের সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করেও
বল্ব, জয়দেব-পদাবলীর রস-সৌন্দর্যের উৎস বাঙালি-স্বভাবের সঙ্গে একাস্তঃ
সহাদয়তারই ফলে সঞ্জীবিত।

প্রথমেই বলেছি, নিথিল বঙ্গে জয়দেবের প্রতিষ্ঠার পেছনে বৈষ্ণবভক্তির প্রভাব অপরিসীম। স্বয়ং চৈতভাদেব কর্তৃক আস্থাদিত হতে পারার মহৎ

<sup>&</sup>lt;। अहेरा:--कबरनर চविजा।

<sup>🖦।</sup> স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার :—দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষ প্রাবণ ১৩৫১ বাং।

গৌরব জয়দেব-পদাবলীকে গৌড়ীয় বৈশ্বেজনেব নিত্য পঠিতব্য,— নিত্য পূজ্য পুণ্যগাথায় পবিণত করেছিল। চৈতন্তোত্তর কালে গীতগোবিদ্দে গৌডীয বৈশ্ববধর্ম বৃন্দাবনে বিশেষভাবে কেন্দ্রিত হ্যেছিল, এবং দেখান থেকে বৃহত্তব ভারতেব নানা অংশেও হ্যেছিল

ক্রমশঃ ব্যাপ। জযদেব-পদাবলীব সর্বভাবতীয প্রসাব গোডীয় বৈশ্ব ধর্মের বিস্তৃতির দারা সহাযিত হয়েছেল, এমন অস্থমান কব্তে বাধা নেই। বৈশ্বেবা প্রধানতঃ এই পদাবলা থেকে লোকোত্তব 'বেবলা-বতি রস্ব ই আস্থাদন করেছেন এবং গীতগোবিন্দের সাহিত্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় একদা গোডীয় বৈশ্ব-সম্প্রদায়ের ধর্ম-নিষ্ঠা বহুল সহাযতা করেছিল।

কিন্তু, এব ৰারা গাঁতপোবিন্দেব ধর্য-নিবপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ম্যাদা অ-প্রতীত হয় না। ববং স্পূদ্ধ কাশ্মীর অঞ্চল থেকেও গাঁতপোবিন্দের পূথি আবিদ্ধত হতে পেবেছে দেখে এই কথাই মনে হ্য প্রিজ্ঞাবিন্দের যে, জ্মদেব কবিতাবলীব সম্প্রদাযবোধ নিরপেক্ষ এক জীবনাবেদন স্বমানব সাধারণ শৈল্পিক আবেদন ছিল। আব সেই আবেদনের মূলে ছিল জ্মদেব পদাবলীব বিচিত্রকে-এক্যো-বদ্ধ কবা সময়য়ী জীবন-দৃষ্টি। আমাদেব ধাবণা, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার জ্মদেবের বিচিত্র বাহ্মণ্য সংস্কৃতিব আভিজ্ঞাত্যধর্মী বচনা যে জ্মদেব-পদাবলীর তুলনাম স্বভাবতীয় ম্যাদা পায় নি, তার প্রধান কাবণ এ সকল শ্লোক কবিতাম কবিভীবন-দৃষ্টিব আপক্ষিক সীমাষ্তি।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে জমদেব আবিভূত হযেছিলেন ইণ্ডীয় ছাদশ
শতকে লক্ষণদেব্ৰেব বাজসভায়। সর্বভাবতে এবং বিশেষ কবে বাংলাদেশে
আফল্য সংস্কৃতিৰ সাহিত্যিক অভিব্যক্তিৰ মাধ্যম হিসেবে
আমদেবের আভিজাত
কাবন পটভূমি

সংস্কৃত ভাষা তগন মৃতপ্রায়। দাদশ শতাকীব পবে
সাহিত্যে ব্যাপক সংস্কৃত চচাব প্রযাস বাংলাদেশে থব
উল্লেখ্য ন্য। শুধু তাই ন্য, হিন্দু আফ্রায় ব্র্যাচাবও এনেশে একবার
বিশ্লিষ্ট হয়ে আলোচ্য যুগে প্নংপ্রতিষ্ঠা লাভেব আকাংক্ষায় তৎপব
হয়েছিল। নিত্যন্তন ব্যবহাব-ও-স্মৃতিশাস্ত্র গড়ে উঠ্ছিল সেন-বাজ
আমলে,—স্কাং বল্লাল্যন ও তাঁব শুকু এই স্মার্ত-আফ্রণ্য-ধাবার উজ্জীবনে
শ্লেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন। আব, তার ফলে আফ্রণ্যধ্য বৃহত্তর

বাঙালির জীবন-ক্ষেত্র থেকে ক্রম্শং সবে আসছিল আভিজাত্যময় বিভেদ-প্রধান সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, আলোচ্য যুগের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজ নানা জাতিতে অজ্ঞর্যা বিভক্ত হয়েছিল। শুধু তাই ন্য, ঐতিহাসিক স্বীকাব করেছেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান-ভোজন-বিবাহাদির সংস্থাবও এই সময়ে ক্রমেই কঠিন, সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ হয়ে উঠ্ছিল। শুভ্রত্ব, 'প্রাভাবিক কারণেই হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কাব সেদিন বাজধর্মের আভিজাত্যময় ম্যাদায় প্রভিষ্ঠিত হলেও, বৃহত্তর বাঙালি জীবনের প্রীতিব আসন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

অন্তাদিকে দেকালেব লোকধর্ম এবং লোকধর্মাপ্রিত জীবনবোধ ছিল প্রধানত: আবেগপ্রধান , ব্যক্তিগত উপলব্ধিব তীব্রতায় বিহবল। চ্যা-পদাবলীর আলোচনায় এবং অন্ত প্রসংগেও প্রের জনবেন্সমকালীন লোকজীবন অধ্যায়ে দেখা গেছে যে,—অভিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ্যধর্ম আচার-আচবণের কঠোবতা যত বেডেছে, লোকজীবন ততই

ভাবাবেগ-প্রধান সহজিষা বর্মের সহজ চ্যায় তন্ময় হয়েছে। বৌদ্ধ অথবা নাথ সম্প্রদাযের মধ্যেই নয়, বাংলাব লোকধর্ম এবং লোকজীবনের সকল প্রায়েই যাগের চেয়ে যোগ, আচার-অফুষ্ঠানের চেয়ে হৃদ্যাহকুল্য, ইন্দ্রিয় নিবাধের চেয়ে ইন্দ্রিয় নিয়মনের উজ্ঞাসময় আকাংক্ষাই প্রধান হয়েছিল। আব, প্রধানতঃ মানর-স্বভাবের সহজে-অফুরল ছিল বলেই এই ধরণের জীবনাচরণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অজন করেছিল। জ্যুদের-পদারলী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির আভিজাত্যময় জীবন-কল্পনার স্বন্ধুত্তে লোকজীবনাপ্রিত হৃদ্যাহকুল্য-প্রধান এই মানর-স্বভাবকে এক সংগ্রে লোকজীবনাপ্রিত হৃদ্যাহকুল্য-প্রধান এই মানর-স্বভাবকে এক সংগ্রে গ্রেণিয়-বদ্ধ করেছে 'বিলাসকলা-কৃত্তলের লোকান্ত জীবন-বাসনাকে। তাই, বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাদে 'মর্বকান্ত' পদাবলাকার জ্যুদের অভিজাত-অনভিজাত জীবন-স্বভাবের প্রমাম্য মালাকার, —থণ্ড বিচ্ছেন্ন বাঙালি জীবনের অথণ্ড-রূপকার জীবন-শিল্পী।

সূত্রকি কর্ণামূতাদিতে রত একাধিক শ্লোকে জয়দেবেব ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পরিচয় পেয়েছি। গীতগোবিন্দেব দশাবতাব তোত্ত্বেও দেখেছি সেই

१। खेश :- Yistory of Bengal Vol I. Ch Xill

অভিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ-কবিকেই। কিন্ত জয়দেব পদাবলীর প্রধান উপজীব্য কেবল र्ति-कथा नम्न, 'त्राधामाधवत्किन'-कथा। জয়দেবে রাধাকথা জয়দেবের অভিজাত ভাবনা প্রেমামক্ল্যপ্রধান লোক-এবং সংস্কারের অভিম্থী। ভক্তেরা 'রাধ্' ধাতৃ এবং রাধা

শব্দের উংদ খুঁদ্রেছেন বেদাদির প্রাচীনতম ঐতিহেরও মধ্যে।

তাহলেও, ঐতিহাসিক মনে করেছেন,—"…it (the word Rādhā) Came to symbolise the Sakti of Vishnu only when a realistic creed had been fully developed by the Bhāgabatas."

আর পূর্ব অধ্যায়েই বলেছি, এই রাধা-পরিকল্পনার উৎস হিসেবে সেন-যুগের বাংলাদেশের পরিকল্পনাই ঐতিহাসিকেরা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা 'গাথা সপ্তশতী'তে একটিমাত্র গাধায় রাধার উল্লেখ পাওয়া গেছে :—

''মূহ মারুএণ তং কণ্হ রাহিআএ অবণেস্তো। এদাণ্ঁং বল্লবীণং অগ্লাণং বি গোরঅং হরসি।"

এই শ্লোকের সংস্কৃত অগুবাদে বলা হয়েছে :—

মূল

রাধাবাদের ঐতিহাদিক "মুথমাকতেন তং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়াঃ অপনয়ন্। এতাদাং বল্লবীনাম্যাদামাপি গৌরবং হর্সি ॥"

—হে কৃষ্ণ, তুমি ম্থমাকতের দারা রাধিকার ম্থমওলন্থ গোখ্রধ্লি অপনোদন করবার ছলে (তার মুখ চুম্বন করে) অন্তা গোপীগণের গৌরব হরণ করেছ।—

পদটির রচনাকাল নিশ্চিত করে বলা চলে না। তবু, রাধিকা-কাহিনীর একটি প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এটিও প্রাকৃত-অপল্রংশ মাধ্যমকেই অন্থসরণ করেছে। তান্ত্রিক অথবা সহজিয়াদি বাংলার লৌকিক সাধনার মধ্যেই যে শক্তিবাদ এক বিশেষ রূপ অর্জন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আর নর-নারীর দেহমনোগত সম্পর্কের আবেগোফতাকে আশ্রয় করেই এই ধরণের ধর্ম ও সাহিত্য-চর্যা বাংলাদেশে একদা অবারিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারকে ঐতিহাসিক Krishua Cult এবং Rādhā Cult-এ পৃথক ভাবে বিভক্ত করেছেন। কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায় (Krishna.

<sup>🛂</sup> এট্রবা :—History of Bengal Vol. I. Ch. XIII. ( পাদ টাকা )।

Cult ) সপ্তম শতাব্দীর বাংলা দেশেই নিঃসংশয় আত্মপ্রকাশ করেছিল।
কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ-সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব সেন আমলের আগে নয়। এই
রাধাক্ষ্য-সম্প্রদায়ের উদ্ভব-মূলে বাংলার নর-নারী-নির্ভর লোকধর্ম সাধনার
ঐতিহ্য যে একান্ত হয়েছিল, রাধাতত্ত্বর 'পরকীয়া'-স্থভাব ও দেহমনোবিলাদময় কাহিনীর চৈত্ত্য-পূর্ব মৌল কল্পনা থেকে এ কথা নিশ্চিত অস্থভব
করা চলে। মানবের সহজ স্থভাব-প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে আবেগাকুল
জীবনাচরণের ঐতিহের মধ্যে জাত রাধা-কথাকে অভিজাত মনন-চিস্তার
প্রাণরদে সঞ্জীবিত করে জয়দেব-কবি তাতে স্ববীয় শিল্পরূপ দিয়েছিলেন।
এখানেই তিনি বাংলা সাহিত্য-স্থভাবের সার্থক পথিকং।

পূর্বতী আলোচনায় বলেছি; ইতিহাদের প্রাচীনতম প্যায় থেকেই বাঙালির মৌল-স্বভাব আবেগ-উচ্ছৃসিত; বাঙালির ভাষা-দাহিত্য কৃঞ্চ-Cult ও রাধাঅতি ও উচ্চকথনে ফীত। বাংলা ভাষার জন্ম-লগ্নে কৃঞ্চ-Cult এর সমন্বয় একদিকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতি যথন বিপর্যস্ত হয়ে পডেছিল, আত্মরক্ষার জন্তে প্রাণপণে গডছিল নিত্যন্তন স্মৃতির নিগড়; তথনই বাঙালির আবেগ-স্বভাব জীবন মৃক্তি পেয়েছে লোক-সমাজের সহজিয়া আচরণের মাধ্যমে। এ'তে করে নৈতিক সংযম-শৃংথলা শিথিল এবং ব্যাহত হয়েছে দন্দেহ নেই। তা দত্তেও ব্যক্তি-অমুকৃল বাঙালি ভাবপ্রবণতার একমাত্র অভিব্যক্তিও ঘটেছিল ঐ পথেই। জীবনের সেই নগ্ন-হলেও জীবস্ত, কক্ষ-অমন্ত্ হলেও স্বাভাবিক যুগ-জীবন-স্বভাবকে সমাজের নিচের তলা থেকে তুলে এনে জয়দেব-কবি নিষ্ক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কাব ও স্পর্শকাতর ক্রচিবোধের দ্বারা একটি শালীন অভিব্যক্তি দিযেছেন। অথচ, এথানেও তিনি ছিলেন সচেতন জীবন-শিল্পী। একটি প্রাণসম্ভাবনাময় কাহিনীকে অনভিজাত সমাজ-পর্যায় থেকে তুলে অভিজাত গণ্ডির সংকীর্ণতার মধ্যে তিনি আবন্ধ করেননি। বাংলা অভাব-বিশিষ্ট এমন এক সংস্কৃত রূপায়বের মধ্যে তাকে তুলে ধরেছেন, যাতে করে তা নিথিল বাঙালির বোধগমাই হয়নি,—হয়েছে একান্ত হৃদয়াত্বকুল। একদিকে তৎসম শব্দে সমৃদ্ধ শব্দ ও অর্থালংকারের প্রাচুর্য নিছক শৃঙ্গার-

<sup>&</sup>gt;। এইবা:--History of Bengal Vol. I. Ch. XIII.

মূলক পরকীয়া-কথাকে শাল ন, তব্য, শুতিস্থকর মাজিত রূপ দিমেছে। অপরদিক থেকে দেই গ্রাম্য বাধা-কথাকে জয়দেবের হিন্দ্-বাহ্মণ্য চেতনার উদাব বলিগুতা যুক্ত কবেছে দুশাবতাব-মহিম হরি-কথাব পৌরাণিক ঐতিহার দংগে। জয়দেব-পদাবলী তাবে ও তাষায়, কচি ও চিন্তায়, কাহিনী ও ঐতিহে একাধাবে অভিজাত-অনভিজাত বাঙালি জীবন-ধ্বে মহাসংগ্য রচনা কবেছে। এই সংগ্যতার্থে পুণ্য স্নান কবেই বাংলা সাহিত্য নব্যুগ সম্ভাবনাব পথে হণেছে অগ্রসর।

তার সমকালীন কবি শ্রেষ্ঠদেব তুলনায় জয়দেব গাঁতগোবিন্দে প্রোক্ষতঃ
নিজ প্রতিভাব উৎকর্ষ দাবি কবেছেন। কলাকৌশলগত স্ক্র বিচাবে
জয়দেব ও সমকানীন
কবিকুল

এ কথা সত্য কি না, সে সিদ্ধান্ত আলংকাবিক
পণ্ডিভেরা কববেন। কিন্তু কালেব হাতে শ্রেষ্ঠত্বে যে
অবিসংবাদী স্বাক্ষর জয়দেবের পদাবলী পেযেছে, তাব
প্রধানতম কাবণ তাঁর কবি ননের নবনবোন্মেষশালিনী দূবদৃষ্টি। ধোগী পেন
দৃত' কাব্যে কালিদাসের মেঘদূতেব অমুসবল কবতে চেমেছেন, কিন্তু আপন
কাব্য স্থভাবে কালিদাস ত অনমুকরণীয়। এদিক থেকে মুগোচি নতন
প্রয়োজনবোধকে স্বীকাব কবে নিয়ে নতন প্রবহনার সভাবনা কংনাও
কবতে পাবেন নি, ধোগী, শবণ, গোবর্শন, উমাপতিধর – এ বা কেউই।
মৃতপ্রায় ভাষায় প্রাচীন ভাবেব উষ্করন নাত্র কবেছেন তাবা। জ্যাদেব নুতন
ভাব-ভাষায় নবজীবনাকৃতিকে দিয়েছেন প্রথম গতি ও মৃক্তি।

বাবে বাবে বলেছি, ছু'টি অভিজাত-অনভিজাত সমান্তবাল ধাবায বিচ্ছিন্ন হযে বাঙালিব যে সংস্কৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাব পৃথক্ মাব্যমে পৃথক্তাবে প্রবাহিত হচ্চিল, তাকেই একত্র-সংবদ্ধ সংস্কৃতি সময়নের বাঙালি কবি জ্মানের বাঙালি হতনাব আল্লেকিব একমাত্র আশ্লয়কপে। চর্মাপদে সেই সংবদ্ধতাব একটি কপ আভাসিত হয়েছে, গীতগোবিন্দে সেই প্রচেষ্টাবই স্পষ্টতম স্বাহ্মব। মধ্যযুগে দেখ্ব, আ্যত্রাহ্মণা এবং ব্রাহ্মণাত্তব ক্রিভিছকে একত্র আল্লামাং করে অভিনবতব সাম্প্রিক ভাবন্ধপে-আবিভূতি হয়েছে বাঙালিব সাহিত্য। আর বাঙালিব এই সংস্কৃতি-সমন্থ্যেব বাস্তব জীবন্ম্তি হিসেবেই চৈত্তাদেব কেবল বৈষ্ণৱ ধর্ম-সাহিত্যেরই নয়, মধ্যযুগেব বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যেরও একক ও অন্য পথস্রষ্টা। চৈতন্ত্রদেবে যে জীবনবোধেব মহাপবিণতি, জ্বদেবে তাবই প্রথম অঙ্গুবোদাম।
এই কাবণেই জ্বদেব চৈতন্তদেবেব কাছে পূর্বাচার্যের মর্যাদা পেয়েছেন।
আব, চৈতন্ত্রের হাতে বাংলা সাহিত্যপথের যে মুক্তি, গীতগোবিন্দপদাবলীতে তার পূর্বস্থচনা বলেই, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পথের
প্রথম একক উল্লেখ্য নির্মাতা কবি জ্বদেব গোস্থামী।

## मक्षम जनाग्र

## বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

কাল নিরবধি। কিন্তু কাল স্থায় নয়;—নিয়ত চলমান। অনাদিকালের আদিম উৎস হতে অনস্তের অভিমুখে চলেছে তার নিত্য-সচল প্রবাহ। অতীত থেকে অনাগতে প্রস্ত এই চলমানতার ধারা,—অতীতকে আশ্রয় কবেই বর্তমানেব স্বভাব হয় বিকশিত , আবার বর্তমানের পাথেয় নিয়েই অঙ্কুবিত হয় ভবিয়তেব প্রতিশ্রতি। যুগ ধর্মের বিবত ন নিরবধি কাল নিবিশেষ, কিন্তু দেশ এবং পাত্রেব স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় কৰে তা অতীত-বৰ্তমান-ভবিয়াতেৰ জিবিধ প্ৰায়ে বিশ্বস্ত,—বিশেষিত হয়ে ওঠে। তথনই নিৰ্বিশেষ কালেব বক্ষে বিশেষিত যুগ-লক্ষণ ক্ৰমে অভিব্যক্ত হয়; অনন্ত কাল সাস্ত স্বভাবে বিধৃত হয় বিভিন্ন যুগ-লক্ষণ-চিহ্নের প্রয়োগে। বাংলা সাহিত্যেও বাঙালি চেতনার ক্রম বিকাশেব স্বভাব-লক্ষণকে কেন্দ্র কবে বিভিন্ন যুগ-ধর্ম অঙ্ক্বিত হযে উঠেছে।—আদিযুগ-পরিণামের পাথেয় স্বতঃক্তৃতি আবেগ-প্রবাহে বচনা করেছে মধ্যযুগের সম্ভাবনা , মধ্যযুগ-পরিণতির সন্ধি লগ্নে মুকুলিত হতে আবস্তু কবেছে আধুনিক সাহিত্যেব শৈশব-লক্ষণ। কাল-স্বভাবেব এই ঐতিহ্যকে অহুদবণ কবেই দল্ত-কথিত আদিযুগ-লক্ষণেব পরিণাম মূথে সহজে জন্ম নিযেছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। আর আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ-স্চনার ঐতিহাসিক লগ্নকে অপবিহার্য ভাবে যুক্ত করা হয়ে থাকে বঙ্গে মুসলমান আক্রমণের প্রাথমিক মুহূর্তেব সংগে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ-বিষয়ে সংশয়েব কাবণ ঘটে। যে-কোন জাতির সাহিত্য তার জাতীয় জীবন-কৃতিবই উৎস-সঞ্জাত। আর, প্রাণধর্মের মৌল উত্তাপ থেকেই জীবন চিরকাল গতি ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। এদিক থেকে সাহিত্যেব বিকাশ জাতিব হুংপদ্মের বিকাশেব সংগে তুলনীয়। কিন্ত তুকী আক্রমণ আলোচ্য ধৃগের বাংলা সাহিত্যের বাঙালি জীবনের পক্ষে ছিল একটি বহিরাঘাত মাত্র। সধ্যযুগ অতএব, জাতির অন্ত:-স্বভাবের অভিব্যক্তি বে দাহিত্য, তাব বিবর্তনের সংগে এই বহিরাক্রমণের ইতিহাসকে জড়িত করতে পারার সংগতি-স্ত্র খুঁজে পাওয়া প্রথম চেষ্টায় ত্ত্তর হয়।

এক্ষেত্রে শ্বরণ করতে হয়, জীবনের বিকাশ-ধর্ম স্বতক্ষ্ ত্লেও নিরঙ্কুশ নয়। জীব-বিজ্ঞানের মৌল নীতি থেকেই বুঝি,--জীবনের বিকাশ ও পরিণতির সংগে অপরিহার্য সম্বন্ধে বন্ধ রয়েছে জীবকোষের পচন্দীলতা। পচনশীল পুরাতনেব এম্বি ও দীমায়তিকে অতিক্রম করেই পরিণত ও পুষ্টতর নৃতন জন্মগ্রহণ করে। এই প্রসংগে জীবনের ক্ষয়িঞ্তার সংগে তার পরিণতি-ধর্মের অপরিহার্য সংঘাত ঘটে। আব, এই সংঘাতের ফল সর্বদাই সুথাবহ নয়। নৈস্গিক কারণে কিংবা পচন ও রক্ষণ,— তথা হরণ-প্রণের গতাত্বগতিক আবর্তে জীবনের মূলে এবং তৃকী আজমণ প্রাণের তাপ মাঝে মাঝে শীতল হয়ে আদে। তথন গতি ও শক্তির ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে ; জীবনে হরণের ভাগটাই বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে বলে পচনের চেয়ে পুষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ্জীবনের গতি হয় মছর; কোন জাতির নিদিষ্ট জীবনাধারে বিধৃত নিরবধি কালের বিশেষিত স্বভাব বিবর্ণ হয়ে পডে। এই বিবর্ণ পাপ্তুরতার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন এবং জাক্তিকে তথন রক্ষা করতে পারে একমাত্র বিপ্লবের আঘাত। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নীরক্ত পাণ্ডুরতার মধ্যে তুকী আক্রমণ বিপ্লবের সেই ঘর্ষণোত্তাপকে প্রস্কলিত করেছিল; শীতল বাঙালি শোণিত-ধারাকে করেছিল উষ্ণ-প্রথর। আদিযুগ-বিপ্যয়ের শেষে মধ্যযুগ-জন্মের পদ্ধতি-মূলে, তাই, তুকী আক্রমণ मार्थक विश्वव-(প্রবণার্মপেই শরণীয়।

অতীত থেকে অনাগতে স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারা বেয়েই চলেছে জীবনের
নিয়ত প্রসার। কিন্তু স্বাভাবিক গতির ধর্ম যেখানে ক্রন্ধ হয়ে পড়ে, তথনই
স্বাংলা সাহিত্যের
মধার্গ
অস্বাভাবিক আঘাত। পূর্বের আলোচনা থেকেই
ব্রেছি, জীবনের বিবর্তনের মূলে রয়েছে সংঘাত ও
সংঘাত-অভিক্রমণের যুগপং প্রয়াম। অভএব, নিছক জীবধর্মের প্রভাবে
জীবনের বহিরদ্ধ এবং অন্তর্মে ক্ষণে ক্ষণে আঘাতের দোলা লাগে। কিন্তু
সকল আঘাতই সার্থক বিবর্তন বা বিপ্লবের উপাদান নয়। যে-সংঘাতের
পদ্ধতি বেয়ে জীবন ব্যাপকতর প্রাণধর্মের সংগে অন্বিত হয়, জীবনী-শক্তির

পক্ষে দেই আঘাতই দার্থক। আর আগেই বলেছি, অভ্যাদের অন্ধতায,—
গভান্থগতিকতার দহন্ধ শিথিলতায শীতল-নীরক্ত জীবনী-শক্তিকে সংঘর্থ-তপ্ত করে তোলাই বৈপ্লবিক আঘাতেব ধর্ম। এই আঘাত আকন্মিক এবং অস্বাভাবিক বলেই তুর্মদ এবং নির্মম। জীবনের মৃত্তিকা-তলে তুর্বলক্ষভার মর্মম্লে দে তুংসহ বন্ধার দাহ দঞ্চার করে। দেই আগ্রেয় তাপে জাতির নাড়িতে রক্তন্রোত যদি আবার উষ্ণ-চঞ্চল হয়ে ওঠে,—জ্বাজীর্ণতাকে জীর্ণবিস্তের মতই অনায়াদে পবিত্যাগ করে অনাগত ব্যাপ্তি ও পুষ্টি-পরিণতির পথে জাতি যদি পুনরায প্রধাবিত হতে পাবে,— তবেই দে আঘাত বিপ্লবাগ্রিদ্ধাবী। তা না হলে, জাতিব ভাগে মাব হয় কেবল জালা আব দাহ,—
দেই দক্ষতাব মধ্যে জীর্ণতার প্রাচুণ মৃত্যু-সন্তাবনাকে আবো অপবিহাষ করে তোলে।

অতএব দেগছি, বিপ্লবের প্রথম অংশ আঘাত এবং অগ্নিদাহ; জালা ও ক্ষয়। কিন্তু বিপ্লবের পরিণামে র্যেছে নিশ্চিত উজ্জীবন,—প্রাণেব উষ্ণ এবং উত্তাপ, গতি ও শক্তিব অনির্বাণ মৃতি ও প্রসার। বাঙালি চেত্রনার তুকী আক্রমণ মধ্যযুগেব বাঙালি জীবনে অপ্রত্যাশিত আগ্নিব-প্রথাস আঘাতেব অগ্নিজ্ঞালা সঞ্চাব করেছিল অজ্ঞাতে, আর সেই দাহ-মৃক্তিব বৈপ্লবিক সাধনায় অগ্নিস্নাত বাঙালি সংস্কৃতি সিদ্ধকাম প্তন্মবীন মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই নব-জ্ঞীবন-উজ্জীবন মধ্যযুগ্ন-লক্ষণ নামে হ্যেছে প্রদ্ধা-চিহ্নিত।

বাংলাদেশে প্রথম তৃকী আক্রমণেব আহুমানিক কাল ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ। ওতির
ভারতে মুসলমান বাজতন্ত্রর স্চনা ঘটেছিল আরে। প্রায় ছই শতক আরে।
ক্রমশ: তৃকী আক্রমণ ও লুঠনের ধার। পূব ভাবতে বিহাব
বিশ্লব-স্ফনার
ক্রিজ্ঞানিক ভিত্তি
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে মৃহত্মদ-বিন্-বথ তিয়ার
বিল্জি রাজ্ঞালিপা নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম আক্রমণ
কবেন লক্ষণ সেনেব বার্ধক্যের আবাস ও রাজধানী নবদ্বীপ। হুর্বল অক্রম
রাজা অত্তর্কিত আক্রমণে অভিভূত হয়ে রাজপুরীর পশ্চাৎ-দার দিয়ে পলায়ন
করেছিলেন। এ-বিষয়ে আরো কলক্জনক লোকশ্রুতি রয়েছে, বথ তিয়ার
নাকি মাত্র সত্তরো (মতান্তরে আঠারো) জন অশ্বাবোহী নিয়ে নদীয়া-বিজয়

वारलाम्बर्भत विक्शन—छः त्राम्बरुक प्रकृपनात् ।

সম্পন্ন করেছিলেন, আর বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন রাণীর বেশে হয়েছিলেন পলাতক। বাঙালি-স্বাদেশিকভার ঋত্বিক বিষ্কমচন্দ্রকে এই কলন্ধ-কথা একান্ত মর্মপীড়িত করেছিল। কিন্তু এ-কালের ঐতিহাসিকেরা বহুল পরিমাণে সেই জাতীর লজ্জার অপনোদন করেছেন। ও ভা'ছাড়া এ'কথাও সভ্য যে, রাঢ়-বরেন্দ্রের আঞ্চলিক সীমার মধ্যেই দীর্ঘদিন তুকী প্রতাপ সীমাবদ্ধ হয়েছিল; এবং পলাতক রাজা লক্ষণসেনও পূর্ববন্ধে জীবনের শেষ কয় বছর নিরবছ্নির শান্তিতে রাজন্ব করে গেছেন। তা'হলেও, ঐতিহাসিকেরা অস্বীকার করতে পারেননি যে, বিদেশি আক্রমণকারীরা যেথানেই গেছেন, সেধানেই অনায়াদে রাজ্য জয় করেছেন;— বাংলাদেশের কোন অঞ্চলেই বহিরাক্রমণের বিক্লদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংঘবদ্ধ বিরোধিতা গড়ে ওঠেনি। বাঙালি স্বভাবের মঙ্গাগত এই নিঃসংঘ স্বাতন্ত্য-বিলাদের নিজীবতাই আহত, উৎক্ষিপ হয়েছিল তুকী আক্রমণের আঘাত-মাধ্যমে। এখানেই বিপ্লবের স্ত্রপাত।

পূর্বের তুই অধ্যায়ে লক্ষ্য কবেছি,—বাংলা সাহিত্যের আদিয়ুগে বাঙালি জীবন-স্বভাবে ভাবাবেগবহুল স্বাতন্ত্র্য-বিলাসের পরিচয়। প্রধানতঃ সে মুগের জীবন ছিল ধর্মাচরণ-নির্ভর। আর, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সেকালের বাঙালি নানা শ্রেণী, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে বহুধা বিভক্ত আদিয়ুণ-বিপয়য় হয়েছিল। তা'হলেও তথনকার বাংলাদেশে সম্প্রদায়-বিদেষ বা পবম্পর-বিরোধের তীব্রতা ছিল না-য়ে, তা'তে সংশয়্ম নেই। তবু, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠিম্ব ও উৎকর্ম বিষয়ে আবেগাতিশায়ী অতিমূল্য-বোধ নিয়ে পৃথক্ গতির স্বাতয়্রের মধ্যে একান্ত-বন্ধ হয়েছিল। এই ধরণের স্বতো-স্বতম্ব জাতি ও সম্প্রদায়-বিভাগের একটি চবম নিদর্শন উদাহ্রত হয়েছে তংকালীন স্মার্ত-পৌরাণিক হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথার মধ্যে। ত তা'ছাড়া, প্রীষ্ঠীয় দাদশ শতান্ধী কালে এসে কেবল বাংলার মধ্যে। ত তা'ছাড়া, প্রীষ্ঠীয় দাদশ শতান্ধী কালে এসে কেবল বাংলার লোকধর্মই নয়, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত ধর্মাচবণের মধ্যেও নর-নারীর দেহাচার-নির্ভর 'সহজিয়া'-পদ্ধতি কোন-মা-কোনরপে অবশ্রই অম্প্রবিষ্ট হয়ে

২। আইবা ঐ; History of Bengal Vol II Ch I; বাঙালির ইতিহাস—ড: নীহার রঞ্জন রাষ।

महेवा—शक्य व्यथात्र।

পড়েছিল। এমন কি জন্মদেব গোস্বামীব গীতগোবিন্দের মধ্যেও পৌবাণিক মহিমাময় "কৃষ্ণম্ভ ভগবান্ স্বয়ং" বাধা-'বিলাস-কলা-কুতৃহলেব' ঐতিছের সংগে জডিত হয়ে পডেছিলেন। বস্তত: জয়দেব গোস্বামীর কাব্য মূলে বৈফব আধ্যাত্মিকতার ছাপ কতটুকু ছিল সে-কথা আজ নি:সংশয়ে বলা সন্তব নয়। মহাপ্রভূ গ্রীচৈতন্তের প্রেমভাবানিবাসনেব ঐতিহে মণ্ডিত কবে গৌডীয-বৈষ্ণব ভক্ত-দার্শনিকের চেতনা তা'তে নবতর মূল্য আবোপ করেছে। আব সেই মূল্যায়নেব মধ্যেই জয়দেব-পদাবলীকে আস্বাদন কবে আজ্ব আমরা অভ্যস্ত। ভক্ত পণ্ডিত শ্রীহরেক্বঞ্চ মুখোপাধ্যায়ও খীকার করেছেন, জয়দেব-পদাবলীতে "প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি রূপে অপ্রাকৃত বুন্দাবন লীলা মানবোচিত ভাব ও ভাষায় উচ্ছেল ও গীতিময় শব্দচিত্র পরম্পবায় সর্বসাধাবণেব অনিগম্য হইযাছে।<sup>8</sup> আর, ঐতিহাসিক নিঃসংশ্যে বল্বেন, লক্ষ্ণ সেন-বাজ-সভার 'নাগরী'-স্বভাবের প্রভাব জয়দেব পদাবলীব 'প্রাকৃত প্রেমলীলা' এবং "মানবোচিত ভাব-ভাষা"কে শৃংগাব-বদোজ্জ্বল কবে তুল্তে বহুলাংশে সহাযক হ্যেছিল। দে ষাই হোক্ আমাদেব বক্তবা, ছাদশ শতাকীর বাংলার অভিজাত অনভিজাত সকল প্যায়েই 979 বিপ্লবের ক্রয়োজন নর-নারীর নৈতিক সম্বন্ধও যে স্থপংযত প্রতি-নিবদ্ধ ছিল না, তা'তে সংশয় নেই। অথচ, সেই অসংযমকে সমর্থন কবা হত নানারূপ উচ্ছাদ-আবেগে প্রমত্ত 'সহজিষা' ধর্মভাবৃক্তাব দাবা। তুকী আক্রমণ-সমকালীন বাংলাঘ নৈতিক বলিষ্ঠতা ও সজীব প্রাণবত্তাব যে অভাব ওপবে লক্ষা করেছি, তা'র প্রধান জনয়িতা হিদেবে দেকালের এই ধমাচারকেই ঐতিহাসিক দায়ি করেছেন বিশেষভাবে —" ......it is difficult to avoid the conclusion that religious influences were responsible to a large extent for the two great evils which were sapping the strength and vitality of the society: the disintigrating and pernicious system of rigid caste

divisions with its elaborate code of purity and untouchability; and the low standard of morality that governed the

relations between men and women."

<sup>8।</sup> কবি জয়দেৰ ও খ্রীগীতগোবিন্দ-ভূমিকা।

e | History of Bengal Vol. I Ch. XV.

অতএব, "শেষ অবধি বিদেশি শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তার কারণ এই নয় যে বাঙালির বীবত্ব তথন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান শক্তির বিজয় লাভের প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশে সংঘ-শক্তির অভাব।" — ডঃ স্কুমার দেনের এই মন্তব্য শুনে অতঃপর বিস্মিত হবার আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত থেকেই সেকালের বাঙালির জাতীয় পাপুরতার দৌর্বলাটুকুকেও স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুত: কোন দেশ-কালেব ইতিহাদেই একক বীৰ্ঘ ও সাহদেব সম্পূৰ্ণ অভাব বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। ছাতির জীবনের শক্তি ও বলিষ্ঠতার কেন্দ্র তার সংঘ-সংগঠন ও একতা-বিভাসের মধ্যে। জাতীয় প্রাণবন্তার ঐটুকু সর্ব-নিম্ন মান। অতএব, সংঘশক্তি ও ঐক্য-চেতনার পুনকুজীবন যে বাঙালি প্রাণোত্তাপের চিরায়তির জন্মও সেদিন অপবিহার্য হয়েছিল, তা'তে সংশয় নেই। তুকী আক্রমণ বহুধা-বিচ্ছিন্ন বাঙালি সংঘহীনতার 'পরে ইতিহাসের চরম আঘাত। এই আঘাতের ফলে বাঙালি হঠাৎ সম্পূর্ণ বিল্পির মুখোমৃথি এসে দাঁডিয়েছিল, মৃত্যু-বিভীষিকাময় সেই কাল-পবিবেশে নৃতন সংগঠনের নব-জীবন-মন্ত্র পেয়েছিল আবার, আবাব নৃতন মতে ও পথে (प्रथा पिয়ि ছिल বাঙালির জীবন-উজ্জীবন, বাংলা সাহিত্যের নবীন সঞ্জীবন।

আক্রমণেব প্রথম পর্যায়ে বাঙালি সত্যই বিপর্যন্ত ও অভিভৃত হয়ে পডেছিল। অবশ্য তার কাবণও ছিল সমুম্প্রকাশ। দেদিন বাঙালির প্রস্তুতির অভাবই কেবল প্রধান ছিল না। আক্রমণজনিত আঘাতের আকাব-প্রকারও ছিল যেমন অপ্রত্যাশিত, তেম্নি কল্পনাতীত ও ছঃসহ। বাংলার আদিম কৌম-সমাজ-रिवर्धनिक विश्वःम জীবনের পূর্ণ বিলুপ্তি ও আর্ঘ রাজতন্ত্রের স্বগুতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পরিচয় গ্রীষ্ঠীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে স্পষ্ট-চিক্তিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বঙ্গেব গুপুরাজা ভূক্তির সংগে-সংগেই এদেশে ব্যাপক শাসন-শৃংথলা ও অর্থনৈতিক ভারদাম্য যে স্থাপিত হতে পেরেছিল, তাব বহুল পরিচয় পাওয়া গেছে। ° সে যুগের বাংলায় শিল্প-বাণিজ্যেব প্রদার ব্যাপক হ'লেও বৃহত্তর জনতা ছিল ভূদপত্তি-নির্ভর কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজে নিবদ্ধ।

७। प्रशायूरभन्न वांश्मा ७ वांडानि ।

<sup>।</sup> এইবা:-History of Bengal Vol. I-বধাক্রমে Ch. X এবং Ch. XVI.

আর গুপু যুগ থেকেই ভূমাধিকার ও কৃষিজ সম্পদের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে অর্থনৈতিক পদ্ধতি স্থবিগুন্ত হয়েছিল। সেই সংগে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রশাদন-পদ্ধতিতেও শৃংগলা এবং নিয়ম-বিকাদ হয়ে উঠেছিল অগঠিত। সন্দেহ নেই, গুপ্তমূপের পরে এদেশে ছোট-বড় স্বতন্ত্র রাজবংশের অধিকার বারে বারে প্রবভিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু আমলে রাষ্ট্রশাসন ও অর্থনীতিগত সমাজ-বিতাদের মূল কাঠামো বড় একটা পরিবর্তিত হয়নি। রাজার ধর্ম, বংশলতা, এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজ সংগঠনকে প্রায়ই একটি ঐতিহাগত স্থিতিফাপকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচাব করা হয়েছে। দেই ঐতিহ ছিল শ্রদ্ধেয়,—অপরিবর্তনীয়। এই কারণেই দেখি, বাংলা দেশে গুপু শাসনের অবসান এবং একাধিক স্বতন্ত্র রাজবংশের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ঘট্লেও দর্বদাই 'গুপুরাজত্বের ঐতিহ্ বছল পরিমাণে রক্ষিত হয়েছিল। 'দ আবার দীর্ঘস্থায়ি পাল রাজত্বের সময়ে রাজ্যশাসন, সামাজিক বিশ্লাস এবং অর্থনৈতিক সংস্থানের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তবু, গুপুযুগ থেকে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, এমন কথা মনে করবার কাবন নেই। সেন-রাজত্বের সময়ে পাল শাসনের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিগত ঐতি*হই* প্রায়শ: অফুসত হয়েছে। লক্ষ্য করা উচিত, এই সময়ে রাজ্ববংশের পরিবর্তনই কেবল ঘটেনি, রাজ-ধর্মও পরিবতিত হয়েছে বারে বারে। তা'হলেও বৃহত্তর সমাজের ভারসাম্য তা'তে আহত হয়নি। ভাষায়;-".....the religious profession of the ruler did not influence the policy of the state, which was based on time-honoured precepts and conventions." ৷ কেবল ধর্মক্ষেত্রেই নয়,—জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়েই যুগ-প্রাচীন সংস্থার-ঐতিহের এই সশ্রদ্ধ অফুসরণ সমগ্র হিন্দু রাজত্বের সময়ে বাঙালি চেতনার মধ্যে একটি নির্বিরোধ নিশ্চিন্ততার স্ঠি করেছিল। তা'ছাড়া, বাংলাদেশ সমগ্র ভারতের মধ্যে তথনও ছিল যেন প্রকৃতির ধনভাগুর। ফলে, সমাজ-জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে আধিভৌতিক অভ্যুদয় অনায়াস-লভ্য হয়ে পড়েছিল। আর, অনেকটা এই কারণেও, হিন্দু যুগের বাঙালির পক্ষে স্বাতস্ত্য-বিলাসী ভাব-ব্যাকুলতাপূর্ণ ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

৮। अहेबा:-History of Bengal Vol. I. Ch. X. । व।

তুকী আক্রমণ এই চিবাভ্যন্ত আয়াস-বিলাদেব বনিয়াদেব 'পবে প্রথম থেকেই অপ্রত্যাশিত রুচ আঘাত করেছিল। বাঙালির যুগ-প্রাচীন জাবনযাত্রাপদ্ধতির পক্ষে দে কেবল কল্পনাতীত-ই ছিল না, হযেছিল বিভীষিকাময়। এই-ভন্তম্বর্তাব বাঙালি-জীবন-নিরপেক্ষ তুকী আক্রমণের প্রকৃতি চিত্র পাওয়া যায় সমকালীন বৌদ্ধ ইতিহাসে। বাংলাদেশের অব্যবহিত পূর্বে ১১৯৮ গ্রীষ্টাব্দে মগধের ওদ্তুপুর (বৌদ্ধ) বিহাব তুকী আক্রমণাহত হযেছিল। বৌদ্ধ পুরাকথা

ওদওপুব (বৌদ্ধ ) বিহাব তুকী আক্রমণাহত হ্যেছিল। বৌদ্ধ পুরাক্থা থেকে জানা যায়, কাশ্মীবী পণ্ডিত-শ্রমণ শাক্য শ্রীভদ্র তাবপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মগধ ভ্রমণে আদ্দেন। তিনি ওদওপুব এবং বিক্রমশীলা বিহাব ছটি সম্পূর্ণ বিব্বস্ত দেখেছিলেন। তা'ছাড়া মগধে তুকী আক্রমণকালীদের অত্যাচাবেব তীব্রত। দেখে আত্ত্বিত হ্যে তিনি বগুড়া জেলাব জগদল বিহাবে পালিয়ে আসেন।১০

বাঙালির ইতিহাসেও ম্সলমান আক্রমণেব একই ঐতিহ্ন প্নরাবর্তিত হ্যেছিল:—১২০৩ থেকে ১২০৫ গ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে ছই বছবে বঙ্গেব প্রথম আক্রমণকাবী তৃকী স্থলতান মৃহন্দ-বিন-বর্গ তিয়ার নবগঠিত বাজ্যে 'শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা' প্রবর্তনে ব্রতী হ্যেছিলেন। এবং মৃস্লিম বিজ্ঞেতাদের চিবাচবিত প্রথমত বিগ্রহ-মন্দিব বিধ্বন্ত কবে, ধ্বংসন্ত পের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন নৃতন মস্জিদ্। মাদ্রাসা ও ইস্লামিক শিক্ষাব মহাবিদ্যাযতন প্রতিষ্ঠা করে,—'বিধমী দেব ধর্মান্তবিত কবে তিনি তাব ধর্মীয় উদ্দীপনাকে চবিতার্থ কবেন। তা'হলেও তিনি রক্তপিপাস্থ ছিলেন না,—অকারণে প্রজাদের 'পবে উংপীতন কিংবা ব্যাপক বিধ্বংসে তার কোন আনন্দ বা উৎসাহ ছিল না।—''

কিন্তু, শাসিতদেব পক্ষে এতে কোন সাস্থনা ছিল না। বিদেশি,
'বিধনী' তুকীদের শাসনসীমা থেকে দীর্ঘকাল তাবা পালিয়েই ফিবেছে,—
পালিয়েছে,—প্রাণেব ভয়ে, মানের ভয়ে, ধর্মসংস্থাবের ও
এবং বাঙালে
সংস্কৃতির শৃন্তময় যুগ

ব্লুপ্তির ভয়ে। এই পলায়নপরতার স্থযোগেই আদিযুগের বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতিব বহু উপাদান বঙ্গের

<sup>3. 1</sup> History of Bengai Vol II Ch. I

१८६ क्ट्रिक १८८

বাইরে পূর্ব অথবা উত্তর প্রত্যন্তের তুর্গম অঞ্চল গিয়ে দঞ্চিত হয়েছিল। বল্পতঃ, বৰ ্তিয়ারের জীবনান্তের পরে ইস্লামি শাসনের প্রথম পর্যায়ের নির্মমতা ও বিশৃংখলার প্রাবল্য হেতু এই পলায়ন-প্রবণতা আরো নির্বারিত হয়েছিল। স্মং বধ্তিয়ার থা রাজ্যালিপসু শক্র হস্তে নিহত হয়েছিলেন। আবার তাঁরে আততায়ী আলি মর্দানকেও প্রাণ দিয়ে দেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। তারপরে প্রায় দার্ধশতাব্দী ধরে বাংলার মাটিতে রাজ্যলিকা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, আততায়ীর হত্তে মৃত্যু,—নারকীয়তার ষেন আর সীমা ছিল না। সংগে সংগে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের জীবনেও উৎপীড়ন, লুঠন, অর্থ নৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে কোন কোন শাসকের ব্যক্তি ঘ-প্রভাবে অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি হয়ত ঘটেছে; কিন্তু, ১৩৪২ গ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস্ শাহী স্থাসন প্রবর্তনের আগে বাঙালির জাতীয় জীবন এক নির্দ্ধু বিন্টির ঐতিহে ভরপ্র হয়েছিল। স্বভাবতঃই জীবনের এই বিপ্যয় লগ্নে কোন স্জন-কর্ম সম্ভব হয়নি। নিছক গতাহুগতিক ধারায় কোন-কিছু রচিত যদি হয়েও থাকে, তবু দর্বাত্মক বিধ্বংসের হাত থেকে তা' রক্ষা পায় নি। প্রধানতঃ এই কাবণেই বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে ১২০০ গ্রীষ্টাব্দ থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথমাধ পদস্ত কাল স্ত্তনহীন উষ্বতায় শ্রু হয়ে আছে।

১০৪২ প্রীষ্টাব্দে সামস্উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ বাংলার প্রলতান পদে আসীন
হন। তিনিই দীর্ঘকালের জন্ম বঙ্গভূমিকে দিল্লীর বাদশাহীব কবল থেকে

্মৃক্ষ করে স্বাভয়্রের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কুকী শাসনের সামস্উদিন ইলিয়াস শাহ (১০৪২-৫৭ প্রী:) আপন
স্বাংলান ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রভাবে বৃহত্তর বঙ্গের আশা ও
স্বপ্রের সংগে নিজেকে একাত্ম কবে তুলেছিলেন, তাঁব উত্তরাধিকাবীরাও
সেই ঐতিহ্নকে অক্ল্ল রেখেছিলেন, পুঠও করেছিলেন। ফলে, ইলিয়াস শাহী
স্থলতান বংশ সেকালের বাংলার আশা-আকাজ্ফার প্রতিনিধিন্বরূপ হয়ে
উঠেছিল—("represented Bengal's hopes and aspirations and
had almost become a national institution."১২)। তুইবারে
ইলিয়াস শাহী রাজত্ব বাংলাদেশে ১০৪২ থেকে ১৪১০ প্রীটান্ধ এবং ১৪৪২

R | History of Bengal Vol. II. Ch VII.

থেকে ১৪৯৩ প্রাথক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল। মাঝখানে বাংলাদেশ স্বতম্ব ছিন্দু রাজা গণেশ এবং তাঁর ম্সলমান পুত্র-পৌল্রাদির অধিকারভুক্ত হয়েছিল ১৪১০ থেকে ১৪৪২ প্রীন্তাব্দ পর্যন্ত। এই সময়েও বাঙালির প্রাণীন ঐতিহ্যের পুষ্টি যে ঘটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা রামায়ণের আদিকবি কৃত্তিবাসও রাজা গণেশের ঘারা পৃষ্ঠপোষিত হয়েছিলেন, তা'তে এখন আর সংশয়ের কারণ বড় একটা নেই। আবার ইলিয়াস শাহী বংশের অবসানের সংগে সংগেই অভ্যাদিত হয় ছসেনশাহী রাজবংশ (১৪৯৩ প্রাঃ)। তার প্রতিষ্ঠা ছিলেন স্বয়ং আলাউদ্দিন ছসেনশাহ (১৪৯৩-১৫১৯ প্রাঃ)। বদান্ততা, উদারতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সহদয়তা নিয়ে ভারতীয় মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি একমাত্র সম্রাট আকবরের সংগেই তুলনীয় বলে কীর্তিত হয়েছেন। কিন্তু সর্বাত্মক বন্ধ-সংস্কৃতির মহৎ পোষ্টা হিসেবে তিনি মুসলমান শাসকদের মধ্যে নিংসন্দেহে ছিলেন অন্যত্ত্লা।

অতএব, চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা সাহিত্যের পুনম্ জি ক্রমবিকশিত হয়ে ষোড়শ শতকে পূর্ণদীপ্ত হয়ে উঠেছিল দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বাংলা দাহিত্যের বৈপ্লবিক চেত্তনার মধ্যযুগীয় অভাব-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা বিধানের জন্ম এই এবং বাংলার রাজতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতার পটভূমিকে অতিমূল্য স্থলনী সভা দেওয়া সংগত হবে না। সন্দেহ নেই, ইলিয়াস শাহী যুগ ও তংপববর্তী কালের শাসনব্যবস্থার ফলে বৃহত্তর বাংলার সমাজ-জীবনে পূর্ণাবয়ব ভারসাম্য ক্রমশ: ফিবে এসেছিল; আর ঐটুকু না হলে মধাযুণীয় সাহিত্যধারার ভন্ম-স্চনাও অসম্ভব হ'ত। কিন্তু হিন্দু যুগ থেকে ইস্লামিক যুগের রাজনীতি-অর্থনীতিগত বিপর্যয় ও পুনঃসংস্থানকেই আমবা বিপ্লব নামে আগাত করিনি। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয় উপলক্ষ্যে আদিযুগের যে দাহিত্যকর্ম লয়প্রাপ্ত হয়েছিল, তারই পুনরুভূযখান মাত্র ঘট্তে পারত। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আদিযুগীয় স্জন-কর্মের পুনরভাূথান মাত্রই স্চনা করে না ; আমূল নবীন জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধের দারা পরিক্রত হয়ে প্রাচীন শিল্প-স্বভাবের নবরূপে পুনক্ষজীবনের নিঃসংশয় বার্ভাই ঘোষণা করে। আগেও বলেছি, আবার বলি,—বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করব এই জীবন-চেতনার পরিণতি ও ম্ল্যবোধের নবতম পুনর ভিব্যক্তির মধ্যে। বাঙালির জীবন-ধর্মের এই প্রাণম্পন্দিত পরিবর্তন ধারা স্টেত হয়েছে জাতীয়-চেতনার ছুর্লক্ষ্য মর্মমূলে। অতএব, মধ্যমূগীয় সাহিত্য কর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তসন্ধান করতে হবে বাঙালির সেই অস্তঃস্থভাবের গোপন গভীরে।

গ্রাষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত বাংলা সাহিত্যের কুলপঞ্জী অমুসন্ধান করলেই সম্কালীন বাঙালি মানসের অভাব-বৈশিষ্ট্য অভঃপ্রকাশিত হতে পারবে। এযুগের সাহিত্য প্রধানতঃ তিনটি পৃথক আদি মধাবুগের শ্রেণীতে বদ্ধ,—(>) অমুবাদ সাহিত্য, (২) বৈক্ষ্পদ্ধানামহিত্য ও মিলনমূলক সাহিত্য, এবং (৩) মঙ্গল কাব্য-সাহিত্য। এই তিন নবজীবন-বোধ শ্রেণীর রচনার ভাব-স্থভাব বিচার করলে দেগ্ব,—একালেব

সাহিত্যের সর্বহুরে একটি ঐকান্তিক মিলনাকাজ্ঞা অত্বয়ত হয়ে রয়েছে।
পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে লক্ষ্য করে এসেছি, বাংলার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আভিজ্ঞাত
এবং অনভিজ্ঞাত সমাজের মধ্যে বিরোধ না থাক্লেও স্বাতন্ত্রাজনিত বিভেদ
ছিল বছল এবং দ্রপ্রসারী। বিশেষ করে সেন আমলে নবসংগঠিত
স্মার্ত-রাহ্মণ্য-চেডনার মধ্যে আভিজ্ঞাত্যের তীব্রতা জ্ঞাতিভেদের অজ্ঞরতাব
জন্ম বছলাংশে দায়া। কবি জ্য়দেব এই বিভেদ-বন্ধনের গণ্ডী অতিক্রম
কবে সহজ স্বভাবের বশে সর্বজনীন বাঙালি জীবনেব সায়িধ্যে এসেছিলেন
বলেই তিনি বাঙালিব সাহিত্যে নবীন ঐতিহের স্রম্ভারণে চিরবন্দিত।
কিন্তু, আভিজ্ঞাত্য-বোধের কঠোরতা সে মূগে স্বকঠিন ছিল বলেই জ্য়দেবপ্রতিভাব লোক-জীবনাতীত অলোকিক মহিমাই তীব্রতমভাবে জ্ঞাতীয় মর্ম
স্পর্শ করেছিল। মধ্যযুগের বাহ্মণ্যচেতনা আভিজ্ঞাত্যের সেই সংকর্ণ আসন
থেকে নেমে এসে জন-জীবনের বৃহত্তর মিলনভূমিতে সংযোজিত হতে
পেরেছিল। কবি কৃত্তিবাদের রামায়ণগান বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে এই
ঐতিহাসিক সত্যেবই ঘোষণা করেছে।

কুত্তিবাদের কাব্য-পরিচয় সম্বন্ধে আজও সংশয় রয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মবিবরণীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা প্রায় নিঃসন্দেহ। এই আত্মবিবরণী থেকেই স্পান্ত বোঝা যায়, স্মার্ত-আহ্মণ্য কৃত্তিবাস পাণ্ডিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন কবি কৃত্তিবাস; এবিষয়ে তাঁর অভিমান-বৃদ্ধি ছিল স্থাকট। তা'হলেও কৃত্তিবাস বাংলার 'লোক'-ভাষাতে বাল্মীকি-রামায়ণের অম্বাদ রচনার জন্ম লেখনী ধারণ করেছিলেন। আর নিজেই তিনি এমন অপ্রত্যাশিত-পূর্ব অম্প্রানের কারণ বর্ণনা করেছেন:—

"ম্নি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহাম্নি। পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি ক্তরিবাস গুণী॥ বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কলগণ। বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥ সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের স্বজ্ঞিত। লোক বুঝাইতে কৈল ক্তরিবাস পণ্ডিত॥"

একই যুগে ভারতীয়-লোকভাষায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীমন্তাগবতের অন্তবাদ করেন মালাধর বস্তু। তিনিও তাঁর অন্তবাদ কর্মের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন:—

''ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।

মালাধর ব্য

**লোক নিস্তারিতে** কহি পাঁচালী রচিয়া॥"

বাংলার ব্রাহ্মণ্য অভিজাত্যের পক্ষে 'লোক বোঝানো' অথবা 'লোক নিস্তারণের' এই অতি-আগ্রহট্ কু লক্ষ্য করবার মত। স্বাভন্ত্য ও একাকিসকে একদা ধারা সম্মানজনক বলে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যমুগ স্ক্রনায় এসে মিলনের জন্ম, লোক-সান্নিধ্যের জন্ম হয়েছেন উদ্গ্রীব। শুধু তাই নয়, আগ্-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্নকে লোক-গ্রাহ্ম করে তোলার সাধনায় হয়েছেন ব্রতী।

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এই মিলনাকাজ্জার আরো একটি নৃতন্ধারা স্থানিত হয়েছে। বাংলার লোক-সমাজে আবহমানকাল থেকে ষেসকল লোকদেবতা পৃজিত হয়ে আস্ছিলেন, উাদেরই
মঙ্গলকাব্য
শালীন-ভব্য পরিচ্ছদে ভৃষিত করে তোলা হয়েছে এই
মঙ্গলকাব্যসমূহে। তৃকী আক্রমণ-পূর্ব বাংলা দেশেই জৈন এবং বৌদ্ধ
ধর্মের শালীনরূপ ক্রমবিল্প্ত হয়ে দেশাচার-প্রধান সহজিয়া ধর্মের মধ্যে
আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তৃকী আক্রমণের আঘাতে সেই চিহ্নটুকুও বিধ্বন্ত
হয়। অন্তদিকে অভিজাত হিন্দু-আন্ধা ধর্ম রাজকীয় পক্ষপুট্চুত হয়ে
আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। পূর্ববংগের ত্র্গমতম অঞ্চলে কিছুদিন

আত্মরক্ষণ সম্ভব হলেও অচিবে সেখানে মুসলমানী রাজণক্তির আঘাত ক্রমেই তীব্র হবে ওচে। অখচ, পলায়নেবও একটা সীমা আছে। সেই সীমাকে অতিক্রম কবার অর্থ সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ সাধন। তুকী আঘাতের পরিণামে বাংলাব মৌল সমাজধমও এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌচেছিল, ধেখানে হয় প্রতিবোধ, নয় পূণবিলয়ের মধ্যে একটিকে ভা'র বেছে নিভেই হত। বাঙালি দেদিন বিদেশীয়তার প্রমন্ত-গতিবোধ কবে আ্তারক্ষায় দৃতপবিকর হয়েছিল। ফলে অভিজাত আক্ষণ্য সংস্কৃতি অনভিজাত বৃহত্তর বক্ষের জন-সংস্কৃতির সাল্লিধ্য কামনা করেছে: — উচ্চ-নীচ নিবিশেষে বাঙালি সাধারণের মধ্যে পারস্পবিক মিলন-সংহতির আকাজ্ঞা হয়ে উঠেছে দৃঢ থেকে দৃচতর। ফলে, একদিকে আহ্মণা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে পণ্ডিতের। লোকজীবনের সন্নিকটস্থ কবেছেন, অন্তদিকে লোক সংস্থাব ও লোকধর্মের আবহমান ধাবাকে স্থাকাৰ কৰে নিষেছেন নৰজাগ্ৰত স্মাত-পৌৰাণিক সমাজব্যবস্থাব মধ্যে। এরই ফলে ত্রহ্লাবৈবতপুবাণ, পদ্মপুবাণ, হবিবংশাদি অবাচীনপুরাণ কিংবা নানা পুবাণেব অবাচীনতর অংশে প্রাচীন লোক-দেবদেবী পৌবাণিক মহিমায ওতিটা এবং স্বীকৃতিলাভ কবে ছন। অমুমান করা হয়, আদিন লোক-শমাজে এই সকল দেবতাদেব মাচাত্ম্য-জ্ঞাপক পাচালীগানেব ধারা পুবাপ্রচলিত ছিল। সেই পাচালী কাব্যকেই পরিবর্ধিত, – শংস্কৃত পুরাণের আদর্শে পরিমাজিত ও স্থবিকৃত্ত করে পূর্ণাযত মঙ্গলকাব্যধারার স্থষ্ট হয়েছিল। অভএব, আদিযুগেব স্বাভন্ত্য-বিলাসী বিচ্ছিন্নতার পবিবতে এথানেও সেই সন্মিলন ও পূর্ণায়তির কামনা।

আলোচ্য যুগের বৈশুব কবিভাবলীব মধ্যে এই দ্বি-ধাবায় প্রবাহিত জাতীয় মিলনাকাজ্জা যেন সংগমবদ্ধ হয়েছে। জ্বদেব গোস্বামীব গীত-গোবিন্দেই দেখেছি হিন্দু উচ্চ-কোটিব পূজিত পৌবাণিক বিশ্বাবৰ মিলনা বিষ্ণুব সংগে (সহজিয়া १) লোকদেবতা 'বাধাবল্লভ' ভাজনার মুক্তি কুষ্ণেব একাত্মতা বিধানেব ফলে ধর্ম-সংস্কৃতিগত এক অপূর্ব ভাব-দিম্মলনের স্বৃষ্টি হয়েছিল। মৈথিল বাজ-সভার পৌবাণিক-মার্ভ পণ্ডিত কবি বিভাপতি ও বাংলার গ্রামীণ কবি বড়ু চণ্ডীদাস একাধারে সেই জীবনধর্মেব সমন্বয়-ঐতিহ্যকেই প্রমূর্ভ করে তুলেছেন নিজ নিজ রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সংগীতাবলীতে। বিভাপতি ও বড় চণ্ডীদাসের পদাবলীক ( শীরুফকীর্তন ) রূপকল্পনা ও ভাবাভিব। ক্তির মধ্যে পার্থক্য আমূল : ওাঁদের স্কল-পরিবেশের মৌল বিভিন্নতাও এই প্রসংগে অবশ্র স্বরণীয়। তব্, পৌরাণিক হিন্দু ঐতিহের সংগে বাঙালি লোক-জীবনাতির স্বচ্ছন্দ-স্থন্দর মিলনব্দনার অবচেতন আকাজ্জা এ দের শিল্প-সাধনাকে সম্পত্তে বিশ্বত করেছে। আর আমাদের বক্তব্য, তুকী আক্রমণোত্তর জাতীয় প্রতিক্রিয়াময় এই অবচেতন মিলনাকৃতির মধ্যেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈপ্লবিক আকাজ্জার সংগে অবিত হয়েছে। চতুর্দশ শতাকীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চনশ শতাকী প্রস্তু কাল-সীমায় রচিত প্রোল্লিথিত সাহিত্যপঞ্জীতে মধ্যযুগের বাঙালি মানদের এই অবচেতন বৈপ্লবিক স্বভাবকেই প্রত্যক্ষ করেছি এ-পর্যস্ত ।

কিন্তু প্রচেষ্টার এই পরোক্ষতার মধ্যে বিপ্লবের পরিণামী দার্থকতা সন্তব নয়। বিপ্লবের আগুন সাধকের নাভিকুণ্ডের আগুনের মত,—আপন সাধনার এই সর্বান্ত্রক নিলনা-এই সর্বান্ত্রক নিলনা-পধায়ের প্রচেষ্টার মধ্যে মিলনের যে আকাজকাটুকু মাত্র কাজ্জাৰ পাৰণাম আ্বাপ্রকাশ করেছিল,—তা'কে আ্বাপ্ত করে এমন কোন শক্তি তথনও জেপে ওঠেনি, যে একটি সার্বিক জীবনাদর্শ বা দর্বজনীন জীবন-সাধনার সাধারণ পটভূমিকায় বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাবলীকে ঐক্যবন্ধ সংহতি দান করতে পারে। প্রচেষ্টা যতই মহৎ এবং বৃহৎ হোক্,—একটি সর্বায় ছ আদর্শের মধ্যে বিগ্নত হতে না পারলে তার সার্থকতা অসম্ভব। বাংলার জাতীয় জীবনেব এই বৃহৎ প্রচেষ্টাকে আপন জীবন-সাধনার মধ্যে ধারণ কবে, তা'কে ঐক্যবদ্ধ পরিণাম দান করবার জভেই যেন আবিভৃতি হয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তুদেব (১৪৮৬ গ্রাঃ)। তুকী আক্রমণের আঘাতে জাতীয় প্রাণচেতনায় মিলন-শক্তির স্চনা সংঘটিত হয়েছিল ;— চৈতভাদেবের ষ্মাবিভাবের ফলে তাই লাভ করল স্থপরিবদ্ধ স্কুষ্ঠু পরিণাম। এই কারণেই বংলাসাহিত্যের মধ্যযুগকে চৈতন্ত্র-জীবনাম্ব-চিহ্নিত করে আমরা পূর্ববণিত আদি-মধ্যযুগের বাংলাদাহিত্যকে 'চৈত্ত্য-পূর্বযুগের বাংলাদাহিত্য' এবং পরবর্তী পরিণামী যুগকে 'চৈতন্যোত্তর যুগ' রূপে অভিহিত করতে চেয়েছি। কিন্তু চৈতন্মোত্তর বাংলাসাহিত্যের পরিচয় উদ্ধার করবার আগে এই ধরণের যুগ-নামান্ধনের যথার্থতা বিচার প্রয়োজন। কারণ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের পূর্ণায়ত স্বভাব নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা আজও দ্বিধাহীন নন।

এবিষয়ে প্রথমেই ড: তামানাশচন্দ্র দাশগুপ্তের অভিমত সারণ বোগ্য—
"গ্রী: ১৫শ শতাব্দীতে পাঠান স্থলতান হসেনশাহ বাঙালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা কবিয়াছিলেন। একই সময়ে শ্রীচৈতন্তুদেবের দেব-চবিত্র বৈশ্বব

নাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের অপর শাখাগুলিকেও অন্ধবিশ্বর প্রভাবিত কবিয়াছে। এতংসব্তেও এই ছুই পুরুষসিংহ ও নরদেবতাব

নামে কোনও বিশেষ সময়ের বাঙালা সাহিত্যকে চিহ্নিত কবা সমীচীন কিনা

বিবেচ্য । বাজনৈতিক অথবা ধর্মজগতে বাজশক্তি অথবা দেবোপম চরিত্রের

যত প্রভাবই থাকুক না কেন, সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উহা নিশ্চয়ই সীমাবন্ধ এবং

অন্ত কবিণ প্রস্প্রা-সাপেক্ষ <sup>১৩</sup>।" ডঃ দশিগুণ্ডের এই ১৫ ম্পুর্বনামান্ধনের মন্তব্যের বিচার-সহতা অবস্তু স্বীকার্য। সাধারণভাবে স্বিচিত্য বিচার সাহিত্য একটি সমগ্র জাতীয় মান্সের অথণ্ড যুগ্-চেত্নার

বাণীরপ। অতএব, কোনও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাব মধ্যে,—দে ব্যক্তিষ্ক যতই প্রচণ্ড কিংবা প্রতিভাধব হোক্,—দার্বিক দাহিত্যকে দীমায়িত কবা দক্ষত নয। এই মনোভাবই হয়ত মধ্যযুগ-নামান্থনে ডঃ দীনেশচন্দ্রেব হর্ণভ দত্য-দৃষ্টিকেও দিধাগ্রন্থ কবে তুলেছিল। মধ্যযুগেব বৈশ্ববদাহিত্যকে তিনি "শ্রীচৈত্র দাহিত্য বা নবদ্বীপে প্রথম যুগ"-এব অন্তভ্ ক্র করেছেন। আবার একই দময়েব বৈশ্ববেত্ব বিষয়ের দাহিত্যদাবনাকে চিহ্নিত করেছেন "রুক্ষচন্দ্রীয় যুগ নাবদাপে দিতীয় যুগ" নাগে। ১৪ মনে হয়, একই দময়ে বাংলাদেশে যেন পৃথক ঘৃটি যুগ-চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল। এই পবিকল্পনাব ফলে মধ্যযুগীয় বাংলা দাহিল্যের ভাবগত অথগুতাকে অন্বীকার করা হয়। অথচ, ডঃ দেন আলোচ্যেগুগের বাঙালি দংস্কৃতিব দংসক্ত ঐক্যবন্ধ পবিণামে ছিলেন একান্ত বিশ্বাদী। মনে হয়, চৈতন্ত্য-ব্যক্তিত্বের অতিলোকিক মহিমায় একান্ত নিষ্ঠাবান্ হম্বেও দাহিত্যের ক্ষেত্রে দেই লোকোত্তর জীবন-প্রভাবকে অন্থ-নিবপেক্ষ দ্বাত্মক প্রাধান্ত দিতে গিয়ে ডঃ দেন যেন এই দেশের মুগ্-দংস্কার প্রভাবেই কৃষ্ঠিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এ-বিষয়ে অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গিরও অবকাশ বয়েছে। যুবোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলো-না করলে দেখব, সেখানে একাধিক ব্যক্তিব নামে সাহিত্যেব যুগ-পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে। অথচ, এ-ধরণের প্রচেষ্টা

১৩। প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১৪। বঙ্গভাবা ও সাহিত্য।

অবৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত হয় নি; বরং যুক্তিদারা সম্থিত হয়েছে। ষে-বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জনার সংগে এ সকল সাহিত্যিক যুগকে ব্যক্তি-নামান্ধিত করা হয়েছে, এই প্রদক্ষে তার অন্তনিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিদেবে ইংরেজি দাহিতো 'এলিজাবেথীয়' কিংবা 'ভিক্টোরীয়' মুগ তৃটির উল্লেখ করা চলে। কোন বিশেষ অর্থে সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ কিংবা ভিক্টোরিয়া তাঁদের ঘূণে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি,—তাঁদের ব্যক্তিগত শাধনার দিদ্ধির দ্বারা সাহিত্যিক যুগ-স্চনার ত প্রশ্নই ওঠে না। তা'হলেও সাহিত্যিক যুগ-বিকাশকে তাঁদের নামান্ধিত করা হয়েছে। কারণ আলোচা যুগধর্ম যে সাবিক জাতীয়-জীবন-চেতনার বাণীমৃতি, ঐ সম্রাজ্ঞী তুজনের রাজত্বকালেই তা সম্ভাবিত হয়েছিল। যুরোপ,—বিশেষ করে ইংলণ্ডের জীবন্যাতা রাজতন্ত্র প্রধান। এলিজাবেথীয় মুগের ইংলণ্ডের যে জীবন-বাণীকে বহন করে ঐযুগের সাহিত্য আত্মপ্রকাশ কবেছিল, - বিশেষ-ভাবে শিল্পবিপ্লবের সামাজিক পটভূমিকাতেই নেই জীবন-চেতনার অভ্যানয় ঘটে। আবার রাজশব্ধির বিশেষ অভিব্যব্ধির ফলেই শিল্পবিপ্লবের সংঘটনও হয়েছিল সম্ভব। এই উপলক্ষ্যে বিদেশের রাজনীতি-ইতিহাস-সাহিত্যের আলোচনার কোন অর্থ নেই। তবু একথা অবগ্র শ্বরণীয় যে, ইংলণ্ডের কাছে রাজা বা রাণী কেবল ব্যভিমাতই নন, তিনি ধর্বাত্মক জীবনের নিবিশেষ প্রতিত্। এই হিদেবেই ঐ সকল রাজশক্তির নামে বিশেষ বিশেষ জীবন-প্যায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগের পটভূমিকায় 'এলিজাবেথ' ব্যক্তি নন,--একটি 'ভাব' মাত্র,--সেই সর্বান্থক জীবনের 'ভাব' ব্যতিরেকে নে যুগের সাহিতা স্ষ্টির ভিত্তি দাঁডাতে পারত না।

আমাদের দেশে আধুনিক-পূর্ব কালের সমষ্টিগত জীবন-চেতনা রাষ্ট্র-প্রেণন ছিল না.—ছিল ধর্ম এবং সমাজ প্রধান। অতএব, সে যুগে সমস্ত জাতীয়-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ, – নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রশন্তির নামে যুগ- 'শুমিক' এবং 'সামাজিক' ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল.— পরিচয় উদ্ধারের সার্বকতা বিচার।
তঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের বিচারের যৌক্তিকতা অবশ্র অ্যবণীয়। আগেই দেখেছি, পঞ্চদশ-যোড়শ শতাকীতে নবাব হুণেন শাহের

রাজচ্চত্রের ছায়াতলে বাংলার বাণী-সাধনা বিশেষ আশ্রয় লাভ করেছিল।

ভগু তাই নয়, – আলোচ্য সময়ে দাধারণভাবে রাজশক্তির বিশেষ সংস্থিতিক ফলেই সেকালের শাহিত্যদাশ্না সম্ভব হয়েছিল। আবার যোডশ শতকের শেষ, সপ্তদশ শতকেব প্রারজ্ঞে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক হয়ে বৃহত্তব ভারতের অর্থ-রাজনীতিগত সমৃদ্ধির সালিখ্য লাভ কবে। এই উপলক্ষ্যে অস্ততঃ নাগরিক বাঙালিব জীবনে বিচিত্রমূথী ব্যাপ্তিব অবকাশ নির্বারিত হবেছিল। জীবনেব এই বৈচিত্র্য-ব্যাপ্তিময় সম্জ্জলতাকে ঐতিহাসিক মণ্যযুগের সাহিত্যিক অভূপয়েব কাবণ ৰূপেও চিহ্নিত কবতে চেযেছেন।<sup>১৫</sup> কিন্তু দেখানেও দেগ্ৰ, আকবরের আমলের পরে জাহাঙ্গীরেব বাজহুকালেই বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে ভারত-শাসন-পদ্ধতিব সাংগীভূত হয। ফলে, অর্থনৈতিক অভ্যুদ্ধের সম্ভাবনা-প্রাচ্য দেখা দিলেও বাংলাব সমাজ জীবনে তুর্নৈতিকতা ও বিভেদও দেখা দিয়েছিল তথনই। আব তাই, সমাজ ধর্ম-নির্ভব দাহিতে বও অবনতি ঘটতে আবম্ভ কবেছে তথন থেকেই। ড: যহনাথও মধ্যযুগ চেতনাব প্রাণ প্রেবণারূপে চৈতন্ত্য-প্রবৃতিত বৈষ্ণব মূল্যবোশেব উল্লেখ কবেছেন বিশেষ-ভাবে। > ভিতন্তমেৰেৰ তিৰোভাবের পরেই এ দেশে মোগন বাজণক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। অক্তদিকে, এই প্রতিষ্ঠাই দর্বভাবতীয় পাণ্ডিত্যেব সানিংগ্য বুন্দাবনের বৈশ্বব গোস্বামীদেব দার্শনিক বিচারেব পটভূমিকাকে ব্যাপ্ত কবেছিল, সংশ্য নেই। কিন্তু তাব প্রভাব সাহিত্তক্ষেত্রে সীমাহীন তিল না। ড: যত্নাথই স্বীকাব করেছেন, মোগল শাসন এ দেশেব সাহিত্যচ্যাকে ফারদী ভাষাভিমুথী কবেছিল, এর বৈঞ্ব ঐতিহ্য দেদিন সংবক্ষিত ২তে পেরেছিল জাতীয় প্রাণ-চেতনার দ্বাবাই।১৭

অতএব, বাই্রশন্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আন্তর্ন্য মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্য স্কৃষ্টির পথে অনেকটা পবিমাণে সহায়ক হয়ে থাক্লেও,—কথনোই তা আলোচ্য যুগের সাহিত্য-সাধনার একটি মৌলিক বা প্রধান প্রেরণা-রূপে গণ্য হতে পারে না। আর সাহিত্য-স্টির ক্ষেত্রে বাষ্ট্রিক সহায়তাব পবিমাণ সীমাবদ্ধ ছিল বলেই মধ্যযুগেব সাহিত্যিক বিকাশকে কোন বাজশন্তিব নামান্ধিত করা সম্ভব নয়,—সঙ্গতও নয়।

যাই হোক, মধাযুগেব বাংলা দেশে বাজশক্তিব এক নিয়তম পবিমাণ আফুকুল্যের অভাব ঘট্লে এ যুগে সাহিত্য বচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব হত, সে কথা

১৫। এইবা History of Bengal Vol II Ch XII। ১৬। এ। ১৭। এ

প্রথমেই স্বীকার করেছি। কিন্তু দেই সঙ্গে এ কথাও বলেছি যে, মধাযুগের বাংলা দাহিত্য এক বিশেষ জীবন-মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই উত্ত হয়েছিল; আর দেই মিলনাত্মক মূল্যবোধের উৎদ ছিল জাতীয় চেতনার মর্মগুল। আমাদের ধারণা, চৈতন্ত্র-জীবন বাঙালির হৎপদ্মের দেই শতদল-রূপী পূর্ণ-রিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। চৈতন্তাদেবের আবিভাবে শতধা-বিচ্ছিন্ন বাংলার

চৈত্ৰদেব সধাযুগীর জীবনবোধ এবং বিশাসের ভাব-মৃতি বহু-চেষ্টিত মিলন-চর্যা সাথক পরিণাম লাভ করেছে।
সাধারণ দৃষ্টিতে চৈতন্তাদেব গৌজীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের
ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ, অবতার কিংবা রাধারুষ্ণ-লীলারসঘন পরিপূর্ণ দেবমৃতি, বৈষ্ণব সাধকের ভাষায় 'রাধা

ভাবদাতি-স্বলিত কৃষ্ণ-সরূপ'। ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে চৈতভাদেবের এই পরিচয় যতই মহিমাময় বলে মনে হোক্ না কেন, সাহিত্যের ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁর এই পরিচয়ই সর্বপ্রধান পরিচয় হওয়া উচিত নয়। যে নব জাগ্রত জাতীয় চৈতভারে উৎসম্থে সমগ্র মধায়ুগীয় প্রাণ-প্রবাহ স্বতঃফ্র তিকাশ লাভ করেছিল, - এই যুগের মিলনানন্দময় সাহিত্যিক অভাদেয় যে-বিকাশের শ্রেষ্ঠ অভিবাক্তি, — চৈতভাদেব ছিলেন সেই নবোহৃত সার্বিক জাতীয় চৈতভার অধিদেবতা। সাহিত্যের ইতিহাদে এইথানেই চৈতভা-জীবনের 'নর-লীলার' একমাত্র 'দৈবী মহিমা'। ব্যক্তি রূপে, অবতার রূপে, কিংবা মহাপুরুষ রূপে নয়, যে স্বাব্যুক জীবনবোধ এবং বিশ্বাদের ভিত্তির 'পরে সমগ্র মধায়ুগীয় সাহিত্য কাছে, দেই বোধ এবং বিশ্বাদের সার্থক ভাব-মৃতি রূপেই চৈতভাদেব মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্য-ইতিহাদের ধারক।

কৈতন্তোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাধকগণের ভক্তি এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চৈতন্ত্যদেবের চারপাশে অভিলোকিক ভাব এবং গোষ্টিগত বিশ্বাসের মায়াবরণ গড়ে
তুলেছে। সেই তত্ত্বগত বিশ্বাসই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে বাংলা চৈতন্ত্যচরিত গ্রন্থ সমূহে। তা' হলেও, সেই অভিলোকিক বিশ্বাস ও ভক্তির আবরণ
ভেদ করে 'মান্ত্ব্য' প্রীচৈতন্তকে তাঁর মানবিক জীবনাবেদনের মধ্যে আবিদ্ধার
করা কঠিন নয়। ব্যক্তিগত নিষ্ঠা এবং গোষ্টিগত
চৈতন্ত-জীবন পরিচন্ত্র
ভক্তি-বিশ্বাসের প্রভাবে প্রীচৈতন্ত্য-জীবনের লোকোত্তর
ঘটনাবলীর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন জীবনী-গ্রন্থে বিচিত্র রূপ লাভ করেছে।
ক্রিত্ব তাঁর লোকায়ত মৌলিক স্বর্গেটির ইন্ধিত প্রায় সকল গ্রন্থেই একইভাবে

উনাত্তত হয়েছে। চৈতক্ত-পূৰ্ববৰ্তী যুগের নবৰীপের বর্ণনা-প্রদক্ষে 'চৈতক্ত-ভাগবতের' মন্ত্রী বৃন্দাবনদাদ ভক্তি-মার্গ-বিমুধ 'পাষ্ডীদেব এক বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে নবদ্বীপের নবেদিত পাণ্ডিত্য-শক্তিব নিষ্ঠাহীন আত্ম-শ্লাঘার প্রাচুর্গকেই ভ জ-কবি ধিকাব দিযেছেন। অথ্য, বিশেষভাবে ব্যাকবণ-শাস্ত্র-পারন্তম বিদন্ধ-পণ্ডিত নিমাইর মধ্যেও সেই পণ্ডিত-ধর্ম সমধিক বিকাশ লাভ করেছিল। এর থেকে ম্প>ই বোঝা ষায় —প্রাচীন পৌবাণিক হিন্দু-চেতনা নবীন স্মার্ত-বৃদ্ধিকে আশ্রয় কবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কাবের আত্মরক্ষামূলক এক নৃতন গণ্ডি রচনায় তৎপর হয়েছিল। চৈতন্ত-পূর্ব যুগের নবদীপ ছিল দেই নব জাগ্রত ব্রাহ্মণ্য-চেতনার মিলন-তীর্থ। এই গণ্ডি-বদ্ধতার আত্মপ্রাবী স্রোতে চৈতকা মহাপ্রভুও প্রথম জীবনে দেহ-মন প্রাণ ভাদিযেছিলেন। আবার, এই বৃদ্ধিজীবি দংকীর্ণতাময় পটভূমিবই পাশে অদ্বৈতপ্রভূব মত পরিণত-চেতন 'ভরু' যুগ-হৃদ্য সঞ্জাত মিলন-কামনাকে প্রেম-ধর্মেব স্পর্শ দিয়ে লালন করেছিলেন শ্রেষ্ঠতব শক্তিব আবিভাব-প্রত্যাশায়। বৃন্দাবন-দানের বর্ণিত চৈতন্ত্র-আবির্ভাব বিষয়ক কাহিনী অলৌকিক বলেই অবিশ্বাস্ত। কিন্তু, এই অলৌকিক কাহিনীব অন্তৰ্বতী ঐতিহ্ সত্যটুকুকে আবিষ্কাৰ করতে না পাবলে ঐতিহাসিকের চেষ্টাও ব্যর্থ হযে যেতে বাধ্য। মনে বাখতে হবে,—একটি সমগ্র যুগের মধ্যে মানব-মিলনেব যে মহাবাণী নীহাবিকা-রূপে জাগ্রত হয়ে পবিপূর্ণ আত্ম মৃক্তির জন্ম বৃহত্তব শক্তির আশ্রয কামন। করে ফিরছিল, – দেই তীত্র যুগাকাজ্ঞাব প্রত্যক্ষ পরিণামরূপেই চৈত্য দেবেব আবির্ভাব। অধৈতাদিকত চৈত্তগাহ্বান কাহিনীর লৌকিক, ঐতিহাদিক মৃল্য এইথানেই। আর, এই মৃল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য বেথেই আমবা খ্রীচৈতন্মদেবকে মধ্যযুগীয় বঙ্গ-সংস্কৃতির ভাব-বিগ্রহ রূপে কল্পনা করেছি।

লোকায়ত জীবনেব পবিভাষায় চৈতন্ত-জীবন-বাণীকে ত্রিধা বিভক্ত করা ষেতে পারে:—(১) সর্বজ্ঞাবে অ-হেতুক প্রেম, (২) 'কাম-গন্ধহীন',—তথা আত্মরতি-বিষ্কু তদাত্ম প্রেম-সাধনার মাধ্যমে 'সর্বজ্ঞাবে'র ঐক্য বিধান, ত্রবং (৩) সর্বোপরি-মানব-মহিমাব সর্ব-নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠত চৈতন্ত জীবন-বাণী প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণদাস কবিবান্ধ গোস্বামী তাঁর প্রীচৈতত্ত্য-চিবিতাম্বত গ্রন্থে বিশেষ জোব দিয়েই প্রতিপন্ন করেছেন, 'নর্বীলা'ই শ্রেষ্ঠ লীলা।—বলাবাছল্য,—এই প্রচেষ্টা প্রীচৈতন্ত্য-জীবনেরই শিক্ষাসভ্ত। আরু

শ্রীচৈতন্তক্ষেব ষেখানে তার জীবন-সাধনার ঐকান্তিকতা দিয়ে এই শিক্ষাকে দাধারণ বিশ্বাদে পরিণত করেছেন, -- দেখানেই তিনি কেবল মধাযুগের দাহিত্য-সংস্কৃতিরই নয়, —সমগ্র মধাযুগীয় চৈত্রস্থ-জীবন-বাণী; নরবাদের প্রতিহা জীবন-প্রবাহের মূল স্থ্রটিকেই প্রথম ঝঙ্গত করে তুলেছেন। এইখানেই তিনি মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবন-চেতনার ব্রষ্টা। নিতান্ত সাধারণ দৃষ্টিতেও— সভাতা-সংস্কৃতি মাত্রেবই বিকাশের একটি সর্বদেশ-সাধারণ ধারা নির্দেশ করা যেতে পারে; – সে ধারা একান্ত দেববাদ-প্রাধান্ত থেকে দেববাদ-প্রধান মানবভাবাদের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ পূর্ণমানবভা-বোধের পথে অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবার শিল্প সাহিত্য প্রবাহের বিকাশ অস্ততঃ ঘটেছে এই বিশেষ ধারাকেই অবলম্বন করে। এই জীবন-প্রবাহকে মৌল csতনার বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য অফুসারে যদি বিভিন্ন যুগে বিভঞ্জ করা সম্ভব হয়, তাহলে বলা যায়.—সর্বাত্মক দেববাদ আদিযুগের সাধারণ ধর্ম।—মধ্যযুগের সাধারণ ধর্ম দেববাদ-নির্ভর হলেও মানবতার স্বস্পষ্ট স্বীকৃতি।— আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ,---অনগ্র-নিভ্র মানবজাবন-বোদের প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য করলে দেথ্ব,—পূর্ববতী আলোচনায় পরিচায়িত বাংলা সাহিত্যে পারিপার্থিক জাবনের পরিচয় অপ্রচুর না হ'লেও তা অবিমিশ্র মানবিক জীবন-বোধ-সঞ্জাত নয়,—Subjective অধ্যাত্ম-বিলাদ-সস্তৃত। এক কথায় দেঘুগে বাংলা সাহিত্য ছিল সাধারণভাবে দেব-বাদ প্রধান। পূর্ববতী আলোচনায় এ কথাও লক্ষ্য করেছি যে, এই উন্মার্গগামী দেব বাদ-প্রাধান্তের প্রভাবে বাস্তব বুদ্ধি এবং কম্প্রচেষ্টার শৈথিলা ঘটেছিল বলেই তুকী আক্রমণের বিপথয়জাতিকে সম্পূর্ণ **অ**ভিভূত করে ফেলেছিল। এই অভিভৃতি থেকে আথাবিমৃতির পর স্বভাবতই জাতীয় প্রচেষ্টা অধিকতর বাস্তব-বৃদ্ধি এবং মানবিকতা বোধের ছারা পরিপু
ই হ'তে চেয়েছিল; এই পরিপু
ষ্টির দার্থকতা প্রতিপদ্ম হল শ্রীচৈতন্ম-জীবন-শিক্ষায় নর-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতিতে।

শরণ রাথা উচিত,— চৈত্যু-জীবনী-গ্রন্থাবলীই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম
মধার্গ-চেত্নার
বৈশিষ্ট্য, দেববাদনির্ভর নর-বাদ
প্রতিষ্ঠার প্রতিই বেশি ঝোক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু
কক্ষ্য করলে দেখ্ব,—বিংশ শতাকীর বৈজ্ঞানিক যুগেও মানবিক্তার

'পরে দেবত্ব-আরোপ করার আকাজ্ঞা থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মৃক্ত হতে পারিনি। মহাত্মা গান্ধী কি'বা নেতান্ধী স্থতাষচক্রের মত প্রধানতঃ রাম্বনীতি-নির্ভর ব্যক্তিছের 'পরেও দেবছারোপের (Deification) চেষ্টা আঞ্জও তুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীনকালের পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মগুরু এবং সমাজ দংস্কারক সন্নাসিদের সম্বন্ধে ত কথাই নেই। অতএব, মধাবুরে অফুরূপ প্রচেষ্টার অন্তিত্ব লক্ষ্য করে সম্ভন্ত হ'বার কাবণ নেই। আধুনিক যুগেও আমরা নর-শ্রেষ্ঠদের ওপর দেবতারোপ করে থাকি। তা'হলেও, মধাধুণের দক্ষে আধুনিক মুণের বিশেষ পার্থক্য আছে,— আধুনিক কালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানব-জীবন-পরিচয়ই যেখানে সমধিকরূপে প্রকটিত হয়ে থাকে, দেখানে মধ্যযুগীয় সাহিত্য বিশেষভাবে 'নবচন্দ্রমা'রই কথা। আব এই 'নরচন্দ্রমাব' 'পরেই মান্ধুবের স্বাভাবিক অভ্যাসবশে দেবতা-রোপের ৫০ ই। করা হয়েছে। এই অর্থেই মধায্গীয় সাহিত্য দেব-বাদ-নির্ভর মানবভার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। মধ্যযুগীয় বৈশ্বৰ জীবনীদাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করনেই এ-সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হবে।) জ্বাবনীকারের চোথে চৈতন্ত্র-দেব 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ', নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের অবতার, অহৈত প্রভু সাক্ষাৎ মহাদেব। কিন্তু বৈষ্ণব-ভক্তেব কল্পনাও অধ্বৈত-পত্নী দীতাদেবীতে অবতারত্ব আরোপ করে নি। সীতা-জীবনীতে সীতা দেবী নাবী-চন্দ্মা। বৈষ্ণৰ পদাৰলী দাহিত্যের ক্ষেত্তেও রাধা-ক্লফেব দৈবী লীলা আসাদনে এই নুরবাদের সংযোজনা ঘটেছে, তথা 'নুবলীলা'র শ্রেণ্ড স্টারুত হয়েছে গৌরান্ধ বিষয়ক প্রাবলীতে।

কিন্ধ, চৈতন্ত-জীবনাদর্শ-জাত এই 'নর-বাদের' প্রতিষ্ঠা বৈঞ্চব সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রেই একান্ত সীমাবদ্ধ থাকে নি,—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের
সমস্ত শাথা-প্রশাথায় সঞ্চাবিত হয়ে গিয়েছিল। চৈতন্তোত্তর অ-বৈঞ্চব
সাহিত্যেও অল্প-বিন্তর পরিমাণে বৈঞ্চব-প্রভাব, তথা চৈতন্ত্য-প্রভাবেব অন্তিদ্ধ
সীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু শ্বরণ রাখা উচিত,— ঐ সকল গ্রন্থে বার-কয়
হবিধ্বনি, চৈতন্ত্য-বন্দনা, বৈঞ্চব-বন্দনা, অথবা হবি-সংকীর্তনের উল্লেথের
মধ্যেই চৈতন্ত্য-প্রভাবের পরিচয় অভিব্যক্ত হয় নি; ভাবে-ভাষায়, চেষ্টায়সাধনায় ঐ সকল সাহিত্য যেথানে দেবস্থ-নির্ভব নর-চন্দ্রমারই বিজয়গাথা
রচনা করেছে,—সেথানেই নিহিত রয়েছে চৈতন্ত প্রভাবের মূল স্বরণটি।

চৈতক্ষোত্তর বাংলা অফুবাদ দাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনী এই 'নবচন্দ্রমা' ব কথাকেই একচ্ছত্ত প্রাধান্ত দিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতৃ-ফুল্লরা,—মনশামন্বলের চন্দ্রধর-বেহলা, ধর্মস্বলের রঞ্জাবতী-লাউদেন —এই 'নরচন্দ্রমার'ই প্রতীক। তুর্ চারিত্রিক বিচারেই মধাবৃগীর জীবন-নয়, দাধারণ ভাবেও চৈততোগত্তর বৈষ্ণব, অফুবাদ এবং চেত্ৰায় চৈত্ৰ-মঞ্চল ইত্যাদি সকল শ্রেণীর সাহিত্যেরই মানবিক क्षीवरनद्र मान জাবেদন যে দমধিক,—পণ্ডিত মহলে এই সত্য মোটাম্টি স্বীকৃত হয়ে থাকে। আমাদের বক্তব্য,—মধ্যযুগীয় দাহিত্যের এই মানবিক আবেদনই চৈতন্ত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে,— চৈতন্ত-পূর্ববর্তী মধ্যযুগের শিল্পী কী অমুবাদ, কী মঙ্গল-সাহিত্য, সর্বত্তই একটি কঠিন মহুগুত্বের দৈবী-মহিমা কীর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, চৈতলোত্তর যুগের সাহিত্যিক পরিকল্পনায় দেই কাঠিতের 'পবেই চৈতত্তাসুগ কোমল প্রেমাবলেপ রচনা করা হয়েছে। চৈতন্তোতির রামায়ণের বাম, মহাভারত এবং ভাগবত গ্রন্থাদির কৃষ্ণ; মঙ্গল-দাহিত্যের নায়ক-নায়িকা,—ইত্যাদি সকল চরিত্রের মধ্যেই কঠিন দার্টে বি দক্ষে শ্রামল-কোমলভার দমন্বর ঘন-নিবদ্ধ হয়ে আছে। এই প্রেম-ঘন চরিত্র এবং কাহিনী কল্পনার মধ্যেই বস্তুতঃ চৈতন্ত-প্রভাবের শ্বরূপ লক্ষা করা উচিত।

পূর্বেই বলেছি, চৈতত্তাদেব-প্রবর্তিত 'নরবাদ' প্রেমবাদের ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ধারণা,—এই প্রেমবাদ বিশেষ ধরণের তত্ত্বৃদ্ধি-সঞ্জাত, কার্যাক প্রেমব পারণাক বাবেশ্যভাবে তা গোড়ীয় বৈফব সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের কির্ত্তিত প্রিপুর্ট। এই জ্যুই বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তিত প্রতিষ্ঠিত গণ্ডার বাইরে চৈতত্য-প্রভাবের অন্তিত্ব স্বীকৃতিতে বাধা ঘটে। সত্য বটে, চৈতত্যোত্তর যুগে বিশেষভাবে বৃন্দাবনের গোদ্বামিগণের ভক্তি এবং পাণ্ডিত্যপ্রভাবে চৈতত্য-মতবাদ বিশেষ সম্প্রদায়ণত বিশ্বাসের আশ্রেমবেশ প্রকাশলাভ করেছে। কিন্তু সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরেও চৈতত্য-জীবন-বাণীর একটি সর্বাত্মক প্রভাব ও মর্যাদা বিশ্বমান ছিল,—মধ্যযুগীয় বাংলা দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবন এবং সেই জীবন-সম্ভব সাহিত্য-সাধনায় তারই প্রভাব অনায়ানে লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রভাব ছিল সাধারণভাবে মিলনধ্র্মী। চৈতত্য-ধর্মে যাই থাক্, চৈতত্য-জীবনে 'প্রেম'

সবীস্ত্রক মিলনের প্রতিশব্ধ। আ-বিজ-চণ্ডালই নয়, ধ্বন পর্যন্ত সর্বমানবে প্রেম বিভরণে এই দর্বাত্মক মিলন-বোধের পবিচয় স্কুম্পষ্ট। এই মিলন-ধর্মের শ্বরূপ আরো প্রকট হয়েছে মানবতার সাধারণ শ্বীকৃতিতে। 'হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও দিজ-শ্রেষ্ঠ',-এই জীবন-বাণীই মানবতার শ্রেষ্ঠ বিজয়-গাথা। এথানে 'হবিভক্তি' শব্দের কোন সম্প্রদায়গত ব্যাথ্যা যে নির্থক,— তার ঐতিহাসিক প্রমাণের মত সাহিত্যিক প্রমাণও অল্প নয়। অধুনা শতাধিক মুদলমান কবি-রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর পবিচয় পাওয়া গেছে ১৮। এঁরা সকলেই বৈঞ্ব-সম্প্রদায়ের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে 'হরিভক্তি'র বিশেষ স্থাপটিকে স্বায়ত্ত করে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা-গীতি বচনায় বৃত হয়েছিলেন,— এমন দিন্ধান্ত কিছুতেই দমর্থন করা চলেনা। বস্তুত: চৈতন্ত্র-প্রবর্তিত বাধাক্তম্ব-লীলা-রসাস্বাদন-পদ্ধতির মধ্যে জীবনের স্বাত্মক প্রেমাস্বাদনেব মূল মন্ত্রটি मञ्जीविक हरत्र উঠেছে। এই मञ्जीवनी मक्तिव स्मार्ट्स छेनविश्म मकास्नीव কবি শ্রেষ্ঠ মধুস্দন কিংবা বিংশ শতাব্দীর কবিগুরু ববীন্দ্রনাথও কোন প্রকার বিশেষ সম্প্রদায়গত ভক্তি-বিশাদেব সাধন-ঐতিহ্ন ছাড়াও বাধাকৃষ্ণ বিষয়ে দার্থক প্রেম-দঙ্গীত রচনা কবেছিলেন। বস্তুতঃ জীবনেব এই সর্বাত্মক প্রেম-বাণী আ-চণ্ডালে বিভরণ কববার মহামন্ত্রই মিলন-বৃত্তু মধ্যযুগের আপামর জনসাধাবণকে আকৃষ্ট করেছিল। আব এই জগুই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে চৈতন্তোত্তর মধ্যযুগের দকল দাহিত্যেই এই বাণী প্রাণেব সঞ্চার কবেছিল।

এই প্রসঙ্গে তিতন্ত্রান্তর বাংলা সাহিত্যের স্কন-পরিবেশ এবং আত্মাদন-বৈশিষ্ট্যেরও আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, চৈতন্ত পূর্বর্তী এবং চৈতন্তু-সম-সাময়িক বলদেশে নবীন স্মার্তবৃদ্ধিকে সর্বান্ত্রক পরিবেশ আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নব-অভ্যুদয়ের একটি প্রচেষ্টা এবং প্রথমার্বিই আরম্ভ হয়েছিল। স্বয়ং চৈতন্ত্রও প্রথম জীবনে এই স্মার্ত সিদ্ধান্তের পোষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় একালের ব্রাহ্মণ্য চেতনা নি:সন্দেহে অধিকত্র ব্যাপক এবং সর্বাভিম্থী ছিল। কিন্তু, নিয়ম শৃদ্ধলার

১৮। জইব্য-জ্বাপক যতীক্রমোহন ভট্টাচার্ব সম্পাদিত 'বৈঞ্ব ভাবাপল মুসলমান কবি।'

নামে স্মার্ত রীতি-পদ্ধতির অতি-প্রয়োগে জীবনের স্বচ্ছ প্রকাশকে তা আড় ই করে তুল্ছিল। নিথিল বাঙালিকে হিন্দু ধর্মের গণ্ডিতে গ্রহণ করেও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি সমাজ-নীতির নামে শ্রেণী ও জাতি বিভাগের বিচ্ছিন্নতাকে অবারিত কবে তুলেছিল। অথচ, চৈতন্য-জীবনধর্ম সর্বাবস্থায় ছিল শ্রেণি-গোষ্টি-সম্প্রদায়-বন্ধনের অতীত; সর্বাভিম্থী প্রেম-মিলনাকাজ্জায় সমন্ধ। সহজেই স্মার্ত-পৌরাণিক শক্তির সংগে চৈতন্য-জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ বিরোধের অবকাশ ঘটেছিল। অনেকটা এই কারণেও মহাপ্রভু নবনীপের মাতৃত্মি পরিহার করে নীলাচলে স্বেচ্ছার্ত প্রবাদ গ্রহণ করেছিলেন কিনা, দেখবর আজ কে বল্বে?

যাই হোক, সমাজের বহিরবয়বে স্মার্ত শৃঙ্খলার বিস্থাস-পদ্ধতি আপাত-স্বীকৃত হলেও, যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সর্বাত্মক জীবন-চেতনা স্বতো-বিমুক্ত প্রেম-মিলন-মূলক ঐতিহে সমৃদ্ধ ছিল, মধ্যযুগের কাব্যাদিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সমাজের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা উপলক্ষ্যে 'নবশাখ'-দিগেবও উল্লেখ আছে। আর সন্দেহ নেই,—মুকুন্দরামের সমাজ-বিভাগ অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে স্মার্ত-সিদ্ধান্তেরই অমুকরণ করেছে। তাহলেও, সমাজবাবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে জাতি কিংবা সম্প্রদায় ভেদের কড়াকড়ি যে ছিল না,—দেকথা ব্বতে কট হয় না। লক্ষ্য কবা উচিত,—এ মুগের সাহিত্য তথা জীবনযাত্রাও ধর্মগত সম্প্রদায় বা গোষ্টি-নির্ভর নয়, উচ্চ-নিচ খেণি-নির্ভরও নয়,—বিশেষভাবে গ্রাম্য সমাজ-নির্ভর। সেই সমাজে ব্রাহ্মণের মত চণ্ডাল, এমন কি মুদলমানেরও একটা নিদিষ্ট আসন ছিল; সে আসন তার সমাজগত দাবির 'পরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের সমাজ-পরিবেশে জমিদারের মত দীনতম প্রজারও একটি মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্ ছিল—আর সেটি তা'র গ্রামীণ অন্তিত্বের গর্বের'পরে গড়ে উঠেছিল। তাই, কেবল দামাজিক আচার-আচরণেই নয়, সাহিত্য-আস্থাদনের সময়েও আপামর গ্রামীণ জনসাধারণ তাদের সামাজিকত্বের দাবি এবং গ্রাম্য ঐতিহেন গর্ব নিয়ে মধাযুগীয় সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদনের উপস্থিত হয়েছে সামাজিক সঙ্গীতের আসরে। সার্থক কাব্য-রদ স্বাষ্টর প্রচেষ্টায় জাতীয় কবিকেও এদের দাবি স্বাপ ও ঐতিহা-বোধের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছে। ফলে বৈফব, শাক্ত, অহবাদ, লোকিক-সাহিত্য নির্বিশেবে দকল সাহিত্যই জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-সীমা-বিমৃক্ত আপামর বাঙালি সাধারণের দহদম হৃদয়ের অকুঠ সমর্থন লাভ করে তবেই রসোজীর্ণ হ'তে পেবেছে। এইথানেই, এই গোর্টি-সম্প্রদায়-শ্রেণি-নিরপেক্ষ সর্বজনীনতার মধ্যেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কালগত বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস,—ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যের পক্ষে এই অপূর্ব ধর্ম-নিরপেক্ষতা দন্তব হয়েছিল চৈতন্ত্য-প্রবর্তিত সর্বজনীন প্রেমবাদ-পুষ্ট নরবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে —আর এই কারণেই আলোচ্য মুগ-সাহিত্যকে চৈতন্ত নামান্ধিত করে তা'ব অন্থনিহিত বৈশিষ্ট্য বিকাশের চেষ্টা করেছি।

এ সহক্ষে দীর্ঘতর আলোচনার অবকাশ নেই,—প্রয়োজনও হয়ত আর নেই বড একটা। পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তাবিত সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে এই যুগ-গত বৈশিষ্ট্যের স্পষ্টতব বিশ্লেষণের প্রয়াসী হব। এবারে কেবলমাত্র প্রাথমিক অবধারণাব জন্ম আলোচ্যযুগের পথ-পরিচমটুকু উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গা শেষ করছি।

ঐতিহাদিক বিচারে এয়োদশ শতান্ধীর স্চনাতেই তুকী আক্রমণ দংঘটিত
হয়েছিল,—আব চৈতলুদেবেব আবির্ভাব ঘটেছিল ১৪৮৬ ঐটান্দে অর্থাৎ
পঞ্চদশ শতান্ধীব শেষাংশে। এই হিদাবে দাধাবণভাবে
মধার্গের প্রাথমিক এয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতান্ধী পর্যন্ত কালে বাংলা
গ্রন্থ পরিচয়
সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ বা চৈতলুপূর্ববর্তী যুগ পরিকল্পিত
হতে পারে। আবার সপ্তদশ শতান্ধী থেকেই চৈতল্য-প্রভাবের শৈথিলা স্চিত
হ'লেও, অটাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের দাহিত্য-দাংনাব মধ্যে মধ্যযুগীয়
দাহিত্যিক বৈশিট্যের দমাপ্তি ঘটেছিল। এই কারণে বোড্শ শতান্ধী থেকে
অষ্টাদশ শতান্দী কাল পর্যন্ত বাংলাদাহিত্যের পরিক্রমা-কালকে চৈতল্যোন্তর
যুগ নামে চিহ্নিত করেছি। এই পবিকল্পনাকে নিম্নরূপে চিত্রিত করা
চলে:—

# আদিমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

( षाश्चमानिक ১२०० औः—১৫०० औः)

| ্বি) অক্ষুবাদ সাহিত্য ১ । কৃত্তিবাদের রামারণ (?) ২ । মালাধর বহর শীকৃক বিজয | (খ) বৈক্ষণ পদসাহিত্য  > । বড্চজীদাসের শীকৃঞ কীতন  ২ । বিভাপতির পদাবলী ১৯ ৩ । পদকত 1 চজীদাস (?) | । (গ) মঞ্চল সাহিত্য  > । কানাহরি দত্তের প্রাপুরাপ (গ)  ২ । নারায়ণ দেবের প্রাপুরাপ (গ)  ৩ । বিপ্রদাস পিপিলাইফের মনসাবিজয়  ৪ । বিজয় শুপ্তের মনসামঙ্গল  ৫ । মগ্র ভটের ধর্মমঙ্গল (গ)  ৬ । মাণিকরামের চন্ডীমঙ্গল (গ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (?) আলোচ্য কবি এবং কাব্যের আবিষ্ঠাবকাল এবং অন্তিত্ব স্থাপে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে।
- ১৯। ইনি বাঙালি কবি না হ'লেও এঁর অ-বাংলা ভাষায় লিখিত পদসমষ্টি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

# পরমধ্যমুগের বাংলা সাহিত্য (আ্যুমানিক ১৬০০-১৮০০ খী:)

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | (ex) constants without                                                                                                                       | (म) प्रकृत माहिक।               | (क) त्राक्त्रवात व                                                                                                                   |                                                                         |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (क) देवक्य नफ्याहिका<br>১। मूत्राति छख<br>२। नत्रक्ति अत्रकात<br>७। वायरताय<br>॥ त्रायानम् नय् हैकाप्ति*             | চৈতক্ত সমসামায়ক<br>ক্ৰি-গোচী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ঝ) জাখনা গাহঙা<br>১ বৃদ্ধাবন পানের<br>১০৪৩ ভাগ্থত সম্প্র<br>২   জয়ান্দ্র চৈত্ত মঙ্গন<br>৩   বোলেনাসের চৈত্ত মঙ্গন<br>৪   কুল্পাস ক্রিয়াজ | ্ব) ক<br>চন্দ্ৰ মকল<br>চন্দ্ৰ মকল<br>ডিজ                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                 | ম্সলমান কবি সম্প্ৰায়<br>১। দেলিংকালীয়<br>লোৱ চন্দ্ৰালী<br>২। জালওনের সমূমাৰং<br>ইত্যাদিক                                           | <del>४</del><br>ज                                                       | ১। রামধাসাজ<br>২। ক্যলাকাজ<br>ইত্যাদিক                                  |
| । জ্ঞোনদাস<br>১। পৌৰি চঙীদাস<br>১। পৌৰ চঙীদাস<br>১। ৰোচন দাস<br>১। বলবাষ দাস ইভ্যাদিং।                               | চৈ <b>ত্তো</b> ত্তর মূপের<br>কবি-গোঞ্চি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | গোষামীর চৈহজ্ঞ প্রহায়ত<br>। গোনিন্দানাস কর্মকারের<br>কত্র। (१)<br>৬। ইশাননাগের অধৈত<br>প্রকাশ ইতাাদিক                                      | জচ পুৰ্বাম্ভ<br>কৰ্কারের<br>ক্ষেত্র                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                         |
| । ব্যাহারণ<br>হ। তন্ত্রাহারের রামাণ্ডণ<br>২। চন্ত্রাহার্তী<br>৩। ভব্যানীয়ের<br>অধ্যায়ের রামায়ণ<br>৪। রত্নলনের রাম | মহাভাৱত<br>১   ক্ৰীন্ত প্ৰমেশ্বের মহাভাৱত<br>২   শুক্র নন্দীর মহাভাৱত<br>৩   সঞ্জয় মহাভাৱত<br>৪   ক্লানীরামণ্সের<br>মহাভাৱত ইত্যাদি*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | রের মহাভারত<br>হোলারত<br>ই<br>গ্রাদিক                                                                                                       | ভাগবত ও অন্তান্ত কুঞ্কৰ। ১। মাধবাচাৰ্থর কুক্ষমল<br>১। বিজ্ঞামনাথেব আজুক্<br>১। ক্বিচন্দ্রের গোবিদামল<br>৪। কুঞ্সাদের শ্রীক্ষ্বিলা<br>ইত্যাদিক | ভাগবত ও অনুভাক্ত কৃষকথা  > । মাধবাচাধের কৃষকথা  > । ছিলু মানাধের স্থিক্পবিজয  । কৃষ্ণাসের প্রিক্সপবিলয  ৪ । কৃষ্ণাসের স্থিক্পবিলাস  ইত্যাদি* |                                 |                                                                                                                                      | ,                                                                       | -                                                                       |
| মন্স মুক্তা<br>মন্স মুক্তা<br>১। মঞ্জীবর<br>২। মংশীদাস<br>৩। কেউকাদাস ক্ষমানদ                                        | সন্মান কৰি বিজ্ঞান ক্ষমতা ক্ষমতা হুল্বিকাল কালিকাসকল কালিকাসকল সন্মান্ত বিজ্ঞান কৰি কালিকাসকল সন্মান্ত বিজ্ঞান কৰি কিছল বিজ্ঞান কৰি বিজ্ | ধ্যমূল<br>(?) ১। পেলারাম<br>২। জাণ্রাম<br>৪* ও। ফারাম ই                                                                                     | ধ্যসূত্ৰ<br>১। পেলায়ান<br>২। বাপ্রাম<br>৩। ঘনরাম ইত্যাদি*                                                                                    | শিবায়ন<br>১। ব্রতিদেবের সুগলক<br>২। রামকুঞ্চ ক্বিচন্দ্র<br>১। রামেশ্বর ভটোচার্ব                                                             | ) ।<br>हिन्सु १ ।<br>हिन्सु १ । | হুৰ্গামজুল হুৰ্গামজুল হুৰ্গামজুল<br>১।জ্বল্যাহ্ৰ ১।জ্বল্যাহ্ৰ ই<br>২।গ্ৰামশহুরদেবের জভ্রা-২।ভারত চিআল<br>মুজুল ইত্যাদি* ০।গ্ৰাহ্ৰপাৰ | কালিকামজল<br>১। বলরাম কবিশেপর<br>২। ভারতচন্দ্র<br>৩। রামশ্রামাদ ইত্যাণি | কালিকাসকল<br>১। বলরাম ক্বিশেণর<br>২। ভারতচন্দ্র<br>১। রামপ্রায় ইত্যাদি |

উল্লেখ করা হরেছে। (१) আনলোচ্য কবি এবং কাব্যের আবিকাব কাল ও অভিতুস্থকে পাণ্ডত মহলে মতভেদ রয়েছে।

## षष्ठेग षशाश

# আদি-মধ্যযুগের অসুবাদ সাহিত্য

### (১) कुछिवारनत त्रामात्रन

পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, মোটাম্টি এটীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যকে আমরা আদি-মধ্যযুগের লক্ষণাবহ বলে মনে করি। অবশ্র এর মধ্যে গ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলাভাষায় রচনার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। যাই আদি মধাযুগ-স্ভাব হোক্, বিশেষ করে আলোচ্যকালের অহুবাদ দাহিত্যের ও অমুবাদ সাহিত্য মধ্যেই পূৰ্বকথিত আদি-মধ্যযুগ-স্বভাব দ্বাধিক অভি-ব্যক্তি পেয়েছে। । তুকী আক্রমণ ও পরবর্তীকালের সর্বময় বিশর্ষয়ের অভিজ্ঞতার ফলেও যেন এ-যুগের বাঙালি চেতনা অধিকতর পরিমাণে বিষয়নিষ্ঠ ( objective ) হয়ে উঠেছিল। আদিযুগের বাঙালি সমাজের মত আব্যুলীন (subjective) স্থাতস্ত্য-বিলাদ স্বভাবত-ই এযুগে অসম্ভব হরেছিল। কাব্যের আধারেও তাই আবেগের চেয়ে সংখ্ম, মন্ময়তার চেয়ে বান্তবাভিম্থিতা বেশি মাতায় পরিকুট হয়েছিল। আলোচ্যযুগের অহবাদ সাহিত্যে এই তদাত্মতাপূর্ণ ( objective ) কাহিনীকাব্যের প্রথম দার্থক অভিব্যক্তি।

দাহিত্যের নিছক গঠমানতার ব্যাপারেও এই অমুবাদ-প্রচেষ্টার সফলতা ছিল দ্ব-প্রসারী। যে-কোন ভাষা-দাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্ম অন্যতর ভাষার সাহিত্যাদি থেকে অমুবাদ অপরিহার্য। যে ভাষার অমুবাদ সাহিত্যে যত সমৃদ্ধ, সেই ভাষা তত বলিষ্ঠ, এ কথা বল্তে বাধা নেই। বিশেষ করে নবস্জামান ভাষার পক্ষে প্রেষ্ঠতর ভাষা-দাহিত্য থেকে অমুবাদ আত্মোন্নতি সাধনের একটি অপরিহার্য উপাদান। এ-ধরণের অমুবাদের মাধ্যমে নৃতন ভাষা কেবল বলিষ্ঠ শক্ষভাণ্ডার অথবা দক্ষ প্রকাশ-ভলিকেই আয়ত্ত করে না, শ্রেষ্ঠতর ভাব-ক্ষ্মনার সংগেও হয় পরিগ্যাবদ্ধ।

চর্বাপদের ত্র্বল বাংলা ভাষা অত্থাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যাপক ধারণ-ও-বহন-ক্ষমতা আয়ত্ত করেই অনেকটা পুট হয়ে উঠেছিল, এমন অত্থমান হয়ত অসংগত নয়। তা ছাড়া, এই অত্থাদ সাহিত্যকে আশ্রয় করেই অভিজাত বান্ধণ্য সংস্কৃতি যে বৃহস্তর বাঙালি জীবনের সান্নিধ্য-নিবিষ্ট হয়েছিল, সে কথা বলেছি। অতএব, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মিলনাত্মক জীবন-বাণীর একটি শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা এই অত্থবাদ সাহিত্য।

আর, ক্বন্তিবাদের প্রতিভাকে আশ্রয় করেই আদি-মধাযুগের বাংলা সাহিত্য অমুবাদ-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল। ক্বত্তিবাদের এই তুর্গভ কবি-কীর্তি নিধিল বাংলায় আজও বিঘোষিত হয়ে থাকে।) অথচ, আ\*চর্যের বিষয়, তাঁর স্ষ্টির কোন পরিচয় আজ আর খুঁজে প্রাচীন চম অমুবাদ-পাওয়া যায় না। আত্মবিবরণীর আকারে কবির ব্যক্তি-সাহিত্যিক কবিবাদ পরিচয় যতটুকু পাওয়া গেছে, কবি-প্রতিভার ঐতিহাসিক ডাক্লাত-পরিচর বিচারের পক্ষে তা'ও যথেষ্ট নয়। বাজার-প্রচলিত মৃত্রিত বাংলা পভ রামায়ণের প্রায় দব কয়ধানিই কৃত্তিবাদের ভণিতায় প্রকাশিত। বিভিন্ন বকমের ভাব-ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বলিত এই সব গ্রন্থাবলী থেকে মূল কুত্তিবাসী ব্রচনার পরিচয় উদ্ধারের চেগা আরম্ভ হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। স্বপ্রথম ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে এক প্রবন্ধ রচনা করে প্রমাণ করেন যে বাজার-প্রচলিত রামায়ণ গ্রন্থের কোন একছত্রও প্রকৃতপক্ষে ক্তবিবাসের রচনা নয়। পরবর্তীকালে তিনিই বন্ধীয় সাহিত্যপরিষদের প্রবর্তনায় প্রক্ষেপারণা থেকে ক্রন্তিবাদের মূল রচনার উদ্ধারে ব্রতী হন। ফলে, ১৩০৭ এবং ১৩১০ বঙ্গান্ধে যথাক্রমে ক্নন্তিবাসী রামায়ণের অযোধণা এবং উত্তরাকাণ্ড পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ 'কাণ্ড' ছটির প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা থেকে ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী কুত্তিবাদী রামায়ণের পূর্ণাক প্রামাণ্য সংস্করণ সম্পদনায় ত্রতী হন। কিছ দে চেষ্টা সম্পূর্ণ হবার আগেই ড: ভট্টশালী কাল-কবলিত হন। তাছাড়া, ড: ভট্টশালীর চেষ্টাও, ড: স্কুমার দেনের ভাষায়, ক্বজিবাদী রামায়ণের "Composete Text" মাত্র গড়ে তুলতে পেরেছিল। ক্বন্তিবাদী রামায়ণের অকৃত্রিম পরিচয় আবিষাবের চেষ্টা আজও সফল হয়নি।

১। জন্তব্য-বাঙালা দাহিত্যের ইতিহাস-প্রথমণ্ড ২র সং।

এখানেও শেষ নয়। স্বয়ং কবির অন্তিত্ব এবং ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকেরা বছকাল নিঃসংশয় হতে পারেন নি। সর্বপ্রথম ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি একথানি প্রাচীন পৃথিতে ক্বতিবাসের একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মপরিচয় আবিষ্কার করেন। পৃথিথানির লিপিকাল নাকি ছিল ১৫০১ খ্রীষ্টান্দ। ঐ

কৃত্তিবাদের আত্ম-বিবর্তার পরেচয় অংশটির অমূলিপি ৺ভক্তিনিধি ড: দীনেশচন্দ্রকে লিথে পাঠান। তিনি সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দিতীয় সংস্করণে আত্মবিবরণীটি মৃদ্রিত করেন। অথচ, পরবর্তী-

কালে বছ অনুসন্ধানের ফলেও মূল পুথিখানি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।
ফলে, ঐ পুথির অন্তিছ এবং আত্ম-বিবরণীর প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলের
একটি বিশেষ অংশে অবিশ্বাসের স্বর ধ্বনিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে
ড: নলিনীকান্ত ভটুশালী ১২৪০ বাংলা সালে লিখিত ক্বন্তিবাসী রামায়ণের
একটি পুথিতে প্রায় একই ধরণের আত্ম-বিবরণীর পরিচয়় আবিক্ষার করেন।
প্রথম প্রকাশিত আত্ম-বিবরণী থেকে এই বিবরণীর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য
লক্ষিত হয়। ড: স্ক্রমার সেন মনে করেছেন পূর্ববর্তী কাহিনীর অনেকাংশে
ইচ্চাক্বত প্রক্ষেপ বিভ্যমান। গ্রাই হোক্, পরবর্তী বিবরণী ঐতিহাসিক
বিচারে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে, আমরা তাই উদ্ধার কবছি,-

"পূর্বেতে আছিল বেদায়জ মহারাজা। তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥ দেশের উপাত্ম ব্রান্ধণের অধিকার। বঙ্গভোগ ভূঞ্জিলেক সংসারের সার॥ বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির। বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥ স্থাভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাক্লে। বসতি করিতে স্থান ব্রান্ধণ খুজ্যা ব্লে॥ গঙ্গাতীরে দাগুয়া বান্ধণ চত্দিকে চাই। রাত্রিকাল হইল ওঝা শুভিল তথাই॥ শোহাইতে আছে যথন দণ্ডেক রক্ষনী। আচিষিতে শুনিলেন কুক্রের ধ্বনি॥

২। এটবা ভারতবর্ধ জোঠ ১৩৪৯। ৩। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় সং।

कुक्दत्र श्विन छनि ठात्रिमित्क ठाटि । আকাশবাণী হয়্যা তথা ব্ৰাহ্মণ যে বৃহে। মালী জাতি ছিল পূৰ্বে মালঞ্চেত থানা। ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা। গ্রামবত্ব জগতে যে ফুলিয়া বাথানি। দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহেন গন্ধা-সোণি॥ ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহাব বসতি। ধনে ধান্তে পুত্রে পৌত্রে বাড়এ সম্ভতি ॥ গর্ভেশ্ব নামে পুত্র হৈল মহাশ্য। মুরারি স্থ গোবিন্দ তাহাব তন্য॥ জ্ঞানেতে কুলেতে শীলে মুবাবি ভৃষিত। সাতপুত্র হৈল থার সংসারে বিদিত॥ জ্যেষ্ঠপুত্ৰ হৈল তাব নাম যে ভৈবৰ। রাজার সভায় তাব অধিক গৌরব॥ মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাথানি। ঠাকুবাল ধর্মচরিত্র গুণে মহাগুণী॥ মদন-আলাপে ওঝা স্থন্ব ম্বতি। মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥ স্বৃত্তির ভাগ্যবান তথি বনমালী। প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি। কুলে শীলে ঠাকুবালে গোদাঞি-প্রদাদে। মুবারির পুত্র বাডএ সম্পদে॥ মাতা পতিত্রতার যশ জগতে বাথানি। ছয় সহোদৰ হৈল এক যে ভগিনী॥ সংসারে আনন্দ লয়া আইল ক্বত্তিবাস। ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড রাত্রি উপবাস। সহোদর শান্তিমাধব সর্বলোকে ঘূষি। ক্সিকর ° ভাই তার নিত্য উপবাদী ॥

 <sup>।</sup> महावा नांग्रंखत शिकत—न्वंवलो विवतनी ।

বলভত্ত চতুত্ জ নামেতে ভাষর।
আর এক বহিনী হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী॥

আদিতা বার এপঞ্চমী পুণা (?) মাঘ মাস। তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কুতিবাস। শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িম্ন ভূতলে। উত্তম বস্ত্ৰ দিয়া পিতামহ আমা কৈল কোলে। দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস। ক্ষুত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ। এগার নিবডে যথন বারতে প্রবেশ। হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ। বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার। বারান্তর উত্তরে । গেলাম বড় গন্ধার পার। তথায় করিমু আমি বিছাব উদ্ধার। ষ্থা যথা পাইলাম আমি বিছার প্রচার॥ সবস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবব। নানা ছন্দে নানা ভাষা বিভার প্রদর॥ আকাশবাণী হৈল সাক্ষাৎ সরস্বতী। তাহার প্রসাদে কঠে বৈদেন ভার্থি। বিতাদাক হইল প্রথম করিল মন। श्वकृतक मिक्किना निया घरतक शंभन । বাাস বশিষ্ট যেন বাল্মিকি চাবন।

হেনগুরুর ঠাঞি আমার বিভার প্রসন ।।

পরিতাক অংশে মৃণ্টি বংশ এবং বংশয়গণের উদার প্রশান্ত আছে। (?) পূর্ববতী বিবরণে
পাঠ ছিল 'পূর্ণ', - এ নিয়ে কাল ঘিচারে অনেক বিতর্কের অবকাশ ঘটে। ৩। ড: ফুকুমার সেন
"বরেল উত্তর" অর্থ করেছেন। १। 'প্রসান < প্রসাস'—ড: ফুকুমার সেন—এ।</li>

ব্ৰহ্মার সদৃশ গুরু বড় উন্মাকার। হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিতার উদ্ধার। গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে। গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥ সাতঙ্গোকে ভেটিলাম রাজা গোডেখর। সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর॥ সপ্তঘটি বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাটি। শীন্ত ধায়া আইল দৃত হাতে স্বৰ্ণ লাটি। কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত ক্বত্তিবাদ। বাজার আদেশ হৈল কবহ সন্থায়॥ নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার হ্যার। দোনারপার ঘব দেখি মনে চমংকার॥ রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন। তাহার পাশে বস্তা আছে ব্রাহ্মণ স্থনন্দ। বামেতে কেদার খা ডাহিনে নারায়ণ। পাত্রমিতে বহু। রাজা পরিহাদে মন ॥ গন্ধৰ্ববায় বসি আছে গন্ধৰ্ব অবতার। রাজ্ব-সভা-পূজিত তেঁই গৌবব অপার॥ তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজ পাশে। পাত্রমিত্তে বস্থা রাজা করে পবিহাসে॥ ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরনী। युन्दत्र और अपि धर्माधिकादिनी ॥ মুকুন্দ রাজাব পণ্ডিত প্রধান স্থন্র। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙ্র॥ রাজ্ঞার সভাখান যেন দেব-অবতার। দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমংকার॥ পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় স্থংখ। অনেক লোক দাণ্ডাইয়াছে রাজার সমূপে।

### আদি-মধ্যযুগের অহ্বাদ সাহিত্য

চারিদিগে নাটগীত সর্বলোকে হাসে। চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে। আক্রিনায় পাতিআছে রাকামাজুরি। তথির উপর পাতিয়াছে পাটনেত তুলি॥ পাটের চাঁন্য়া শোভে মাথার উপর। মাঘুমাদের থরা পোহায় রাজা গোড়েশ্বর ॥ দাভাইত গিয়া আমি রাজাবিত্যমানে। নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥ রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বরে। রাজার নিকটে আমি চলিলাম স্বরে॥ রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম চারিহাত আন্তর। সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর॥ পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে। সরস্বতী প্রসাদে আমার মূথে শ্লোকে সরে॥ নানাছন্দে শ্লোক আমি পড়িয়ে সভায়। শ্লোক শুনি গৌডেশ্বর আমাপানে চায়। নানামতে নানা শ্লোক পডিলাম রদাল। খুদি হৈয়া মহারাজ দিলা পুপামাল। কেদারখা শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া। রাজা গোড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া। বাজা গৌডেখর বলে কিবা দিব দান। পাত্রমিত্তে বলে গোসাঞি করিলে সম্মান। পঞ্চগৌড চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা। পাত্রমিত্র সভে বলে পুন দিজরাজে। ষত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে॥ কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার। ষ্থা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥

আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অন্থিতি। পাটপাছডা পাইত্ব আমি চন্দনে ভৃষিতি॥ धन खोखा किएन वोका धन नोक्षि नहे। যথা যথা যাই আমি গৌবব সে চাহী। যত যত মহাপণ্ডিত আছ্যে সংসাবে। আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে<sup>৮</sup>॥ প্রদাদ পাইয়া বাহিব হইত্ব বাজাব ত্য়ারে। অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোকে আমা দেখিবাবে ॥ চন্দনে ভৃষিত আমি লোকে আনন্দিত। সবে বলে ধন্ত ধন্ত ফুলিয়া পণ্ডিত। মুনিমধ্যে বাগানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতেব মধ্যে বাখানি ক্বত্তিবাদ গুণী। বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুব কল্যাণ। বাল্মীকি প্রদাদে বচে রামাযণ গান। সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের স্বজিত। লোক বুঝাইতে কৈল কুত্রিবাদ পণ্ডিত। মহাবাজ আজ্ঞায বালীক মহামূনি। বামায়ণ কবিত্ব তিহে। করিলা আপুনি॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কর্যা যত দেবগণ। বাল্মীক মুখে দবে শুনেন বামাযণ। পৃথিবী জিনিতে দবে চডে ইন্দ্রের কান্ধে। দিগদিগাম্বর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে॥ কোন বাজা জীএ ষাটি হাজার বংসব। কোন বাজা মবণ জিনে সিদ্ধ কলেবর। বঘৰংশেব কীতি কেবা বণিবাবে পারে। ক্ষুত্তিবাস রচিল বাল্মীক মূনি বরে।

৮। পূৰ্ববৰ্তী বিবরণীতে এ'র পরে আছে,—"দস্তই হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক। গ্রামারণ রচিতে করিলা অমুরোধ ॥" এই অংশটি কৃতিবাদ সম্পনীয় বিত্তকের আর একটি প্রধান উপাদান।

পারিপার্থিক অবস্থারও খুঁটিনাটি নিখুঁত চিত্র উদ্ধার করেছেন। অথচ
আশ্চর্ধের বিষয় ইতিহাসের মূল জিজ্ঞাসাটির উত্তর দেবার প্রাথমিক প্রয়োজন
সম্বন্ধেই তিনি অবহিত হন নি। স্থাগ বংশলতা ও সেই বংশের আদি
নিবাস,—অথবা সমসাময়িক জীবন-পরিবেশের আত্যন্ত বর্ণনা করেছেন কবি
কৃত্তিবাস। নিজের জন্মাস এবং তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধেও পুদ্ধামুপুদ্ধ তথ্য

উদ্ধার করেছেন। অথচ মূল জন্ম শকাবাটির উল্লেখ আন্ধাবিবরণীর তথাগত অপূর্ণতা স্কুণগ্রাহী রাজার সভাবর্ণন প্রসঙ্গে তার তান-বান্তের

ব্যক্তিবর্গকে পর্যন্ত মথাস্থানে নাম সহ উল্লেখ করেছেন, অথচ মূল গৌড়েশরের নামটিই উল্লেখ করবার কথা তাঁব থেয়াল ছিল না। সত্যিই এ এক বিশয়কর ব্যাপার। এই অন্ত্ত ঘটনা ক্বন্তিবাসের কালবিচারের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রচুর বিতর্কের স্বষ্টি করেছে। যথাস্থানে উল্লেখ করেছি, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির উদ্ধৃত ক্তিবাসী-আ্যা-বিবরণীর অ্যুলিপিতে তাঁর জন্মকালের উল্লেখ ছিল,—

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী 'পূর্ণ' মাঘ মাস। তথিমধ্যে জন্ম লইলাম ক্তিবাস।"

— 'পূর্ণ' শব্দটিকে মাসান্তের স্থাচক মনে করে আচায যোগেশচন্দ্র রায়
বিল্যানিধি জ্যোতিষিক গণনা ছারা সিন্ধান্ত করেন,— ১৩৫৪ শকের (১৪৩২৩৩ খ্রীঃ) ২৯শে মাঘ (মাঘী সংক্রান্তি) শ্রীপঞ্চমী দিন কুত্তিবাস জন্মগ্রহণ
করেন। কিন্তু আত্ম-বিবরণীব অক্যান্ত অংশের বিচারে এই তারিধটির
সমীচীনতা সহত্ত্বে কয়েকটি আপত্তি উথাপিত হয়।—

১। কৃত্তিবাদ যে 'পৌড়েখরের' সভায় সমাদৃত হয়েছিলেন তার পরিবেশ
এবং পাত্রমিত্রাদির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেই
কৃত্তিবাদের আবির্ভাব'পৌড়েখর' হিন্দু ছিলেন। তুর্কী বিজ্ঞান্তর বাংলাদেশে
কাল বিচার

যে একমাত্র হিন্দু রাজা 'গৌড়েখরের' মর্যাদা অধিকার

৯। অধুনা শ্রীহৃপনয় মৃপোপাধ্যায় প্রতিপল্ল করতে চেয়েছেন যে প্রাচীন বাংলা কাব্যে সঠিক সাল নির্দেশ অথব পৃষ্ঠপোবকের স্পাই নামোলেথ না করার একটি সাধারণ ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল।—রাজা গণেশের আমল।

করেছিলেন, তিনি রাজা গণেশ। রাজা গণেশ ১৪১৪-১৪১৮ খ্রী: পর্যন্ত গৌড়েশবের পূর্ণ মধাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কৃত্তিবাদের আবির্ভাবের পূর্ব ক্থিত কালের যাথার্থ্য স্বীকার করে নিলে,—কবির পক্ষে রাজা গণেশের স্ভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না।

- ২। কৃত্তিবাদের পূর্বপুক্ষ নর্দিংহ ওবা যে দছজ (বেদাছজ ?) ' রাজার 'পাত্র' ছিলেন তিনি যদি পূর্বক্ষের দেন বাজবংশীয় দছজমাধব হয়ে থাকেন, তবে তিনি আহমানিক ১২৮০ খ্রীগ্রাক্ষের নিকটবর্তী কালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ, বাংলাব নবাব মহিছদিন তুজল-খার বিদ্রোহ দমনে দিল্লীর স্থলতান সিয়াস্টদিন বল্বনকে এই 'দছজ' নৌবহর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। অতএব ৪ পুক্ষে ১০০ বছর অহমান করলেও কৃত্তিবাদের আবিত্যিকাল পূর্বোল্লিখিত সময়ের আগে হওয়া উচিত।
  - ৩। অনেক প্রাচীন বাংলা পুথিতে 'পূণ্য শব্দটি 'পূর্য' রূপে লিথিত হতে দেখা যায়। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির আবিষ্কৃত ক্বত্তিবাদী বিববণীতে এই 'পূর্ম' শব্দটিই লিপিকর প্রমাদে 'পূণ' রূপ ধাবণ করতে বাধা ছিল না।

এই সব যুক্তির ধাবা অন্প্রেরিত হয়ে আচায ধোগেশচন্দ্র আবাব গণনা করে সিদ্ধান্ত করেন,—১৩২০ শকের (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) ১৬ই মাঘ প্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃতিবাস জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বক্থিত পাবিপাশ্বিক প্রমাণ-ক'টিও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। এই হেতু ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি জ্নেকে সাধারণভাবে এই কালগত সিদ্ধান্তকেই স্বীকাব করে নিয়েছেন।

কিন্তু ৺বদন্তবঞ্জন রায় বিশ্বদ্ধনত, বদন্তকুমাব চটোপাধ্যায় প্রাভৃতি
পণ্ডিতগণ ৺বোগেশচন্দ্রের প্রথম দিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে
কৃত্তিবাস তাহিবপুরের রাজা কংসনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায়
বিভিন্ন মত-পার্থকা
রামায়ণ রচনা কবেছিলেন। কিন্তু কংসনারায়ণের
বাজস্বকাল বোড়শ শতান্দীর মধ্যভাগে হওয়াই সন্তব। অতএব, কৃত্তিবাসের
প্রক্থিত আবির্ভাবকাল এবং গ্রন্থ রচনাকালের মধ্যে সময়ের পার্থক্য

দম্ভাব্যতাৰ সীমা অতিক্ৰম করে। তাই ড: নলিনীকাফ ভটশালী এই বিচারের অসঞ্চতি প্রদর্শন কবেন। ১১

অধাপিক মণান্দ্রমোহন বস্তু আবার প্রদেশ শতাকীর শেষ ভাগে কৃত্তিবাসের গ্রহ বচনার কাল অন্তমান করেছেন। ` তার মতে কৃত্তিবাসের প্রপূক্ষ নরসিংহ ওবা চট্গ্রামাধিপ কোনো এক দক্ষ্মদনের বাজ্সভাষ ১৪১৭-১৪১৮ খ্রীষ্টাদে 'পাত' কপে অবিষ্ঠিত ছিলেন অধ্যাপক বস্তুর মতে, কৃত্তিবাস তাহিবপুরাবিপতি কংসনাবাষণের বাজ্সভাগও কবি-কাতির স্বীকৃতি লাজ কবেন নি, আন্মবিববণাতে লিখিত 'গৌডেখর' কোন 'বাজা'-উপাধিক জ্যিদার হওষাই সন্তর। অধ্যাপক বস্তুর ধারণা,—গৌডেখর-বাজ্সভার বণনাংশ ক্ষতিকল্পনা এবং কৃত্তিমতা-তৃষ্ট। কিন্তু, এই দুর প্রসাবী কল্পনাকে স্বাকার করে নিলে আগ্রবিববণীর আর কোন দামই প্রায় থাকে না।

৬: তমোনাশচণ দাশগুপ আবাব কংশনাবাষণেব বাজসভাতেই কবিব অভাদয় কল্পনা কবেছেন:—তাব মণে নবিদিংহ ওঝা ছিলেন দম্ভ্ৰমৰ্দন উপাধিক বাজা গণেশেব পাত্ৰ।>°

ডঃ সূকুমাব সেন এ বিষয়ে নিছক ন ৰাদ নয,—বিচাৰ উপস্থাপনেরও প্রয়াস প্রেছেন। তাঁৰ ম'ত নৰ্বসিংহই ৰাজা গণেশেব পাণ ছিলেন এবং সাবাৰণভাবে নৃথাটি বংশেৰ অহান্ত প্রধানগণেৰ মত ক্রন্তিবাসও গৌডেশ্বর ৰাজা গণেশেৰ বংশধ্বগণেৰ নিকট স্বকীয় গুণের জন্ত অভিনন্দিত হ্যেছিলেন, —তাছাড়া, কোন বিশেষ রাজসভাব পৃষ্ঠপোষকতাৰ ছণাত্তপ-তলে ক্তিবাস কাব্য-বহনা ক্রেম নি। এ-সিদ্ধান্তেৰ সমর্থনে ছং সেন ডং ভট্টশালী কর্তৃক প্রকাশিত প্রবর্তী আত্মবিব্রণীৰ উপৰ বিশেষ ভাবে ছং স্বক্ষাৰ সন্ধ্র

কাৰ্ডৰ অলাত প্ৰাৰৰ বিনান বিনান কৰিব প্ৰায় কৰিছেন,—ক্ৰিবাসেৰ গ্ৰন্থ ঐ সমযেৰ পূৰ্বে-যে ব্ৰচিত হয়েছিল তাতে সন্দেত নেই।

এত কবেও তর্কেব শেষ হয় নি। কুতিবাদ চৈত্তা পূর্ব না, চৈত্তাোত্তব কালের কবি, তা' নিম্নেও তর্কজাল স্থাই হয়েছে। অনেকে বলেন গ্রন্থটি

১১। কৃত্তিবাসী রামারণ (আদিকাও)—ভূমিকা। ১২। বাঙালা সাহিত্য—২য় থও। ১৬। প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস।

চৈতন্ত্র-পরযুগের রচনা। কারণ, চৈতন্তাদেব কর্তৃক আস্বাদিত পুণাগ্রন্থাবলীর কোন তালিকাতেই এই কাব্যের উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ, চৈতন্ত্র-পূর্ব যুগে রচিত হয়ে থাকলে, এমন একটি উৎকৃত্ত কাব্য বিষয়ে কৃতিবাদ ও চৈতন্ত্রদেব মহাপ্রভুর অনবহিত থাক্বার কথা নয়। বলা বাছল্য, এ দকল তর্ক যুক্তি-দিদ্ধ নয়; ক্ষ্টকল্পনা-স্কৃত্তি সংশয় জাল মাত্র।

তা' হলেও নানা ধরণের সার্থক-নির্থক বিচিত্রমূথী জিজ্ঞাসার অভিঘাতে
ক্বিরোদ-বিষয়ক অনুসন্ধান ক্রমশাই দৃট ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ক্বিরোদের অত্তিষ্ঠ কলে আজ আর কবি-ব্যক্তিছের অন্তিত্ব সম্বন্ধে
ক্বিরে ইতিহাদের সংশ্যের কোন কাবণই নেই; এবং বিশেষ করে
প্রমাণ আজ্ম-বিবরণার বর্ণনাপ্রায়ে কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও
মোটামৃটি একটি ধারণা গড়ে তোলা অসম্ভব নয়

- (১) প্রথমতঃ ক্বন্তিবাস-প্রদত্ত তাব বংশপরিচয় ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা সম্পন্ন প্রথমনেদর বংশবিলী (পঞ্চদশ শতকেব শেষ ভাগ )র ১৯ হারা মোটাম্টি সম্বিত হয়েছে। অন্যান্ত প্রামাণ্য কুলগ্রন্থাদিতেও ক্তিবাসেব বংশ এবং পূর্বপূক্ষাদির সম্বন্ধে একই রূপ পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কুলগ্রন্থ থেকে জানা গেছে, ক্রন্তিবাসের তিনজন শশুরের একজন ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশের বৃদ্ধ প্রপিতামহ উৎসাহেব ভাই শন্তব।১৫ অতএব, নিজ বংশের বাইরেও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবের সংগে ক্রন্তিবাসের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে পেরেছে; এদিক থেকে ক্রন্তিবাসের অন্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ নেই।
  - (২) ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, অন্যান্ত কুলগ্রন্থ, এমন কি কণাদ তর্কবাগীশের কাল এবং কুত্তিবাদের সংগে তাঁর সম্পর্কেব তুলনা করলেও মনে হয়, অন্ততঃ ঐাষ্ট্রীয় পঞ্চদশ শতকের একেবারে প্রারম্ভেই তিনি আবিভূতি হয়েছিলেন। ১৬
  - (৩) বৈষ্ণবগ্নস্থেব মধ্যে জ্ব্বানন্দেব চৈতন্তমঙ্গলে ক্বন্তিবাদের উল্লেখ পাওয়া গেছেঃ -

১৪। History of Bengal Vol. ICh XV, App. I। ১৫। কুত্তিবাস পণ্ডিত—
অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভটাচার্য ১৬। জট্বা— ঐ এবং কৃত্তিবাসী রামারণ (আদিকাণ্ড)— ভূমিক

— ড: মলিনীকান্ত ভটলানী।

"চৈতন্ত্র অনস্তরূপ অনস্তাবতার।
অনস্ত কবীন্দ্রে গায় মহিমা থাঁহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল ক্বত্তিবাদ অফুভবি॥"

পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, জয়ানন্দের চৈতগ্রচরিত বর্ণনার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তা হলেও, কুতিবাস নামক রামায়ণকার কবির বাল্মীকিতৃল্য মধাদার থবর যে জয়ানন্দ রেথে-ছিলেন, সে কথা অস্বীকার করবার কারণ নেই। আবার, জয়ানন্দ চৈতগ্র-দেবের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব, কুতিবাস-কবি চৈতগ্র-পূর্ব মুগে আবিভূতি হয়ে, চৈতগ্র তিরোভাব-পূর্ব সময়েই বাল্মীকি-তৃল্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে মনে করা অসংগত নয়।

(৪) অতএব, ক্নত্তিবাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং চৈতন্ত্য-পূর্ব কবি-কীতিব ম্যাদা স্বীকারে সংশয়ের কোন সংগত কারণ থাকা উচিত নয়। এবাবে কবিব জীবৎকালের নির্দিষ্ট কুঞ্চিকা রচনার জন্ম আত্ম-বিবরণীর 'পরেই নির্ভর করতে হয়। ডঃ ভট্ণালী খতম্বভাবে ক্লন্তিবাসী আত্ম-বিবরণী আবিষ্কার করার পর এর মৌলিকতা সম্বন্ধে সংশয় করার ক্লাবলাম আন্ত্র অবকাশ ক্ষীণ হয়েছে। অথচ, আগেই বলেছি, ৺হারাধন গুলের নিঃসংশয় কাল দত্তের প্রকাশিত বিবরণীর সংগে এই বিবরণীর সাদৃত্ত বহুদ্র-প্রদারী। তা ছাড়া ক্তরোদী রামায়ণের বিভিন্ন প্রাণীন পুথিতে এই আত্ম-বিবরণীর নানা অংশ নানা খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব আত্ম-বিবরণীটি মূলতঃ ক্ষতিবাদেরই রচনা যে, এ-কথা মেনে না নেবার কারণ নেই। আবাব, আত্মবিবরণীর 'গোড়েশ্বব' প্রসংগের ঐতিহাসিকতাও যে কষ্টকল্পনা ছাড়া অস্বীকার করা চলে না, সে কথা আগেই বলেছি। অন্থ দিক থেকে কুলন্ধী গ্রন্থাদির আভাশিত ক্তিবাদের আবির্ভাব কালের সংগে রাজা গণেশের রাজত্বকালের সামঞ্জন্ম রয়েছে। অতএব, কৃত্তিবাস যে গণেশের বাজ্ঞসভাতেই সম্বধিত হয়েছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। এদিক্ থেকে বহু পণ্ডিতের সম্থিত ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দেব ১৬ই সাঘ শ্রীপঞ্চমী রবিবারকেই ক্সন্তিবাসের জন্মদিন বলে মেনে নিতে হয়।

- (৫) অধুনা তরুণ গবেষক শ্রীস্থম্য মুখোপাধ্যায় ১৬৮৯ ঐটোন্দের ৬রা জাগুদাবী (মাঘ মান ), রবিবার গ্রীপঞ্চমী দিনকে ক্তত্তিবাদেব জন্মদিন বলে মিছাস্ত করতে চেথেছেন। ১৭ এ বিষয়ে আবো প্রমাণ-বিচাবের অপেক্ষা বেঃ, আপাততঃ ১৬৯৯ গ্রাণ্ডাব্দকেই কুত্তিবাদেব জন্ম-সন বলে মেনে নে বা নিরাপদ মনে করি।
- (৬) প্রতিবাদের জীবংকাল সথকে নি সন্দেহ এময় দেশ করা চলে না। সুলিষার মেল ক্ষনে রাওবাসের খুস্লতাত ও ভ্রাতৃপ্রেব ভ্রেথ আছে। অংচ কাবর নাম নেই। এ'ব থেকে ডঃ দীনেশচন্দ্র গেন কুল্তিবাদের দ্বীবন সিণান্ত কবেছিলেন কুভিবাস ঐ মেল বন্ধনের (১৪৮০ গ্রী: আগে তিরোতিত হয়েছিলেন। 'ঘচক কেশ্বী সীমা নামক একটি কুলগন্তেব মজির উদ্ধাব কবে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভটাচায অন্ত্রমান করেছেন ক্ষতিবাস অস্ততঃ সত্তব শ্ছব বয়স প্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৮

ক্বজিবাদেৰ কাৰ্য দখন্ধে আজও নিঃসংশ্যে প্ৰায় কোন কথাই বলা চলে না। কুত্তিবাদী বামাযণের খব প্রাচীন পুথি পায় এবখানিও আবিষ্কত হয় নি · অবাচীন পুথিগুলি পে প্রায় সংত্রই পক্ষেপের বাহল্য ব্যেছে। সৰ দেশে শুনে ক্লবিসি ব্যুমার মৌল প্ৰিচ্য আৰিষ্কাৰেৰ সম্ভাৰন। সম্প্ৰেই সাশ্য জাগে। ভ হতুমাত হেন দ্বিধাহীন ভাবেই মন্তব্য করেছেন: – ধাঁহাবা অন্যধক ছুহশত বংস্বের পুরাতন পুথি দেপিয়া ক্রতিবাদের কাব্যের মূলরূপ উদ্ধাবের আশা কবেন, তাঁহাদেব অধ্যবদায অসমদাহদিকতাবই নানস্থব"।>> তবু এ বিষদ্য সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকেব কৌতৃহলের অন্ত নেই। প্রধানতঃ স্ফে কৌতৃহল নিবৃত্তিব জন্মই অনুমান কল্পনার মহাসমূদে আবো গুয়েকটি বিন্ যোজনাব চেগা কবছি। এ বিষয়ে ডঃ নলিনাবান্ত ভচশাল ব সম্পাদিত গ্রন্থেব সহায়তা গ্রহণই সমধিক যুক্তিযুক্ত।--বস্তুতঃ আঁজ প্যন্ত এ বিষয়ে ষা কিছু গবেষণা হযেছে, তার মধ্যে এইটিই সমধিক উল্লথযোগ্য। ডঃ ভট্টশালী তাঁব সম্পাদিত বামাযণের আদিকাণ্ডেব ভূমিকায় ক্তিবাসী বচনাব

১१। अहेवा: - ब्राङ्गा शालाव व्यापन ।

১৮৷ উষ্ট্রাঃ—'কুবিবাসের কুলকথা ও কাল নির্ণয়',— সাহিত্য পরিবৎ পাংকা—১৩৪৮ ১৯। বাংলা দাহিত্যের ইতিহান ১ম থপ্ত, ২য় সং।

শ্বরূপ উদ্ঘাটনের বিশদ চেটা করেছেন। তাতে বাজার-প্রচলিত রামায়ণ-গুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে:- ক্লভিবাসী বামায়ণের বিষয়বন্থ এবং তা'ব উপস্থা∾নাপদ্ধতি বিশেষভাবে বান্নীকি-রামায়ণের অমুসরণ কবেতে। আলোচা গ্রন্থানির ভাষাত্রি আলোচনা করলেও মনে হয়,— কুত্তিবাদেব বচনা ছিল বালীকিব কাব্যের নিষ্ঠাপুণ অন্নবাদ। এ'সম্বন্ধে নামাজনের নানা মত আছে ° — কিন্তু মতবৈচিলোর অবতাবণা করে অকারণ জটিল •াবৃদ্ধি কবে লাভ নেই। শুধু দ্বাপেক্ষা প্রামাণ। ক্বন্তিবাসী রচনার এই "Composite Text"টি পেকে প্রাপ্ত পবিচয় অবলগনে যথাসন্তব ঐতিহাসিক বিগাবেব চেটা কবব। ড**: ভটশালী সম্পাদিত 'আদিকাও'** ক্তিবাদী বচনাৰ একটা সাধাবণ কাঠামোৰ হঞ্জিভও যদি তথন কৰে থাকে, —ভবে বলতে ২৭,—কৈভিপন ছিলেন বাংলা সাহিতোৰ আদি-২ধাযুগেৰ সার্থক প্রতিভ। প্রবৃত্তিকালের বাংলা বামায়ণের অন্তধারন কর্তলে দেখি, –কাহিন'-বাওলা, ভাবাবেগ-প্রধান গাহস্তাজীবন সৌন্দ্রেব কোমল অভি-ব্যকি, মধ্যোপবি চবিত্র চিত্রণে, কাহিনী পশ্বিহনায় ও উপস্থাপন পদ্ধতিতে ে 🕫 টি সককণ ভাব-তন্মস্পাই বাংলা বামায়ণগুলিকে বাল্মীকিব বচনাব ইনিয় থেকে পুণক্ স্থমায় মণ্ডিত কৰেছে। ° বলাবাছল্য, ন রম পরিণামেব ৫৮ বং এ বৈশিয় পণ্ডি গংগেৰ ব্যাতি গ্ৰাদৰ্শগত পাৰ্থকোৰ ভৱই স্বাণিশ কৃচি হল্মি, বাংলাব চৈ লা-সংস্তি-প্রাবিত মধামুগীয় সমাজ-চেত্রা বেং জীয়েন গোবের স্বাধান অভাবিত হুমেছিল বহুল প্রিমাণে। কিন্ত ্যতি ক্ষি দেই ভারন-বোনের অধিকার লাভ করেন নি। তাঁর সমসময়ে বিভেদ বিপাম-বিশেষ এব শেষে নান জীবন-নীহাবিকা গড়ে উঠছিল মাজ, ভাই খাৰ স্থাবি অভনিতিত কৰে নেবাৰ মত কোন স্পত অবন-বাণা ছিল া ক্রিবারেশব সাবে কেবলমাত্র ছিল একটি সাবিক আকাজ্ঞা, বৃহত্তর ভ'বনাদং বৈ মিলন প্ৰভূমি বচনাৰ ইকালিক হাকাজ্যা। নিগাৰান্ সাবস্বত-পাবকের ভাগ কুত্তিবাদ তার স্বাধিব মধ্য দিয় দেজ যুগাকাজ্জাকে বাণা-মুখে স্থাবিত করেছেন। স্থা কবি মুখনিংস্ত বাণাব পুনুক্ত্বার কবি এই প্রসক্তে—

২০। Bengali Ramayanas hy Dr. D. C. Sen; - বাঙালা সাহিত্য, অধ্যাপক স্মানুমোহন বস্তুপত জ্জাদি দ্বস্তুবা। ২১। দ্বস্তুবা; অন্তুকাচাবের রামাবণ।

"ম্নিমধ্যে বাধানি বাল্মীকি মহাম্নি। পণ্ডিতের মধ্যে বাধানি কুত্তিবাসগুণী॥ বাপ মায়েব আশীবাদ গুরুর কল্যাণ। বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥ দাতকাণ্ড কথা হয় দেবেব স্ঞ্জিত।

লোক বুঝাইতে কৈল ক্তিবাদ পণ্ডিত।'—এই প্রতিশ্রুতি কবি নিষ্ঠাব দক্ষে কলে কবেছেন,—লোক-বৃদ্ধিব পুষ্টি সাধনেব জন্ম আহ্মণ্য সংস্কৃতিকে দৃত-পিনদ্ধ ভাব-ভাষার মধ্য দিয়ে অবিমিশ্র আহ্মণ্য সাধনার সার্থক ফল-রূপে লোক-সমাজকে উপহার দিয়েছেন।

কিন্ত আবাব বলি, কৃতিবাদ সম্বন্ধে এই মূল্য নিধাবণও দম্পূৰ্ণরূপে অনুমান নির্ভ্রা ইউহাদে কৃতিবাদের স্থান নির্ভ্রা ইউহাদের কৃতিবাদের স্থান নির্ভ্রা ইউহাদের ক্ষান অন্ধ্রণ দাহিত্য-দাধনাব প্রেরণা-কপ অবিনামনাত্র-দর্বস্থ কৃতিবাদের অক্যাত্র কাল-পরিচ্য, বচনা-প্রামাণিকতা-হীন, নামমাত্র-দর্বস্থ কৃতিবাদের অক্যাত্র প্রত্থাদিক মূল্য। কোলেব চত্র-তলে কবিব স্বাষ্ট্র, তার ব্যক্তিগত অন্তিত্ব এবং কাল-পরিচ্য, দমন্ত কিছু হাবিয়ে গেছে, —কিন্তু একদিন জাতীয় বদ-চেত্নার উদ্বোধন প্রদান ক্রিপ্র হালেব চ্বা আব্রু বচনা করেছিলেন,—ক্রপহীন হয়েও তা' অপরূপ বদে গল্পে ভরপূব হয়ে আছে। দেই অপরূপ ঐতিহ্রেই স্থবণ কবে, তাবই চারপাশে কালে কালে গভে উঠেছে বাংলাব যে জাতীয় কাবাগুছ্ত,—দেখানে বিভিন্ন এবং বিচিত্র ক্রমপ্রচেষ্টাব সমন্ব্য করেছে ভ্রিবাদের নামম্য অক্ষয় কীতি— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাদে কৃত্বিবাদ সত্যহ 'কীতি ৰাদ।

২২। এই প্রদক্ষে এখনেই অসুমান করতে হয়েছে,—ডঃ ভটনালী সম্পাদিত গ্রন্থ কুতিবাস রচনার মৌলিক রূপটির একটি কাঠামো অস্ততঃ তুলে ধরেছে।

## नवग षशाश

## আদি-মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য

## (২) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

আদি-মধ্যযুগের অপর অহ্বাদ-গ্রন্থ মালাধর বস্তর শ্রীক্ষণবিজয় শ্রীমন্তাগবতের অহ্বাদ। কবি স্বয়ং একাধিকবার একাধিক উপলক্ষ্যে তাঁর গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন :—

"ভাগবত অৰ্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।

মালাধরের বে ভাগবতামুবাদ "

লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালী-রচিয়া॥"

"ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।

লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে॥" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ-প্রভাবিত আদি-মধ্যযুগের অন্নবাদ সাহিত্যের এই লৌকিক প্রবণতার ঐতিহাসিক স্বভাব বিশেষভাবে অন্নধাবন-যোগ্য। কিন্তু তার আগে মালাধর বস্তুর ভাগবতাম্বসরণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ অধিকতর প্রয়োজন।

শ্রীমন্তাগবত কেবলমাত্র ক্ষণ-লীলা কিংবা ক্ষণ-জীবনী গ্রন্থই নয়, 'প্রমদত্য-সাধনা'র বৃহত্তর পটভূমিতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সর্বময় মূল আদর্শটিকেই এই গ্রন্থে ক্ষথ-জীবন-কণার স্থাকারে উপস্থিত করা হয়েছে। স্বভাবতই গ্রন্থ-কাহিনী বহু-বিস্তৃত এবং প্রবিত হয়েছে। কিন্দ্ম মালাধর তাঁর রচনার মধ্যে কেবলমাত্র মূলগ্রের দশ্ম-একাদশ স্ক্রেরেই অন্থবাদ করেছেন। বৃহত্তর ব্যাহ্মণ্য-তত্ত্বের স্ত্ত-বিশ্লেষণের চেয়ে ক্ষণ-জীবন-স্করণের একটি বিশেষ পরিচয়

উদ্ধারের দিকেই কবি-দৃষ্টি একাস্থ নিবদ্ধ হয়েছে।

মালাধ্যের শীকৃষ্ণ-বিজ্ঞে ভাগব ৩-লীলার স্বরূপ চৈতত্য-পূর্ববতী বন্ধদেশে ক্রফ-লীলাস্বাদনের হ'ট পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,—(১) গ্রীক্লফের এথন-সম্পদের উপলব্ধি

এবং (২) শ্রীভগবানের মাধ্যময় সন্তার রুদোপভোগ। এতৃ'য়ের মধ্যে পৌরাণিক আহ্মণ্য-সমাজে শ্রীক্রণ পরমেশ্বর রূপেই সর্বাধিক পৃদ্ধিত
হয়েছিলেন। শ্রীক্রণ্ণের মাধ্য আহ্মাদনের পহা চৈতন্তোত্তর যুগে 'মহাপ্রভূ'র
জীবন-সাধনার প্রভাবেই সর্বজনীন 'দার্শনিক' রূপ পেয়েছিল। কিন্তু
আালোচ্য চৈতন্ত-পূর্ব যুগে রাধাক্ষণ্ণ-লীলারস উপভোগের পহা সাধারণ

শৃঙ্গারবস-বিলাদেব উৎব তিব লোকে বড একটা উত্তীর্ণ হতে পাবে নি। সে বাই থোক, সালাববের গ্রন্থ বিচার কবলেই তাঁব পৌরাণিক আহ্বাণ্য- চেতনার বিশুদ্ধতা, ক্ষচবিত্র বর্ণনায 'গুশ্বর -নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি যুগাকাজ্জাব চরিতার্থতা-বিধানে সদাজাগ্রত বস বোধেব পবিচ্য স্পত্ত হয়ে থাকে। শীক্ষণবিজ্ঞায় যুগচেতনার এই স্বর্গটির বিকাশে কবিব জীবন-পরিবেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবেছিল।

শ্রীকৃষ্ণবিষ্ধবের প্রাচীনতম মৃদিত গ্রন্থে কবির গন্ধ-বচনাব কাল-জ্ঞাপক একটি প্যার পাওয়া যায়: --

"তেবশ পচানই শকে গ্রন্থ আবস্তন।

চতুর্দশ ছই শবে হইল সমাপন ॥—এহ প্যাবটি প্রামাণ্য হলে, 'শ্রীক্লগবিজ্ব' বাংলা দাহিব্যেক্ত ভারিগ-যুক্ত প্রাচীনত্ম গ্রন্থ। কিন্তু

-কোন্তেও পাচন বাংলা সাহিত্যের সাবাবণ নিষ্ম
কৰির বাজিপরিচ্ছ,
বচনাকাল বিচার ও
গৌতেখর-পরিহ্য
সন্দেহ প্রকাশ কর হয়েছে কারণ কোন নিস্বযোগ্য
প্রথিকেই এই শোকটিব অকিন্ন নিই বন, সন্দেহ গাবা

কবেন, তাঁবাও এন প্রামাণিকত সম্পূর্ণ অফীকা কবেন নি — আব ডঃ স্কুমাব কেন ত সিদাণ্ট কবেছেন "টে শ্লিন প্রিপ্ন মান কবিবাব কারণ নাই"।" কবির নিদিন এটা ক নাপ্রিচ্য জিক ব কবে নিলে (দেশ যায় গ্রহণানিব বচনাকাল ভ্রতন প্রিন্ম সল্শান ক্রণ্ডিন ব্যবন্ধকার ( ১৬০

—১১৭১ খাং) এবঃ সামস্থান হউস্বা শ্রা ১১৭৪—১১৮১ াং ৮এব বাছজকালে বিস্তুত হয়েছিল অথ্য কৰি মালাৰৰ উল্লেখ কলেচন,

"গ্ৰন্মট, অন্নাই নাফি কোন জান। গৌল্ডেশ্ব দিলান ২ গুণবাচ্গান।

সাগাগোড় গ্রন্থ ভলিনাস কবি এই 'গুংকাদ্রথানা উপাধি ব্যবহাৰ কবেছেন। এবাব জিজ্ঞাস হলে, কবিল উপাধিদাত। এই বিজোৎসাহী 'গৌডেশ্বব' স্থলনাটি কে / অন্যাক্ষর ধারণা – গ্রন্থবচনা শেষ হওয়াব পরেই অন্থলপ উপাধিলাভ সম্ভব আব ভাই, সামস্দিন ইউস্লফ শাইই কবিকে সংবধিত কবেন বলে মান কবা উচিত। ডঃ সুকুমার সেন এবং

১। রাধানাধ দত্তের সংস্করণ। । বাঙাশ সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ২য় সং।

অধ্যাপক খণেক্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেবা মনে করেন— যেহেতু কবি গ্রন্থের প্রথম থেকেই ভণিতায় নিয়মিতভাবে উপাধিটি ব্যবহাব করেছেন.— সেইহেতু মনে করা উচিত ধে, গ্রন্থ রচনার পূর্বেই কবি উপাধিলাভ করেছিলেন;— অতএব কবিব উপাধিলাতা ছিলেন রুক্ছদ্দিন বাববক শাহ। এই বিতর্কমূলক আলোচনা পবিহাব কবলে মালাধ্বের ব্যক্তিপবিচয় সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রাম্বাদী ভগীবথ বন্ধ ও ইন্দুমতী বন্ধব সন্থান। আদিশ্ব কান্যকুজ্ব থেকে যে পাঁচজন সং কাষ্ম্য আনিয়েছিলেন, মালাধ্বের পূর্বপূক্ষ দশবথ বন্ধ তাঁদের অন্তত্তম,—বলালদেন এই বংশকে কৌলীয় ভ্ষিত করেন।

মালাধরের এই ব্যক্তি-প্রিচ্ম দর্বজন-স্কীক্র' হলেও, তাব কাব্য-প্রিচ্য় সন্দেহ-কণ্টকাবৃত। মালাধবেব 'শ্ৰীরফবিজ্য' একাধিক শতাব্দীব সীমা অতিক্রম করে বঙ্গদেশে জনপ্রিয়তা অজন করেছিল,— আব প্রক্ষেপ-পাচ্যে পীডিত হয়ে কাব্যথানিকে এই কাবাপরিবং জনপ্রিয়তার মল্য যোগাতে হচ্ছে। ফলে, প্রীক্লশবিজয়ের কোন কোন পুণিতে রাধাক্ষ্-লীলাবিষ্যক উৎক্ষ্প পদ্মমূহ প্রিলক্ষিত হয়ে থাকে.--আৰু অধিক সংগকে পুথিই দানলীলা, নৌকালীলাদিব<sup>০</sup> ৰণনাম পূৰ্ণ। মালাধৱের মল বচনাম বাধা কথার অতিত্র স্বীকার করা জন্ব। কারণ বাংলাদেশে বিধা-ভাবেৰ অতিঃ গতই প্ৰাচীন হোক না কেন. ভীমছাগৰতে 'নাধা' নামেৰ উল্লেখ তাই। শক্ষো বন্দাৰ্ন-লালাৰ উপলক্ষো সেখানে ক্রফেল বিশেষ ক্রপাপ্ত কেনি ,গ্রপ্রকান পাদন্ধিক উচ্ছের বংগছে। অমুমিত হয়ে থাকে, এই 'মাসং"⊷ .গাপিকাটিং প্ৰব্ভ⁴কালে লৌকিক বাধাৰ ইতিহোৰ সংগে যুক্ত হয়ে •াবক পৌৱাণিক মহিমাদানৈ সহাযতঃ কবেছেন। আর, পূর্বেই উল্লেখ কবোছ,— বাংলাব বৈফ্র্ব্ধ্যের ইতিহাসে বাধা-প্রেম দর্বজনীন বিশেষ পাঁকতি পাণ চৈততোত্ব দ্গে ভা'ডাডা, পৌবাণিক ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিব নিষ্ঠাপু- উত্তর্গবিকাদ নিয়েট কবি মালাধন ভাগবত অঞ্বাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেইজন্ম ঠাব কাব্য সাবাবণভাবে মুলামুদাবী হাঁমিছিল, এই অহুমানই অধিকত্ব সঙ্গত ৷ অন্যাপক বংগ্রেনাথ মিত্রেব সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিভালষ শ্রীকৃষ্ণবিজ্যের সে সংস্কৃত্তি প্রকাশ ৩। পরবর্তী অধ্যাথে শ্রীকৃষ্ণ কীতুনি বিষয়ক আলোচনা দ্রন্তী ।

করেছেন,—তার মূল পুথিখানিতে একবাবের বেশি 'রাধা' নামের ব্যবহার খুঁছে পাওয়া যায় না,—আব দেই একটি ব্যবহারকেও প্রক্ষিপ্ত ঘোষণা করে স্বয়ং সম্পাদক যুক্তি উদ্ধার করেছেন। এই উপলক্ষ্যে ডঃ স্কুমাব সেনের বিচারও বিশেষ অরণীয়,—"প্রীকৃষ্ণ বিজয়ের অনেক পুথিতে দানগও ও নৌকাপও এই তুই অপৌরাণিক লীলা আছে, মুদ্রিত সংস্করণে নাই। এই তুই লীলা মূলে পাকা বিচিত্র নয়, কেন না কাহিনী তুইটি বাংলাদেশে পূবাপর প্রচলিত আছে। তবে থেহেতু কাব্যকতা বলিযাছেন যে তিনি ভাগবত ভাঙিয়া পাচালী কবিযাছেন, সেইহেতু মনে হয়, ইহা মূলে ছিল না, পরে অন্ত প্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে প্রক্ষিপ্থ হইয়াছে।"

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ বিজয় যে বিশেষভাবে ভাগবতাক্ষসারী দে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে বিশেষ দৃষ্টিকে গুথেকে কবি ভাগবত কাহিনীব অফুসরণ কবেছিলেন, তার আলোচনার ঐতিহাসিক প্রস্তোক ও প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য কবেছেন,—"কবি মালাধর বসুব শ্রীকৃষ্ণ-বিজয

প্রস্তের 'বিজ্ঞান' কথাটি কেহ 'মৃত্যু' এবং কেহ 'ঘারা' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের শেষ স্বন্ধে (১২শ স্বন্ধ) প্রীক্ষের দেহত্যাগ বণিত হইয়াছে। মালাধর বন্ধ ১০ম-১১শ স্বন্ধছম মাত্র অন্থবাদ কবিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অস্থব বিজ্ঞা ও ঐশ্যভাবাপর প্রাক্ষমের 'বিজ্ঞয় খাণা' অর্থে 'বিজ্ঞান' শন্দটি গ্রহণ করা বোধ হয় অধিক সংগত।" ভঃ দাশগুপ্তেব এই মন্তব্যের সমীচীনতা আছন্ত গ্রন্থথানি অন্থধাবন কবলেই ম্পন্ন বোঝা যাবে। বিজ্ঞয় শন্দটি কবি মলাধব কোন বিশেষ অর্থে গ্রন্থনামের সংগে যুক্ত কবেছিলেন কিনা, এ প্রশ্ন অবান্থর। কিন্তু, — সম্প্র গ্রন্থটিব মধ্যে ক্রন্থেব বীষ্ম্য সন্থার পরিক্টনেব উদ্দেশ্যেহ কবি-চেতনা যে একাগ্র হযেছিল, তার নিঃসংশম্ম প্রমাণ র্যেছে আছন্ত রচনাব অভ্যন্তরে। কাবোব প্রথমাংশেই স্কোকারে ক্ষ্ণলীলাব যে প্যায় বিশ্বন্ত বর্ণনা ব্য়েছে,"—ভাতে ক্ষম্পের বীষ্বান্ 'ঈশ্বন'-দ্যার একটি তীত্র-প্রতিফলিত পবিচ্য হন্ধ্যে মৃদ্ধিত করে তোলাব আকাজ্যার অকটি তীত্র-প্রতিফলিত পবিচ্য হন্ধ্যে মৃদ্ধিত করে তোলাব আকাজ্যার স্বন্ধান স্ক্রের বীষ্য্য-কাহিনীর বর্ণনা-ক্রম বচনাকালেও কাব্যিক

वाङ्गाला সাহিত্যের ইতিহাস ১মথও, ২য় সং। । প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস।

<sup>🔹।</sup> অষ্ট্র্যা—কলকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয় সং

সংগতি-বোধ অপেক্ষা শক্তি-প্রাচুর্ধের আবেদন-তীব্রতা স্বৃষ্টির প্রতিই কবি বেশি ঝোঁক দিয়েছেন। এবং এই একই কারণে পরিহার করেছেন রুষ্ণ-লীলার কবিত্ব-সমৃদ্ধ রস্থন বহু অংশ। শ্রীক্লফের শক্তিমতা প্রকটনের এই চেষ্টার মধ্যে যুগগত প্রয়োজনের প্রতি কবি-চেতনার জাগ্রত-দৃষ্টির পরিচয় স্ম্পষ্ট। শ্বন রাথা প্রয়োজন,— একফবিষয় তৃকী আক্রমণোত্তর বাংলার প্রাথমিক প্যায়ের জীবন-চেতনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি,—তুকী আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলার জাতীয় জীবনে একটি দর্বাত্মক ভীতি প্রকট হয়ে উঠেছিল;— এই ভীতি-প্রাবল্যের জন্মই নিখিল বাঙালি-জাতি দেদিন পলায়নোন্ম্থ হয়েছিল। এই পলায়ন পর্যায়ের শেষে আত্মরক্ষা-তৎপর জাতির দার্বিক আকাজ্ঞাকে আশ্রয় করে, অথবা সেই আকাজ্ঞার আশ্রয়রণেই গড়ে উঠেছিল আদি-মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য। মালাধরের অমুবাদ-গ্রন্থ যে সেই সবাত্মক জাতীয় আকাজ্জাকে আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে কল্লিত হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, 'লৌকিক' প্রয়োজন শহন্দে কবির অতি-সচেতনতা। এই প্রসংগে মালাধরের পৌনংপৌনিক স্বীকৃতি এবং আগস্ত এন্থের কাহিনী ও উপস্থাপনা-পদ্ধতি লক্ষ্য করে মনে হয় যে, শক্তি-দীন ভীতি-ত্রস্ত জাতির স্বাত্মক জড়তাব প্রতি অবহিত কবি ঐশ্র্যশক্তি-ঘন কৃষ্ণ-জীবন-কথাকে সঞ্জীবনী মন্ত্রনূপে মুমুধু জাতির কর্ণে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন; – স্মৃত সংজ্ঞান কিংবা অসংজ্ঞান প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে কবি পরমেথব শ্রীকৃষ্ণকে বাঙালি জীবনের দারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করেছেন। এখানে বৃন্দবিনেব ক্লন্ত স্থাগণের সংগে বসে 'ভাত' খান---মথুরার দিকে দিকে জেগে ওঠে "গুয়া, জলপাই কামরাঙ্গা" গাছ—দ্বারে দ্বারে শোগ পায় নারিকেল বৃক্ষের সারি। লক্ষ্য করা উচিত, — যুগ্চেতনাঞ্ছিত কবি এক দিকে যেমন শক্তি-দীন মাস্থ্যের জীবন-দীর্ষে 'অমামুষী' শক্তির উজ্জল শিথা প্রজ্ঞলিত করেছেন, অন্তদিকে দেই দীপর্বতিকাটিকে আচারে আচরণে করে তুলেছেন বাঙালির স্থবিরজীবনের আত্মার দামগ্রী। শক্তির এই প্রচণ্ড অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে জড়ছদয় জাগরণের পথ খুঁজে পেয়েছে,— তার সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ করে আপন দামর্থ্য দম্বন্ধে হয়েছে নি:সন্দেহ। এইখানেই মালাধরের অহুবাদ-কাব্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মূল্য।

শ্রীকুষ্ণ বজৰ গ চেত্তস্থাৰে

কৰিকৃতির এই ঐতিহাদিক মুখাদা প্ৰবৰ্তীকালে দাৰ্থক স্বীকৃতি প্রেছে জাতীয় যুগ-জীবন-স্রত্তা মহাপ্রভূব সম্রদ্ধ উল্লখেব মধ্যে। শ্রীচৈতন্মচবিতাম্তের বর্ণনা থেকে জানা যায় মহাপ্রভূ মালাধ্যেব স্বগ্রামবাদিগণের পুরস্থতি প্রদক্ষে—

"কুলীন গ্রামীবে কহে সম্মান করিষা।
প্রত্যক্ষ আসিবে যাত্রায় পট ভূবি লইয়া॥"
গুণবাজ্ঞখান কৈল শ্রীক্ষাবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমমষ ॥
'নন্দের নন্দন ক্ষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাংক্য বিকাইলাম তাব বংশেব হাথ
তোমান কা কথা তোমান গ্রামেব বৃক্ন।
দেও মোন পিয় অন্তজন বংদ্ব "

পূবে একাবিকবার উলিখিত হয়েছে, গুণবাজ্থান বিশেষভাবে প্রার্থিং এশ্যবর্ণনাত্মক কাবাই রচনা করেছিলেন। কেন্তু মহাপ্রভূব সদা প্রেমতালাত চিত্তেব অন্তদ্ধি এই এশ্ব প্রাচুয়ে পূর্ণ কাব্য থেকে প্রেমাত্মক একটি মার্র ছবেও সার্থক মধাদা আবিদ্ধারে সক্ষম হযেছিলেন। এ হটনা মহ পত্র মহিমাবই পবিচায়ক বলে মনে কবি। পবললী লালেব বৈহাব ভত্ত গল মহাপত্র মহিমাম্য বদাহভাব ভ্রুসবদ করে মালাধ করে লাব্যাক বাজি মাহায়েরা বিভিমিত করেছেন। এদাে মার্ক মানাক্ষেক বার্যাহ হৈতক্ষর্থনিব মূল স্থবটি পেবণাক্ষেপ আত্মপবার্শ করেছেন। কিন্তু একার মার ছব্রকে উপলক্ষ্য করে একগানি গ্রেশ্ব অত ছ মৃন্যাহন ইতিহাসিক বিচাবে সংগ্রুম মান্ত্য বাছি প্রাণিক স্বর্যাহন করিছেল, প্রাণিক স্বর্যাহন বিজ্ঞান বিজয় গ্রেশ্বে সম্পোদনা প্রসঙ্গে ভিনি যতগুলি পুর্বিধ্যাহন, তাব কোন্টিতেই আলোচ্য শ্রোকাংশে "ন্দেক্ষ্নন্দন্ত পাঠ লোভে—

"বহুদেব-১ত রুফ মোব পাণনাথ দ।"

সৈ ক্ষেত্রে ভক্ত গণেব যুক্তিব ভিত্তি আবো শিথিল ২যে এ।সে। বুলাবনচারী
'নলজ্লাল' রুফ্ট প্রেমময়,--মথুরায 'বস্থুদেব-স্তুত' কপে আত্মপ্রকাশ কবাব

- ৭। নীলাচলে জগনাথের রথঘারাকালে ব্যবহৃত 'পট ডুরি'।
- ৮। ত্রট্ব্য-- অধ্যাপক থগেশ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'হাবুফ বিভয়' গ্রন্থের ভূমিকা।

সঙ্গে সঙ্গে তাব প্রেমিকত্ব বিল্পু এবং 'ঐশ্বর' প্রকট হযেছে। এই বিচারেব পবে একমাত্র 'প্রাণনাথ' শক্টিব অতবড মাহাত্ম্য কীতন সমুচিত মনে হয় না।

মনে হয না। তা'হলেও, চৈতন্তদেব-কৃত প্রশংসাবাণীৰ ঐতিহাসিক সাথকতা এখানে না হলেও অন্তত্ত স্পষ্ট বিভয়ান। পূবেই উল্লেখ কবেছি,—মধ্যযুগীয় যে জাবন চেতনাব প্রাণ কেন্দ্রবপে আমবা চৈতল্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করবাব চেষ্টা কবেছি, সেই জীবন-চেতনা স্বপ্রথম প্রিণামম্থী হ্যেছিল মালাধ্বেব সাধনার মধ্যে। এই প্ৰোক্ষ পাধ্যোৱ মধ্যেই পূৰ্বোদ্ধত চৈতন্ত্ৰ-প্রশংসাব সাহিত্যিক সার্থকতা। তাছাড়া এ-কথাও मानावात्रव (त्यव्यः) বলেছি যে, ভাগবতেব অমুবাদ বচনায় মালাধনেব ০ ১ র প্রাথাব কৃষ্ণ-নিষ্ঠা অবশ্য পীকাষ। কবিব এই ট্রকান্তিক নিষ্ঠাই কুলীনগ্রামে একটি অপূন বৈঞ্ব-পৰিবেশ গড়ে তুলেছিল, যাব ফলে যবন হরিদাসেব সাধনপীঠ রূপে প্রবতীকালে কুলীনগ্রাম সার্থক বৈফ্বতীর্গে প্রিণ্ড হ্যেছে। মালানবেৰ কাৰ্য এবং জাৰন-সাধনাৰ মধ্য দিয়ে চৈতভা যুগের সম্ভাৰনা অস্থৃবিত হবেছিল, এই কারণেহ তিনি বাংলা সাহিত্য-ইতিহাদেব যুগ্রস্থী না হ'লেও মুগদন্ধি সংযোগকাবী মুগন্ধব মহাকবি।

### দশ্য অধ্যায়

# আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্য

#### চণ্ডীদাস ও একিফকীত ন

বাংলাদেশে মধ্যযুগেব উষালগ্নকে আলোকিত কবে বৈঞ্চৰ পদ-সাহিত্যেক
মধুময় অভ্যানয়। আর ববীদ্রোত্তর কালে আজও নানা যুগান্তসীমা
পেরিষে গ্রাম এবং নগর বাংলায় যুগপৎ প্রাণ-প্রেবণা
চণ্ডীদান ইতিহানের
অনপনের সমন্তা
রূপে উৎসাবিত হচ্ছে তার প্রেম রসধাবা। বৈশ্ব
ভাবুকতাব বিশেষ সীমা অতিক্রম করে বাঙালি জীবনেব
সকল অহুভূতির মর্মে ছড়িয়ে পড়েছে তাব ললিত মধুবিমা। বৈশ্ব পদাবলী
সর্বকালীন, সর্বজনীন বাংলা সাহিত্যেব মহৎ ঐতিহ্য, আব কবি চণ্ডীদাস
সেই চিবন্তন ঐতিহ্যধারার 'আদিগন্ধা হবিদ্বাব'। অথচ, এই চণ্ডীদাসই
আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেব শ্রেষ্ঠ সংশ্য-কন্টকও। সংশ্য কেবল
কবির রচনা অথবা আবিভাব কাল সম্বন্ধেই নয়, তাঁর ব্যক্তিগত অন্তিধপ্রিচয় সম্বন্ধেও।

আধুনিক বাঙালি চণ্ডীদাসেরও আগে তাঁর কাব্যকেই চিনেছিল ভাল-ও বেসেছিল বিমৃগ্ধ বিশ্বয়ে। চণ্ডীদাস নামক এক কবির বাধারুফ্ফলীলাগানে পাষাণ হৃদয়েও ভাবের বন্তা উদ্বেল হযে
চণ্ডীদাস সম্বন্ধে
লোকক্রতি এবং
ভিল , – এইটুকু জেনেই বাঙালি সেদিন অভিভূত হযেছিল , – চণ্ডীদাস পদাবলী পড়ে, গেয়ে অক্রব প্রবাহকে

দিয়েছিল উচ্ছুদিত-অবারিত মৃক্তি। অনেক দিনেব প্রীতি-কাকণ্যের চরিতার্থতার শেষে কাব্যের সংগে কবিব সম্বন্ধেও বাঙালি পাঠক উৎক্ষক হয়েছিল। তথনই স্থক্ষ হয় প্রাথমিক সন্ধান। তাব থেকে অমুমিত হয়,—এীষ্টায় চতুর্দশ শতকের কোন সময়ে মধ্-বর্ষী চণ্ডীদাস প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে,— আর বীবভূম জেলাব নান্ন র গ্রাম নবজাত কবি-শিশুকে প্রথম ধাবণ করেছিল আপন মৃগ্রয় বঙ্গে। বাম্মণি, রামতাবা বা রামী নামের এক রজকিনীব প্রেম-বঙ্গে তন্ময় হয়েই রাধা-ক্ষেত্বে লোকোত্তর লীলানন্দকে কবি আস্বাদন।

করেছিলেন। রামীর অপূর্ব প্রণয়ের অলোকিক মধুরিমাকে তিলে তিলে আহরণ করে নিজ প্রাণরদের নিষেকে গড়েছিলেন শ্রীরাধার প্রেমময়ী তিলোজমা মৃতি। বহিরক্ষ জীবনে চণ্ডীদাস-কবি ছিলেন বাশুলী দেবীর পূজক। নান্ত্রে চণ্ডীদাস-রামীর পূজা-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ দেই বাশুলী মৃতি আজও লুপ্ত হয় নি।

কিন্তু এদৰ কাহিনী চণ্ডীদাদ বিষয়ক লোক-শ্রুতি মাত্র, ইতিহাস নয়।
পরবতীকালে বাকুড়ার অধিবাদীরাও চণ্ডীদাদের উত্তরাধিকার দাবি
করেছেন। তাদের মতে,—বাকুড়া জেলাব ছাতনা
বিভিন্ন বিতর্ক গ্রামে ছিল কবির পুণ্য জন্মভূমি। ছাতনা গ্রামেও
বাশুলী মন্দিরের অন্তিত্ব রয়েছে। তা ছাড়া, উৎসাহী পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে
প্রাচীন পুথির সাক্ষ্য উদ্ধার কবেছেন।

অন্তদিকে নিষ্ঠাবান বৈফবের। অনেকে চণ্ডীদাদ-রামীর 'অবৈধ' (?)
সম্পর্কের কাহিনীর ধ্যার্থতা অস্বীকার করেছেন। এঁদের মতে, সহজিয়া
সাধকগণের দলবৃদ্ধির চেটাই জয়ণেব, বিভাপতি এমন কি রুঞ্জাদকবিরাজের মত 'মহাজনে'রও পরকীয়া সঙ্গ-সাধনার কাহিনী প্রচার
করেছে, চণ্ডীদাদ-রামীর প্রেমকাহিনীও সেই "নব-রিদক"-বাদের কপোলকল্পনা মাত্র।

এই ধরণেব বিতকের প্রাচ্য থাক্লেণ্ড, চণ্ডীদাদের ব্যক্তি-পরিচয়ের
পল্পতা তাঁর কাব্য-রসাম্বাদনে কথনো বাধার স্বষ্ট করে নি। এ-বিষয়ে
বিক্ষ্ক সমস্তার আকারে প্রথম সংশয় দেখা দেয় বঙ্গান্দের
কৃষ্ণকী এন ও ১০১৬ সনে। ঐ বছর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের কাকিল্যাগ্রামে
এক গোয়াল ঘর থেকে স্বর্গীয় বসন্তরপ্তন রায়
আত্তর্গণ্ডিত একথানি রাধা কৃষ্ণ-লীলার পুথি আবিদ্যাব করেন। পুথিখানির
প্রায় আগাগোডাই বড়ু চণ্ডীদাদের ভনিতাযুক। অথচ ভাব, ভাষা,
উপস্থাপনাভঙ্গি, এমন কি শালীন কচিবোধেও পুরাপরিচিত চণ্ডীদাদপদাবলীর সংগে এই পুথিব তকাং আমূল। ১০২০ বঙ্গান্দে সাহিত্যপরিষৎ
থেকে প্রসন্তরপ্তনের সম্পাদনাতেই পুথিখানি প্রকাশিত হয়। পুথিখানির
আদি এবং অস্তরপ্তরিত ছিল; অথচ বাংলা পুথির ঐ তুই স্থলের কোন

একটিতেই গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকর্তার পরিচয় ইত্যাদিস্চক 'পুষ্পিকা' নিহিত

পাক্ত। আং-এব, গ্ৰহক শ্ব নিৰ্ভৱ-যোগ্য পরিচয় এবং প্রস্তের মূল নাম কোনটিই আমাদেব হস্তগত হয় নি কাব্যের বিষমবস্তব প্রতি লক্ষ্য বেপে সম্পাদক এব নতন নামকবং করেন, — 'শ্রীক্ষফকীর্তন'।

শিক্ষাকী ংবেশ অবিদাব প্রকাশ এবং আলোচনাব ন্যাপ্তির সংগো সংগোচতীন সাক্ষায় বিজ্ঞান শীত্র থেকে তীব্রন্ব হয়ে ওসে। প্রীকৃষণ কান্ত্রের সংগোচ চ্যানাস-পদাবনার পবিকল্পনা, বিল্লাস, এমন কি কচিপ্ত বিভেদ এত দ্ব-প্রসাবা যে, ত্টিট একজনের মানস-প্রস্তুত বলে মেনে নেওয়া তৃদ্ধর হয়। অভ্এব, জিল্পাস, চ্থানাস ক্ষজন ছিলেন। এই প্রথিমিক জিল্পানাকে কেন্দ্র করেই চণ্ডানাস সম্প্রার উদ্ভব। কিন্তু এই সম্প্রার বিভিন্ন উপাদান বিচাবের আগে কৃষ্ণকীতন কাব্যের স্বভন্ততার স্কর্প-বৈশিষ্ট্য বিশ্বন-ভাবে অগ্রধাবন করা প্রযোজন।

কুদ্ধকীতনেব বাব্য কাহিনা নানা 'গণ্ডে' বিভক্ত। স্বপ্রথম 'ভন্মগণ্ডে'
উল্লিখিত হংসছে,—কংসাস্তবেব পাপ-ভাবে প্রীডিভা পৃথিবীব আতি বিমোচনেব
জ্বয় ভগবান নাবায়ণ শ্রীকুদ্ধরণে আবিভূতি হংযেছিলেন। আব 'কাফাযিব
স্ত্যোগ কাবণে', 'সাগবেব ঘবে পত্না উদ্বে' স্মণ লক্ষ্মী রাধারণে জন্ম
নিয়েছিলেন। পববর্তী অণ্ডে কেম্ব ক্রমগণ্ডেব এই
কৃদ্ধকীতন
কাহিনা:— পাথ্মিক ঈশ্বব প্রমন্ধ ভাঙা কাব্যের ছাব কোণ্ডি কবির
আধ্যান্থিক স্বেচতনা উল্লেখ্য স্পেইণা লাভ কবেনি।

'তাধ্লথণ্ডে' গ্রন্ধকাহিনীর হ'ব নৃতন করে হুচিত হয়েছে। নপুংসক
'আইহন' (আ্যানঘোষ) এব "নারী" বাধাব চাবিত্রিক বিশুদ্ধতার তত্ত্বাবধান
করবার জন্ম বড়াই'কে নিযুক্ত করা হ্যেছিল। 'বড়াই'
ভাষ্ল এও
বাধাব মাতাব 'পিদী'। একদা পদবা নিয়ে রাধা অনেক
দ্ব অগ্রদর হয়ে গিথেছিলেন। তথন তার দন্ধানেব জন্ম বড়াই বৃন্দাবনে
গোচারণ বত ক্ষেত্র সহাযতা প্রার্থনা করেন। ক্ষেত্রব নিকট পবিচয় প্রদান
প্রদাণে বড়াই বাধাব বিস্তৃত কপ-বর্ণনা করেন। ফলে ক্ষেত্রব কামপ্রকোপ
ঘটে। তথন বড়াই'ব উপদেশ অন্থদাবে তিনি বাধাব নিকট মিলনাকাজ্জাব
ইন্ধিতস্চক 'তাম্ল' প্রেরণ করেন। বাধাব ব্যদ্ তথন "এগার ববিধে তার
বার নাহি পুরে"। এই অসক্ত ইন্ধিতে তিনি অতীব ক্ষিপ্ত হয়ে তাম্বল
ছুঁড়ে ফেলে বড়াইকে প্রহার কবেন। তাম্বল্যণ্ড এখানে শেষ হয়েছে।

গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ 'দানখণ্ড' এবং 'নৌকাথণ্ডে' কৃষ্ণ যথাক্রমে
পথের 'দানী' এবং নদীর 'পারানি' সেজে বডাই-কর্তৃ ক
'দান'ও 'নৌকা' থণ্ড
কৌশলে আনীতা রাধার'পরে বলাৎকার করেন।

'ভারথণ্ডে' রাধা 'জ্ঞাত-ষৌবনা' হয়ে উঠেছেন;—ক্ষেত্র সংগ-স্থপ লুক করেছে তাকে। তাই রাধা এবারে কৌতুকোচ্ছলা। কামনাত্র ক্ষেত্র আতির উত্তরে রাধা বলেন,—'ভারী' সেজে কৃষ্ণ যদি মথুরার ভারথত হাটে তার দধি সরের পদরা বয়ে দেন, তবেই তিনি কৃষ্ণ-সংগে মিলিত হবেন। এই আখাসের প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ 'ভারী' বেশে রাধার ভার বহন করেন। প্রত্যাবর্তন-পথে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্স কৃষ্ণ রাধাকে শীড়াপীতি করেন। এই প্রসংগে উভয়ের বাদস্থবাদের মধ্যে 'ভারথণ্ড' অসম্পূর্ণ রয়েছে,—এথানে পৃথিটি খণ্ডিত।

তারপরে 'ছত্রেখণ্ড'। মথুরার তপ্তপথে রাধার মাথায় ছত্র-ধারণ করলে
তার 'স্থরত'-বাঞ্চা পূর্ণ হবে, এই প্রতিশ্রুতির উদ্ভরে
ছক্রণণ্ড
কৃষ্ণ রাধার ছত্র-ধারী হন। কিন্তু এখানেও পুথিখণ্ডিত।

'বৃন্দাবনথণ্ডে' ক্বন্ধ অমুপম উচ্চান সৃষ্টি করে তা'র মধ্যে রাধার মিলনকামনায় অপেক্ষা করে থাকেন। বয়ংপ্রাপ্তা রাধা এবার প্রণায়কলায়
অধিকতর পারদর্শিনী হয়ে উঠেছেন। অতএব, বডাই যথন তা'কে ক্লেফর
আহবান জ্ঞাপন করে, তথন নির্দয় শাশুড়ীর শাসন-পাশ থেকে তা'কে মুক্ত
করে ক্কন্তু-সংগে মিলিত কববার কৌশল-পদ্ধতি স্বতঃপ্রবৃত্ত
বুলাবন গভ
হয়েই তিনি বডাইকে নির্দেশ করেন। নির্দেশিত
কৌশলে বড়াই রাধা ও অন্তান্ত গোপ-বধ্গণের শাশুড়ীর অন্ত্যুতি নিয়ে
সকলের সংগে পসরা সাজিয়ে হাটে চলেন। পথে বুলাবনের পুষ্পকৃঞ্জে রাধাক্ষেত্র মিলন-চিত্রণের মধ্যে বুলাবনথণ্ড স্যাপ্ত হয়।

'ষম্নাথতে' কৃষ্ণকত্ক কালীয়দমন, জলকেলি, গোপীগণের বস্তুহরণ

ইত্যাদি নানা ঘটনা বণিত হয়েছে। 'বস্তুহরণথতে'

যম্নাথত সর্বশৈষে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করেন। ফলে কৃষ্টা

রাধা কৃষ্ণ-জননী যশোদার কাছে কৃষ্ণ-কৃত বলাংকারের বিকৃদ্ধে অভিযোগ
ভ্যাপন করেন।

'বাণথণ্ডে' প্রতিবিধিংস্থ কৃষ্ণ রাধাকে মদন-বাণে বিদ্ধ করেন। বাণাঘাতে রাধা মোহ-মৃশ্বা হয়ে পডেন। অবশেষে কৃষ্ণ তাকে পুনংসঞ্জীবিত কবেই অন্তহিত হন। কিছু যৌবনোয়াদিনী মদন-শববিদ্ধা বাণথও রাধাব হৃদয়ে কৃষ্ণ-সংগলিক্সা তথন অসহনীয় হযে উঠেছে।
ব্যাকৃল আতিবশে রাধা বডাইব সংগে উয়াদিনীর মত কৃষ্ণকে খুঁজে ফিরেন — অবশেষে রাধা-কৃষ্ণের পুন্মিলনে বাণথও সমাপ্ত হয়।

'বংশীখণ্ডে' কৃষ্ণ অপূর্ব এক বংশী নির্মাণ করেন। — বাঁশিব রক্ষে রক্ষে প্রাণস্পর্শী সুর ধ্বনিত হয়ে রাধার প্রাণকে আলোডিত কবে, — তাব দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে করে তোলে বিক্ষুর। অথচ, সেই প্রাণান্তকল অবস্থায়ও কৃষ্ণকে খুঁছে পাওয়া যায় না। তিনি বাঁশিব স্ববে হাদয-মন আবুল করেও দ্ব বংশীপত থেকে দ্বে পালিয়ে বেডান। অবশেষে বডাইব পরামর্শে বাধা নিজ্জিত কৃষ্ণেব মোহন বাঁশি হরণ করেন। পরে বছ বাদান্থবাদেব পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলে বাবা রক্ষের বাঁশি প্রত্যুপণ করেন।

'বিরহণতে' বাধা-হাদযেব ব্যাকুল আতিব মধ্যেই অপূর্ণ গ্রন্থগানিব সমাপ্তি ঘটেছে,— শেষাংশে গ্রন্থগানি খণ্ডিত। বহু অন্নেমণে রাধা রঞ্জনে আবিক্ষাব কবে তা'র দংগে মিলিত হন। মিলন-তৃপা অবসন্ধা নাধা রুফেব ক্রোডে মস্তক স্থাপন কবে শ্যাশ্রেষ কবেন। কিন্তু নিষ্ঠাব রঞ্জ নিদ্রিতা অবস্থাতেই তাকে পরিত্যাগ কবে পলায়ন কবেন। জেগে ওঠাব সঙ্গে বাধাব বিবহ স্বপ্থ হৃদয়ও ক্রেগে ওঠে,—এই বেদনাত্তাব মন্যেই খণ্ডিত গ্রন্থেব ক্রাইখণ্ড সমাপ্তি।

কাব্য-কাহিনীর এই প্রাণমিক আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে, রক্ষকীর্তন
রূপেতেই নয়,—স্বরূপেতেও পদাবলী সাহিত্য থেকে আমূল ভিন্ন। এই কাবণে
বৈশ্ববপদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থগানিব স্থান এবং মবাদা নিণ্য বিষয়ে
পণ্ডিত ভক্তদেব মধ্যে বিতর্কেব সৃষ্টি হযেছে। মধ্যযুগেব বা'লা সাহিত্যে
চণ্ডীদাসেব কাব্য সাধনার সাবিক প্রতিষ্ঠালাভেব একমাত্র
কৃষকীর্তন ও কৈন্দ্র
কাবণ তার অলোকিক প্রতিভাই নয়। মহাপ্রভুক্
পদ-সাহিত্য
শ্রীচৈতন্ত্রেব স্প্রদ্ধ স্বীকৃতিকে কেন্দ্র কবে চণ্ডীদাস-কবিপ্রতিভার এক নবম্ল্যায়ন স্টিত হয়েছিল। চৈতন্ত্রচরিতামৃতকাব মহাপ্রভুর
মহাজন-কাব্যাশ্বাদনের প্রসংগে লিথেছেন—

"বিতাপতি জয়দেব চণ্ডীদাদের গীত। আস্বাদয়ে রামানন স্বরূপ দহিত॥" (চৈ: চ: )

এ ছাড়াও,—বিভিন্ন বৈঞ্চৰ মহাজনগণ নানাভাবে জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিজা-পতির যশোগাথা রচনা করেছেন;—কারণ তাঁদের কাব্য মহাপ্রভু কভৃ ক আস্বাদিত হওয়ার পরম মর্যাদা লাভ করেছিল।

"জয়দেব চণ্ডী-

দাদ দয়াময়

মণ্ডিত সকলগুণে।

অমুপম যার

যশ রসায়ন

( নরহরি দাস ) গাওত জগত জনে।"

"জন্ম জন্মদেব কবি নুপতি শিরোমণি

বিহাপতি রসধাম।

জয় জয় চণ্ডী-

দাস রদশেথর

অথিল ভূবনে অমুপাম ॥'' (বৈঞ্বদাস)

"জয়দেব বিছাপতি আর চণ্ডীদাস

প্রীকৃষ্ণ চবিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥" ( হৈঃ মঃ জ্য়ানন্দ )

ঘতএব, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসংগে চণ্ডীদাস-সমস্থা বিচারে হ'ট জিজ্ঞাসা প্রধান হয়ে ওঠে,---(১) পদ-কর্তা চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাস কী একই ব্যক্তি ?—আগেই বলেছি, হটি রচনার ভাবাদর্শ

ও পরিকল্পনাগত মৌল পার্থক্য অতিদূর প্রদারী। এ চঞ্জীদাস সমস্তার অবস্থায় ছটি এম্থের শ্রুগারূপে একই ব্যক্তির পরিকল্পনা ভিজ্ঞানা

সম্ভব মনে হয় না। এবারে প্রশ্ন,—(২) পদকর্তা চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কবি চণ্ডীদাস যদি পৃথক্ ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তবে এই ছুই কবির মধ্যে কার স্প্তি চৈত্তাদেবেব রসাস্বাদনের সহায়ক হয়েছিল? কিন্তু প্রশ্ন তু'টিব সার্থক উত্তর সন্ধানের আগে সমগ্রচণ্ডীদাস-সমস্থার প্রাণকেন্দ্র রূপ শ্রীকৃষ্ণকর্তনের বিস্তৃততর পরিচয় আবিষ্কার প্রয়োজন।

কৃষ্ণকীর্তনের ভণিতাংশ আগাগোড়া বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, বাণ্ডলী-দাধক অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস নামক কবি আছন্ত কৃষ্ণকীত নের কবি স্থপরিকল্পিত পালায় বিভক্ত করে এই রাধারুঞ্-প্রেমকাব্য-কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ খানি রচনা করেন। কিন্তু কবির আবিভাবকাল, তাঁর চতীদাস

বিভ্তত্ব ব্যক্তি-পরিচয় কিংব। রামী-সম্বন্ধীয় কোন কাহিনী গ্রম্থানির কোথাও নেই। পুথির আগস্ত-হীনতা যে এই অপরিচয়ের অক্সতম কারণ, সে কথা পূর্বে বলেছি। তা'ছাড়া, ঐ একথানি ব্যতীত অমুরূপ বিভিন্ন 'থতে' বিভক্ত পুথি আর পাওয়া যায় নি'। সে যাই হোক্, বিস্তৃত্তর পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি অনস্তবভু চণ্ডীদাসই কিংবদস্তী-প্রসিদ্ধ বাশুলী-পূজক চণ্ডীদাস।

কোন প্রকারের প্রভ্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এই বিখ্যাত কবির কাল-নির্ণয় উপলক্ষ্যে পারিপার্ষিক প্রমাণ,—বিশেষভাবে গ্রন্থখানির আভ্যন্তর প্রমাণের 'পরে পণ্ডিতগণ নির্ভর করেছেন। – এই প্রসংগে শ্রীক্বঞ্চীর্তনের লিপি এবং ভাষাতত্ত্বের বহুল আলোচনা ও বিচার হয়েছে। প্রথমতঃ শাল-বিচার ও কৃষ্ণ- কুষ্ণকীর্তনের আলোচ্য পুথিতে তিন প্রকাব হস্তলিপি পাওয়া গেছে,—প্রথম লিপিটি বেশ প্রাচীন, দ্বিতীয়টি কীত নের লিপি স্ক্ষতর হল্তে সেই লিপির অমুসরণ এবং তৃতীয় লিপিটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রথম এবং তৃতীয় প্রকারের হন্তলিপি আবার গ্রন্থের একই পাতায় পাওয়া গেছে। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যায়,--প্রথমোক্ত প্রাচীন এবং তৃতীয়োক অৰ্বাচীন লিপি তুইটিই একই কালে প্ৰচলিত ছিল। ৺যোগেশচন্দ্ৰ বায় বিস্থানিধি অহুমান করেছেন, –প্রথম লিপিটি কোন রাজমূন্দীর ইন্ডাক্ষর এবং তৃতীয় হস্তলিপিটি দেকালেব প্রচলিত লিপি-লিখন-নিপুণ অপর কোন ব্যক্তির লিখিত। সে যাই হোক, কুঞ্কীর্তনের পুথিব লিপিকাল সম্বন্ধে **বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।** তিরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই পুথি "১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্থে निथिष्ण रुखिष्म । अत्राधारगाविक वमारकत धात्रणा,-- भूथिथानिव निभिकान ১৪৫০ থেকে ১৫০০ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ৺যোগেশচন্দ্র রায় কৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারক্ষেত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বহু পুথির লিপি-বিচার করে সিদ্ধাস্ত করেছেন,—কৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নয়। তাঁর মতে কেন্দ্রীয় প্রদেশের তুলনায় প্রত্যস্কপ্রদেশের লিপি এবং ভাষায় প্রাচীনতার

১। অধাপক ৮মণিশ্রমোহন বহু কতুকি আবিছত তাল দঘকীয় পুথিতে কৃষ্ণকীত নের কয়েকটি মাত্র পদ পাওয়। য়য়। এ দছকে পুথিগত অল্লাল্ড পরিচয় অপুর্ণ।

২। রাজ-মুক্সীগণ লিপি-প্রয়োগে সাধারণতঃ রক্ষণশীল ছিলেন।

'চাপ' সর্বদাই বেশি হয়। আর এইজগ্রই ক্লফকীর্তনের রক্ষণশীল লিপিপদতিকে অতি প্রাচীন বলে মনে করা চলে না। ডঃ স্থকুমার সেনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অন্ন্যায়ী ক্লফকীর্তনের আলোচ্য পৃথির লিপিকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নয়।

অন্তাদিকে ঐ একই পৃথিব ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করে ড: স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "Origin and Development of Bengali Language" নামক গবেষণা-গ্রন্থে আলোচ্য কাব্যের ভাষাকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার (আ: ১২০০—১৫০০ খ্রী:) একমাত্র আদর্শ নিদর্শন রূপে গ্রন্থণ

করেছেন। ডঃ স্থক্মার সেন যদিও পুথিথানির লিপিকুফকীত'নের কালকে সপ্তদশ শতাব্দীর এবং স্বয়ং কবি বড়ু চণ্ডীদাস ও
ভাষাবিচার
তাঁর কাবাকে ধোড়শ শতাব্দীর অস্তভূক্তি করেছেন,

তব্ তাঁর ভাষাভাত্ত্বিক বিচারগ্রন্থ 'ভাষার ইতিরতে'র শেষ সংস্করণেও কৃষ্ণ-কার্তনের ভাষাকেই আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণকার্তন গ্রন্থের আবিদ্ধৃত পৃথির লিপিকাল যতই অর্বাচীন হোক, মূল গ্রন্থথানি যে চৈতগ্য-পূর্যকালের রচনা, সাধারণভাবে এ কথা মনে করা চলে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আধুনিক গ্রেষণাজাত সন্দেহ-সংশন্মের পরিচয়্ন উল্লেখযোগ্য। ডঃ স্কুমাব সেন বছবিস্তৃত পটভূমিকাব বিচার বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে চেয়েছেন, বড়ু চণ্ডীদাস চৈতগ্য-সমসাময়্রিকও হয়ে থাক্তে পারেন। অপরপক্ষে ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিল্লানিধি কৃষ্ণকীর্তনে নানাবিধ প্রক্ষেপের অন্তিম্ব অনুমান করেছেন। কিন্তু এই সব সিদ্ধান্ত বিচারসহ যদি হয়-ও, তব্ তা' অনুমান-নির্ভর। তর্কের ক্ষেত্রে এই সব অনুমান-বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিলেও, আলোচ্য পুথিধানির আশ্রম্বরূপ মূল কাব্যের সামগ্রিকতা এবং কবি-কীতির প্রাচীনভার প্রমাণ থণ্ডিত হয় না।

পূর্ববর্তী বিচার এবং দিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যাবে, বড়ুচণ্ডীদাস কেবল কিংবদন্তী-থ্যাত চণ্ডীদাসই নন. তিনি চৈতন্ত-পূর্ব যুগের কবিও। অতএব, তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কাব্য চৈতন্তদেব কর্তৃক আম্বাদিত হওয়ার

৩। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহান—১ম পণ্ড; ২য় সংস্করণ। ৪। এ।

 <sup>।</sup> বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস—১ম গও; ২র সংস্করণ।

 <sup>।</sup> সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা।

ঐতিহাসিক দাবি রাখে. - এ'সত্য অবশ্য-স্বীকার্য। কিন্তু এ বিষয়ে নৈষ্ঠিক কৃষ্ণনীত নি ও বৈষ্ণবদের বিশেষ আপত্তি আছে। পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী, পরিকল্পনা, উপস্থাপনা দব কিছুই আশাদন পদ্ধতির পদাবলী দাহিত্যের সংস্কারামুগ (conventional) 19 পর্বতি থেকে বিশেষভাবে পৃথক। তা'ছাড়া, রাধারুফ্-প্রেম বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ম্বলেই কবির ভাষা এবং প্রকাশভল্পি আধুনিক বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে গ্রাম্যতা-তুই এবং ক্রচিহীন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। রসাত্মীলনের এই বিদগ্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আধুনিক বৈষ্ণব ভব্তগণ তথাকথিত এই "অঙ্গীল" কাব্যথানিকে প্রীটেতত্তাদেব কর্তৃক আম্বাদিত হবার গৌরব-মর্থাণা দিতে একান্ত কৃষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের মতে গ্রন্থানিতে অল্লীল কৃচিহীনতার গতাহুগতিক পৌনঃপৌনিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রতি <sup>খণ্ডেই</sup> রাধা ও ক্লফের মধ্যে একই ধরণের বাদান্থবাদ, অর্থহীন নীতিবাক্য ও শাস্ত্র-কথার উদ্ধার, এবং রাধা কর্তৃক ক্ষেত্র যথার্থ কিংবা কৃত্রিম প্রতিরোধcobl, ক্বফ্-ক্লত ষথার্থ কিংবা ক্লত্রিম বলাৎকার ইত্যাদি ক্রচিহীন যৌন মিলনে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু ক্লফকীর্তনের সাহিত্যিক মূল্য নিধারণে এই উন্নাসিকতা সর্বাংশেই সমর্থনীয় নয়। কৃঞ্কীতনের শিল্পধর্ম পদাবলী-সাহিত্যাহর্গ না হলেও, একথা অবশ্য স্বীকাষ ষে, রাধাকুফের প্রেম-রসাম্বাদনের অমুরূপ প্রয়াস বাংলাদেশে অভিনব ছিল না। বরং ক্লফকীর্তনের সমসাময়িক কালের পূর্বে এবং পরেও এই বিশেষ ধরণের রাধাক্তঞ্ব-প্রেম-কথার আস্বাদন শংলা দেশে স্থপ্রচলিত ছিল। স্বাগে একাধিকবার বলেছি, — চৈতন্ত্র-পূর্ববর্তী বন্ধদেশে কৃঞ্লীলাসাদনের ছটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পোরাণিক ব্রহ্মণ্য শক্তির নিকট শ্রীক্তকের ঈখরত্বের মহিমাই বিশেষ প্রাণান্ত পেয়েছিল। কিন্তু সমাজ এবং জীবনের লোকিক স্তবে বাধারুকের মাধুর্যময় লীলারসাস্বাদনের প্রতি আকর্ষণ ছিল সমধিক। বিশেষ ভাবে আদিযুগের সহজিয়া দাধন-পদ্ধতির মধ্যেও যে এর মূল নিহিত ছিল, – দে কথাও বলেছি। এই লোকাচার-পৃষ্ট রাধাঞ্ঞ-প্রণয়মূলক লৌকিক কাব্যধারাকে অন্যান্তদের মধ্যে<sup>৭</sup> সার্থকতম অভিজাত-রূপ দান করেন কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে। পূর্বেই বলেছি, গীতগোবিন্দের প্রচলিত রস-সংস্কার একাস্কভাবে কবি জয়দেবের ৭। স্তব্য-সহজ্জিকণামৃত।

কল্পনা-মুলোডুত বলে দাবি করা চলে না; বৃন্দাবনবাদী চৈতভোত্তৰ গোস্বামিগণের নিষ্ঠাপ্ত, বিদগ্ধ আলংকারিক পদ্ধতির প্রয়োগেই জয়দেব-পদাবলী তার বর্তমান রস-মূল্যের অধিকারী হয়েছে। চণ্ডীদাস এবং বিভাপতির মত চৈতন্ত-প্বযুগের অন্তান্ত বৈঞ্ব কবিদের কাব্য-বিষয়েও সাধারণ ভাবে একই মন্তব্য কর। যেতে পারে। বস্তুতঃ, পণ্ডিভমহলে এমন অহমানও করা হয়েছে যে, অধুনা একাস্কভাবে বৈশুব আস্বাদন-পদ্ধতির অন্তভুক্তি বিভাপতির পদাবলীর বর্তমান স্তর-বিভাসও মূলত: কবি-ক্লুড নয়, –পরবর্তীকালের বৈঞ্ব র্দাস্থাদনের প্রক্রম-প্রতাবিত। অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাপ্ত বিভাপতির পদ্দমষ্টিকে সংস্কারাস্থরাগ (conventional) বৈষ্ণব-আস্বাদন-পদ্ধতির অহুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। আর এই পূধ-কল্পিত আদর্শের অন্থুসরণে পদ-সজ্জা করার ফলে কবির মূল পরিকল্পনার স্থরুপ একাধিক স্থানে হয়েছে বিক্লত। ৺ অতএব, বোঝা গেল,—চৈতক্স-পূৰ্ব যুগের রাধারুফ-প্রেম-সাহিত্য কোন অন্যত্ত্ব্য কল্পনা-বৈশিষ্ট্য অথবা বিশেষ দ্ধপ-পকাশের জন্মই বৈফ্ষব পদ-সাহিত্যের অস্তর্ভুক্ত হয় নি,—,এ সম্বন্ধে অভাগ কারণের প্রভাব সমধিক। আর, দে কারণসমূহ বৈঞ্ব প্রেমাস্বাদন-পদ্ভিব স্বরূপে নিহিত।

আধুনিক কালে কোন কোন হুংসাহদী সমালোচক বৈশ্বব সাহিত্যের আধ্যাত্মিক পটভূমিকাটুকুকে দম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন,—রাধারুক্ত-বিষয়ক পদ-সাহিত্যকে আপ্নাদন করতে চেয়েছেন অন্য-প্রভাবিত উৎক্রষ্ট প্রেম-কাব্যরূপে। এই অসমসাহিদিক চেষ্টার সংগে যুক্ত না হয়েও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বৈশ্বব পদ-সাহিত্যেরও একটা অন্ধ্যাত্ম মানবিক

বৈক্ষৰ কৰিভাৱ সাহিত্যিক আবেদন ও মানবিকতা সংবেদনা রয়েছে। বস্তুতঃ, এই মানবিক সংবেদনার মধ্যেট বৈঞ্চবপদাবলীর সাহিত্যিক আবেদন বিশেষ ভাবে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ তার 'বৈঞ্বকবিতা'য় এই সত্যের

প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আবার, একথা অবশ্য-স্বীকার্য
যে, পৃথিবীর মানবিক আবেদন-সম্পন্ন সাহিত্য,—তথা সার্থকনামা সাহিত্যমাত্রের অধিকাংশেরই মৌলিক রস-সংবেদনা নিহিত রয়েছে নারী-পুরুষের
রহস্তমন্ন সম্পর্কের মধ্যে। এই সম্পর্ক সর্বাংশেই ষৌন-চেতনা-প্রভাবিত নম্ন

৮। কীতিলতার ভূমিকা—৮হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সত্য, তবু এর অন্তর্নিহিত যৌন অংশকে সম্পূর্ণ অস্থীকার করাও চলে না।
এই নিতান্ত জৈবিক আকর্ষণকে অবলম্বন করেই যুগ-যুগ ধরে নারী-পুরুষের
পরম্পার-বিলমী ভাব-সৌন্দর্য গড়ে উঠেছে। আমাদেব ধারণা,—জয়দেব,
বিভাপতি, চণ্ডীদাস,—প্রাক্-চৈত্ত যুগের লীলা বস-চারণগণ সকলেই এই
ভাব-সৌন্দর্যেবই সাধক ছিলেন।

এই দৃষ্টি-ভঙ্গি অমুসারেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষ ভাবে 'বতিস্থুখ-সাব' অভিদারেব ললিত-মধুব সংগীত-নিঝ'র। বস্তুতঃ বাংলার সমসাময়িক দমাজ-ব্যবস্থায় যে জীবনবোধেব ইঞ্চিত-পবিচয় আতাদিত হয়েছিল, জয়দেবের কাব্য অভিজাত ফুচি ও চেতনার চৈড্ৰন্ত পূৰ্ববৰ্তী সাৰ্থক প্ৰেম কাব্য अञ्चलत्वत গীতগোবিল মাধ্যমে, তাকেই একটি আদর্শ শিল্প পরিণাম দিযেছে। জন্মদেবের কার্যে নর-নাবীর প্রেম-স্বরূপের ব্যাখ্যা প্রসংগে ও বৈঞ্চব আশাদন রবীন্দ্র-সাহিত্যের অংশ বিশেষের বিচাব সাধারণ ভাবে পদ্ধতির সমন্বয় উদ্ধার করা যেতে পারে,— যদিও কাব্যহৃটি সম্পূর্ণ সমধর্মী নয। রবীন্দ্রনাথেব প্রথম-জীবনের বচনা-বিশেষেব মোন আবেদনের প্রাধাত ও তথাকথিত ক্ষচিহীনভার আলোচনায় এক কালেব দ্যালোচনাদাহিত্য যথার্থই ক্ষতি-বিকারগ্রস্ত হয়েছিল। সে ঘটনা আন্ত ইতিহাদেব সামগ্রী হয়েছে। কিন্তু এ কালের কোন রম-বোদ্ধা পাঠককে বুঝিয়ে বলবাব প্রয়োজন হয় না যে, ঐ সকল রচনাবলীতে প্রেম-বর্ণনা রূপ নিভব হ যে থাক্লেও সে-রূপ একেবাবেই বল্বগ্রাহ্য নয়,—দর্বাংশে ভাবময়। অন্তবের ভাবময় প্রেমেব প্রত্যক্ষাহৃত্তি কামনা করে কৃৰিকে দেদিন অবপেব রূপ পবিকল্পনা কবতে হ্যেছিল — অপরণের পবিণামী পরিচয় আবিষারেব জন্ম। অন্তত্তব দৃষ্টান্তে দেখি, হিন্দুব সাধনা প্রমান্ত্রার সন্ধানে প্রথমতঃ মুণাধীর মধ্যেই দিণাধীর অন্তিজ অন্তধাবনেব চেষ্টায ব্ৰতী হয়ে থাকে। কিন্তু চিনামীৰ সন্ধান একবাৰ আবিষ্কৃত **হ'লে মৃণ্মবী-স্থলতা সম্পূর্ণ অর্থহীন হযে প**ছে। ঠিক তেমনি দেহ-সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে শৃক্ষার ষথন রদ-রূপ লাভ করে, তথন দে জৈবিক স্থলতা-বর্জিত এক অপূর্ব ভাবানন্দে উজ্জল হযে ওঠে। লৌকিক জীবনে দীমাবদ্ধ সহুদ্ধপ শৃঙ্গারোল্লাপকে একদা জ্বদেব-কবি শৃঙ্গারবদে পবিণতি দান করেছিলেন,— এইখানেই তাঁর দাহিত্যিক মহিনা। রাধা-ক্ষেত্র বতি-স্থুখ বর্ণনায় যেখানেই

किं ५ क्यामन, ठिखानना है जापि।

যৌন-আবেগ প্রকট হতে চেয়েছে,—দেখানেই জয়দেব উত্তেজনার 'পরে
শান্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন;— শ্বরণ করেছেন আলোচ্য চিত্র মাত্রই
মানবিক দেহ-বিলাস-কাহিনী নয়,— কবি-কল্লিভ রাধা-ক্লফ্-প্রেম-রস-নির্ঘাস,—
দৈবলীলা। আধুনিক যুগের পরিভাষায় বলা চলে, বস্তুগ্রাহ্ম জীবনের
ইন্দ্রিয়াহুগ কামনা-বিলাস নয়, জয়দেবের কাব্য ভাবময় প্রেম-সংগীত।

মানবিক প্রেমের দেহাতীত এই রস-পরিণাম কেবল জ্মাদেবের কাবাকেই
নম্ন, -প্রেম-কাব্য-মাত্রকেই তথা প্রেম-মাত্রকেই মহাপ্রভুর নিকট
আম্বাদনীয় করে তুলেছিল। বস্তুত: হৈতলোত্তর বৈষ্ণব
চৈত্রভ-গ্রেমাবাদনের দার্শনিকতার পরিভাষা-সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক বিচার পরিহার
বাস্তব পর্মা
করলে, তার অধিভৌতিক মৌল আবেদন এথানেই
নহিত আছে।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম। ক্লফেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্চা ধরে প্রেমনাম॥"

এই সংজ্ঞার মধ্যেও কৃষ্ণদাদ কবিরাজ গোস্বামী 'কাম' এবং 'প্রেম' তথা শৃঙ্কার এবং শৃঙ্কার রদ, দৈহিক আকর্ষণ এবং দেহাঙীত প্রেম-রদ-পরিণামের আলোচ্য পার্থক্যের প্রতিই ইন্ধিত করেছেন বলে বিশ্বাস করি।

চৈতন্তাদেবের জীবন-সাধনা ও বুন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রীয় বিচার-বিস্থাসের মাধ্যমে এই প্রেমাযুভূতিই লোকোত্তর ভাব-তন্ময়তায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আর, প্রেমের এই অভিলোকিক অমুভূতি-চৈচ্ন্তান্তর যুগের বেষ্ণব সাহিত্যে প্রেমান্ত্রাদ্বনের আনন্দই অভিব্যক্তি লাভ করেছে জ্ঞানদাস, ক্রেমান্ত্রাদ্বনের প্রাবিন্দদাস প্রভৃতি চৈতন্তোত্তর বৈহন্তব ক্ষিপণের অপৌকিক্তা পদসাহিত্যে। কিন্তু চৈতন্ত-পূর্ব যুগের সিদ্ধকাম ক্বিরা

বাস্তব জগতের প্রেম-সাধনার মধ্য দিয়ে বস্তব অতীত ভাব-চেতনাময় লোকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। আর, বাঙালির সাহিত্য-ক্ষেত্রে লৌকিক দেহ-সাধনাকে অতিলৌকিক প্রেমরূপদানের সার্থক পথিত্বং জন্মদেব, এইথানেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার কবি জন্মদেবের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় বার জন্মদেব-সাহিত্য-স্বরূপের এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের কাবণ,—
আমাদের ধারণা,—জন্মদেবের কাব্যের মতই বড়ুচগুলাদের কৃষ্ণকীর্তন লৌকিক
দেহাভিচারকে একটি অভিজ্ঞাত সমৃদ্ধির ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা

করেছে। অপরিণত বাংলা ভাষার প্রকাশ-দীনতা এবং শিল্পীর জীবন-পরিবেশের বৈচিত্র্যহীনতা-হেতৃ বডুচণ্ডীদাসের সাধনার কৃষ্ণকীত ন অপেকা-স্বন্ধ-দার্থকতা জন্মদেবের অপূর্ব দিদ্ধির দলে কিছুতেই কু 5 অসার্থক গলেও তুলনীয় নয়,—তবু এঁদের প্রচেষ্টার সাধর্ম্য অবশ্ত-স্বীকার্য। क्यामनीय शक्तित অম্যুতর প্রসক্ষে উল্লেখ করেছি,—ডঃ নীহাররঞ্জন সমগোজীয় প্রফার্কীর্তনকে বাংলার সহজিয়া বৈফব সাধনার উৎক্রয় কাব্যিক নিদর্শনরূপে অভিহিত করেছেন। ডঃ রায়ের এই বিচার সত্য যদি হয়ও,—তবু, এ'কথাও অবশ্ত-দীকার্য যে, সহজিয়া রদ-চেতনা কৃষ্ণকীর্তনে অভিনবতর পরিণাম লাভ করেছে। সত্য বটে, ক্ষুকীর্তনের কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপেই লৌকিক। কিন্তু, এ'তথ্য অধিকতর সূত্য যে, কবি বড়ুচণ্ডীদাস বহু শাস্থ্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শে পারক্ষম ছিলেন। তাঁর এই বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রন্থে-উদ্ধৃত শ্লোকাবলী, নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনা, প্রেমেৰ স্তর্বিভাস, নায়িকার অলংকার-সিদ্ধ রূপ-বর্ণনা, এবং স্থানে স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষায়-বাদের মধ্যে স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে কাব্যের প্রথমে জন্মগণ্ডে অবিমিশ্র লৌকিক কাহিনীকে পৌরাণিক ঐতিহ্যেব সংগে যুক্ত করবার চেষ্টা অবশ্য-লক্ষিতব্য। তা'ছাড়া, অঞ্চান্ত 'থণ্ডে'ও রাধারুষেণ্ব কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অদার্থকভাবে হলেও, ভাগবত পটভূমিকাব অবতারণা করে কবি পরকীয়া-মিলনকে নৈতিক সমর্থন দেবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রদক্ষে আরো লক্ষ্য করা উচিত যে, এই পরকীয়া-প্রীতিকে কবি সংক্রিয়া আধারে তুলে ধরেন নি। রাধাকে লক্ষীণ সংগে যুক্ত করে 'স্বকীয়াত্বে'র একটি আবরণ রচনার ১৫৪। করেছেন। স্পষ্টই বোঝা ঘাচ্ছে, —অনভিন্ধাত লোক-জাবন-কাহিনীকে অভিন্ধাত পোরাণিক রূপান্বিত করে তোলার সচেতন প্রয়াস কবি-হৃদয়ে অহুস্যুত হয়েছিল। আমাদেব ধারণা, —লৌকিক জীবন-চিত্তের এই অভিজাত-রূপায়ন-চিন্তার প্রথম দার্থক ফল জয়দেবে পরিলক্ষিত হয়েছে,—এই চেতনারই সার্থকতর পরিণাম পদাবলী-সাহিত্য। বড়ুচণ্ডীদাদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য,—এই প্রচেষ্টায় তিনি পার্থক হন নি। কিন্তু এ অদার্থকতা কবি-প্রতিভারও ব্যর্থতার পরিচায়ক নয়, — বরং তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছোতিক। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের অন্যুত্ন্য স্বকীয়তার ভিত্তি রচিত হয়েছে বলে মনে করি।

কৃষ্ণকীর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—এটি অভিজ্ঞাত-চেতনা-প্রস্ত আভি-স্কাত্যগবী কাব্য নয়,— লোক-জীবনের একনিষ্ঠ সাধনা এবং উপলব্ধি-সঙ্গত পাৰ্থক 'লোক-কাব্য'। পূৰ্ববৰ্তী আলোচনায় বড়ু-চণ্ডীদাদে পৌরাণিক চেত্তনার বার্থতা এবং চণ্ডীদাদের পাণ্ডিত্য এবং বৈদক্ষ্যের উল্লেখ করেছি — ভক্ষাৎকবি-চেতনার কিন্তু এ' কথাও বলেছি যে, তাঁর লোক-জীবন-প্রীতি পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য-প্রভাবে বিনষ্ট হয় সার্থকতা নি। কবির বিদম্ব চিন্তা অ-মিশ্র লোক-জীবন-বভাবের 'পরে পৌরাণিক ঐতিহেত্ব শালীন আবরণ টানতে চেয়েছিল। কিন্তু তার জীবনবস-তন্ময় শিল্পি-মন জনজীবনেৰ একটি অনিল্যস্থলৰ বাহুৰ-চিত্ৰ অন্ধিত করে দে পথে অপবিহার্য বাধা স্বাষ্ট কবেছে। কৃষ্ণকী র্ভনকাব্যে লৌকিক ভাব-চিম্কার 'পরে আভিজাত্যাবোপ-চেষ্টার বার্থতা বড়ুচগুীদাসেব প্রতিভার তুর্বলতার প্ৰিচায়ক নয়. −তাব অবিমিশ্ৰ লোক-জীবন-তন্ময়তার ফল। তাই, তাব কাব্যে তথাকথিত ক্রচিহীনতা, অশ্লীলতা কিছুই আরোপিত নয়,- স্বাভাবিক জীবন-চিত্তায়ণ-জনিত। আব কেবল এই কারণেই, পূর্ব-সংস্কাব-মুক্ত বৌদ্ধা-হৃদয় মাত্রকেই তা' বিবক্ত কবে না.- কবে আরুষ্ট। লক্ষ্য কবলেই বোঝা যাবে, কৃষ্ণকীর্ত্তন সমদাময়িক লোকিক সমাজ-জীবনেব বাস্তব আলেখ্য। যে তথাকথিত কচি-খীনতা এবং অশ্লীলতাব জন্ম কাব্যথানিকে দায়ী বরা হয়ে থাকে,— তা ছিল দে যুগেন বিশেষ সমাজ-জীবনেব একটি অপরিত্যাজ্য অঙ্গ,—কুষ্ণকীর্তনের রুফ সেই সামাজিক জীবন-পবিচয়েব সাক্ষ্য। কবিশেশর কালিদাস বায়েব ভাষায়, প্রাঞ্জ "গোপ-শল্লাতে এতিপালিত হইয়া অমাজিত চবিত্তের সবলকায় কিশোর। এই গোপ-পল্লী সেই যমুনা-ভীরেব বিদ্ধ ভাবপিন্ন আভীর পিন্নী ন্ম,—এ যেন ৰাংলার ভাগীর্থী-ভীবের অশিক্ষিত গোপপল্লী > ০।"

কৃষ্ণকীর্তনে বাংলার অশিক্ষিত এই গোপপল্লীব,—অনভিন্ধাত গ্রামীণ ভাবনধ্যের বেদনার্ত ছবিটিই কপায়িত হয়েছে। রাধা-জীবন সেকালের সামাজিক জ্নীতি-পীড়িত ট্রাক্ষেডির জীবস্ত-বাস্তব বিগ্রহ। কৃষ্ণকীর্থন লোক-ভাবনের Tragedy

অপরিহাধ সামাজিক অস্কুষ্ঠান ছিল। ফলে, স্থা-জাগ্রত-

১০। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য।

যৌবন পুক্ষের লালসা 'অজ্ঞাত-যৌবনা' নব-বিবাহিতার অপ্রাপ্ত চেতনাকে অকথ্য নির্বাতনে অকাল-বোধিত করার মন্ততায় অধীর হয়ে উঠ্ত। অথচ, নানা অ-নৈদর্গিক প্রভাবে বালিকার নারীত্ব যথন অকালে উৎক্ষিপ্ত হতে, ততদিনে পুক্ষেব পৌক্ষ প্রায়ই তুর্নৈতিক অপচয়ে আস্ত তিমিত হয়ে। নির্বাতিতা নাবীব ভাগ্যে তপন অতৃপ্ত বৃতৃক্ষা, অন্ধ আক্রোশ আর অসহায় আতি ছাডা কিছুই অবশিষ্ট থাক্ত না। সমকালীন সামাজিক নারীত্বেব দেই ঐতিহাসিক আর্তনাদকে কৃষ্ণকীর্তন ম্থাব করেছে রাধা-বিবহ খণ্ডে:—

"ষে কাহ্ন লাগিখা। মো আন না চাহি লোঁ। বড়ায়ি

না মানিলোঁ। লঘু গুরুজনে।

হেন মনে পডিহাদে আক্ষা উপেথিআঁ বোষে

আন লআঁ বঞ্চে বুন্দাবনে॥

বডায়ি গো,

কত তুথ কহিব কাঁহিনী।

সে মোব স্বথাইল ল

মোঞ নাবী বড অভাগিনী।

নান্দের নন্দন কাহ্ন

যশোদার পো

আল

তাব সমে নেহা বাচায়িলোঁ।

গুপতে বাথিতে কাজ তাক মোঞ বিকসিলোঁ

তাহার উচিত ফল পাইলোঁ।

কেবল ভাব-ভাষা-ছন্দেই নয়, বাণ্ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যেও এধরণের পদাবলী একটি নিভ্ত-গভীর গ্রামীণ আন্তবিকবতাব হ্রবকেই যেন মূর্ত কবে তোলে। বিশুদ্ধ জীবন-বদ-মাধুর্থের প্রভাবে তা দর্বদেশ-কালেব জীবন-পিপাত্ম হাদয়কে জনায়াদে স্পর্শ কবে।

কিন্তু এ-ত কেবল রাধা-জীবনের পরিণামী চিত্র-কণা। লক্ষ্য করলে
ক্কনীতনৈ
ক্বাবনবাধের
কণটিব পৃংধাত্মপুংধ চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে একটি জীবনঅ-প্র্রা

কবি অনস্ত বড়ু চণ্ডীদাস। আর. সেই সামাজিক নারীত্বের বিকশিত জীবনশতদলকেই অভিহিত করেছেন রাধা নামে। বস্তুত: আগস্ত রাধা চরিত্রটি
মধ্যযুগীয় লোক-জীবন-টাজেডির একটি অনবগ্য রস-মৃতি। কেবল বহিরদ্ধ
জটিলতার উষর কাঠিগ্রই নয়, সেকালের স্থুল সমাজ-জীবনাচারের অস্তরালবর্তী প্রেম-ভাবের ফল্প-ধারাটিকেও কবি আবিষ্কার করেছেন আশ্চর্ষ
সহাদয়তার সংগ্রে। তুলনা না করে সেই ভাবাত্বভৃতির অ-তুল্যতা নির্দেশ
করা যাবে না।

খ্যাম-নামের ভাবাবেশে পদাবলীর কবি চণ্ডীদাদের রাধা বিবশ-হাদয় হয়েছিলেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্রামনাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥<sup>১১</sup>

Subjective প্রেমাক্ষভৃতির এমন নিষ্ঠাপূর্ণ (sincere) স্বাভাবিক অভিব্যক্তি কল্পনাতীত-প্রায়। তবু, ব্যক্তিগত অক্ষভৃতির এই মন্ময়তা ত্র্লভ হলেও হয়ত একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু স্থল গ্রাম্য ভাবের গ্রোতনার জন্তু 'গ্রাম্য' ভাষার 'অল্পীল' অ-পূব কাব্যের কবিও যথন রাধা-জীবনে দয়িতের বংশী-নালের মহিমা-কীর্তন করেন,—তথন অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না,—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ। রান্ধন॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি দে না কোন জনা।
দাসী হআ তা'র পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিবে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ। কৈলোঁ কোন দোবে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ। পরাণী॥

<sup>&</sup>gt;>। এই পদটি চণ্ডীদাসের মৌলিক সৃষ্টি নয়,—সংস্কৃত কবিতাবিশেষের অমুবাদ মাত্র,
অনুস্রপ বিতর্ক উত্থাপিত হয়ে থাকে।—কিন্তু বর্তমান প্রসংগে সে বিতর্ক অর্থহীন।

আকুল করিতেঁ কিবা আক্ষার মন।
বাজাএ হৃদর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাথি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পদিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে ধেহু কুস্তারের পণী॥

—ক্ষতিমান বিদগ্ধ চিত্তেব স্ক্ষ ভাবাত্মশীল নয়,—ব্যক্তিগত অত্মভৃতিক বিশায়কর নিবিডতা নয়,—জীবনেব ভাবে এবং ভাষায় বডুচণ্ডীদাদ একখানি অবিমিশ্র বাস্তব-জীবন-কাব্য বচনা কবেছেন এখানে।

বড়ুচ গ্রীদাদেব এই গভীব জীবন-সংবেদনা একদিকে তাঁর কাব্যকে
আভিজ্ঞাত্য-গর্বী স্কাক কি-বিলাদের বিনষ্টি থেকে রক্ষা করেছে।—অন্য দিকে
গতাহগতিক জীবনধারাব ফ্লেদাক্ততার মধ্যেই শিল্পের
শিক্ষকীত ন কাব্যবিচারে ইভিছাসের
সিদ্ধার
তাব-কল্পনার উন্নত নভো-লোকে। ফলে কাব্য শেষে
বংশী এবং বিবহণণ্ডের পনিগামী আবেদন প্রামন্ত
দেহদম্পর্ক-পবিচ্ছিন্ন মান্দ আবেগের প্রাবল্যে বৈশ্বন কনিতাব সমধ্যী হযে
উঠেছে অনেকটা। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত ক্যটি ছাঙাও ক্লেকীর্তনের অন্ততঃ একটি
পদ নিঃসন্দেহে এই মন্তব্যের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করেছে,

প্রথম প্রহর নিশি স্কন্ত্রপন দেখি বিদি

সব কথা কহিছে ভোমাবে।

বিসিয়া কদম্বতলে সে কাফ করেছে কোলে

চুম্ব দিয়া বদন উপবে॥ · · ইত্যাদি

বছ-বিখ্যাত এই বৈষ্ণৰ-পদটির আদিরপ আবিষ্কৃত হয়েছে ক্ষুকীতনেব রাধা-বিরহণতে:—

"দেখিলোঁ। প্রথম নিশী সপণ স্থন তোঁ বদী
সব কথা কহিআবোঁ। ভোক্ষারে হে।
বিদিআ কদম তলে সে কাহ্ন করিল কোলে
চুম্মিল বদন আক্ষারে হে॥" ইত্যাদি পদের মধ্যে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে,— প্রথম কয় খণ্ডের তথাকথিত ক্ষচিহীনতার বাইরে কৃষ্ণকীর্তনের এই পরিণামী আবেদনকে পদ-সাহিত্যের অস্তর্ভূক্ত করে নিতে আপত্তি ঘটেনি কোথাও। এর পরে তর্কের অবকাশ ষত্তই রচিত হোক্,—কৃষ্ণকীর্তনেব যেখানে শেষ, পদাবলী সাহিত্যের সেখানে আরম্ভ, ইতিহাসেব এই সিদ্ধান্ত অপরিহায় হয়ে পড়ে।

## একাদশ অধায়

## আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্য 'চণ্ডীদাস-সমস্তা'

আগেই বলেছি, চণ্ডীদাস-সমস্থা বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের বহু বিতকিত এক অবতি জটিল প্রসংগ। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালির ঐতিহাসিক সচেতনতাব অভাব থেকেই এই সমস্তার উদ্ভব। পূর্বে বলেছি,(কবি চণ্ডীদাস ছিলেন মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবন-বোধের মহত্তম উল্লাতাদেব একজন। ডা'ছাডা দেকালের ভক্তি আবেগাকুল বাঙালির কাছে চণ্ডীদাস প্রিয়তব হয়েছিলেন মহাপ্রভু কর্তৃক আশ্বাদিত হওয়ার কাহিনী প্রভাবে। চণ্ডীদাস-পদাবলী নিয়ত বস-নিষেকে নিত্যকালের বাঙালি চিত্তকে মুগ্ধ ম্থিত করেছে , ১৮**ভ**ন্তদেবের ঐতিহ্-সংযোগে ভব্তি-বিহ্বল বাঙালি মানসকে সেই সংগে কবেছে আবিইও। এই মোহাবেশেব দাবা দীৰ্ঘদিন বাঙালি চ্ছীদাস সমসাব

চণ্ডীদাস বদ সাগার ভূবে ছিল। ফলে, কবিব ব্যক্তি-পরিচয আবিকারের প্রযোজনীযতা মনেও জাগে নি বড

একটা। শুধু তাই নয় বহু খ্যাত অখ্যাত নামা পদকতা চণ্ডীদাসের কবি কীতির পুণ্য-দলিলে আত্মবিদর্জন করেছিলেন ,—নিজেদের রচিত ভাল-মন্দ পদের সংগে জুডে দিয়েছিলেন চণ্ডীদাদের ভণিতা। একদিকে দীর্ঘকালের অনবধানতা কবির পরিচ্য-স্ত্রকে লৃগু কবেছে। অক্সদিকে অভি-ভক্ত কবিদেব চণ্ডীদাস-নামাপুষক-কামনা কবির মূল র6নাবলীব পবিচয়কে কবেছে আচ্ছন্ন। তারও সংগে যুক্ত হয়েছে লিপিকার ও গায়েনদের ভণিতা প্রয়োগেব অদাবধানতা। সব কিছু মিলে চণ্ডীদাস-পরিচয় আবিষ্কাবের সকল পথই হযেছে নির্দ্ধ্ भः गग्नाक्त्र I)

মধ্যযুগেব বাংলা কাব্যাস্থাদনের পদ্ধতি ব্যক্তিগত পঠনাশ্রয়ী ছিল না। পুণি সে যুগে খুব কমই লিখিত হত। 'গায়েন' নামক একশ্ৰেণীব পেশাদার পায়কেব দল শ্রেষ্ঠ কবিদের বিভিন্ন বিষয়ক রচনা থেকে ষথেচ্ছ অংশ আহবণ কবে একটি আমুপ্ৰিক ও পরিবেশ প্রভাব কাহিনীযুক্ত পালাগান গড়ে তুলতেন। সমাজের আপামর জনসাধাবণের সমষ্টিগত সন্মিলনে 'আসরে' সেই সংগীত গীত হ'ত। নানা শিল্পীর পদ-সমন্বয়ে বিমিশ্র পালার মধ্যে বিভিন্ন পদ-শেষের ভণিতা থেকে রচয়িতার নামটি মাত্র আবিষ্কার করা দম্ভব হ'ত। অপচ 'গায়েনরা' প্রায়ই ভণিতার যাথাযাথ্য রক্ষা করেন নিঃসে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ আছে। এই অশিক্ষিত সংগীত-ব্যবদায়িগণের নিকট ঐতিহাসিক শুচিতা রক্ষার প্রচেষ্টা অর্থহীন ছিল—'গীত'-পালাকে সর্বজন-চিত্ত-হর করে গড়ে তোলাই ছিল এ দের উদ্দেশ্য। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে বহু অজ্ঞাত-অখ্যাত লেথকের সৃষ্টির সঙ্গেও এ'রা শ্রেষ্ঠ কবির ভণিতা যুক্ত কবে দিয়েছেন। অনেক সময় বত অক্ষম কবি-যশপ্রাথী নিজ রচনার অমরতা কামনা করে তার স**জে** শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ভণিতা জ্বডে দিয়েছেন। কথনো বা 'লিপিকর-প্রমাদ'-হেতু ভণিতা-বিভ্রাট ঘটেছে। অথচ (দে যুগের শ্রোতা-দাধারণের রদ-পিপাদা ছিল বিচার-বিমুথ,—ভক্তি-সর্বস্থ। ফলে, যখনই কোন পদের ভণিতায় জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিভাপতির নাম উচ্চাবিত হয়েছে, তথনই তারা ভব্কি-তদ্যতি চিত্তে মাথা নত করেছেন। বিচার করে দেথেননি,—অহুসন্ধান করবার প্রয়োজন বোধ করেননি,—উল্লিখিত কবিব পক্ষে এরপ কবিতা রচনা সম্ভব কি না;—কিংবা ভণিতা ধার, সত্যই পদটি তাঁরই স্টু কি না। তবু, এই অ-বৈজ্ঞানিক,—অনৈতিহাসিক পরিবেশের মধ্যেও ইতিহাসের যতটুকু তথ্য ৰক্ষিত হতে পেরেছিল, মোগল-যুগের বিনষ্টি ও যুরোপীয় অধিকারের প্রতিষ্ঠা-সমকালীন বিপ্যয় ও আত্মবিশ্বতির মধ্যে তারও সম্পূর্ণ বিনুপ্তি ঘটেছিল। মধ্যগুগান্তকারী স্বতো-বিনষ্টির প্রভাবে শিক্ষিত বৃদ্ধিমান বাঙালি-সাধারণ জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিদয়ে অনবহিত, শ্রদাহীন হয়ে পড়েছিল। সমাজের নিমন্তরবর্তী অশিক্ষিত, অজ্ঞ জন-সাধারণের 'পবে জাতীয় ঐতিহ্ রক্ষার দায়িত্ব হয়েছিল গুল্ড। বলাবাছল্য, তাদের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন একেবাবেই সম্ভব হয়নি। (স্রষ্টার পরিচয়ই যে কেবল হারিয়েছিল, তাই নয়,—অনেক ক্ষেত্রে স্ষ্টেও হয়েছিল नग्र श्रांश ।

এই আত্মবিশ্বতির যুগান্ত-শেষে নব-প্রবৃদ্ধ বাঙালির মনীযা যথন পুরাতন ঐতিহের আবিষ্কারে এতী হয়েছিল, তথন প্রতিপদেই সম্লা-জটিলতা ঐতিহাদিক চেষ্টার অগ্রগমনে বাধা দিয়েছে। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সংশয়-জিজ্ঞাসার প্রথম স্চনা হয়, ৺নীলরতন
মুখোপাধ্যায় ষথন সাহিত্য পরিষৎ থেকে চণ্ডীদাস পদাবলী প্রথম প্রকাশ
করেন। ঐ পদাবলী সংগ্রহের সময় চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত
সমস্তার।বকাশ
এমন বহুপদ পদাবলী-সম্পাদকের চোথে পডেছিল, বর্ণনার
অম্বক্রম অথবা রসগত উৎকর্ষের বিচারে যা' বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাসের
রচনা বলে স্বীকার করা চলে না। কিন্তু ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার স্বন্ধহলেও, সে যুগে চণ্ডীদাস বিষয়ে অফুসন্ধান-গবেষণা শুরু হয়েছিল। অধিকাংশ
সমালোচক-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি তথনও ছিল ভক্তি-তদগত। তাই চোথের
সাম্নে জেগে-ওঠা সমস্তার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পাবে নি আগেই
বলেছি, কৃষ্ণকীর্তন আবিক্ষারেব ফলে এই ভক্তি-বিহ্নল পলায়নপরতা
স্বসন্থব হয়ে উঠ্ল।

এর আগে চণ্ডীদাদ-ভণিতায় যত পদ পাওয়া গিয়েছিল তাদের ভাববিষয়ে একটি দাধারণ দাধর্ম্য ছিল; পার্থক্য ছিল রদ-মানের উৎকর্ষ অপকর্যগত। অতএব, একই কাহিনী-বিষয়েব কোন পর্যায়ে যে-কবি উৎকৃষ্ট
পদ রচনা কবেছেন, অন্ত পর্যায়ে কখনো তারই রচিত পদ হয়েছে অতি
নিকৃষ্ট;—এমন অহমান অদংগত মনে হয়নি। কিন্তু, কৃদ্ধকীর্তনের সর্ববিষয়ক আমূল পার্থক্য হেতু নৈষ্ঠিক বৈফ্বেরা এ-কাব্যকে পদাবলীর
প্রায়ভূক্ত করতেও অনিজ্বক হয়েছিলেন,—একথা বলেছি। অতএব, চণ্ডীদাদবিষয়ক ঐতিহাদিক জিল্ঞাদাকে আর এডিয়ে যাওয়া অসম্ভব হল। ফলে,
দেখা দিল ছ্রপনেয় চণ্ডীদাদ সমস্তা।

এই সমস্তার মূল জিজ্ঞান্ত কন্নটিকে নিমন্ত্রণে ভাগ করা চলে :—

- ১। পদাবলীসাহিত্য এবং কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বচ্যিতা কবি চণ্ডীদাস
  কী একই ব্যক্তি?
- ২। যদি তা' না হ'য়ে থাকেন, তবে চণ্ডীদাস কমজন; ছই না
  ততোধিক? এই সব-কমজন চণ্ডীদাসই কি একই সময়ে
  সমস্তার জিজাসা আবিভূতি হয়েছিলেন? তা না হলে এঁদের কার
  আবিভিবি-কাল কথন?
- গ্রাপরি জিজ্ঞাশ্ত,—এইসব চণ্ডীদাস-কবিদেব মধ্যে কার সৃষ্টি চৈতন্ত্র-দেবের শ্রন্ধা এবং স্বীকৃতি লাভের মর্বাদা পেয়েছিল ?

প্রবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখেছি,— ক্ফুকীর্তনের করি বড়ুচণ্ডীদাস চৈতন্ত্র-পূর্ব যুগে আবিভৃতি হয়ে কাব্য-রঃনা করেছিলেন বে, পণ্ডিতগণ দে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অথচ পদকর্তা চণ্ডীদাদের আবিতাবকাল সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত করে এখনও বলা সম্ভব হয়নি। তাই, কৃষ্ণকীর্তন কাব্যই যদি মহাপ্রভু-কর্তৃক আমাদিত হওয়ার গৌরবে ভূষিত হয়ে পড়ে,— এই ছঃসন্তাবনার চিন্তায় উদ্বাস্ত সেকালেব কোন কোন ভক্ত-মনীষি উভয়কুল রক্ষার আকাজ্ঞায় উদ্গীব হয়েছিলেন। তাদের মতে কৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী-সাহিত্য একই চণ্ডীদাদের রচনা। এই অভিমতের ম্লীভূত মনোভাব ভক্ত-ঐতিহাসিক দীনেশ-প্রাথমিক উত্তর চন্দ্রের কণ্ঠে অকপট অভিবাক্তি পেয়েছে,— "চণ্ডীদাদকে আমরা এ পযস্ত যাহা মনে করিয়া আদিয়াছি,—কৃষ্ণকীর্তনে সেই ধারণা কতকটা কুর হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চগামে হুর বাঁধিয়াছেন, ক্লঞ্কীর্তন ষে তাহার অনেক নিমে! এ পাড়াগেঁয়ে রুষক-কবির লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক দৌন্দর্য কোথায়? এ' যে গ্রাম্য ব্যক্তিচাবী প্রেমের শীলতাশ্য আবর্জনা, এথানে সে ব্যোম-স্পর্শী পবিত্রতা কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যূথিকা শুল্র নির্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এয়ে একাস্ত স্থূল, একাস্ত বিষদৃশ চিত্তপট ; আঁধারে ছিল-ভাল ছিল। চণ্ডীদাসকে যে এই কীর্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল। তাহার পদাবলীর সংগে এক পংক্তিতে ক্ষ্ফকীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মচণ্ডাল দোষ হয়।'" স্পষ্টই বোঝা ধাচ্ছে, এটুকু মূলতঃ ভক্তি এবং আবেগ, বিচার নয়। অতএব, এই মনোভাব-প্রভাবিত দিশ্বাস্তও বিচার-সহ নয়।

দীনেশচন্দ্রের বঞ্চব্য, - অপরিণত বয়সের চাপল্যে চণ্ডীদাস ক্ষ্ণুকীর্তনের মত একথানি 'অতি অশ্লীল' কাব্য রচনা করেছিলেন। পরে শিল্পি-স্বভাবের ক্রম-বিবর্তনের ফলে পরিণত বয়সে তিনিই অপূর্ব প্রেম-ভাব-সমুদ্ধ পদ সাহিত্য রচনা করেন। দীনেশচন্দ্রের মতে ক্ষুফ্নীর্তন আবিক্ষারের ফলেই জয়দেব এবং পদাবলী সাহিত্যের মধ্যবর্তী ক্রচি-বিবর্তনের যৌক্তিকতার ক্রটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে পেরেছে। "যদি কৃষ্ণুকীর্তন না পাইতাম, তবে ব্ঝিতাম না, গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণুধামালির পরেই হঠাং

১। 'বঙ্গভাষা ও সাহিতা'।

চণ্ডীদাদের (পদাবলীর) অভাদয় কি করিয়া হইয়াছিল<sup>২</sup>।" কিন্তু ক্রম্য-কীর্তন কাব্যে পুরাণ ইতিহাদের বহুল উদ্ধৃতি এবং আলংকারিক বস-প্রক্রমের পূর্বাপর অফুস্তি কবিব গভীর শক্তিকেই নিঃসংশরে প্রমাণিত কবে। এমন অবস্থায়, কেবল তথাকথিত কচি-দীনতার জ্ঞ্য এ-কাব্যকে 'বালভাষিত' বলে স্বীকার কবা চলে না। আবার কচি ও প্রকাশ-ভঙ্গিব স্থূলতাই যদি প্রাচীনতার লক্ষণ হয়, তাহলে চণ্ডীদাসকে জ্যুদেবেরও পূর্বে স্থাপিত কবতে

কারণ, চিন্তা ও প্রকাশের স্থূলতা কৃষ্ণকীর্তনে অধিকতর। অতএব, বোঝা গেল,— বামেক্রস্থলর ত্রিবেদী এবং ঐ যুগেব অন্তান্ত মনীষিগণের সমর্থন সত্ত্বেও এই বিচার গ্রহণীয় নয়°,—বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে একাধিক চণ্ডীদাসের অন্তিও সীকার না করে উপায় নেই।

এবারে প্রশ্ন, — রাধা-ক্বফ-প্রেম-কাব্যের বচ্যিতা কয়ন্ত্রন চণ্ডীদাদ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবিভৃতি হযেছিলেন। ভণিতা বিচাব করলে দেখা যায়,—বিভিন্ন বৈষ্ণব পদের শেষে চণ্ডীদাস নামের সঙ্গে বড়ু, দিজ, দীন, দীনক্ষীণ, আদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবস্থত হযেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষণ স্বারা একজন করে স্বতন্ত্র চণ্ডীদাদেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে,—এমন কথা মনে কববাব সংগত কারণ নেই। কারণ, কৃষ্ণকীর্তনেব পুথিতেও চণ্ডীদাস ভণিতা একাধিক धकाधिक हखीमांग उ বিশেষণে বিশেষিত হতে দেখা গেছে। অগুদিকে চণ্ডীদাস নামেব সংগ শ্রাদি'-শন্ত ষোজনা কবে যে অর্থ প্রকাশেব চেষ্টা কবা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্যটুকুও সান্দহজনক। পণ্ডিতের। মনে কবে থাকেন, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কোন চণ্ডীদাদ-যশ:-প্রাথী দর্বজনশ্রন্ধেয় চণ্ডী কবিব দংগে একান্মতা প্রতিষ্ঠার জন্ম এই 'জাল বিকদ' এব আশ্রম গ্রহণ কবেছিলেন। অতএব বোঝা ষাচ্ছে,—চণ্ডীদাস নামেব সচ্চে যুক্ত বিশেষণগুলিব সাহায্যে চণ্ডীদান নামশেয় বৈঞ্ব কবিগণের সংখ্যা নির্ণয সম্ভব নয। ইতিমধ্যে অধ্যাপক মণীক্রমোহন বস্থ কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ২০৮৯ সংখ্যক পুথিব সহায়তায় দীনচণ্ডীদাদের পদাবলী প্রথম ও দিতীয় থণ্ড সম্পাদনা কবেন। ঐ কাব্য-সংগ্রহের দীর্ঘ ভূমিকায় অধ্যাপক বস্ন এই সমস্তার উপব নৃতন আলোক-সম্পাৎ করেন। রাধা-ক্লফ লীলার পদাবলী-সম্মত কাহিনীযুক্ত এই ২। বক্সভাবাও দাহতা। ৩ । এইবা—কৃক্কীতলির ভূমিকা।

পুর্বিথানি আগস্ত স্থপবিকল্পিত পালার আকারে লিখিত। আবার প্রতিপদের শেষে চণ্ডীদাদের ভণিতা রয়েছে। অতএব, মনে করা যেতে পাবে,- এই

পুথিখানি কোন বিশেষ চণ্ডী-কবির রচিত আগন্ত দীন চণ্ডীদাদের পালাকাব্যেব হুবছ অছুলিপি না হলেও তার কাঠামোব পদাবলী 'পরে প্রতিষ্ঠিত। এবারে আলোচ্য পুথিব কাব্যাদর্শের

বিচার কবে অধ্যাপক ৺বস্থ প্রতিপন্ন করেন, দীন চণ্ডীদাদের কাব্য পর-চৈত্ত্য বৈষ্ণব আদর্শামুদাবী। এই প্রসংগে চৈত্ত্য-পূর্ব মৃগেব কাব্যাদর্শের প্রতিভূস্বরূপ কৃষ্ণকীতন কাব্যেবও সাধারণ আলোচন। ৫০০ বিচার কবা হয়েছে। অধ্যাপক বস্থব পক্ষের মৃক্তি কয়টিকে মোটান্টি নিম্নরূপে উদ্ধার করা থেতে পাবেঃ—

- ১। কৃষ্ণকীর্তনে বাধা লক্ষীর 'অবতাঁব' কিংবা লক্ষীম্বরূপিনী। কিন্তু চৈতন্মোত্তব কালেব আদর্শাহ্যায়ী লক্ষী, সভাভামা, কঞ্জিণী ইত্যাদি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীগণেব চেয়ে বাধা শ্রেষ্ঠা - তিনি কৃষ্ণেব হলাদিনী শক্তিরূপ। প্রকীয়া।
  - ২। ক্লফ্কীর্তনে বাধাবই অপর নাম চন্দ্রাবলী,—কিন্ত পর চৈতক্ত যুগেব বৈন্ধব পদ-দাহিত্যে বাধা এবং চন্দ্রাবলী পরস্পরের চৈতক্তান্তব ভাবাদর্শের পার্থকা

    ত। ক্লফ্কীর্তনে 'বডাই' বাধাক্তকের প্রণয়-পার্থকা

    সাধিকা;—চৈতভা-প্ববতী পদাবলী দাহিত্যে 'বডাই'
    স্থানচ্যতা হমেছেন। ললিতা বিশাখাদি দ্বীগণ দেখানে রাধাব
  - ৪। কৃষ্ণকীর্তনের রাধা সংস্কৃতকারাদর্শসমত নামিকা।— 'অজ্ঞাত-যৌরনা মুগ্গাবস্থা' পেকে প্রগল্ভাবস্থার পরিণাম প্রযন্ত সাধারণ অলংকার শাস্ত্রের অন্থ্যারে তার জুমবিকাণ ঘটেছে। কিন্ধ চৈতঞ্ছ-প্রবর্তী যুগের রাধা প্রথমাবধিই কুফেসমর্শিতপ্রাণা, -কৃষ্ণ-প্রেমকসর্বস্থা। আরো প্রবর্তীকালে, রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্লনীলমণি'-প্রভাবিত বৈশ্ব আলংকাবিক আদশিস্থ্যা।

বিচাব কবে দেখা গেছে,—দীন চণ্ডীদাদ-পদাবলীতে চৈতন্ত-পববর্তীকালের উদ্ধৃত বৈশিষ্ট্যের দব কয়টিই উপস্থিত রয়েছে। তাই নয়, চৈতন্তোত্তর যুগের গোস্বামি-মহাজনগণের কারো কারো সংস্কৃত পদাহবাদ দীনচণ্ডীদাসপদাবলীর পুথিতে পাওয়া গেছে। 
তা'ছাডা চৈতভোত্তর যুগে পরিকল্পিত

ছাদশ গোপাল, এমন কি রূপগোস্বামীর সংস্কৃত নাটকে উক্ত মধুমঙ্গলের উল্লেখ
পর্যন্ত দীনচণ্ডীদাদের পদাবলীর পুথিতে পাওয়া গেছে। অতএব, আলোচ্য
গ্রন্থানি যে চৈতকোত্তর যুগের রচনা, তাতে সন্দেহ নেই।

এ পর্যন্ত বিচাব পেকে বোঝা গেছে,—রাধাক্ত্ব-প্রেমলীলার ঐতিহাসিক
প্রমাণ সিদ্ধ চণ্ডীদাস-কবি ত্'জনের মধ্যে ক্ষাকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস
ছিলেন চৈতগু-পূর্ববর্তী। আর, পদাবলী-রচিয়িতা দীনচণ্ডীদাস ছিলেন চৈতগ্বপরবর্তী। অন্য কোনো চণ্ডীদাস-কবিব প্রমাণ-নির্ভব অন্তিত্বেব অভাবে
অধ্যাপক ৺বন্ন সিদ্ধান্ত করেন,— চৈতন্তদেব ক্ষাকীর্তন
ছুই চণ্ডীদাস ভব কাব্যই আস্বাদন করেছিলেন। অথচ, এ বিষয়ে ভরু
বৈক্ষবদের ক্ষচিগত আপত্তি যে রয়েছে, সে কথা পূর্বে বলেছি।

অথ দিকে, শ্রীমন্তাগবন্তের 'বৈশ্ববতোষণী' টীকায় 'কাব্য' শব্দের 'পরমবিচিত্র' স্বরূপের ব্যাখ্যা কবে শ্রীসনাতন গোস্বামী উদাহরণ হিসেবে "দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রকারাদি"র প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ৺বস্থ দেই প্রসন্ধ উদ্ধার করে প্রতিপন্ন কবেন,— চৈততোত্তর বৈশ্ববগোষ্ঠীব বাধাক্ষয়-লীলারসাম্বাদন-পদ্ধতির সহধমী না হলেও, - দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদিব কাব্যাস্বাম্বাদনে চৈতক্রদেব কেন, গোস্বামিগণেরও কোনো আপত্তি ছিল না। তা ছাড়া চৈত্ত্রেদেব যে সপার্বদ দানলীলাদির অভিনয় কবেছিলেন, তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে ভঙ্গণের পক্ষ থেকে আরো যে সক্ষ তর্ক উত্থাপিত হয়েছিল,—আবেগ-প্রাধান্য হেতু তাব অধিকাংশই যুক্তির পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পাবে নি। তাই, বর্তমান প্রসংগে তা আলোচার নয়।

কিন্তু এখানেই বিচারের শেষ হয় না। অধ্যাপক প্রণীশ্রমোহন বস্তর সিদ্ধান্ত অহুসারে চৈতন্ত্র-পূর্ব যুগেব কাব্য ক্লফকীর্তন চৈতন্তদেব কর্তৃক আসাদিত হয়েছিল এবং দীনচণ্ডীদাস-পদাবলী চৈতন্তোত্তর যুগে রচিত

গ্রহ কেবা শুনাইল শ্রামনাম'—ইত্যাদি বিপাতে পদটি রূপগোবামীর অমুরূপ সংস্কৃত
পদের হবহ অমুবাদ বলে মনে করা হয়। বস্তুত; পদ হটির মধ্যে সাদৃশ্য অপূর্ব,—কিন্তু কোন্টি
মূল রচনা এবং কোন্টি অমুবাদ—এ সম্বন্ধে মতভিল্লতা রয়েছে।

হয়েছিল। একথা স্বীকার করে নিলেও দেখি,—চণ্ডীদাদের যে বিধ্যাত প্রথম খেণীর পদগুলিকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাদ-দমস্থার উদ্ভব,—দেই সব পদেরই বিচার বাকী मीमह शिनामित्र कारा পাকে। দীনচণ্ডীদাদের পদাবলী বস্তুত: দ্বিতীয় এবং ও প্রথম শ্রেণীর हखीनाम भनावनी তৃতীয়, কথনো বা তারও চেয়ে নিরুষ্ট শ্রেণীর পদ-সমষ্টি। প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুণ-সম্পন্ন পদমাত্র-ই এই কাব্যে তুর্লভ। অতএব, কেবলমাত্র আগ্রন্ত-যুক্ত পুথির অভাবে মধ্যযুগীয় বাংলা দাহিত্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাষ্ট্রকে ইতিহাদের বিচার থেকে বহিভূতি করা চলে না। এ বিষয়ে ৺সতীশচক্র রায় মহাশয় বিশেষ যুক্তি বিচারের উদ্ধার করেছিলেন<sup>6</sup>। তাঁর বিচার অমুসরণ করলে দেখব, প্রথম শ্রেণীর ভাব-কল্পনা-সমৃদ্ধ ঐ সকল চণ্ডীদাস-পদাবলীর মধ্যে শিল্পগত অন্তঃমভাবের একত্ব আবিষ্কার একেবারে অসম্ভব নয়। আর এই ধরণের পদাবদীর অধিকাংশ স্থলেই ভণিতায় চণ্ডীদাদ নাম দর্বপ্রকার উপাধি বজিত। অতএব, বাংলা দাহিত্যের ইতিহাসে অনম্ভতুলা বৈঞ্চব পদক্তা এক নিরুপাধিক চণ্ডীদাদের পরিচয় নির্ণয়ের প্রশ্ন থেকেই যায়।

(আধুনিক কালের গবেষণা এই জিজ্ঞাদারও একটি উত্তর দেবার চেন্টা করেছে। বীরভূম রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীসভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বধমান জ্বেলার বনপাশ গ্রাম থেকে চণ্ডীদাস-পদাবলীর একখানি পুথি নাবিক্ষত্র বনপাশ প্রাথিক করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবিক্ষত্র বনপাশ পুথিবানির বিশেষ আলোচনা করেছেন। পুথিখানি সমস্তার শেষকথা পুথিখানির বিশেষ আলোচনা করেছেন। পুথিখানি সমস্তার শেষকথা বস্তুতঃ অধ্যাপক দমণীক্রমোহন বস্তু সম্পাদিত দীনচণ্ডীদাস পদাবলীরই বিস্তৃত্তর সংস্করণ। দ্বস্তুর সম্পাদিত পুথির পদসমন্তি ছাড়াও এই পুথিতে ৩৭৭টি অভিরক্তি পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অন্ততঃ কেন্ডাণাধ্যায় মনে করেছেন। পুথিখানিতে ভণিতা-সমস্তা সমাধানেরও একটি সংকত পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। আলোচ্য পুথিখানির ৩১০নং পদ থেকে ১২০২ সংখ্যক পদ প্রস্তু অংশের ভণিতায় ৮৮ বার দীনা চণ্ডীদাস,

<sup>ে।</sup> দ্রপ্তবা—'পদকল্পত্রক'—ভূমিকা।

৬। ড: श्रीকুমার বন্দ্যোপাধায় অংলীত—'বাংলা সাহিত্যের কথা'।

ণ বার 'ৰিজ' চণ্ডীদাস, ১০ বার 'দীনক্ষীণ' চণ্ডীদাস এবং অবশিষ্ট কয়বার নিছক চণ্ডীদাস নাম ব্যবহৃত হয়েছে ;—বড়ুচণ্ডীদাস শব্দটি একবারও উল্লিথিত হয় নি। আলোচ্য পুথির লিপিকরের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা এবং পুথির মূলামুগতা দম্বন্ধে নিঃসংশন্ন হ'তে পারলে ম<sup>ে</sup> করা যেতে পারে, — চৈতত্ত্য-পরবর্তী যুগের कवि मण-व्यात्नां हिल अनकर्ला हा छीना महे 'नीन', 'नीनक्रन', कि:वा 'विष्ठ' বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করেছিলেন এবং ই সব কয়টি 'বিরুদ'ই একই ব্যক্তির পরিচয়-স্টক। কেবল বড়ুচণ্ডীদাস নামেই একজন পৃথক কবি ছিলেন,—ক্লশুকীর্তন কাব্যের ব্রচয়িতা বলে আধুনিক গ্রেষকের নিকট তিনি পরিচিত হয়েছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও উল্লেখ করেছেন, নৃতন আবিষ্কৃত পদগুলি ছাড়াও এ একই পুথির সংকেত থেকে বোঝা যায়, আলোচ্য কাব্যের নানা স্থানের ৬৫০টি পদ এথনও অনাবিদ্ধত রয়েছে। ড: বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন,—নৃতন কিছুসংখ্যক উৎক্ষ্ট পদ পাওয়া গেছে,— বাকী পদগুলো আবিষ্কৃত হলে বিখ্যাত চণ্ডীদাদ-পদাবলীর সব কয়টি পদই ভার মধ্যে হয়ত পাওয়া যেতে পারবে। তার মতে,—"যদি সম্পূর্ণ পুথির আবিষ্কারের পরেও প্রথম শ্রেণীর পদগুলি তাহাব অন্তর্ভুক্তনা হয়, তবে সমস্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিতে হইবে।" আলোচ্য গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট **পদের অাধিক্য বিষ**য়ে ভ: বন্দ্যাপাধ্যায় মনে করেছেন, চণ্ডীদাস-কবি বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন রদের অবতারণা করেছেন। কিন্দু তার পক্ষে দর্বরদে সমান বৃংপন্ন না হওয়াই সম্ভব। অতএব, "বে-কবি একুকের বাল্যলীলায় এত অপটু ও দ্বিধা-কম্পিত-হস্ত, তিনিই রাসলীলা, মাথ্র, বিরহ ও **আক্ষেপানুরা**গের পদে অনেক উন্নতত্তর প্যায়ে পৌছিয়াছিলেন।" স্পট্ট বোঝা যাচ্ছে,—ড: বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ মতবাদের সমর্থনে স্কৃচিন্তিত যুক্তির অবতারণা করেছেন—তা'হলেও সমস্ত সমস্তাটি অমুমানের পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সমালোচক স্বয়ং স্বীকার করেছেন,—"সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান এখনও অনাবিদ্ধত উপকরণগুলির সংগ্রহের উপব নির্ভর করে।" বলা বাছল্য ইতিহাদের দে 'সমাধান' আলোচ্য মতবাদের বিরুদ্ধে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

৭। ড: একুমার ৰন্যোপাধার প্রণীত—'বাংলা সাহিত্যের কথা'।

<sup>ा</sup>हि (ब हि । प

অন্তাদিকে ড: সুকুমার দেন দীনচণ্ডীদাদের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর
পূর্ববর্তী কবি না হওয়াই সম্ভব বলে অফুমান করেছেন। ১০ স্বভাবতই মনে হয়,
ভার্তির পদকর্তা চণ্ডীদাদকে হয়ত তিনি পৃথক্ ঐতিহাভূক
চণ্ডীদাস পদাবলীর করতে চেয়েছেন। কিন্তু অফুমান-নির্ভর এ সকল
পরিচয় চণ্ডীদাসসমস্তার গণ্ডি-বহির্ভৃতি বিচারের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেও বলা থেতে পারে, —
দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাসের অভিয়ত্ব আজও
ঐতিহাসিক ভিত্তির পরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেবল এই কারণেও চণ্ডীদাসের
উৎক্রই পদাবলী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথক বিচারের মর্যাদা দাবি
করে; আর সে বিচার এ-পর্যন্ত আলোচিত চণ্ডীদাস সমস্তার গণ্ডি-বহির্ভৃত।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)।

#### वामम जवारा

### আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদসাহিত্য চণ্ডীদাদের পদাবদী (?)

এ' পর্যস্ত আলোচনা থেকে ম্পষ্ট বোঝা গেছে, চণ্ডীদাস পদাবলীর পরিচয় সশ্বন্ধে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সংশয়-কণ্টকিত। অস্ততঃ চণ্ডীদাস-সমস্তা বিষয়ক আবিকার বা বিচাবের সাহায্যে এ' সম্বন্ধে তথ্য নির্ধারণ আঞ্বও সম্ভব হয়নি। ফলে, প্রধানতঃ চণ্ডীদাদের যে পদ-সমষ্টিব ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশেব জন্মই প্রাত্তীব ঘটেছিল, – বাংলাসাহিত্যের সেই প্রম সম্পদ চতীদাদ-সমস্থার প্রথম শ্রেণীর পদাবলী ইতিহাদেব আলোচনা-গণ্ডির বহিন্ত্ হয়ে পড়েছে। বস্ততঃ, এ' ছাড়া উপায়ও হয়ত চণ্ডীদাসের পদাবলী বিচারের ঐতিহাসিক কিছু ছিল না। ইতিহাস যাব মযাদা সম্বন্ধে স্পষ্ট নিৰ্দেশ-সার্থকতা। চিহ্ন ৰক্ষা কৰে নি,—ঐতিহাসিক তাব মূল্য রচনা করবেন কোথায় ? কিন্তু এ সম্বন্ধে বিপবীত যুক্তিও মনে আদে। প্রাগাধুনিক বাংলাদাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দাহিত্যিক-ঐতিহ্য যা-কিছু কাল-জ্বয়ী হয়ে আছে,— তাব মধ্যে চণ্ডীদাস-পদাবলী অন্তত্ম। ইতিহাস বিধাহীন কঠেই এ-সত্য ঘোষণা করেছে। এ সংক্ষে বিহৃতত্ত্ব পরিচ্য আবিষ্কাব যদি সম্ভব না হয়, তবে তা ঐতিহাসিকেরই ক্রটি-স্চক। কিন্তু সেই ক্রটিব স্থযোগ নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তথ্যের অস্বীকৃতি কেবল অসংগতই নয, অপরাধও।--এই-ন্ধপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দ্বিধা-সংকুচিত চিত্তে চণ্ডীদাস-পদাবলীব সাধারণ

আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।
প্রথমেই বলি, — বর্তমান আলোচনা ঐতিহাসিক নয়, — সাহিত্যিক।
—ইতিহাসেব পাঠক এই আলোচনা থেকে একটিমাত্র তথ্যেরই স্বীকৃতি
খুঁজে পাবেন যে, চণ্ডীদাস-পদাবলীব পর্যায়ে এমন কতগুলো পদ ব্যেছে,
যা'কে কোন কাল-শ্রেণি ভূক্ত করা আজও সম্ভব হয়নি।
চণ্ডীদাসের পদাবলী
বিচারের সাহিত্যিক
নান এক অপ্র কাব্য-চমৎকৃতি— ঐতিহাসিক চণ্ডীদাস-গোষ্ঠীর
ব্যচনায় যা অলভ্য। বর্তমান আলোচনার পেছনে যুক্তি আমাদেব এইটুকু

মাত্রই। কিন্তু, বর্তমান প্রদংগে আলোচিতব্য পদাবলীর সংগ্রহ-মান নিয়ে আবার হয়ত তর্ক দেখা দেবে। প্রথমেই বলি, এই বিচারে রচয়িতার ব্যক্তি-পরিচয়ের চেয়ে রচনার ভাব ও রূপগত এক্যের প্রতি জোর দেওয়া হবে বেশি।—রচয়িতার পরিচয় আবিষ্কার যে সম্ভব নয়,—সে ত বারে বারেই দেখা গেছে। কিন্তু রচনার ভাব এবং রূপগত এক্য বল্তেই বা কি বৃষ্ব্! পূর্বের আলোচনায় একাধিক বার নাম-মাত্র-পরিচয় চণ্ডীদাদের 'প্রথম শ্রেণীর' পদাবলীর উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই প্রথম শ্রেণীর পদ-চয়নেও সমস্থার **অস্ত** নেই। সাধারণ ভাবে চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত কিছু-সংখ্যক পদ অনেকের নিকটিট উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট পদ সমষ্টির মধ্যে কোন্গুলি প্রথম শ্রেণীর, কোন্গুলি বা দিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর সে বিধয়ে সর্বজনীন মতৈক্যের কথা কল্পনা করাও অক্সায়। তা'ছাড়া, এই ধরণের সব কয়টি পদই যে একই কবির রচনা,—দে অনুমানেরও সংগত নির্ভর নেই। এক বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর কিছু সংখ্যক পদ যিনি লিখেছেন, তাঁ'র পক্ষে প্রসংগান্তরে নিকৃষ্টতর পদ-রচনাও অসম্ভব নয়। এ ধরণের সংশয়-তর্কের শেষ হবে না। কিন্তু ভিন্নতর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখব,— বৈশ্বৰ পদ-দাহিত্য আস্বাদনের একটি লেথক-নিরপেক্ষ ক্রমও রয়েছে। আর এ বিশেষ প্রক্রমের অনুসরণ করেই আ্বাদলে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বাধিক রদ বিকাশ সম্ভাবিত হয়েছিল।

চৈতত্যোত্তৰ বৈষ্ণৰ-বস-বোদ্ধাগণের প্রভাবে বৈষ্ণৰপদাবলী আম্বাদনের একটি আলংকাবিক পূর্ব-সংস্কার (convention) গড়ে উঠেছিল। আর সেই বস-সংস্কাবের (aesthetic convention) সংগঠনে প্রীক্রপগোম্বামীর উচ্জলনীলমণির আদর্শ ও নির্দেশ সবচেয়ে বেশি কার্যকবী হয়েছিল। পরবর্তী-কালে কীর্তনিয়াদের সাহাযো এই সস্কার কম-সংহত হয়ে সর্বাত্মক নিয়মে প্র্যবসিত হয়।) ফলে, পদ কিংবা পালা রচনায় মূল বৈশ্বৰ পদ-আ্বাদনের পদকর্তার রূপ-সজ্জা কীর্তনিয়াগণের ক্ষতি এবং উপস্থাপনা-ব্যক্ত

চণ্টীদাস, এমন কি জ্ঞানদাস-পোবিন্দদাসের মত চৈতত্যোত্তর কবিবও বিভিন্ন পদ পূর্বরাগ, আক্ষেপাসুরাগ ইত্যাদি যে সকল রস-পর্যায়ে সজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌচেছে, তার সবকয়টিতেই কবির মূল উপস্থাপনা-পদ্ধতির মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। কীর্তনিয়াগণের অফুস্ত রস-প্রক্রমকে অফুসরণ করেই পদগুলি বর্তমান রূপ-বিক্যাদে সজ্জিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সংস্কারের বশেই আন্ধ এই দকল পদের অন্তব্ধপ উদ্ভব-ইতিহাস, কিংবা উপাস্থাপনা-প্রক্রমের অন্তিত্ব কল্পন। করা অসম্ভব। রস-গ্রহণের এই পদ্ধতি, তথা অহরুপ রদ-বাদনাব অন্তরালে মৃল কবির রচনার আকৃতি-প্রকৃতিই কেবল পরিবর্তিত হয় নি, বিশেষ কৌতূহলের অভাবে শ্বয়ং কবির অন্তিত্বও লুগু হয়েছে। এই জন্মই দেখি, – চণ্ডীদাস-পদাবলীর পুনরাবিদ্ধার মৃহুর্তে কবির ব্যক্তি-পরিচয়ের চেয়ে কাব্যের ভক্তি-দংস্কার-মুগ্ধ রদাস্বাদনই প্রাধান্ত পেয়েছে। চণ্ডীদাস কে,—কোথায় জাঁর বাড়ি, এসব তথ্য না জেনেও বাঙালি সাহিত্য-রসিক সম্পূর্ণ পরিত্প্ত-চিত্ত হ'তে পেরেছে এইটুকুমাত্র জেনে যে, চণ্ডীদাস বিশেষ ভাবে পূর্বরাগ এবং আক্ষেপামুরাগের কবি। এদিক্ থেকে ইতিহাস-নির্ভর প্রত্যক্ষ বিচার যথন সম্ভব নয়,—তথন কাব্যের রস-ঐতিহাগত বিচার-মানকে অন্তুসরণ কবা অসংগত মনে হয় না। পূর্বোক্ত পূর্বরাগ এবং আক্ষেপামুরাগাদি বিষয়ক বহুঞ্ভ, বহুলগীত পদাবলী আলংকারিকেব উপস্থাপনা-পদ্ধতির গুণে এক আশ্চর্য রূপ-ভাবগত ঐক্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। পদগুলির সব কয়টি যদি এক কবির রচনা নাও হয়, তবৃ বিশেষ ক্লপ-সজ্জার ফলে এদের মধ্যে যে বদ-পরিণামগত ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল সাহিত্যিক রুসাম্বভূতির দিক থেকে কয়েকটি বিখ্যাত পদে এই ভাবৈক্যের স্বরূপ আলোচনা কবেই ক্ষান্ত হব।

চণ্ডীদাস-পদাবলী নামে যে পদগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির চিত্ত হরণ করে আস্ছে, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত 'বৈশ্ববতা' নয়,— একাত্মিক ভাব-গভীরতা। চণ্ডীদাস দীর্ঘদিন ধরে আপামর বাঙালিচিত্তের নিকট বৈশ্বব-পদকর্তা মহাজনরূপে পৃজিত হয়ে আস্ছেন,—বৈশ্বব ভক্তি-বিশ্বাসই চণ্ডীদাস-পদাবলী আহাদনের একমাত্র আধাররূপে পরিকল্পিত হয়ে আস্ছে। এ-অবস্থায় বর্তমান মস্ভব্য প্রথমে আক্ষিক, এমন কি বিশ্বয়করণ্ড মনে হতে পারে। সন্দেহ নেই, চণ্ডীদাস-কাব্যের রাধাক্ষ্য-লীলারস-তন্ময়তা সংশয়াতীত। কিন্তু বর্তমান প্রসংগে প্রথমেই শ্বরণ করি,—যে বিশেষ 'বৈশ্বব' পূর্বসংস্কারের (Conventions) মধ্যে পদাবলীর রস আহাদন করে আমরা অভ্যন্ত, চণ্ডীদাস-কাব্যের পক্ষে সর্বত্তই তা অক্কৃত্তিম সৃষ্টি নয়। অথচ, অরদেব-

বিভাপতির মত চৈতন্ত-পূর্ব কবিগণও স্পষ্ট আলংকারিক সংস্কার ছারা প্রভাবিত হয়েছেন। অবখা, তা যে সর্বাংশেই বৈঞ্ব আলংকারিক সংস্কার, এ-কথা জোর করে বলা চলেনা। **ह** श्रीमां म भागवीद প্রধান বৈশিষ্ট্য,---'বেঞ্চবতা' নয়, 'ভাব অক্তদিকে, জ্ঞানদাস, বিশেষ করে গোবিন্দদাস কবি-বাজের রচনায় বৈষ্ণব-আলংকারিক পূর্ব-সংস্কারের প্রভাব গভীরতা' সুস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের ধারণা, চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে স্থপরিচিত জনপ্রিয় কবিতাবলীতে বৈফ্ব-অবৈফ্ব নিবিশেষে কোন প্রকার কাব্যিক পূর্বসংস্কারের পরিচন্বই খুঁজে পাওয়া কটকর।' এই কারণেই মনে হয়, ১১তন্ত-পূর্বযুগে যথন বৈফব-সংস্কার সংহত নিয়মের মধ্যে দৃঢ়-পিনদ্ধ হয়ে ওঠেনি, – তথনই চণ্ডীদাস-পদাবলী প্রথম রূপ-পরিগ্রহ করেছিল কী? ठिंछीनांन भनावनीत ভ्रिकांग्र भनीनविज्ञ मृत्थांभाशांग्र मञ्जला कर्ताहलन, -"চণ্ডীদাস রাধারুঞ্জের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর স্থায় মান্সনেত্রে রাধাক্ষের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনাব কণা নয় যে, দাজাইয়া গুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কুত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি ব্লিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন, লোকে লউক আর না লউক, সেদিকে তাঁহার জক্ষেপ ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা দরল ও অলংকাববিহীন। বর্ণনীয় বিষয় হইতে মনকে দূবে না আনিলে ত আর উপমা থোঁজা হয় না। স্থতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রভৃতিব দিকে লক্ষ্য থাকে না।<sup>১</sup>" এই মন্থব্যের মধ্যে যে চণ্ডীদাদের প্রক্তিভা-বিচাব করা হয়েছে, – তার পরিচয় আবিষ্কার সম্ভব নয়। তবু, চঙীদাস-পদাবলী নামে বিখ্যাত পদগুলোর মধ্যে পরোক্ষ-ভাবে কবি-প্রতিভাব এই পবিচিতিই যে প্রকাশিত ২য়, বিদগ্ধ পাঠক-মাত্রই এ-বিষয়ে প্রায় একমত।

অবশ্য, এই উপলক্ষ্যে কাব্যধন সম্বন্ধে দ্মুখোপাধ্যায়ের মতবাদ বিচায। পূর্বোদ্ধত মন্তব্য থেকে স্বত-ই মনে হয়, বিচারকেব মতে কাব্যে অলংকরণ-মাত্রই ক্তুমিতা অথবা বর্ণনীয় বিষয়ে তুময়তা'র অভাব-জনিত। কিন্তু দাধাবণভাবে

<sup>&</sup>gt;। চণ্ডীদাদের ভণিতায় সহজিয়া ধর্মতত্ব সম্বন্ধীয় গীতও পাওয়া গেছে,—- বিস্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেগুলি আমাদের আলোচনার বহিভূতি।

২। চঙীদাদের পদাবলী — ⊭নীলরতন মুখোপাধাার সম্পাদিত, —ভূমিকা।

এ মস্তব্য শীকার্য নয়। মশুনকলা কাব্য-কলার অঙ্গ বিশেষ, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিহায় অঙ্গ আর, অলংকার ষেথানে কাব্যকলার সম্পদ হয়ে ওঠে,— দেখানে তা কবি-চিত্তের ভাব-তন্ময়তা প্রস্ত। অলংকার-সৃষ্টির সময়ে এই তন্ময়তাব অভাব ঘট্লেই কাব্যের পক্ষে তা' ক্বত্তিম হয়ে পডে। আবার, এই ক্লিমতাব ফলে কৰিতার কাৰাত্ব বিনষ্টি লাভ করে। গোবিন্দদাস কবিরাজ দেখানে উৎক্কষ্ট 'কাব্য' রচনা করেছেন, দেখানেও তা' বিশেষভাবে অলংকার-সমৃদ্ধ, আব দেই অলংকার-সমৃদ্ধির পশ্চাতে কবিব বৈঞ্চব-বিশ্বাদের সক্রিয় পরিচয়ও স্কম্পট। কবির কাবা-প্রক্রিয়ার মধ্যে ৰীব ছিসাবে তাঁৰ বাচনভঙ্কি এবং বৈশ্বৰ বিধাস আত্মাৰ আত্মীয়তা লাভ চ্থীদাস সর্বজন-भागवत्र, भिद्यक কবেছিল। অপর পকে, মণ্ডনকলা যে কাব্যের পকে কৃতির জন্ম নয়, ভাব-গভীরতার জম্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিচার্য, সে কথাও আগেট উল্লেখ করেছি। কারণ অন্তরের গভীবতম অন্তভৃতিই কাবোদ বিষয়। আর অন্নভৃতি মাত্ৰই দাধাৰণভাবে অনিবাচ্য,— কাব্যিক অহুভৃতি ত বটেই। এই অনিবাচ্য অহুভৃতিকে বচন-মাধ্যমে ব্যঞ্জিত করাব জত্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়,—সাধারণভাবে এই কৌশলেব সার্থক প্রয়োগই শিল্পশৈলীর ধর্ম। শব্দ ব্যবহাবের ক্ষেত্রে ধ্বনি এবং অর্থগত কৌশলের ফলেই সাধারণ-ভাবে আলংকারিক মণ্ডনকলার স্বষ্টি অতএব, অনিবাচ্য অমুভূতিকে বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনাদানের জন্ম এই আলংকারিক মণ্ডনকলার প্রযোজন যে অপবিহায হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। মণ্ডনকলার প্রতি অতিবিক্ত প্রবণতাহেতু অমুভৃতি-শৈথিলা যদি ঘটে, তবে তা' কুত্তিমতাব আকব হবে পডে। তাই কাব্য-রচনাব পেছনে একই সঙ্গে কবিব দ্বৈত-সত্তা সক্রিয় হয়ে থাকে। এক তাঁর দ্রন্থী সত্তা, যে সর্বদাই অঞ্ভৃতিব গভীরতম অমুধ্যানে নিযুক্ত। আব এক, কবির শ্রষ্টাদত্তা, – যা' ব্যক্তিগত ধ্যানেব সামগ্রীকে সর্বজনের আত্মাব পামগ্রী রূপে অফুভব-গম্য করে তোলার দাধনায় ব্যস্ত। কবির এই দ্বৈত সন্তার দৰ্বাত্মক পূৰ্ণতা এবং মিলনেই দাৰ্থক কাৰ্য স্বৃষ্টি সম্ভব। কাৰ্য্য-ভত্ত্বের এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য,- এই তথাটিরই প্রতিপাদন যে, – চঙীদাস যত বড় স্ত্রী ছিলেন, তত বড় স্রুণী ছিলেন না। চণ্ডীদাদেব কাব্যের সার্থকতা তাঁর অনম্য-নির্ভর ভাবুকতার জন্য,— শৈল্পিকতার জন্ম নয়।

এ-পৃথস্ত আলোচনায় কেবল একটি কথাই বলতে চেয়েছি, চণ্ডীদাস-

পদাবলীতে কোন প্রকার আলংকারিক মণ্ডন-রীতি অথবা কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নৈষ্টিক নীতি-পদ্ধতি শিল্লি-চেডনাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই অর্থেই আমরা চণ্ডীদাদকে দর্ব-দংস্কারমৃক্ত বলে অভিহিত করেছি। বস্তুত:, দকল প্রকার বাহ্য-প্রভাব বিষয়ে একান্ত আত্মলীন মন্ময়তাই চণ্ডীদাদ-পদাবলীর অনক্সতৃলা স্বভাবকে পরিক্ষৃট করেছে। নিতান্ত বান্তব দৈনন্দিন জীবনেও দেখি, কোন বিশেষ ভাবনার তদাত্মতার ফলে মাত্ম্য নিজ পরিবেশ, এমন কি নিজের অন্তিছকে পর্যন্ত বিশ্বত হয়ে মনে মনে,— আপন মনেই কথা বলে ওঠে। অনেক সময় এই মনের কথা বলে-ওঠা-বিষয়ে মাছ্য নিজেই সচেডন থাকে না, - কখনো বা চণ্ডীদাসের কাব্য সত্যাস্তৃতির অনারত নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে জেগে ওঠে। চঙীদাদের গান এই রকমের অসংজ্ঞান মনের আত্মকথা। প্ৰকাশ কারণেই তা' এমন নিরাবরণ, নিরাভরণ, - সর্বজন-হৃদয়-দ্রাবী। আবার, গভীরতম অহভৃতির সত্যতা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সাধারণ দার্শনিক বিচারেও দেখব,—লোকায়ত চেতনার মধ্যেই অন্তভৃতি ব্যক্তিত্বের দারা থণ্ডিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই শীমাকে অতিক্রম করতে পারলে ভাবের খণ্ডতা বিদ্বিত হয়ে দামগ্রিকতা ও দাবিকতার স্বস্তি ২য়। এই দাবিক ও দামগ্রিক স্বরূপে ভাব-মাত্রই বিশ্বজনীন। সাধারণভাবে অন্তভৃতির গভীরতা এত তীব্র হয় না, যা'তে ব্যক্তির চেত্নাকে ব্যক্তির-পবিচ্চিন্ন কবা চলে। - কিন্তু যদি কথনো তা' সম্ভব হয়, তথন অপবের কথাকেও আমার কথা,—সকলের কথা বলে মনে হয়;—নিতান্ত গত-কথাও কাব্যন্থ প্রাপ্ত হয়। চণ্ডীদাদের পদাবলী খনুরূপ কাবা।

দৃষ্টান্ত দিলেই বঙ্কব্য হয়ত আরো স্পষ্ট হবে। কোন স্বভাবতঃ
সংগীত-বস-বিমুপ পরমাথীয়কে একনিষ্ঠ সাধকের কঠে রবীন্দ্র-সংগীত শুনে
তদগত ভাষায় বল্তে শুনেছি,—'কথাগুলো খেন স্তরের মধ্যদিয়ে বুকের
মাঝথানে কেটে কেটে বসে গেছে।' -অতি সাধারণ ভাষায় নিভান্ত সভ্যামুভ্তির অনারত প্রকাশ! শুনে তথন ভারি ভাল লেগেছিল,— সন্ত-গীত রবীন্দ্রংগীতের মতই 'কাব্যিক' মনে হয়েছিল কথা কয়টিকে। এই উদাহরণে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ষেটুকু আছে;—তার জন্ম জন্ম ভিকা করি। কিন্তু চণ্ডীদাদের পদাবলী যথনই পড়ি,—তথনই ঐ কথাশুলো মনে পড়ে। মনে হয়,—কাব্যহিদাবে এ'রা দ-গোত্র ;—গভীরতম অমুভূতির দন্ত্য-তম প্রকাশ। কেবল চণ্ডীদাদ-পদাবলীতে প্রকাশের ক্ষেত্রটুকু বিস্তৃত-তর, এই যা পার্থক্য। কথাগুলো অমুত শোনাচ্ছে দন্দেহ নেই,—কিন্তু দর্ময় পাঠককে স্মরণ করতে বলি,—চণ্ডীদাদেব বহু বিখ্যাত পদটি :—

"সই, কেবা শুনাইল খ্রাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া মবমে পশিল গো

আকুল কবিল মোব প্রাণ॥"

এই পদ দম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে তর্কের অবধি নেই। অনেকের মতেই এটি রূপগোদ্বামি-কৃত সংস্কৃতপদের অম্বাদ মাত্র। কিন্তু এমন কথাও শোনা যায় যে, চণ্ডীদাদের মূল বাংলা-পদেরই সংস্কৃত অম্বাদ করে থাকতে পারেন শ্রীরূপগোপ্রামী। বারে বারে দেখা গেছে,—এ সকল তর্কেব শেষ নেই। কিন্তু আমরা যে রস-বিচারেব ভিত্তির পৈবে বর্তমান চণ্ডীদাদ-পদাবলীব আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি, উল্লিখিত পদ তার সঙ্গে সম-স্ত্রে আবদ্ধ। দৃষ্টাস্কস্কর্প চণ্ডীদাদেব আব একটি অতিবিখ্যাত পদ স্মরণ করি,—

"বঁধু, কি আব বলিব আমি।

মরণে জীবনে জনমে জনমে

প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

তোমাব চবণে আমার পবাণে

লাগিল প্রেমের ফাঁসি॥

স্ব স্মপিয়া এক্মন হৈয়া

नि\***ठ**ष्ठ देश्लाम लोगी ॥"·· ইতাাদি।

এই পদটির মধ্যেও সেই একই সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে না কী । মনেব গভীরতম ভাবাস্থভ্তিকে কবি যেমন-তেমন কবে প্রকাশ করে দিয়েছেন,— লেখনী-মূথে,—ষেমন পূর্বোক্ত ববীক্স-সংগীতের শ্রোভাটি করেছিলেন মূথে মূপে। এঁদের মধ্যবতী শৈল্পিক পার্থকা গুণগত নয,—পরিমাণগত।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে উপলব্ধ হওয়া উচিত যে,— অবিমিশ্র প্রাণের কথাকে মৃথে ফুটিয়ে তুল্তে পারলে তা' যে-রূপ লাভ কবে,—তাই চণ্ডীদাস-পদাবলীর কাব্যিক স্বরূপ। কবিকে 'রূপ-দক্ষ বলা হয়েছে, - বস্তুতঃ কবি ধেখানে রূপদক্ষ, সেথানে তিনি স্রষ্টা। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রাণের কথার ভাব, <

ক্লপ, এমন কি ভাষা পর্যন্ত হৃষ্টি করেন নি ;—প্রাণের কথাকে মৃথে ফুটিয়ে ক্লণ দিয়েছেন মাত্র। তাই কাব্যক্ষেত্রে তিনি ল্লষ্টা নন, – এটা। অর্থাৎ প্রাণের অন্তর্নিহিত ভাবের অন্থ্যানে কবি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর ব্যক্তি-চেতনা এমন কি ব্যক্তি-সংস্কার পর্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। একমাত্র মূলগত হৃদয়-ভাব কিংবা তিত্তবৃত্তিটি অবশিষ্ট জাগ্রত থেকে কথা বলে উঠেছে। কবি ষেন গভীর অন্তর্গ পি ও ঐকান্তিকতা নিমে দেই বাণীর অপেক্ষা করেছিলেন; যথন যা পেয়েছেন, তা'কেই লেখনী-মুখে তুলে ধরেছেন। এই কারণে চণ্ডীদাদ-পদাবলীর শিল্প-শৈলীব পৃথক্ বিচার করলে, তা'র উংকর্ষের স্বরূপ-নির্ণয় ক্লেশকর হয়। অনেক স্থলেই ছন্দ অপরিণত, বাক্য অসম্পূর্ণ,--রীতি অ-সংহত -- মণ্ডন-কলার অভাব ত সর্বাধিক প্রস্কৃট। তবৃ, সব কিছু মিলে ঐ চণ্ডীদাস-পদাবলীই ভাল লাগে হয়ত সব চেয়ে বেশি। কারণ, ঐথানেই ত বাঙালির প্রাণের কথাও প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভেবে দেখা উচিত, —চণ্ডীদাদের সে প্রাণ-কথা রাধাকৃষ-লীলামৃত নয় কেবল,—শাখত প্রেমগাথা। রাধা নামে চঙীলাদের কাবাকথা, বাংলা দেশের প্রাণেব বাঁশি কথন প্রথম সাধা হয়েছিল,

তা' আজ নিশ্চিত করে বলা ত্তর। — কিন্তু এ কথা বলা থেতে পাবে, কেবল রাধারুঞ্জীলাব অন্তর্বতী বৈশ্বব ধর্মতন্ত্রের জন্মই তা বাংলাদেশে দৰ্বাত্মক জনপ্ৰীতি লাভে দমৰ্থ হয় নি,—এই ছটি চবিত্ৰকে উপলক্ষ্য কবে বাঙালির প্রেমাকাজ্জ্ব। দর্বাধিক মুক্তিলাভ করেছে।—বাঙালি-চেতনার নিকট এঁরা 'যুগলপ্রেমের' শাখত প্রতীক। তাই যথন বাঙালি প্রেমিক প্রাণেব আনন্দে প্রেমেব গান ধরেছে,—অম্নি বৈফ্ব-অবৈফ্ব, হিন্দু অহিন্দু নির্নেধে দকলেব মনে উদ্তাদিত হয়ে উঠেছে জাতীয়-প্রেমের চিরস্তন আদর্শ, ঐ যুগলপ্রেমিকেব মিলিতচিত্রটি। বাঙালি প্রেম দাধকের নিকট রাধাক্তঞ ধর্মবিশেষেব দেবতা মাত্র নন,—প্রাণ-দেবতা। চণ্ডীদাস-পদাবলীর রাধান্তঞ্জ প্রেমিকের প্রাণ-দেবতা,—এই দেবতার স্বরূপ শর্ব কবেই ববীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"আমাদেরি কৃটির কাননে ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে, কেহ রাথে প্রিয়জন তবে,—তাহে তাঁর । কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।

নাহি অসম্বোষ। এই প্রেমগীতি হার গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,

দেবতারে বাহা দিতে পারি দিই তাই | তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোণা। প্রিয়ন্তনে, প্রিয়ন্তনে বাহা দিতে পাই বদবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরেদেবতা ۴

অক্সান্ত বৈষ্ণবপদে যাই ঘটে থাক্, চতীদাস-পদাবলীতে 'প্রিয়েতে' 'দেবতা'তে কোন পার্থক্য নেই ;—বরং 'প্রিয়ই' দেখানে 'দেবতা'র মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রেমকে,—প্রেমাকৃতির স্বরূপকে চণ্ডীদান কী অপরূপ সত্যদৃষ্টির তন্মমতা নিমে উপলব্ধি করেছিলেন,—ওপরের উদ্ধৃতি ক'টি থেকেই তা স্পষ্ট ছওয়া উচিত। আরো হ' একটি সর্বজ্বন-বিদিত পদাংশ উদ্ধার করি,—

"ঘরের বাহিরে

দতে শতবার

তিলে তিলে আইসে যায়।

মন উচাটন

নিখাস সঘন

কদৰ কাননে চায় ।

রাই কেন বা এমন হৈল।"

কবি আবার জিজাসা করেন,-

"রাধাব কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

বসিয়া বিরলে

থাকয়ে একলে

না ভনে কাহার কথা।

চাহে মেঘপানে সদাই ধেয়ানে

না চলে নয়ন তারা।

বির্তি আহারে বাঙা বাদ পরে

যেমতি যোগিনী পাবা।

এলাইয়া বেণী

খুলয়ে গাঁথনি

দেখয়ে খদায়া চুলি।

চাহে মেঘণানে হসিত বয়ানে

কি কহে হু'হাত তুলি।

ময়ুব ময়ুবী এক দিঠ করি

কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

চতীদাস কহে

ন্ব পরিচয়

কালিয়া বঁধুর সনে।"

বর্ণনার কোন আড়ংর নেই,—কোন প্রকার বক্তব্য-প্রতিদানের ব্যস্ততা

নেই,—একান্ত অনায়াদে নিছক ঘটনার উপস্থাপনা—statement of facts
—কেবল অহুভূতি-গভীরতাব ফলে কাব্য হয়ে উঠেছে। বলা বাহল্য,—এ
অহুভূতি রাধার বিশেষ সম্পদ্ধ নয়,—কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ রামী, তথা যে-কোন
প্রেমিকের সত্যামুভূতির অবিমিশ্র প্রকাশ হতেও বাধা নেই। অমুভূতির এই
'সত্যতা' এবং প্রকাশের অক্রত্রিম অবিমিশ্রতাই চণ্ডীদাসের রাধাক্কয়-কাব্যকে
নিথিলবাঙালির প্রেম-সংগীতে রূপায়িত করেছে। চণ্ডীদাস-পদবলীর শ্রেষ্ঠ
সাহিত্যিক মর্যাদা এইখানেই।

এই আলোচনা আর অধিকদ্ব টেনে নেওয়া নিরাপদ নয়, - কারণ বিচার মতই গভীর হবে, ইতিহাদের জিজ্ঞাসা ততই জটিল এবং তর্কজাল অনপনেয় হয়ে উঠ্বে। কিছ চণ্ডীদাস-পদাবলীর এই অতি সাধারণ আলোচনা শেষ করেও, দন্দেহ ঘুচ্তে চায় না,—এই চত্তীদাস পদাবলী সম্বন্ধে সাহিতা-এতিহাসিকের বক্তব্য আলোচনার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল কী ?—কোনো প্রয়োজনই কী সাধিত হয়েছে এই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যহীন আলোচনার ফলে ?— এ প্রশ্নের একমাত্র জবাবদিহি স্পষ্ট করে উপস্থিত করা চলে,— বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাদিক বিচারের নিকট এ আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। এই জন্মই একাধিক শ্রেষ্ঠ দাহিত্য-ইতিহাদগ্রন্থে চণ্ডীদাদ-পদাবলীর উপস্থাপনা পর্যন্ত উত্ব রাধা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেও বলেছি,—এতে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। চণ্ডীদাদ-পদাবলীর বহু কবিতা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের শাখত সম্পদ,—এই তথ্য অনস্বীকার্য। ভতোধিক পরিচয় এ সম্বন্ধে পাওয়া যায়নি বলে কোন তথ্যের স্বল্পতা হেতু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে বিলুপ্ত করে দেবার অধিকার ঐতিহাসিকের নেই। বর্তমান আলোচনার ফলে এই স্ভাটুকু প্রতিষ্ঠিত হলেই এ চেষ্টা দার্থক হবে।

## त्राप्तम जनाग्न

### আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য বিষ্ণাপতি

বিছাপতি মিথিলার শৈব-আক্ষণ-রাজ্বসভার শৈব-আক্ষণ সভাপণ্ডিত ও সভাকবি। তা'হলেও তাঁর কবি-প্রতিভার আলোচনা না ক'রে আদি-মধ্য-ষুরোর বৈঞ্চব-পদসাহিত্যের বিচার সম্পূর্ণ হয় ন। বিভাপতিব প্রতিভা ছিল বিচিত্র শক্তির আধার। তিনি একাধারে স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং কবি ছিলেন। আৰ, প্ৰায় প্ৰত্যেক ক্ষেতেই একাধিক বিষয়বস্তু নিমে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবু, বাংল; সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কবি —কেবলমাত্ৰ বৈঞ্ব কৰি চূডামণি রূপেই বিখ্যাত। বিভিন্ন গ্ৰন্থ বচনায় বিত্যাপতি বিচিত্র ভাষারও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর রাধা ক্লঞ্চ-পদাবলী ব্রচনার মাধ্যম মূল-ভাষা সম্বন্ধে পগুত-সমাজে বিতর্কের অবধি নেই,—তবে সে ভাষা যে বাংলা নয়, - এ সম্বন্ধে দকলেই একমত। বিভাপতি পণ্ডিত-**ঐতিহাদিক হয়েও** বাণ্ডালির চোথে কেবলই কবি,—অ-বাংলা ভাষায় কবিতা লিথেও বাঙালিবই হৃদযের কবি,—এ এক আশ্চর্য মিথিল কবি ব্যাপার! এরপ অবস্থায় মৈথিলকবি বিভাপতিব পরে বিস্থাপতির 'পরে বাঙালির দাবির সংগতি সম্বন্ধে সহজেই সংশয় জাগে। বাঙালির দাবি এই সংশয় নিরদনের দার্থক চেষ্টা করেছেন ৺রামণতি ভায়রত্ব—"বিভাপতি মিথিলাবাদী হইলেও তাঁহাকে আমবা বাংলাব প্রাচীন কবিখেণিভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িব না, ষেহেতু বিচ্চাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেকা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আদিয়ং দ'স্কৃত শাস্ত্রেব অধ্যয়ন কবিতেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক ছাত্র মিথিলায় ঘাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আদিতেন। · · · · অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বলদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল, এবং সম্ভবতঃ উভয় দেশের ভাষাও অনেকা'শে একবিধ ছিল ; ত অতএব ষ্থন বল্দেশ ও মিথিলায় এডদুর ঘনিষ্ঠতা প্রকা<del>শ হই</del>তেছে, তথন যে কবি কবিজয়দেবের প্রশীত 'গীতগোবিন্দের' অমুকরণে রাধাক্তফের লীলা-বিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সংগীত বঙ্গদেশের ধর্ম-প্রবর্তয়িতা হৈতক্তদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাণীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তিভরে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বছকাল হইতে সংকীর্তন করিয়া আদিতেছেন এবং যে সকল সংগীতের অমুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাদী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আদন হইতে দরিয়া বদিতে বলিতে পারিব না'। আবেগ-বাছল্য থাকলেও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাদে বিভাপতির যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমি এই উদ্ধৃতির মধ্যে সার্থক আভাসিত হয়েছে বলে মনে করি। বিভাপতি-পদাবলীর মৌল রূপ-শ্বভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। আপাততঃ শেই আলোচনা পরিহার করেও বলা চলে,— চৈত্যুদেব কত্ক আম্বাদিত হওয়ার ঐতিহ্কে আশ্রয় করে বিভাপতি-পদাবলী বাংলাদেশে এক অ-পূর্ব রস-মর্যাদা লাভ করেছিল। বস্তুতঃ মৈথিল কবি-শ্রেষ্ঠের কাব্য-শাশ্বতির উৎস এই নৃতন মর্গাদার মূলে নিহিত। 📆 তাই নয়, বিভাপতি-পদাবলীর এই বিশেষ রস মধাদা বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাদে ভাব-ভাষাগত এক নৃতন রস-মান (aesthetic standard)-ও স্পৃষ্টি করেছিল। তারই ঐতিহ্য অনুসরণ করে অসংখ্য বাঙালি কবি-ভক্ত বৈঞ্ব কাব্য-রচনায় এক নৃতন স্থরমূছ নার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। চৈত্যোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠ গোকিনদাদ কবিরাজও ঐ একই ধারার অমুবর্তন করে 'বিতীয় বিভাপতি' অভিধায় ভৃষিত হয়েছিলেন। ফল কথা, বিভাপতি-পদাবলী এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পার-পরিপ্রক। - বাঙালির র্ম-বাসনার সমর্থন পেয়ে বিভাপতি-পদাবলা নব-মর্থাদা এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে। আবার, নবাদর্শ-মহিম বিভাপতি-পদাবলী বাঙালির পদসাহিত্য-রচনায় নৃতন প্রেরণা ও রগ-সংস্কারের প্রবর্তন করেছে। অতএব, উভয়ের আলোচনা ব্যতিরেকে উভয়ের বিচারই অপূর্ণ ও অদার্থক।

কিন্ধ, আলোচনার স্চনাতেই বিভাপতির কাল-বিগার নিয়ে সমস্তার স্ষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আবিদ্ধৃত তথ্য সবই নিতান্ত অস্প্ট, অসম্পূর্ণ, এমন কি, কথনো কথনো পরস্পার বিরোধী-ও। ফলে, অমুমানের 'পরে নির্ভর না করে বিভাপতির জীবদ্দশা সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা অসম্ভব।

১। বাঙালা ভাষা ও ৰাঙালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

বিশ্বাপতি মিথিলার রাষ্কশ্বাষ্ণবংশের একাধিক শাসনকর্তা, এমন কি তাঁদের পত্নীদের-ও অন্থ্যহ লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথমগ্রন্থ 'কীতিলতা' কীতিলিংহের বাজ্যকালেই রচিত হয়েছিল,—এছের বিজ্ঞাপতির কাল- একাধিক ভণিতাংশ থেকে তা' প্রমাণিত হয়। কীতি-বিচার দিংহের রাজ্যকাল চতুর্দশ শতান্দীর একেবারে শেবে হওয়াই সম্ভব। কীতিদিংহের পরে তাঁর পিত্ব্য-পুত্র দেবসিংহের রাজ্যজায় করিকে দেখতে পাই; দেখানে তিনি 'ভূপরিক্রমা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তারপরে বিভাগতি এসেছেন শিবসিংহের সভায়। তার অধিকাংশ পদাবলী এধানেই রচিত। আর বিভাপতির জীবংকালের নির্দিষ্ট সন তারিথের প্রথম উল্লেখন্ত পাওয়া যায় এই শিবনি হেরই রাজ্যকালে। নানা প্রে থেকে কবি-কীতির সংগে মৃক্ত নিম্নলিথিত সন তারিথ ক্ষটির সন্ধান পাওয়া গেছে:—

- ১। ২৯১ লক্ষণদংবং অর্থাৎ ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ শিবসিংহের শাদনাধীনে তীরভূক্তির অন্তর্গত গজরথপুর নগরে 'দপ্রক্রিয় সত্পাধায় ঠকুর' বিভাপতির আদেশে শ্রীদেবশর্মা ও শ্রীপ্রভাকর তৃজনে মিলে কাব্য-প্রকাশের টাকার অম্বলিপি করেছিলেন।
- ২। আরো ছবছর পরে, অর্থাৎ ২৯৩ ল-সং-এ রাজা শিবসিংহ কবি বিভাপতিকে বিসপী নামক একটি গ্রাম দান করেন। এ বিষয়ের এক-থানি দানপত্র প্রথম আবিষ্কার করেন ৺বাক্ককৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পরে ভঃ গ্রীয়ার্সন প্রমাণ করেছেন,— দানপত্রখানি জাল। ৺অমূল্যচরণ বিভাভ্যণ ও অধ্যাপক খগেন্দ্রমাথ মিত্র-সম্পাদিত বিভাপতি-পদাবলীর ভূমিকায় এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, "তাম্রনিপি জাল বলিলে এরূপ অর্থ হইতে
  পারে মে, শিবসিংহ বিভাপতিকে আদৌ গ্রাম দান করেন নাই; ঝাল দানপত্রের বলে বিভাপতিচাকুর ও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন অথবা বিভাপতি স্বয়ং এমন কর্ম কবেন নাই, তাঁহার বংশধরেরা এরূপ করিয়া আসিতেছিলেন। দলিল জাল করিয়া যে একথানা গ্রাম চুরি করা যায় এ' কথা কিছু নৃতন রক্মের; স্প্রেক্ত কথা এই মে, মূল দানপত্রখানি নাই, তাম্রলিপিখানি বিভাপতির কোন বংশধর প্রস্তুত্ত করাইয়া থাকিবেন।" এই মতবাদই এতিদিন সাধারণ ভাবে গ্রাহ্

হয়েছিল, কিন্তু অধুনা ড: স্বকুমার দেন মনে করেছেন,—দান-পত্তের ব্যাপারটি আগাগোড়া জাল । এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক না করেও বলা চলে,— সংশয় ষ্থন রয়েছে,—তথ্ন এই তারিখটি প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে না।

- । বিভাপতি-কৃত লিখনাবলী নামক সংস্কৃত পুথিতে ২৯৯ ল-দং অর্থাৎ
   ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের পৌনঃপৌনিক উল্লেখ রয়েছে।
- ৪। তাছাড়া "বিভাপতি যে ৩৪১ লক্ষ্ণাব্দে (১৪৬০ খ্রীঃ) **ভধু জীবিত**নয়, সমর্থ ও অধ্যাপনারত ছিলেন তার স্বাধীন ও বলবং প্রমাণ মিলেছে।
  এই সালে, "মৃডিয়ারগ্রামে, এক পড়ুয়া ছাত্র শ্রীরপধর হলাযুধমিশ্রের
  আক্ষণসর্বস্থ নকল করে সদ্প্রাক্ষণ শ্রীসোমধরকে দিয়ে মৃলের সঙ্গে মিলিয়ে ভদ্দ
  করে নিয়েছিলেন"।"
- ৫। বিভাপতি-কর্তৃক অম্পলিখিত বলে কথিত একখানি ভাগবতপুথির লিপিকালকে ৺বাজক্বন্ধ মুখোপাধ্যায় ও ড: গ্রীয়ার্সন ৩৪৯ ল-সং পড়েছিলেন। পরে ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পড়েছেন ৩০৯ ল-সং! ড: স্বক্সাব সেন মনে করেছেন, যেহেতৃ রাজক্বন্ধ ও গ্রীয়ার্সন পুথিখানি ৺নগেন্দ্র গুপ্তের পূর্বে দেখেছিলেন, এবং তখন পুথিখানির লিপি উৎকৃষ্ট ও স্পষ্টতর থাকা স্বাভাবিক, সেইহেতু এই প্রসংগে ৬৪৯ ল-সং অর্থাৎ ১৪৬৮ খ্রীষ্টান্সই গ্রাহাই। ড: দেনের বিচাব ঘথার্থ হ'লে বিভাপতির জীবন-সায়াক্বের আর একটি বর্ষের হিসাব পাওয়া গেল।

খুঁটিনাটি তারিথ বিষয়ক বিতর্কে আর না গিয়েও এবার বলা যেতে
পারে, - চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধের কোনো সময়ে
বিভাপতির জীবংকাল আবিভূত হয়ে পঞ্চনশ শতাব্দীর ষষ্ঠ-সপ্তম দশক পর্যন্ত কোনো সময়ে বিভাপতি তিবে।হিত হয়েছিলেন।

অতঃপর বিভাপতিব রচনা-পঞ্জীব উৎস-সন্ধান উপলক্ষ্যেও কবির পোষক
মিথিলার রাজগোষ্ঠার কুলপঞ্জীর অম্বরণ আরো একটু প্রয়োজন। হরগোরী
কিংবা রাধারুষ্ণ বিষয়ক পদাবলী ছাড়াও শিবসিংহের রাজস্কালে বিভাপতি
অবহট্ঠা ভাষার কীর্তিপতাকা রচনা করেন। পুরুষপরীক্ষা নামক সংস্কৃত
গ্রন্থ শিবসিংহের জীবদ্দশাতেই স্চিত হ্যেছিল, —যদিও গ্রন্থসমাগ্রির পূর্বেই
শিবসিংহের তিরোভাব ঘটেছিল। নিঃসন্তান রাজার মৃত্যুর পর তার অম্বল

২। বিভাপতি গোষ্ঠী। ৩। ঐ। ।। ঐ।

পদাসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু রাজ্যশাসন করেছিলেন রাজ্ঞী
শেষ শীবন-পরিচর
বিখাদ দেবী। এই বিখাদ দেবীর আশ্রম-পুট হয়েই
পণ্ডিত বিভাগতি ত্'থানি সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্গাবাক্যাবলী ও
শৈষদর্বস্বহার,— রচনা করেন। তারপরে বিভাগতিকে দেখি নরসিংহদেবের
সভায়। নরসিংহ ও রাজ্ঞী ধীর্মতিদেবীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিভাগতি
বিভাগ-দার, দানবাক্যাবলী ও ত্র্গাপ্জাতর্ভিনী রচনা করেন। এরপর
বিভাগতিকে প্রত্যক্ষভাবে আর কোন রাজ্যভায় দেখা যায় নি।

বিভাপতির আবিভাব এবং অবস্থান বিষয়ক অপেক্ষারুত অপূর্ণ এই তথ্যাবলী আবিষ্কারের পরে এবারে সমস্তা তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে। বিভাপতি মহারাজ গণেধরের হৃষ্ণ গণপতি ঠাকুরের পুত্র ছিলেন, এই তথ্য দৰ্বজন-স্বীকৃত। গণপতি ঠাকুর তাঁর বহু-প্রশংদিত গ্রন্থ 'গঙ্গাভক্তি-তর্দিনী' মৃত স্বন্দের পারলোকিক মছল কামনায় উৎদর্গ করেন। তা'ছাড়াও পিতামহ-প্রপিতামহ নিবিশেষেও বিভাপতি ছিলেন প্রমণ্ডিত বংশের সন্তান। সমালোচকের ভাষায়,—"বে বংশে সরহতীর নিত্য অর্চনা হইত, পুরুষাত্ত্রমে বীণাপাণি বাজেবীর কবির ব্যক্তি-পরিচয় সাধনা হইত, সেই বংশে সরস্থতীর এই বরপুত্র জন্মগ্রণ করিয়াছিলেন<sup>ে।</sup>" বিছাপতির এই কুলপরিচয় সম্বন্ধে সংশয় নেই। যত বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে কেবল বিভাপতির ধর্মমত নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই তার অর্থহীন বলে মনে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই প্রশ্নের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের 'পরে বিশ্বাপতি-পদাবলীর মুগ-মুগ-বিলম্বী মুল্যবোধের সার্থকতা অনেকথানি নির্ভরশীল। পূর্বে বলেছি, চৈতত্তদেব-কর্তৃক আম্বাদিত হয়েই বিভাপতি-পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক নৃতন মূল্যবোধে মহিমানিত হয়েছিল। সেই মূল্য-মান অফুসারে পদকর্তা বিতাপতি একাফভাবে 'বৈশ্বে মহাজন', আর তাঁর রচিত রাধা ঃফ্র-লীলা-সংগীত অপরিহার্যরূপে বৈফ্ণব ভাবে বিমণ্ডিত।

কিছ ইতিহাস এই সিদ্ধান্ত স্বাংশে সমর্থন করে না। তথ্যাদির দারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে,—বংশাফুক্রমে বিভাপতি এবং তাঁর পূর্বপুক্ষগণ যে রাজবংশের সভা অলঙ্গত করেছিলেন,—তাঁদের সকলেই পুক্ষাফ্রুমেছিলেন শৈব। বংশপরশ্পরায় বিভাপতিও বে শৈব ছিলেন, তাতে সন্দেহ

६। ४न(श<u>स्त्र</u>मार्थ **६**छ।

নেই। এমন কি, 'বিদপী' গ্রামে কবির নিজের প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির না-কি আত্তও রয়েছে। কবির শাশান-ভূমিতেও শিবলিক স্থাপন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। অতএব, দাধারণভাবে বিভাপতি শৈব ধর্মে বিখাদী ছিলেন বলে অমুমান করা যেতে পারে। অবশ্য, বাাপকতর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখি,—বিভাপতির বংশ ছিল স্মার্ড-পৌরাণিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশ। কবি নিজেও যে একাধিক শ্বতিগ্ৰন্থ রচনা করেছিলেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থপঞ্জী থেকে তা বোঝা যাবে। পৌরাণিক শার্ত-পণ্ডিত-ত্রাহ্মণের মতই কবি একাধিক দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন।—কবি-লিখিত গ্রন্থাবলী থেকেও এই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। জন্মগত ঐতিহ্য-প্রভাবের ফলে হয়ত কবি শিব দেবতার প্রতি বিশেষ আঠিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রতিও তাঁর যে বিরূপতা ছিল না, এ'কথা নিশ্চিত করে বলা চলে। শুধু তাই নয়, যথনই কবি যে দেবতার বর্ণনা করেছেন,নিষ্ঠাবান্ পৌরাণিক আন্ধণের মত তাঁকেই তথন সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাই, কোন রচনায় বিভাপতি কোন দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন দেখে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, কবি বিশেষভাবে ঐ দেবতারই উপাদক ছিলেন। তার ধর্মগংস্কার দম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মন্তব্য সাধারণভাবে অত্থাবন যাগ্য,— "তিনি (বিভাপতি) মিথিলা, বাঙালা ও ভাবতবর্ষের অন্যান্ত দেশের বাহ্মণের ত্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাদক ছিলেন, অর্থাং স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সুর্য, শিব, বিষ্ণু ও তুর্গা এই পঞ্চ দ্বভার উপাদনা করিতেন।" বিছাপতি বিশেষভাবে এই পঞ্চেবতারই উপাদনা করতেন কি না, দে কথা নিশ্চিত করে বলা চলে ন। বটে,—তবু সাধারণভাবে তিনি যে পৌরাণিক দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যে আস্থাবান ছিলেন, এ'কণা নিশ্চিত। বিভাপতির বৈঞ্চবতা সম্বন্ধে ভ লগণ বিশেষ করে তাঁর প্রার্থনা-পদাবলীর উল্লেখ করে থাকেন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, শিল্পি-চিত্তের মৃক্তিতেই শিল্পের সার্থক অভিব্যক্তি সম্ভব। আর, ঐ প্রার্থনা-পদাবলীর মধ্য দিয়েই বিছাপতির ব্যক্তি-প্রাণের যে মৃত্তি ঘটেছিল, এ সত্য অস্বীকার করা সম্ভব । নয়। অতএব, কবি-চেতনার একটি সহজ আকৃতি 'মাধব-মহিমা'র প্রতি

<sup>।</sup> কীভিলতা ভূমিকা।

শত-উৎদারিত হয়েছিল, এমন অনুমান অযৌত্তিক নয়। কিন্তু একই দংগে একথাও স্বীকার করব ধে, প্রার্থনা পর্যায়ের অতি অল্প সংগ্যক পদ-কয়টি থেকে বিভাপতির অনন্য-চিত্ত বৈষ্ণবতাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় না।

যাইহোক, ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে এই সকল আমুমানিক বিতর্কের ক্ষেত্র অতিক্রম করে এসে তাঁর কবি-স্বরূপের উদ্যাটনও কম সম্কটজনক নয়। বিভাপতির প্রতিভা লোক-বিশ্রুত মহিমায় মণ্ডিত হয়েছিল। ফলে, বছ 'মন্দ কবিষশংপ্রার্থা' তাঁর ভণিতায় নিজ নিজ পদ চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন; এ কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। নিজ নিজ পালাগানের জনপ্রিয়তা বর্ধনের জন্ম একাধিক কীর্তনীয়াও ধে অপরের পদে বিভাপতির নাম বা উপাধিয়ক্ত ভণিতা সংযোগ করেছিলেন, তাও অসম্ভব

ভপাধিযুক্ত ভাণতা সংযোগ করোছলেন, তাও অসম্ভব বিভাপতির পদ-চয়নে নয়। এই সকল কারণে বিভাপতির পদাবলী চয়নে সমগু। সাবধানতা আশুক। কিন্ত ৺নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

পদাবলীতে দে সাবধানতা অবলম্বিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বিভাপতি-ভণিতা ব্যতীত নিছক কবি কণ্ঠহার. কবি-বল্লভ, কবিশেথর ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলোও নির্বিচাবে উক্ত পদাবলী-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। ফলে, এমন বহু পদই বিভাপতির নামে চলে গেছে, বস্থতঃ যা' একেবাবেই বিভাপতির রচনা নয়। ডঃ স্থকুমার দেন যুক্তি-বিচার-নির্ভর অপ্নমানের সাহাযো একটি কবিপঞ্জী রচনা করেছেন, যাদেব রচনা বিভাপতি-পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে'। এঁদেব মধ্যে 'বাঙালি-বিভাপতি'ও ছিলেন একজন, —তিনি শ্রীথণ্ডের কবিরঞ্জন, — তাঁর উপাধি ছিল বিভাপতি দি

বিভাপতি-পদাবলীর উৎস-বিচারের এই ক্রটি সত্তেও নিঃসন্দেহে বলা চলে, তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোম্থী;— আধুনিক কালের রবীন্দ্র-প্রতিভার সমকক্ষ ঘদি না ও হয়, তবু ছিল অনেকটাই তাব সমধর্মী। এবিষয়ে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক মন্তব্য স্মরণীয়,—"তাহার প্রতিভা যে খুব উচ্জল ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। উহা যে সর্বতেম্থী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোন কাবণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার থ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মৃদ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন, তিনি

<sup>।</sup> বিভাপতিগোটী মন্তবা।

৮। বাঙালা সাহিতোর ইতিহাস—ড: ফুকুমার সেন।

বিভাগতির একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই কান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জল ও সর্বতোম্থাই।" এ মন্তব্য যে কত সার্থক, বিভাপতির রচনাপঞ্জীর পুনরালোচনা থেকে তা স্পষ্ট হতে পারবে। তাঁর বিভাগসার, দানবাক্যাবলী পাণ্ডিত্য-বিচার সম্বলিত স্মৃতিগ্রন্থ; - বর্ধক্রিয়া, গঙ্গাবাক্যাবলী, চুর্গাভিন্তিতবিদ্ধি পৌরাণিক হিন্দুব অপরিহার্য পূজা ও সাধনপদ্ধতির সঞ্চয়ন; তীর্থপরিক্রমা; পুরুষপরীক্ষা মনীষা ও শিল্প-কৃতির সমহয়-রূপ কথাসাহিত্য; ভার্থপরিক্রমা; পুরুষপরীক্ষা মনীষা ও শিল্প-কৃতির সমহয়-রূপ কথাসাহিত্য; ভার্থপরিক্রমা; পুরুষপরীক্ষা মনীষা ও শিল্প-কৃতির সমহয়-রূপ কথাসাহিত্য; ভার্থপাবলী অলংকাবশাস্থবিষয়ক গ্রন্থ। কিন্তু কেবলমাত্র বিচিত্র বিষয়ের অবতারণাব মধ্যেই বিভাপতি প্রতিভার সর্বতোম্থীনতার পরিচয় সীমাবদ্ধ নেই,-ভাষা-স্কৃত্তির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিচিত্রকর্মা। মাতৃভাষা মৈথিল ছাডা আব তিনটি ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

- ১। বিগ্গাপতির স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং পুরুষপরীক্ষা
  দংস্কৃত ভাষায় লেখা।
- ২। কীতিলতা এবং কীতিপতাকা অপভ্রংশজাত বিমিশ্র 'অবহট্ঠা' ভাষায় রচিত। সংস্কৃতভাষা ছেচে এই বিমিশ্র লোক ভাষায় গ্রন্থরচনার কারণ কবি নিজেই বর্ণনা করেছেন,—

"সক্ষ্বাণী বৃহঅন ভাবই।

বিভাপতির রচনাবলীতে অবলঘিত ভাষা-(বচিত্রা

পাউঅ-রসকো মম্ম ন পাবই ॥ দেসিল বঅনা সবজন মিঠ্ঠা।

তেঁ তেশন জম্পঞো অবহঠ্ঠা ॥"—কীতিলতা

— "বৃধন্ধন সংস্কৃত ভাষা চিস্তা করেন; প্রাকৃত রদের মর্ম পান না। দেশী বচন সকল জনের মিষ্ট, তাই সেই প্রকার অবহট্ঠা ভাষায় বলছি।"

নিজের মাতৃভাষা 'মৈথিল'-এ লেখা বিভাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদাবলী ছাডাও কিছুসংখ্যক রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীও পাওয়া গেছে।

৩। কিন্তু বাংলা দেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বিষয়াত বিভাপতি-পদাবলীর ভাষাই দর্বাপেক্ষা কৌতৃহলজনক। পূর্বে বলেছি, মিথিলা থেকে

 <sup>।</sup> কীভিলতার ভূমিক।।

মৃল মৈথিল ভাষার লেখা বিভাপতির কিছু সংখ্যক রাধারুগ্ণ-পদ আবিষ্কৃত হয়েছে;—আবিষ্কৃত ছিলেন ড: গ্রীর্মার্সন। কিন্তু বাংলা দেশে বিভাপতির অফ্রপ যত পদ পাওয়া গেছে, তার সব কয়টিই বাংলা-মৈথিল-অবহট্ঠা বিমিশ্র কুত্রিম ভাষায় রচিত। পরবর্তী কালে এই ভাষাকে 'ব্রজবৃলি' নামে অভিহিত

ব্ৰপ্ৰি ভাষার স্বৰূপ-পরিচয় করা হয়েছে। 'ব্ৰজ্বলি' ব্ৰজের বুলি বা ভাষা নয়,--বল্পত: এ ভাষা কোন কালের কোন জাতি<sup>ই</sup>ই কথা বা লিখ্য ভাষা ছিল না। বাংলা-মৈথিল অবহুট্ঠাদি মিশ্রিত

এই কৃত্রিম কাব্যিক ভাষার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের ব্রজনীলা উৎকৃষ্ট সাংগীতিক অভিবাকি পেয়েছে বলে এই ভাষাব নাম ব্রজবৃলি। কিন্তু এই ভাষার উৎপত্তির ইতিহাদ এবং বিভাপতি কর্তৃক এই ভাষাতেই পদ-বচনার ষ্থার্থতা বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের শেষ নেই। এ দম্বন্ধে প্রথম আলোচকদের মনোভাব স্কৃষ্ঠু প্রকাশ পেয়েছে ৺নগেন্দ্র গুপ্তের উক্তিতে,—"বিভাপতি থাটি মৈথিলিতেই পদগুল রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে ঐগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া বাংলা ভাষার কাছাকাছি আদিয়া পডিয়াছে। • ঐ বিকৃত রূপই ব্রজবৃলি নামে পদ রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে। • ও বিকৃত রূপই ব্রজবৃলি নামে পদ রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে। • ও বিকৃত রূপই বর্জবৃলি নামে পদ রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে। • ত দীনেশচন্দ্র দেনও এই মত সমর্থন করে বলেছেন,—বিভাপতিপদাবলীর মূল মৈথিল ভাষাকে "আমবা ভাঙিয়া চুরিয়া গডিযা-পিটিয়া একপ্রকার কবিয়া লইয়াছি।" ১ ও দের মতবাদের পেছনে ড: গ্রীয়ার্সন-কর্তৃক আবিকৃত মৈথিল পদগুলিই প্রধান মৃক্তি। কিন্তু এই অনুমান-নির্ভর মৃক্তি-দিন্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থনীয় বলে মনে হয় না। কারণ: —

- (১) বিভাপতি-লিখিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ মৈথিল ভাষায় পাওয়া গেলেও, তাদের সংখ্যা আজও অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া, কাব্য-বিচারেও ঐ পদগুলি নিকৃষ্টতর।
- (২) বিভাপতি কর্তৃক মৈথিল ভাষায় লিখিত পদগুলিই বাঙালির অজ্ঞানতা এবং অদাবধানতা-হেতৃ রূপ-বিকার লাভ করেছে, —এই দিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে দেখা যাবে, ঐ বিকৃত-রূপ পদগুলিই মূল মৈথিলপদের তুলনায় কাব্যহিদাবে অনেক উৎকৃষ্ট। কবির মৌলিক রচনা অজ্ঞানতান্ধনিত রূপ-

১০। নগেক্ত ওব সম্পাদিত বিভাপতি-পদাবলীর ভূমিকা।

১১। বলভাবা ও সাহিত্য।

বিকারের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে,—এরপ সিদ্ধান্ত বিভাপতির প্রতি স্থবিচারের পরিচায়ক নয়।

- (৩) বছভাষা-বিদ্ শিল্পী বিত্যাপতির পক্ষে অবহটঠার মত আরো একটি বিমিশ্র ভাষা-স্বাষ্ট কিছুই আশ্চর্যজনক নয়। ভাষা যে মূলতঃ ভাবেরই বাহন, আর ভাবই আদলে ভাষার জনমিতা এ বিষয়ে পণ্ডিত বিতাপতির দচেতনতার প্রমাণ বিচিত্র ভাষায় রচিত তাঁর বিভিন্ন স্বাষ্ট।
- (৪) জ্ঞানদাদ, গোবিন্দদাদ কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী যুগের কবি-শ্রেষ্ঠগণ বিফাপতির ভাব-ভাষা অবলম্বন করে পদাবলী রচনা করেছিলেন যে, তার প্রমাণ রয়েছে। বিশেষভাবে বিফাপতির আদর্শাহ্মসরণের জন্মই গোবিন্দদাদ-কবিরাজ 'দিতীয় বিফাপতি' আখ্যা লাভ করেছিলেন,—আর গোবিন্দদাদ-কবিরাজ কেবল 'বঁজবৃলি' ভাষাতেই পদ-রচনা করে গেছেন। অব্যবহিত পরবর্তী শতাধীতে আবিভৃতি হলেও বিফাপতির মূল রচনার কাঠামোটুকু পর্যন্ত গোবিন্দদাদ কিংবা অন্যান্ত কবিকুলের জ্ঞানগোচর ছিল না,—এ অহমান সহজ্যাহ্ম-নয়।
  - (৫) তা'ছাডা, কেবল বঙ্গদেশেই নয়, উড়িয়া এবং স্থানুর আসামেও বিয়াপতির সম্পুন্রে অথবা কিছু পরে বজবুলির অয়ৢরূপ ভাষায় পদ-রচনা থে করা হয়েছিল, তা'ও জানা গেছে। প্রাবধি একটি নিদিষ্ট আদুর্শ গড়ে উঠে না থাকলে একটি কৃত্রিম ভাষার পক্ষে এ-রকম সর্বজুনীনতালাভ সম্ভব ছিল না।

বস্তুত:, আধুনিক কালের গবেষণায় ব্রজ্বুলির ভ্রান্তি-সম্ভবতার বিরুদ্ধে প্রমাণ না পেলেও সঙ্কেত পাওয়া যায়। তঃ স্বকুমার সেন 'বিভাপতিগোটী' নামক গ্রন্থিকায় ব্রজ্বুলির প্রাচীন ঐতিহ্যের আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা,—"মোরাঙ্-নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর ফিশ্রনে এবং অবহট্ঠের ঠাটে ব্রজ্বুলির উৎপত্তি হয়েছিল' ।"

অবশ্য বিহাপতি-রচিত পদাবলী সম্বন্ধে রাগ-তরঙ্গিনীর যে শ্রমাণ ডঃ সেন উদ্ধার করেছেন,— তা'তে মনে হয়,— বিহাপতি হয়ত মৈথিল ভাষাতেও কিছু পদ-রচনা করে থাক্তে পারেন। রাগ-তরঙ্গিনীর উদ্ধৃতিতে— "মিথিলাপত্রংশ ভাষয়া শ্রীবিহাপতি নিবদ্ধান্তান্তা মৈথিলগীত" এর উল্লেখ

১২। বিদ্যাণভিগোষ্ঠী।

রমেছে। ১° কিন্তু এই উল্লেখ থেকে বিভাপতির মৈথিল ভাষায় লিখিড পদাবলীর অন্তিত্ব প্রমাণিত হলেও, মৈথিল-মিপ্রিত অবহট্ঠার রূপ-বিশেষের মাধ্যমেও তাঁর পদ বচনার সন্তাবনা অপ্রমাণিত হয় না। তা'ছাড়া রাগতের কিণীর "সংকলনকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষণাদ, সম্ভবতঃ ১৬৮৫ গ্রীষ্টান্দ ১ । ই অবচ, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস কবিরাজ তু'জনেই এর পূর্ববর্তীকালের কবি।—অতএব, এঁদের রচনার সাক্ষ্য এ বিষয়ে উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘ যুক্তি-বিচারের শেষে অন্থমান করা যেতে পারে, - বিভাপতি-পদাবলীর মূলভাষার পরিবর্তন বাংলাদেশে কালে কালে থুবই হয়েছে। প্রাচীন বাংলা রচনা মাত্রেরই পক্ষে এই ভাষাগত পরিবর্তন অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা'হলেও, ব্রজ্বুলিভাষার একটি প্রাথমিক কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশে প্রচলিত বিভাপতি-পদাবলীর মূল অংশ বিগৃত হয়েছিল, এমন কথা মনে করতে বাধা নেই। ব্রজ্বুলি নামক বিশেষ আদিক-গত অভিধা তথনও হয়ত ঐ ভাষার 'পরে আরোপিত হয় নি। তব্, মৈথিল-অপত্রংশ এবং অভাভভাষাদিবিমিশ্র অবহট্ঠারই একটি নৃতনত্র রূপে এই ভাষার পরিকল্পনা একেবারে অসক্ষত নয়।— অবহট্ঠার মত এ-ও ত "দেসিল ব্যুনা স্বজ্ব মিঠ্ঠা।" তি

ঐতিহাসিক উপাদানের বিচারাগত এই সিদ্ধান্ত দাহিত্যিক অমুভৃতির মধ্যেও সমর্থিত হয়ে থাকে বলে মনে করি। বিলাপতি সকল ক্ষেত্রেই মিষ্ট বচন, তথা, ভাবের শ্রুতিমধুর উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন।—তাঁর

রচনাবলী থেকে এই অন্তমানের সমর্থন খুঁজে পাওয়া বিদ্যাপতি-প্রকাশিত ভাষ-বস্তুর উৎকৃষ্ট আধার ব্রুবুলি
মধ্যে যে ভাব সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারে, বিভাপতি তাকে সেই ভাষার আধারেই উপস্থিত

করেছেন। এদিক থেকে মনে হয়, ব্রশ্বলির চেয়ে উংকট্ট আধার ব্রি বিত্যাপতি-পদাবলীর আর কিছু হতে পারত না। আলংকারিক পরি-ভাষাম্বায়ী রাধাক্ষ্ণ-প্রেমলীলা চিত্রণে বিত্যাপতি বিশেষভাবে "স্ভোগাধ্য পূলাররদের কবি''।" আর শৃলাররদের বর্ণনায় বিত্যাপতি প্রধানতঃ

১০। বিশাপতিগোৱী। ১৫। ঐ।

३०। शाहीनवन्ननाहिका—कवित्मधन्न कालिमान तात्र।

অয়দেব-গোন্ধামীর পদান্ধ অমুসরণই করেছিলেন যে, তাতে সন্দেহ নেই। —জ্মদেবের মত বিভাপতিও 'বিলাস কলাকুত্হল' কবি,— তাই তিনি 'অভিনব-জয়দেব'। পরবর্তীকালে আরোপিত জয়দেব-পদাবলীর বৈঞ্ব-ম্লায়নের তত্ত্বগত বিচার পরিহার করলে, নিছক দাহিত্যিক রস দৃষ্টিতে তাঁকে প্রেমের কলা-বিলাদের কবি বলে মনে করা যেতে পারে।\প্রভীর হৃদয়াবেগ তথা করুণ প্রেমাতি অপেক্ষা উজ্জল প্রেমোচ্ছলতার প্রতিই জয়দেবেব আকর্ষণ ছিল সমধিক। এদিক থেকে বিভাপতি জয়দেবেরই সুগোত্ত। বিভাপতির কাব্যের প্রেম-চিত্তের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনার সাহাষ্যে উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি পেয়েছে। বিহাপতি-কাব্যের প্রেমাধার রাধা সম্বন্ধে কবি বলেছেন, "বিভাপতির রাধা অল্লে অল্লে মৃকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। দৌন্দর্য চল চল করিতেছে। শ্রামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, ধানিকটা ছলনা, থানিকটা আড়চকে দৃষ্টি। ... আপনাকে আধ্যানা প্রকাশ এবং আধ্থানা গোপন; কেবল উদ্দাম বাতাদের একটা আন্দোলনে অমনি ধানিকটা উল্লেষিত হইয়া পড়ে। বিভাপতির রাধা নবীনা লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত, শক্ষিত, বিহ্বল। কেবল চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতিসাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ কবিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।··· যৌবন, দে-ও দবে আরম্ভ হইতেছে,- তথন দকলই রহস্ত-পরিপূর্ণ।" শেবন-চেতনার এই অরুণাভাষ এবং তাব প্রভাবিত সহজ কোতৃকোচ্ছলতাই বিভাপতির রাধার চারপাশে একটা অনায়াস রহস্তময়তাব যবনিকা তুলে ধরেছে। এই বিত্যাপতির রাধা ববনিকা যতই দীপ্ত,—আলোক-স্নাত হয়েছে, প্রেমের 'কলা-বিলাস' ততই হয়েছে বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। অতএব, 'নবীনা-নবক্টা' রাধার প্রথম প্রণয়ের চাঞ্চল্যকে আলোকোজ্জল করে তুল্তেই বিগাপতি-প্রতিভা হয়েছে নিমগ্ন।—এই কারণেই বাংলা-সাহিত্যের স্বজন-ক্ষেত্রে বিছাপতি বর্ণ-বৈচিত্র্যের স্বয়াময় রূপ-শিল্পী,—সার্থক রূপ-কার। "এই জন্ম ছন্দ, সংগীত এবং বিচিত্র রংএ বিভাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য-স্থ-সম্ভোগের এমন তবক লীলা।"> দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে,—

১৬। আধুনিক সাহিত্য-রবীক্রনাথ। ১৭। এ।

খনে খনে নয়ন কোন অফ্সরস্ট।
খনে খনে বসন-ধূলি তহু ভংক।
খনে খনে দসন চটাছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অফ্বন্ধ॥
হিরদ্য মৃকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দ-এ খনে হোয় ভোর॥
বালা দৈসব তাকন ভেট।
লখএ ন পাবিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিভাপতি কহ শ্বন বব কান।
ভেকনিম দৈসব চিক্ইন জান॥

তোলে। আর, এই উন্নাস, এই তবঙ্গ লীলা চাঞ্চল্য, এই বিলাসকলা-কুতৃহলেব উদ্ভাবনে বিভাপতির অপূর্ব শব্দ ও অর্থাল বাব চিত্র,—ছন্দের
নৃত্যঝন্ধার,—কেবল সার্থক পরিবেশই স্বৃষ্টি করে নি,—বস্তুতঃ তা'কে করেছে
আবিদ্ধার। এখানেই বিভাপতি-পদাবলীর রচনায ব্রন্ধবৃলি-রূপ ভাষা-বাহন
অপরিহার্য ছিল বলে মনে করি।) এমন কি বেদনাতি-পূর্ব 'বিরহেব' পদেও
এই উক্তির সার্থকতা অহভূত হতে পারবে,—

ফুটল কুস্থম নব কুঞ্জ কুটির বন কোকিল পঞ্চম গাওই রে।

মলয়ানিল হিম-সিগব সিধাবল পিয়া নিজ দেশ ন আওইরে।

চনন চান তন অধিক উতাপএ উপৰন অলি উতরোল রে ॥

সময় বসস্ত কস্ত রছ দ্ব দেস জ্ঞানল বিহি প্রতিকৃলরে ॥ আনমিধ নয়ন নাহ মৃধ নির্থইত

তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।

ই স্থপ সময় সহএ এত সঙ্কট

অবলা কঠিন পরাণ রে।

দিন দিন খিন তমু কমলিনি জানি

ন জানি কি জিব পরজন্ত রে॥

বিভাপতি কহ ধিক ধিক জীবন

মাধ্ব নিকক্ষন কন্ত বে॥

ছন্দ-বর্ণ-ভাব-রূপ সুষমার এ এক অপরপ বৈচিত্র্য,—বেদনাক্ষেপেরও এক মধু-মদির প্রকাশ। সৌন্দর্যেব এট মদিরস্থমা, বজবুলি ছাডা অপর আধারে কল্পনাতীত বলে মনে হয়। হতে পারে,—মূলত: এ ভাষা অবহট্ঠার রূপান্তর।—কিন্তু যে অবহট্ঠার কীতিলতা লিখিত হয়েছে দেখতে পাই,—এ দে অবহট্ঠা কিছুতেই নয়। ইতিহাদের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষায় যে পার্থক্য,—এদেব মধ্যেও পার্থক্য সেই একই প্রকাবেব। এইখানেই বিভাপতি এটা,—'রূপদক্ষ', কেবল ভাবের নয়, ভাষারও।

বিভাপতি-পদাবলীর ভাষাসম্বন্ধীয় আলোচনা এখানেই শেষ করব। এই আলোচনা ইতিহাসেব পাঠককে কোনো সিদ্ধান্ত না হোক্, অহুমানের সার্থক সংকেতণ্ড যদি যোগায়, তা'হলেই যথেষ্ট। কিছ বিভাপতি কেবল রূপ-শিল্পীই নন,—রূপমুর্ক এই উপলক্ষ্যে বিভাপতি-পদাবলীর ভাব-সৌন্দর্যের যে ভার কবি ইন্ধিত পাওয়া গেছে, তার পরিচয় লক্ষিতব্য। বাধাক্ষ্য প্রেমলীলা-চিত্রণে বিভাপতি রূপ-শিল্পীই নন কেবল, রূপ-মুগ্রতার কবি। এই রূপ-সায়রে ডুব যে দিয়েছে,—সে অরূপকেণ্ড ভূলেছে। কিছ সেজভ চিত্তের আক্ষেপ থাকে না মোটই। অরূপেব মধ্যে নয়, বিভাপতি রূপের মাধ্যমেই অপরূপের সম্ভাবনা জাগিয়ে ভূলেছেন। কৃষ্ণ-বিরহার্তা রাধার আক্ষেপ-বাণী থেকে আবার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করি:—

"অব মথ্রাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহুএ হিল্লোল॥

স্ন ভেল মন্দির স্ন ভেল নগরী। স্ন ভেল দসদিস স্ন ভেল সগরী॥

শৃশুহৃদ্যের শৃশুতাবোধের এ-এক বিশ্বয়কর অহুভূতি,—চারিদিকে নি: দীম
শৃশুতা কেবল থম্পন্ করছে না.—আছড়ে পডছে যেন। কিন্তু এ শৃশুতা
ছিদয় দিয়ে উপলব্ধি করি যত, তার চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করি চোথ দিয়ে।
অহুভূতিব এই রূপময়তা,—এই ইন্দ্রিয়গ্রাছ চিত্রায়ণ,—এইটুকুই বিভাপতিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাই বল্ছিলাম, বিভাপতি রাধা-রুয়্ক প্রেম-জগতে
রূপদক্ষ শিল্পী,—তুলি হাতে বনে ছবি একছেন কেবলই। প্রাণের সংস্পর্শে
আদ্বাব আগেই দে ছবি চোথকে,— কেবল চোথ নয়, প্রাণকেও অভিভূত
কবেছে। আব একটি দৃষ্টান্ত দেব,—বিভাপতির বিধ্যাত ভাবোলাদের
পদ থেকে,—

"শবি, কি পুছদি অন্কভব মোয়।
হো পিবিত অনুবাগ বথানি এ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিবপিত ভেল।
সেহো মধুবোল শ্রবণহি স্থনল
শ্রুতিপথ প্রস ন ভেল॥
কত মধু জামিনি রভদ গমাওল
ন ব্যল কৈসন কেল।
লাথ লাথ জুগ হিয় হিয় রাখল
তই হিয় জুডন না গেল॥
কত বিদগধ জন বদ আমোদঈ
অম্ভব কাহ না পেধ।
বিভাপতি কহ প্রাণ-জুডাএত
লাথে না মিলল এক॥"

'অনুসূভবনীয়'কে কবি এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাফ চিত্ররূপ দান করেছেন।— বিক্যাপতি এমনি এক চিত্রকব ,—প্রেমেব প্রাণ-বদ-প্রোজ্জল ছবি আঁকাই ভার ধর্ম।

এই উপলক্ষ্যে মৈথিল-কবি বিচ্ছাপতির সঙ্গে বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের পার্থক্যের কথা মনে আদে। চণ্ডীদাদের সাহিত্যের,— সে কৃষ্ণকীর্তন কিংবা পদাবলী, ষাই হোক, বে আলোচনা পূর্বে করেছি, তা'তে এই সতাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সকল রকমের পূর্ব-সংস্কার মৃক্ত অমুভৃতি-নিবিড়তাই চণ্ডীদাসের রচনার প্রধান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। সন্দেহ নেই, ক্বঞ্চীর্তনে পৌরাণিক চেতনার প্রভাব বিস্তাবের চেষ্টা কবি করেছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, একদিকে সেই চেষ্টার ব্যর্থতা এবং অপরদিকে কবির গভীর জীবন-রদ-তন্ময়তা কৃষ্ণকীর্তনকে ক্রচিমান সমাজে অপাংক্রেয় করেও শাশ্বত কাব্যমূল্যে করেছে সমুদ্তাসিত। কিন্তু, বিভাপতির সাহিত্যে অহুভৃতির এই নিবিড়ত। অপেক্ষা বর্ণাচ্য বিচিত্রতাই যেন সমাধিক। চণ্ডীদাসের গ্রাম্য সংগীত একতারার হুরে ঝঙ্গত হয়েছে, বিচ্যুতি এবং একদেয়েমি সত্তেও তা অমুভৃতির প্রাণম্পর্ণে নিয়ত-সঞ্জীবিত। বিজ্ঞাপতির সংগীত 'কলাবিদ',--কালওয়াতের হাতের বিচিত্র-তন্ত্রী স্কর-যন্ত্র। মুগ্ধ, আবিষ্ট, অভিভূত যত করে, তত যেন সমাহিত করে না। তা'র কাবণ,—মনে হয়,— বিভাপতির স্ক্রন-প্<u>রিবেশের বিভিন্ন</u>তা। পূর্ববর্তী আলোচনায় একাধিকবা**র** ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত উদ্ধাব করেছি,—রাধা-ক্বফের প্রেম-সাধনা মৃলতঃ বাংলার লোকজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল দীর্ঘদিন। বিশেষভাবে চৈতক্তদেবের জীবন-বাণীর দারাই এই প্রেম-সাধনা সর্বজনীন জীবন-উপাসনার উপাদান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়গাথা তার আগেই অভিজাত সমাজে সাহিত্যের,- আদিরদাত্মক সাহিত্যেব দামগ্রীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বারে বারে বলেছি, লোক-কথার এই স্বীকৃতি-বিধানে জয়দেব গোম্বামী ছিলেন কবি-কুলপতি। কিন্তু তাঁর পৌরাণিক সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ কবিমানস অপেক্ষাকৃত নিমুশ্রেণীর লোক-সমাজের নিষ্ঠা-বিশ্বাসের দারা ঐ লৌকিক লীলা-কথার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত হয়েছিল না। তাই, লোকগাথার জীবন-বাচ্যের সঙ্গে আন্তরিক সংযোগের অভাবের ফলে পণ্ডিত-কবির রচনায় সেই গ্রাম্য মেঠো হ্রুটি আর শুনতে পাই না—তা'র পরিবর্তে শুনি 'মেঘ্মেত্র-অম্বরের' সংস্কৃত-অলংকার-শাস্ত্র-নিস্তুনী ঘনগন্তীর ধ্বনি। এতে কাব্যের কাব্যুত্ব নষ্ট হয় নি, — কিন্তু স্বাদের তারতম্য ঘটেছে। বিভাপতি সম্বন্ধেও একই কথা বার বার বিভাপতিকে জ্যুদেবের স-গোত কবি বলে উল্লেখ করে আস্ছি। জন্মদেব যেমন দেব ভাষায় লোক-কথাকে আভিজাত্য দান করেছিলেন, তেমনি বিভাপতিই অভিজাত গোষ্ঠার মধ্যে এই লোকগাথাকে লৌকিক ভাষার মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করলেন। এঁদের রচনার আধার ভাষা পৃথক্ হলেও, আধেয় কবি-মানদ-সংগঠন ছিল এক এবং অভিন। জাই, বিভাপতির রাধা-ক্লফ পদাবলীও **ষত না অহভৃতি-ঘন, তার** চে**রে** বেশি অলহার-সমৃদ্ধ, শংস্কৃত-সাহিত্য-প্রভাবিত উজ্জ্লতায় বর্ণাচ্য। তাহলেও, জয়দেব এবং বিস্থাপতি উভয়ের ক্ষেত্রেই রূপ-সমৃদ্ধি কিংবা সংস্কৃত অলংকার শাল্পের অহুসরণ কাব্যগুণের পক্ষে ভয়দেৰ ও বিষ্ণাপতি প্রাণান্তকর হয়নি। কারণ, জয়দেব-বিভাপতিও তাদের নিজ নিজ জীবন-স্বভাবের অমুধ্যানে ছিলেন একাস্ত সত্যনিষ্ঠ। চণ্ডীদাসের মত জয়দেব কিংবা বিভাপতির জীবন-পরিবেশ ভাব-স্থানিবিড ছিল না; - রাজ্সভার নাগর-জীবন ছিল বর্ণাঢ়া, চাঞ্চল্য-দীপ্ত, উল্লাস-রস-প্রোজ্জন। লক্ষণুসেন-রীজ্বভার এই উজ্জ্ল-র্যাশক্তির পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাদিক সমাজে প্রায় দিমত নেই। বিভাপতির পরিবেশও যে সমধর্মী ছিল, আর অহরুপ জীবনের প্রতি কবি-মানসের যে স্বাভাবিক প্রবণতাও ছিল,—তাব প্রত্যক শ্রমাণ পাই কীতিলতাম,—পরোক্ষ প্রমাণ বিভাপতির রাধা-রক্ষ পদাবলী। কৌনপুরের নাগরিক জীবনেব বর্ণনায় ঐতিহাসিক-বিভাপতি বিমুগ্ধচিত্ত কবি-বিভাপতির হাতে লেখনী তুলে দিয়েছেন,—কবি তন্ময় হয়েছেন নাগর-নাগরীর লাসবেশ-দীপ্ত জীবনের বর্ণনায়। এই নাগর জীবনরস-তন্ময়তাই প্রত্যক্ষভাবে বিভাপতির রাধার্ফ-পদাবলী-রচনার পটভূমিকা স্বষ্ট ক্রেছিল। সেই পরিবেশে,—সেই প্রেমে জীবনের নয়নমন-বিমোহী বর্ণচ্ছটার ষে বৈচিত্র্য প্রতি মুহূর্তেই উৎক্ষিপ্ত,—বিচ্ছুবিত হচ্ছিল, তাকেই সংহত, সমৃদ্ধ করে প্রেমের সপ্তবর্ণী রামধত্ব রচনা করেছেন কবি-বিভাপতি। রাধা-ক্ষ্ণ-প্রেমলীলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাই বিত্যাপতি ভাব-নিবিডতার নয়,--বর্ণ-স্থমার, রূপ-বৈচিত্ত্যের, উজ্জ্বলরদ-তন্ময়তাব কবি।

কিন্তু, এই প্রসংগ-সমাপ্তির পূর্বে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই।

দীর্ঘদিনব্যাপী ভক্তি-রস-তন্ময় সাহিত্যাত্মদিংসার ফলে বিভাপতির পদাবলী

বে বৈশ্বৰ ঐতিহ্য লাভ করেছে,—বে বিশেষ ঐতিহ্য প্রধানত: কালের গ্রাস

থেকে এই রস-সম্বদ্ধ সাহিত্যকে রক্ষা করে এসেছে, তাকে উপেক্ষা

করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তাহলেও, একমাত্র রদাস্বাদন-পদ্ধতির ঐতিহ্ব-নির্ভর ইতিহাদ আলোচনার স্তর বাংলাদাহিত্য অতদিনে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে করি। সৃষ্টির ষ্থার্থ উৎস বিষ্ণাপতির কাব্যে रेक्कव त्रम-मृत्नात चतार्थ এবং পরিবেশ সম্বন্ধে প্রমাণ-নির্ভর তথ্যের সংস্কার-মৃক্ত বিচারের 'পবেই দাহিত্যের ইতিহাদের ভিত্তি এবারে রচিত হওয়া উচিত। এদিক থেকে এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের যে বিচার ওপরে করা হয়েছে, তাতে বিভাপতির স্মার্তপাণ্ডিত্য এবং পৌরাণিক-ত্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ওপরে তাঁর অবিমিশ্র বৈঞ্বতা প্রমাণিত হয় না। তাই, এ কথা বলা চলে, বিছাপতি-রচিত রাধারুঞ্ব-পদাবলী মৌল স্বভাবে একান্ত বৈষ্ণব-গীতিই হয়ত ছিল না৷ কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রেমের একটি জীবস্তুসত্য-রূপ বিস্থাপতি-পদাবলীতে মৃতিমান হয়েছে। সেই প্রেম-সত্যের ভিত্তি নিছক ব্যক্তিগত আদক্তির উধের, সর্বজনীন অহভৃতি-লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি রাথে। সর্বজনীন, শাশত প্রেমের পূজারী মহাপ্রভু চৈত্তাদেবের ভাব তর্ময়ভার মধ্যে বিভাপতি-পদাবলীর এই সাধারণ দাবি বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই স্বীকৃতির মধ্যেই,— শ্রষ্টার হৃদয়ে নয়,—বিভাপতি-পদাবলীর বৈঞ্চব-ঐতিহের প্রথম বিকাশ। এই বিচারে বিছাপতি-পদাবলীর সাহিত্যিক, কিংবা বৈঞ্ব-ঐতিহাগত, কোন মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয় বলে মনে করি না। বস্থতঃ, গভীর আত্মাহভৃতি এবং ভাগবত-অহভৃতিতে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আত্মাহ-ভৃতির চরম পর্যায়ে তার ব্যক্তি-সম্পর্ক-বিচ্যুতি,—তথা নিরাসক্তি ঘটলেই তা দৰ্বজ্ঞনীন ভাগৰত-উপল্জির আকর হয়ে ওঠে। এই অর্থেই উপনিষদের ঋষি ব্ৰহ্ম-বোধ ও আত্ম-বোধকে সমপর্যায়-ভৃক্ত করেছেন। জয়দেব-বিত্যাপতি-চণ্ডীদাদের পদাবলীতে প্রেমাত্বভূতির তন্ময়তা-জনিত এই নৈর্ব্যক্তিকতা সর্বজনীনতার যে সম্ভাব্য পটভূমিকা রচনা করেছিল, – চৈতন্ত্র-জীবামুভূতির ম্পর্লে তা ভাগবত-মহিমা লাভে ধক্ত হয়েছে। এই সিন্ধান্তের দারা আমাদের মূল প্রতিপাত্ত স্পষ্টতর রূপে প্রমাণিত হয়ে থাকে;—হৈততাদেব কাবা-কবিতার রচন্মিতা না হলেও বিশেষরূপ কাব্য-রস-বোধের—সাহিত্য সংস্কৃতির ষুগ্ত্রতী মহাপুরুষ। মহাকবি বিভাপতির রচনা দেই মহত্তের স্পর্শে নৃত্র মর্যাদায় উদ্রাসিত হয়েছে।

# ठकूम म वशाश

## 'মঙ্গল-সাহিত্য'

মঙ্গলদাহিত্য, তথা মঙ্গলকাব্যগোলীৰ অন্তৰ্গত বহনাবলী মধ্যযুগের বাংলাগাহিত্য-ইতিহাদের এক অপূর্ব সম্পদ। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাগা একাধিক প্রভাবে পুষ্ট। এই বিচাবে মধলকাব্য-গ্ৰন্থাবলীকে শ্বাংলাৰ মাটির সম্পদ (A product of the soil) বলে অভিহিত করা থেতে পারে। ফলে আলোচ্য শ্রেণীব কাব্য-সাহি<sup>7</sup>ত্যব উদ্ভব ও বিকাশ বাংলাব লোক-জীবনেব জন্ম ও বিবর্তন ধারার সংগে ওতপ্রোত জডিত হয়ে পডেতে। এই শ্রেণীৰ দাহিত্যের পবিচয় দিয়ে মঞ্চলকাৰে।ব ঐতিহাদিক মন্তব্য করেছেন, "এক্টীয় অয়োদশ শতাব্দী হইতে আবন্ত কবিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গদাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকাব সাম্প্রদায়িক ( sectarian ) সাহিত্য প্রচলিত ছিল,- তাহাই বন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাদে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।" 'बक्रलकावा' वांश्ला মাটির সম্পদ সকল বিষয়েবই দেশ কাল-পাত্রাত্মগত অব্যবহিত তথ্য বিচার ঐতিহাসিকের প্রধান অবলম্বন। এই কারণে অন্নরূপ সিদ্ধাস্তও তাঁর পক্ষে অপরিহার্য ,—বস্তুতঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রসার এবং প্রতিপত্তি এই কালেব মধ্যেই সীমাবন্ধ। কিন্তু জীবন-উৎদেব দাম্যিক বিচাব,—দে যতই ব্যাপক হোক, – দীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই, বাঙালি জন-জীবন-সম্ভব মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধাবণেও এই কাল-চিহ্ন সাধাবণ ভাবেই গ্রাষ্ট্,— সর্বাত্মক ভাবে নয়। বিংশ শতাব্দীতেও মঙ্গলকাব্য, - মনসামঙ্গল-কাব্য যে রচিত হয়েছে তার প্রমাণ আছে। তেমনি, অপব সীমায় ত্রুয়োদৰ শতাৰীর পূর্বেও অপূর্ণ ভাবে হলেও এই শ্রেণীব কাব্য-কথা যে বিভমান ছিল, এমন অফুমানের সমর্থন রয়েছে। ফলে, আলোচ্য দাহিত্যধারার একটি আছপূর্বিক পরিচয় অবধারণাব জন্ম সাধারণভাবে বাঙালি জীবনেব হিসাব निकाम প্রয়োজন।

১। বাংলা মললকাব্যের ইতিহাস—শ্রী আপুতোৰ ভট্টাচাব প্রণীত।

'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি'র ইতিহাস বিচার প্রসঙ্গে ড: অুকুমার সেন মস্তব্য করেছেন,—"বাংলাদেশের ইতিহাদের পৃষ্ঠায় প্রথম আলোকরশি পড়তে শুরু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম থেকে আর্যদের আগমনের ও বসতি স্থাপনের পর হতে। তার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড, মঙ্গল, কোল প্রভৃতি ষে-সব অনার্য জাতির বাস ছিল, তাদের অন্তিত্ব সম্বন্ধে ইসারা পাই শুধু কতকগুলি স্থানের নাম এবং কয়েকটি চলিত শব্দে।" বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-উৎস ঐ "ইসারা"ময় যুগে নিবদ্ধ। ফলে তার জন্মলগ্ন সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা তৃষ্কর হয়ে পড়েছে। তা হলেও, ষতটুকু অন্মান করা গেছে, তাতে বোঝা ষায়, বাংলা দেশ আধাধিকারভূক্ত হওয়ার আগেই এখানকার আদিম জনসাধারণ নিজ নিজ চিস্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বৃদ্ধি অন্তুসারে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রা পদ্ধতিব অন্যান্য উপাদানের পূর্ণায়ত পরিকল্পনা করতে পেরেছিল। বলা বাহুল্য, ধর্মাদর্শ এবং দেবদেবীগণের পরিকল্পনাও ভার থেকে বাদ পড়ে নি। অবশ্য, আধুনিক গুগের বিচারে ঐ সকল সংস্কার এবং পরিকল্পনা অদৃত বলে মনে হওয়। কিছুই অসম্ভব নয়। পরবর্তীকালে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাধ্যমে আ্য-সম্পর্কের ফলে অনার্য লোক-সমা**ত্তের** ঐ সব আদিম দেব-পরিকল্পনা ও ধর্ম-সংস্কার ভাব-ক্সপে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার মূল-কাঠামোটি কথনো সম্পূর্ণ পরিবতিত হয় নি। লক্ষ্য করা উচিত,—উচ্চশ্রেণীর অনার্থগণ ভারতবর্ষের দর্বত্রই আর্যদমাঙ্কের আতিজ্ঞাত্যের অঙ্গীভূত হয়েছিলেন, – আর এই সাধীকরণ পৌরাণিক যুগেই প্রায় সমাপ্ত হয়ে এদেছিল। কিন্তু বর্তমান উপলক্ষ্যে সে আলোচনা প্রাসংগিক নয়। তথনও যে লোক-সমাজ প্রাচীন আর্যীকবণ-পদ্ধতির বাইরে থেকে গিয়েছিল, বিশেষ করে তাদের ঐতিহাই আমাদের আলোচ্য। মনে করা যেতে পারে,— প্রাচীনতম কাল থেকেই বাংলার লোক-দাধারণ তাদের নিজম্ব আদর্শার্যায়ী এই লৌকিক দেবতাদের পূজা-পদ্ধতি ও মূহিমাখ্যাপক কাছিনী রচনা কুরেছিল। বলাবাহুল্য, সেই পূজা-পদ্ধতি এবং মহিমা-বোধ প্রকাশের ভাব এবং ভাষা হই ই কালের অগ্রপতির দক্ষে প্রিবৃতিত হয়েছে। এই ভাবে, অমুমান করতে বাধা নেই,—বাংলা ভাষা-দাহিত্যের আদিমুগে অসম্পূর্ণ ভাষায়ু, অ-গঠিত কাব্যে,—এ দকল লৌকিক দেব-দেনীগণের মহিমাগাথা পাঁচালীর

২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি—ডঃ স্কুমার সেন।

আকারে রিটিত হয়েছিল। আর, পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন,—পরে এয়োদশ
শতান্ধীর যুগ-প্লাবী প্রয়োজনের প্রভাবে, এই পাঁচালীমঙ্গলকার্য,—নোঁকিক
ধর্ম-চেত্তনা বিকাশের
কাব্য পূর্ণান্ধ মন্ধলকার্যের আকার ধারণ করেছে।
কন্ত পাঁচালীর উৎস থেকে মন্ধলকার্য-রূপের বিকাশের
ইতিহাস আবিকারের জন্ম আলোচ্য সাহিত্যের উষা-লগ্নে লোক-জীবনস্বভাবের আদিম পরিচয় উদ্ধার প্রয়োজন। অবশ্র, মথোচিত তথ্যের অভাবে
এই পরিচায়নে অনেকটাই যুক্তি-নিদ্ধ অমুমানের 'পরে নির্ভর করতে হবে।

নানারণ আর্থ-প্রভাবের দারা বাংলার লোক-জীবনের ধর্ম ও দেব-বন্দনার পদ্ধতি বারে বারে প্রভাবিত, — বিবতিত হয়েছিল বলে পূর্বে অফুমান করেছি। কিছ, এই প্রভাব-পরিবর্তনের ধারা আকস্মিক বা যথেচ্ছ ছিল বলে মনে করা চলে না। প্রথমেই জৈনধর্ম এবং তার প্রায় সমসময়ে, বৌদ্ধর্ম এ দেশে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বলে অফুমিত হয়। আর্য গোটি-সম্ভব হলেও ঐ ধর্মমত-দৃটি প্রথম থেকেই বৈদিক আর্যাচার

বঙ্গল কাব্যান্তবের বুদ্বর্তী লোকধর্ম-বিবত্ত নৈর ইতিহাস আদিম বাঙালি-সমাজের আত্মার সংযোগ-সাধন অনায়াস-

লক হয়েছিল। তা'ছাড়া, ঐ ধর্মাচার ছটির, বিশেষ করে বৌদ্ধ-ধর্মের লোকম্থীনতা তাদের আচার-আচরণকে বছল পরিমণেে লোক-প্রিয় করে। তুলেছিল। ফলে, লৌকিক ধর্মাচরণে বৌদ্ধ-প্রভাব প্রাধান্ত বিন্তার করে। বৈদিক আর্ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহন হিলেবে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল অপেক্ষারুত পরবর্তী কালে। তা ছাডা, আপন স্বরূপে আর্থ-ব্রাহ্মণ্যধর্ম-সংস্কার ছিল লোক-বিম্থ। প্রধানতঃ রাজশক্তির পরি-শোষকতায় অভিজ্ঞাত সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাচারের প্রতাপ ও মহিমা সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ সেন-রাজ-সভার বিদম্ম পটভূমিকায় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-সংস্কারের দার্থক অভ্যুথান ও বছল বিন্তার ঘটেছিল। অন্তাদিকে, ঐ সময়েই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের স্ক্রাবশেষ লোক-জীবনের সহজ্জিয়া-সাধনার তলায় এসে আত্মগোপন করেছিল, সে কথা পূর্বের আলোচনায়ও লক্ষ্য করেছি। সমাজ ও ধর্মজীবনের এই অবস্থায় বাংলা দেশে তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হয়। বার বার বলেছি, সমাজের উচ্চত্রেণীর

নৈতিক মেকদণ্ডও সেই চরম মৃহুর্তে ভকুর হয়েছিল,— আর তার ফলেই ঘটে বাংলার পরাভব। পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি না করেও বলা চলে,—কেবল রাষ্ট্রক পরাজয় নয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি,—সর্বোপরি ধর্মনীতি এবং যুগ-যুগ-বিলম্বী আচার-আচরণ-ঐতিহ্যের সর্বাত্মক পরাভব-হেতৃ উচ্চ-নীচ নিবিশেষে বাঙালি সমাজের পুনর্গঠনের প্রয়োজন তথন অ-পরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আর, ঐ সংকটলগ্নে সর্বাধিক পরাভব ঘটেছিল আপামর বাঙালির নৈতিক শক্তি ও বৃদ্ধির। ফলে, উচ্চ-নীচ নিবিশেষে বাঙালি জাতি সেদিন আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাদ হারিয়েছিল,—নিতান্ত অসহায়ের মত হয়েছিল তুর্বলের একমাত্র আশ্রয় দৈবী-শক্তির দারস্থ। এদিক থেকে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালিজাতি সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে পরস্পরের অধিকতর নিকটবতী হ'তে পেরেছিল। অক্তদিকে তুকী আক্রমণোত্তর বাংলায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জন-জ্বীবনেও বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের দর্বশেষ প্রভাব লুপ্ত হয়েছিল। চারদিকের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে বাঙালি-দাধারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল,—বিশ্ব-সংসার কেবলই 'শৃষ্য' নয়,— এথানে ভয় আছে, বিপদ আছে, আঘাত আছে ;—'শৃত্ত' বললেই এ-সব কিছু 'শৃত্ত' হয়ে যায় না। তাই, মোহ-মূল্যরাহত জ্বাতি পুরাতন নেতিবাদী ধর্মের আশ্রম ত্যাগ করে, নৃতন ধর্মাদর্শের শরণ-ভিক্ষা করেছে। এখানে ধর্মের কাছে,—আরাধ্য দেবতার কাছে তুর্বলের সহস্র প্রার্থনা,—"রূপং দেহি, জ্বয়ং দেহি, ষশো দেহি, বিষো জহি।" ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক আদর্শ-সম্ভূত দেব-দেবীগণের জনসাধারণের পক্ষে এই আশ্রয়লাভ সম্ভব ছিল। অন্তদিকে সংগা-বিলুপ্ত-আভিজ্ঞাত্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষেও আত্মপ্রদারের জন্ম লোকাশ্রয় কামনা অপরিহার্য হয়েছিল। দীর্ঘদিন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় আক্ষণ্যধর্ম ষে আভিজাত্য অর্জন করেছিল,—মৃলশক্তির ভিত্তি-চ্যুত হয়ে তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগে তা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা-সন্ধট্ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের কর্ণধারগণ উপলব্ধি করেছিলেন,—এবারে গণ-শব্দির 'পরে নির্ভর করতে না পারলে আত্মরকা অসম্ভব। তাই, বাধ্য হয়ে তাঁরা লোকজীবনের সাধারণ সংস্কার, তাদের ধর্মবিশাস, এমন কি তাদের দেবদেবীকে পর্যস্ত গ্রহণ করে আর্ধ-আভিজ্ঞাত্য-দানে স্বীকৃত হলেন। এইক্সপে দীর্ঘদিন পরে আর্ঘ-অনার্যের মিলন-পথ প্রাথমিকভাবে রচিত হতে পারল। আর প্রধানত: আর্থেতর মূলোঙ্ত লৌকিক দেব-দেবীরাই এই মিলনের হুষোগ নিয়েছিলেন সর্বাধিক। বাংলার মৌলিক মললকাব্যসমূহ এই মিলনাত্মক চেষ্টার ফল।

স্বাধীতবনের এই সুযোগে যে দকল লৌকিক দেবতা এ সময়ে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, – তাঁদের মধ্যে মনদা, চণ্ডী এবং ধর্মঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'কালিকামন্ধলে'র অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকার উল্লেখণ্ড এই প্রসংগে করা হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রাচীনবন্ধে কালিকাদেবীর অন্তিম্ব থেকে থাকলেও কালিকামন্ধলের উত্তবকে দেই স্বত্রেব দঙ্গে যুক্ত করা চলে না। বিশেষভাবে 'চৌরপঞ্চাশং' এবং 'বিভাস্থলর' কাহিনীর মত বহিবাগত উপাখ্যানের বিস্তাব-প্রসঙ্গেই সপ্রদশ-অষ্টাদণ শতান্ধীব ভিরতর পটভূমিকায় কালিকামন্ধল কাব্যের জন্মণ। তা'ছাভা শিব-দেবতাকেও মন্ধলকাব্যের

দেব-দেবী গোষ্ঠীব সমশ্রেণিভুক্ত কবা চলে না। মনে হয়,

শ্বন দেবতাগণের পরিচর এবং
পরিচর এবং
শিব দেবতার স্বীকৃতি একেবারে প্রথমাব্ধিই অবিসংবাদী

স্বজনীনতা <u>লাভ করেছিল।</u> বলাবাহুল্য, পৌবাণিক শিব এবং লৌকিক শিব নিজ নিজ স্করপে সম্পূর্ণ পৃথক।—একজন আ্যাচাব-মহিমান্বিত পর্মেশ্র, আব একজন লোকজীবন-দৈন্তেব আকব, —লৌকিকতাব মৃষ্ঠ-বিগ্রহ। এই পার্থক্যের পবিচয় শিবায়ন কাব্যের আলোচনা প্রসংগে উদ্ধৃত হবে। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র তথ্যই জ্ঞাতব্য যে, আঘ-অনার্য নিবিশেষে বাঙালি হিন্দুসমাজে শিবেব এই সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠাই অংশতঃ তাঁকে মঙ্গলকাব্যিক দেব-দেবীগোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় নি। পূর্বে বলেছি, বিশেষভাবে সাবিক প্রতিষ্ঠাহীন দেব-দেবীবাই এ যুগে আত্ম-প্রতিষ্ঠাব লড়াই বাঁধিয়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ, ঐ সব সাম্প্রদায়িক দেবতাব উপাদকেরাই নিজ নিজ উপাস্তকে দ্বাধিক প্রতিষ্ঠা দেবার অতি-আগ্রহে পারস্পবিক প্রতিষোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগের রচনাবলী দেখে মনে হয়, ঐ সময়ে মনদা, চণ্ডী এবং ধর্মের উপাসকেরাই এ-বিষয়ে তৎপব হয়েছিলেন সমধিক। এই সকল দেব-দেবীদের আর্থেতর প্রাথমিক উদ্ভব ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নানারূপ তথ্য উদ্ধার করে থাকেন। বর্তমান প্রসংগে এইটুকু জানলেই ধ্থেট যে, নানারূপ

৩। এ সম্বন্ধে বিত্ত আলোচনা কালিকামক্লল অধ্যায়ে ড্ৰষ্টব্য।

অনার্য-পরিকল্পনা-পত্রে উত্ত এই সকল দেব-দেবীগণ তুর্কী আক্রমণের
অব্যবহিত পরবর্তীকালে জাতির মনস্তান্ত্রিক তুর্বলতার স্থানাগে আর্থসমাজে
প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। পূর্বে বলেছি, — আত্মশক্তিতে আস্থাহীন তুর্বল
বাঙালির জাতীয় জীবনের সব দিকে সেদিন ছিল অমঙ্গল-বিভীষিকার ঘন
অন্ধকার। এই বিভীষিকা থেকে উদ্ধারলাভ, — তথা, জীবনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধানের প্রার্থনা নিয়ে বাঙালি সেদিন ধর্মের লারে ধর্ণা দিয়েছিল। ফলে,
মঙ্গলকাবায়ক দেবতাগণের উপাসকেরা নিজ নিজ দেবভার
মঙ্গলকাবায়ক্তর মঙ্গলকারী শক্তি সম্বন্ধে কাব্য রচনায় হয়েছিলেন মৃথর।
উত্তর
প্রমন কি, উপাস্ত দেবতার মাঙ্গলিক শক্তি-মহিমা
প্রচার করেই তারা কান্ত হন নি,—ভক্তি-হীন অথবা প্রতিদ্বন্ধী অপর কোন
দেবতার ভক্তেব প্রতি তার অমঙ্গলকারী শক্তির পরাকাণ্ঠা প্রদর্শনেও
হয়েছিলেন তংপর। এইরপে আলোচ্য কাবাগুলি মঙ্গল অমঙ্গলে মিশ্রিত ছন্দ্ব-

দেবতার ভক্তেব প্রতি তাঁর অমঙ্গলকারী শক্তির পরাকার্চা প্রদর্শনেও হয়েছিলেন তংপর। এইরপে আলোচ্য কাবাগুলি মঙ্গল অমঙ্গলে মিশ্রিত দক্ষ্ণাথা রপে আত্মপ্রকাশ কবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবতায়-মাহুষে দক্ষ, নিজ নিজ ভক্তকে রক্ষার প্রচেষ্ঠায় দেবতায়-দেবতায় দক্ষ-বিক্ষোভের মধ্যেই মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠাব জন্ম। লক্ষ্য করা উচিত,—এই দক্ষ-সংঘাত, — এই মঙ্গল-অমঙ্গলকারী দৈবীশক্তি সম্বন্ধে সম্ভব-অমন্তব সকল কাহিনাই সমদাময়িক জনচিত্তকে অভিভৃত কবেছিল। কাবণ, সন্তব-অমন্তব, সঙ্গত-অমঙ্গত সম্বন্ধে সাধারণ বিচাববৃদ্ধি দেদিন ছিল নিতান্ত আচ্ছন্ন। বহিরাগত তুর্কী আক্রমণের উৎপাদনের মধ্যে অকন্মাথ-দৃষ্ট শক্তিব বিভীষিকা বাঙালিকে দেদিন জ্ঞানহীন, অভিভৃত কবেছিল। শক্তি-দীন জাতি এই শক্তির উৎস, স্বন্ধপাহিন্দ, কাহুর সম্বন্ধেই অবহিত ছিল না। তাই, এ সম্বন্ধে যে যা বলেছে স্তন্তিত বিন্তৃতায় তাকেই নিবিচারে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে,—শক্তির আশ্রন্ধন কামনা করে তারই প্রতি ছুটেছে অন্ধ আবেগে। জাতীয় জীবনের এই অন্ধ বিন্তৃতাই একদিক থেকে এই মঞ্চল-দেবতাগণের নিবিচার প্রতিষ্ঠার অবকাশ রচনা করেছিল।

এতক্ষণের আলোচনার ফলে মঙলকাব্য এবং মঙ্গল-দেবতাগণের সম্বন্ধ একটি, সীমাবন্ধ হলেও বোধগম্য, সংজ্ঞানির্ণয়ের স্থযোগ ঘটতে পারে বলে মন্ত্রে করি। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভটাচাথের অনুমান, 'মঙ্গল'-মুর থেকে মঙ্গল নামের উৎপত্তি হয়েছে। আর, মূল মঙ্গল-শব্দটি

নাকি অনাৰ্য উৎস-সন্ত । <sup>8</sup> কিন্তু, এই সিদ্ধান্তের মধ্যে এক বিশেষ-শ্ৰেণীর সাহিত্যের 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণের কারণ স্পষ্ট হ'ল না । প্রীভট্টাচার্ব নিজেও খীকার করেছেন,—ঐ শ্রেণীর কাব্য ছাড়া অন্তান্ত কাব্য-কবিতাও,— সাধারণ ভাবে দেব-বিষয়ক দঙ্গীতমাত্রই প্রাচীনকালে মঙ্গলস্থরে গীত হো'ত। ৰৰ্তমান প্ৰদংগে এ-কথাও লক্ষ্য কৱা উচিত ষে,—কাব্যেব নামের সলে 'মঙ্গল' শন্দটি যুক্ত ছিল বলেই কোন কাব্য মঙ্গলকাব্যের গোষ্টিভুক্ত হয় নি। দৃষ্টান্ত হিলেবে বলা চলে,— अञ्चलकार्वत्र मःख्या 'চৈতক্সমন্তল', 'কুফ্মফল', 'গোবিন্দমঙ্গল' ইত্যাদি কাব্য মঙ্গলকাব্য-শ্রেণীর অস্তর্ভু ক নয়। কিন্তু, 'মনসারভাসান' কিংবা 'পদ্মাপুরাণ' নামে পবিচিত কাব্য-সমূহকে নিশ্চিতরপে মঞ্চলকাব্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই সকল অভিধাবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল জাত হয়ে থাক্লেও, লক্ষ্য করা উচিত, এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য-গোষ্ঠীব বিশেষ ভাবাদর্শ ও ক্লপ-গত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই ধরণেব নামকরণ কর। হয়েছিল। আর, মঙ্গলকাব্যের এই ভাব এবং রূপাদর্শ অনেকটা পরিমাণেই-ষে ভাদের উদ্ভব-পরিবেশের 'পরে নির্ভরশীল, সে-কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এ'সম্বন্ধে ৺চাক্ষচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁব মতে, ৺ষে গানে মকলকারী দেবতাব মাহাত্মা বর্ণনা করা হয়,—বে গান মকল-স্থবে গাওয়া হয,—বে গান 'যাতা' বা মেলায গাওয়া হয় (হিন্দীতে মঙ্গল শব্দের অর্থ "মেলা, যাত্রা বা গমন"), তা'কেই মঙ্গল-কাব্য বলা হয়ে থাকে। বর্তমান উপলক্ষ্যে ৺বন্দ্যোপাধ্যায়েব সিদ্ধান্তের প্রথমাংশই গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে কবি। মঙ্গলকাব্য-সমূহেব আভ্যন্তরিক প্রমাণ অনুসবণ করে বলা চলে,—বে-দেবতাব আরাধনা. মাহাত্ম্য-কীর্তন, এমন কি, প্রবণেও গ মকল হয়, এবং বিপবীতটিতে হয় অমকল ,—বে-কাব্য মললাধাব,—এমন কি, ষে কাব্য ঘরে বাধ্লেও মলল হয়,—তাই মঙ্গলকাব্য। লক্ষ্য কবা উচিত, অত্বৰূপ অন্ধবিশাদ এক অন্ধ-তম্দাচ্ছন যুগেবই বৈশিষ্টা। আব, উত্তব-যুগের এই ঐতিহের প্রতি আলোচ্য শ্রেণীর কাব্যেব নামকরণ যেখানে ম্পষ্ট ইন্সিত করে,—সেধানেই আধুনিক হলেও এই অভিধা-বৃদ্ধি দার্থক।

বাংলা মঞ্চলকাৰোর ইতিহাদ (২র দং) ৫। অধাপক ভট্টচার্ব অধুনা 'মঞ্চলকাব্যের'
 সংজ্ঞাকে আরো ব্যাপক এবং সাধারণ অর্থাবহ করে তুলতে চেরেছেন। ফ্রইব্য—'বাইনা'—ভূমিকা ৮

তবে, এ' কথা মনে করা কিছুতেই উচিত হবে না ষে, এই প্রাথমিক
শরিচয়ের মধ্যেই মঙ্গলকাব্য-প্রবাহ আরুপ্রিক দীমাবদ্ধ হয়েছিল। সহজেই
বোঝা ষা'বে, — তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত বিপর্যয় বিহরলতা দূর
হয়ে য়াওয়ার পরে মঙ্গল সাহিত্যের উত্তব-পটভূমির মৌল স্বভারতী
সহজেই পরিবর্তিত হয়েছিল। তথন, স্বাভাবিক কাবণেই ঐ বিশেষ রূপে
এই সাহিত্য-প্রবাহের অভিত্ব আর সন্তব ছিল না। লোক-জীবন-সন্তব
ঐ সাহিত্যাবলী তথন নৃতন পরিবেশে নবজাগ্রত লোক-জীবনাকাজ্জার বাণী
বহন করে এক নবীন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, সাম্প্রদায়িক দৈবীকাহিনী দেখা দিল সর্বজ্ঞনীন মানবিক সংবেদনাম্য
সঙ্গলকাব্যের ক্রমবিকাশ
ও শিল্প-বর্ষপ
ব্যক্তির পেছনে ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা গোষ্ঠার দীর্ঘ-স্বায়ী

সাধনার প্রভাব সমধিক। পটভূমিকা এবং অষ্টা, উভয়পকের বিচাবেই সাহিত্যিক মঞ্চলকাব্য যৌথ-শিল্প। মধ্যযুগের বাংলা দেশের কবি-সমাজে নব-নবোনেষশালিনী প্রতিভাব অভাব ঘটেছিল;—তাই প্রথম-শ্রেণীর কবিবাও অভিন্বতর কাহিনী স্ষ্টীর চেয়ে বহু-প্রচলিত কাব্য-কাঠামোর মাধ্যমে নিজ নিজ বক্তব্যকে মৃক্তিদানের পক্ষণাতী ছিলেন। অবশ্য, তাব জন্ম সব রচনাই বে কাব্য হিসেবে বৈচিত্র্যহীন অফুকরণ মাত্র হবে পডেছিল, এমনু কথা বলা চলে না। বিভিন্ন কবি একই রূপের মধ্যু দিয়ে বিচিত্র প্রাণ-বদের বিস্তাব কবেছেন। সমগ্র সমাজ-জীবন-সত্যকে আত্মন্ত করেই মধ্যযুগের মলল-কবি শিল্প-রচনায প্রবৃত্ত হযেছিলেন। তাই, শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্যে কবির ব্যক্তি-জীবন এবং সার্বিক সমাজ-জীবনেব বাণী অভিন্ন ঐক্যে প্রথিত ইয়েছে। তথন আব বোঝবাব উপায় থাকেনি যে, কাব্যেব মূল স্ত্রহা কবি, না,—সমাজ-জীবন। তাই বল্ছিলাম মঙ্গলকাব্য যৌথ-শিল্প। কেবল ভাবের বিচারেই নম, — 'ক্লপ' তথা আঞ্চিক-বিচারেও মঞ্চলকাব্য যৌথ-শিল্প। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—মললকাব্যের অসংখ্য কবি একই কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন। অভতএব, কাহিনী-বিন্তাদে একই বক্ম প্রক্রমেব স্বন্ধাধিক অনুসবণের ফলে এই দব কাব্য-কাহিনী বর্ণনার একটা পূর্বসংস্কারগত (conventional) রূপায়ন-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।—এই পূর্বসংস্কার-জাত ক্ষপায়ন-পদ্ধতিই দাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যেব দাহিত্যিক আন্দিক-রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই আদিক-পদ্ধতি নীতি-নিষ্ঠ নয়, — সংস্কারাগত। অতএব, এদের মধ্যে পৃংথামূপৃংথ সর্বজনীনতা প্রত্যাশা করা চলে না। তবু, এই আদিক-উপাদানের সাহায়ে মদলকাব্যের সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার সাধারণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। একথা তেবেই ঐ বহলাংশে অ-সম উপাদান কয়টির উল্লেখ করছি।

একেবারে প্রথম পর্যায়ে মঙ্গলকাব্য-কাঠামোর রূপান্ধিক রচনায় প্রাচীন
সংস্কৃত পৌরাণিক আদর্শ সচেতন ভাবেই অমুসত হয়েছিল; এ-কথার
আভ্যন্তরীণ প্রমাণ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের বন্দনাংশ পুবাণের প্রারম্ভিক
বছদেবতা-বন্দনার আদর্শকেই অমুসরণ করেছে। ঐ অংশে নানা দেবতার
মাহাত্ম্য প্রকাশে পৌরাণিক শ্লোকেব ভাব, এমন কি ভাষাগত ঐতিহকেও
অমুবাদ করাব চেটাই করা হয়েছে প্রায়শ:। মঙ্গলকাব্যেব স্বৃষ্টিতত্বও
অমুবাদ করাব চেটাই করা হয়েছে প্রায়শ:। মঙ্গলকাব্যেব স্বৃষ্টিতত্বও
অমুবাদ পরাণিক স্বৃষ্টিতত্বের অমুরূপ। যেখানে স্বৃষ্টি পরিকল্পনায়
প্রধানতঃ আর্যেতর ঐতিহকে অমুসরণ করা হয়েছে,
শ্রাণ ও মঙ্গলকাব্য
স্বাধনিও স্বৃষ্টিতত্ব বর্ণনার মূল কাঠামোটি পৌরাণিক
রূপান্ধিকেরই অমুবর্তন করেছে। তা'ছাডা, গোটা দেবখণ্ডটিই অ-পৌরাণিক
দেব-কথায় পৌরাণিক ঐতিহকে সাঙ্গীভূত করে নেবাব সচেতন চেটাব
স্কৃত্ব। মঙ্গলকাব্যের মন্থয়থও পুরাণেতর স্বকীয়তাব স্বাতন্ত্র দাবি
করতে পারে। কিন্তু, সেখানেও দেব-মহিমার প্রকাশে নানা পৌরাণিক
প্রসংগের অবতারণা করা হয়েছে।

পুরাণের প্রতি মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের এই পক্ষণাত দেখে বিশিত হবার কাবণ নেই। আগেই বলেছি, খ্রীষ্টীয় শতান্দীর প্রথমভাগে বৈদিকেতর দেবভাদিগকে বিপর্যন্ত বৈদিক আর্য-চেতনার সাঙ্গীভূত করার আকাংক্ষা থেকেই প্রধানতঃ পুরাণগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। এদিক থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ও সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যেব উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য লক্ষ্য কববাব মৃত। তা'ছাড়া, মঙ্গলকাব্য রচনার যুগ বাংলাদেশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভূত্থানের যুগও বটে। এদিক থেকে মঙ্গল-দেবতাদের পৌরাণিক দেবতাদ্ধণে প্রতিপন্ন করার দিকে আলোচ্য কবিদের লোভ থাকাই বাভাবিক। এই কারণেই, মঙ্গলকাব্যগুলিকে তাঁরা বাংলাভাষায় পুরাণ-এর

७। उद्देश वर्भभन्ता।

আদর্শে গড়তে চেয়েছিলেন। অনেকটা দেই চেষ্টার প্রভাবেই মঙ্গলকাব্যের সংস্কারগত রূপান্ধিক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

- ১। ফলে, আগেই বলেছি, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেরই স্চনা হয়েছে বন্দনা
  দিয়ে। বন্দনা অংশে কেবল একটি দেবতারই বন্দনা করা হত না, উদিষ্ট
  মঞ্চল-দেবতার পক্ষ-বিপক্ষ সকল দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন করা হত। এমন
  কি, যে-সব মনসামঙ্গল কাব্যে চণ্ডী মনসার পারম্পরিক হল্ম অতি তীব্র
  আকারে প্রদশিত হয়েছে,—দে সকল কাব্যের স্টনায়ও চণ্ডী আত্যাশক্তি
  রূপেই বন্দিতা হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িক
  মঙ্গল-কাব্যাঙ্গিক
  প্রসংস্কাবেব মধ্যে মঙ্গল-কাহিনী গুলিব প্রাথমিক উদ্ভব
  ঘট্লেও সাহিত্যিক প্র্যায়ে এই সকল কাব্য অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক
  মিলনাকাজ্ঞা ঘারা প্রণাদিত হয়েছিল। আলোচ্য বন্দনাংশ সেই
  মনোভাবেরই সাহিত্যিক ভূমিকা। শাক্ত-বৈশ্বর, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে
  সমগ্র গ্রামীণ জন-সম্প্রদায় জাতির প্রতিভূত্বেব দাবি নিয়ে শ্রোভা হিসেবে
  মঙ্গলকাব্যের আসরে উপস্থিত হয়েছিল। তাই, প্রত্যেকেব ধর্মবিশ্বাস এবং
  ক্রচির প্রতি অবুণ্ঠ শ্রন্ধা-নিবেদনের গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে মঙ্গলসাহিত্যিক সকলকেই সাগর-আহ্বান জানিয়েছেন তার স্কৃত্বির রস-লোকে।
  - ২। মদলকাব্য মাত্রেরই দিতীয়াংশে দাধারণতঃ "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" বর্ণিত হয়েছে। এই প্রদক্ষে কবির ব্যক্তিপরিচিতিও উদ্ধার করা হয়েছে। এই অংশ কবির 'আঅপরিচয়'-অংশ নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' প্রদক্ষে প্রায় দকল কবিই আলোচ্য দেব কিংবা দেবীর প্রদত্ত প্রত্যক্ষ আদেশ অথবা স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন। অমুমান করা মেতে পারে,—প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ-দকল দৈবাদেশ-কথা লোক-দাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের কোশল-হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তী দাহিত্যিক মঙ্গলকাব্যে নিছক আঙ্গিক-গত বৈশিষ্ট্য (Technical peculiarity)-রূপে এ-অংশের রচনা ও পরিকল্পনা অমুস্ত হতে থাকে। ঐ দকল দৈবাদেশের বিশাদ্যোগ্য পটভূমি-রচনার জন্ম কবির ব্যক্তিগত জন্ম-স্ত্রে, জীবংকাল এবং বাদস্থানের বিশাদ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে, ঐতিহাদিকের পক্ষে এই বর্ণনা বিশেষ তথ্যের আকর হয়েছে। ঐ অংশগুলির অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঙ্গল-কবিগণের পরিচয় আবিষ্কার অসম্ভব হ'ত।

৩। মুক্লকাব্যের স্থৃতীয় অংশ সাধারণতঃ 'দেবথণ্ড' নামে অভিহিত হরে থাকে। লৌকিক অনার্য-দেবতা'র আর্থ-ঐতিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্ম সাম্প্রদায়িক যুগের মঙ্গল-কবিগণ মূল কাব্য-কাহিনীকে পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ কারণেই পুরাণামণ উপায়ে স্ষ্টেতত্ত্বাদির ব্যাখ্যা, নানা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা ইত্যাদির চেষ্টা করা হ'ত। বলাবাছল্য, ষ্থেষ্ট জ্ঞান এবং পাণ্ডিড্যের অভাবে পৌরাণিক অত্নকরণ প্রায়ই লৌকিক ক্ষচি-বিশ্বাদের খুব একটা উদ্দের্শ উঠ্তে পারেনি। দেবথতাংশে মোটাম্টি নিমলিথিত বিষয়গুলির সাধারণ অবতারণা লক্ষিত হয়ে থাকে,—স্টিরহস্ত-কথন, দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন-ষজ্ঞ, সতীর-দেহ-ত্যাগ, হিমালয়-গৃহে নব-রূপে জন্মলাভ, মদনভন্ম, উমার তপস্থা, গৌরীর বিবাহ, কৈলাদে হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষা-যাত্রা ইত্যাদি। এই সকল অংশে শিব-দেবতার প্রাধাগুটুকু বিশেষ লক্ষিতব্য। পূর্বেই বলেছি,— পুরাণ এবং বাংলার লোক জীবন উভয় স্থলেই শিবের শ্রেষ্ঠতা সন্দেহাতীত্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই, পৌবাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মিলন-স্ত্র রূপে দকল মন্ধলকাবোই শিব-দেবতা'ব 'পরে নির্ভর্ করা হয়েছে সমধিক।

এই উপলক্ষ্যে উল্লেখ করা উচিত,—ওপরে দেবথণ্ডের যে সাধারণ বিষয়স্তি উদ্ধার করা হয়েছে, অস্ততঃ ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবথণ্ডে তা'র আমুপ্রিক অন্থ্যরণ লক্ষিত হয় না। অন্যান্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে ক্ষ্ ক্ষ যে ত্'একটি পার্থক্য আছে, তার সঙ্গে বিশেষভাবে এই পার্থকাটুকুর 'পরে নির্ভর করেই হয়ত ডঃ স্থকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন,—মঞ্গল-কাব্য নামে বাংলা সাহিত্যে এক-বিশেষ শ্রেণিগত 'নিমিতি'র পরিচয় নির্দেশ করা চলে না;—কারণ, এদের মধ্যে রূপগত সংহতি এবং সাদ্ভের অভাব স্পষ্ট।' কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, ধর্মমঙ্গলের দেবথণ্ডে ধর্মমঙ্গল আজিকে পৌরাণিক শিব-কাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা না থাক্লেও,—স্ক্তি-তত্ত্বাদির ব্যাখ্যা ধ্যা-রীতি করা হয়েছে। তা'ছাড়া

পৌরাণিক-কাহিনীর পরিবর্তে এই কাব্যে যে অবিমিশ্র লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, ভাতেও শিব-দেবতার প্রাধান্ত স্পষ্ট স্থচিত হয়েছে।

१। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ( २র সং )

অতএব, ড: সেনের অভিধা-বচনার দার্থকতা স্বীকার করেও বল্তে হয়,—
পোচালী-কাব্য' ত এ'গুলো বটেই,—কারণ পাঁচালী-সম্ভূত কাব্য ষে
এরা তাতে ত দন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্বসংস্কারাগত আন্ধিকের
ব্যবহাবিক দাধারণ দাদৃশ্রেব প্রতি লক্ষ্য বেথে এদের মন্দলকাব্যগোষ্ঠীর
অন্তর্ভূত করার পথেও বাধা থাকা উচিত নয়।

৪। মঙ্গলকাবোৰ চতুর্থ তথা 'নরখণ্ড'ই সর্বশ্রেষ্ঠ খণ্ড। এই অংশে কোন দেবশাপ-গ্রন্থ অগবাসি-দম্পতির মর্ত্য জীবনের বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রধানতঃ উদ্দিষ্ট মঙ্গলদেবতার পূজা প্রচারের জন্ম তাঁরা ঐ বিশেষ দেবতার ঘারা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এথানে নর-জীবনে বহু ছুংথকইভোগ ও কুচ্ছু সাধনা করে এঁরা দেবতার পূজা প্রচারে সমূর্থ হন। অবশেষে এই সংকর্মের জন্ম স-শরীরে অর্গে গমন করে থাকেন। দেব লোকবাসীদের নুর-জীবনের বর্ণনা উপলক্ষ্যে 'বারমাস্থা' (নায়ক কিংবা অধিকাশ ক্ষেত্রেই নায়িকা কর্তৃক বারমাদের তৃঃথ বর্ণনা ) নায়কের রূপদর্শনে নারীগণেব পতি-নিন্দা, কাচুলি-( নাবীগণের কাঞ্চকলা সমৃদ্ধ বক্ষাবরণ)-নির্মাণ, নায়িকার বন্ধন-প্রণালী, চৌতিশা (বিপন্ন নায়ক কিংবা নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরে আলোচ্য দেবতার শুব ) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বহুল ব্যবহাবের ফলে নর্গণ্ডের অপরিহার্য আজিকগত উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

এইবপে মৃলতঃ সংকীণ সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক পরিবেশে উদ্ধৃত এই সকল লোক-কাব্য ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন জাতীয়কাব্যে পবিণত হয়েছিল। এই রূপান্তরের কৌতৃহলোদ্দীপক পরিচয় আবিষ্কাব করা চলে মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক আঙ্গিক-বিবর্তনের ইতিহাস-আলোচনার ফলে। এই আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যেব গভীবতব অমুধাবনের দ্বারা আরো স্পষ্ট হ'তে পারে যে, বাংলাব জাতীয় সাহিত্য-রূপে মঙ্গলকাব্য সমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য-সমাজ-জীবনের নিষ্ঠাপূর্ণ অহুসরণ এবং জীবনায়ন। এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলেই লোক-জীবন-

মঙ্গলকাব্যের দাহিত্য- কথা-সম্ভূত এই সাহিত্য জাতীয় ইতিহাদেরও সামগ্রী উতিহাদিক মূলা হয়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি জীবন-ইতিহাদের

বহু অপ্রাপ্ত পরিচয়েব সংকেন্ড আভাসিত হয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর মধ্যে।

## नक्षम जनाग्

## আদি-মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য

মন্ত্রকাব্য-গোষ্ঠীর মধ্যে মনসামন্ত্রল সন্থন্ধেই প্রাচীনতম ঐতিহাসিক পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিগৃহীত মানবতার জাবন-বাণী রূপে মন্ত্রল কাব্যের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব মনসামন্ত্রল অধ্যায়ে বলেছি, মনসামন্ত্রলের চন্দ্রধর-চরিত্র তার সর্বোৎ- কৃষ্ট বিকাশ। মানবিকতার সর্বময় পরাভব ও আত্ম-মানিকর সেই যুগে এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান বিদ্রোহীর জীবনাঙ্কনও সম্ভব হয়েছিল, ভেবে বিশ্বিত হ'তে হয়। মনে হয়, নিগৃহীত জাতীয়-জীবনের আর্তনাদী বিক্ষোতই যেন প্রাণম্তি পরিগ্রহ করেছে চন্দ্রধরের বিদ্রোহী সন্তার মর্ম-মূলে। আর, জাতীয় আত্মার বাঙ্ময় প্রকাশন্ধপেই জাতির অন্তঃকরণে সে শ্রন্ধার শ্রেষ্ঠ আসনটি লাভে সমর্থ হয়েছিল। অন্তান্ত মন্তর্লাকার শ্রেষ্ঠ আসনটি লাভে সমর্থ হয়েছিল। অন্তান্ত মন্তর্লাকার ভার্তির বিরুদ্ধের বাম শ্রন্ধার সর্বেজ উল্লিখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়,—চণ্ডীমন্ত্রলের ধনপতি, এমনকি ধর্মমন্ত্রলের লাউসেন চরিত্রেও এই চন্দ্রধর চরিত্রেরই সশ্রদ্ধ অন্ত্রনের পরিচয় লক্ষিত হয়।

কিন্তু মনসামন্ধলের এই প্রাচীন কাহিনী বাংলার লোক-সমাজে দর্প পূজার আদিম ঐতিহ্বের সংগে, যুক্ত। তাই, মূল কাহিনী-বর্ণনার আগে বাংলাদেশে দর্পপূজার প্রানংগিক পরিচয় উদ্ধার প্রয়োজন। আর্থশাল্পে দর্প শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, ঋগুবেদে। কিন্তু দর্প অর্থে দেখানে ব্রাহ্বরকে বোঝানো হয়েছে; দরীস্প জাতীয় কোন জীবকে নয়। য়জুর্বেদেই দর্প শব্দ প্রচলিত অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়। দর্পপূজার মন্ত্র কিন্তু য়জুর্বেদেও নেই; অথর্বনেদ এবং বিশেষ করে আশ্বলায়ণ গৃহস্ত্তে এ-বিষয়ে মন্ত্র ও দর্পাচারের বর্ণনা রয়েছে। এর থেকে মনে হয়, দর্পের ও দর্পাচারের বর্ণনা রয়েছে। এর থেকে মনে হয়, দর্পের বর্ণবিদ্ধ আর্থদের প্রথমাবিধি কোন পরিচয় ছিল না; বজুর্বেদের কাল থেকে তাঁদের মধ্যে দর্প-জ্ঞান ক্রম-বিকশিত হয়েছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এই অনুমানের ব্যাপকতর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে

১। 'বাইশা'—ভূমিকা--অখ্যাপক আগুতোৰ ভটাচাৰ্য।

দর্শজাতীয় জীবের সংগে বৈদিক আর্ধরা ভারতবর্ষে এসেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্থ-পূর্ব মৃগ থেকেই দর্প এবং দর্প-ভীতি ছুইই প্রচলিত ছিল; আর এই কাবণেই পূজার দ্বারা এই ভয়ন্বর জীবকে পরিতৃষ্ট করার রীতিও ছিল স্থপ্রাচীন। বৈদিক আর্ধরা ধীরে ধীরে সেই রীতিকেই অন্নসরণ করেছিলেন। অতএব, বাংলা দেশেও দর্পপৃঞ্চার ধারা আর্থ-পূর্ব মৃগেই প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

আবার, আর্য-পূর্ব বাংলার আদিম অধিবাদীদের মধ্যে দ্রাবিড়েরাই ছিল প্রধান। শালিবাত্যের নিম্নবর্ণীয় দ্রাবিড়-ভাষীদের মধ্যে আজও সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলনত্ত্বয়েছে। আবার, এ-বিষয়ে দারা উত্তর ভারতে দাক্ষিণাত্যের দংগে কেবল শালো দেশেরই সাদৃশ্য রয়েছে। এই কারণে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচর্ষি মনে করেছেন, বাংলার এই দ্রাবিড় আদিবাদীদের কাছ থেকেই এদেশে দর্পপূজার প্রথম প্রচলন ঘটে।

বর্তমান ভারতে দর্পপূজার প্রধান তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায় :—

(১) নাগরাজ বাস্থকি ও তাঁর সরীস্থপ মৃতির পূজা বিশেষ ভাবে উত্তর ও

মধ্যভারতে প্রচলিত। (২) দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পপূজার আদর্শই প্রবল।

(৩) বাংলা দেশে দর্পপূজার কেন্দ্রে আছেন নারী-রূপা দর্প দেবতা;—

জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে এঁর পরিচয়। অবশ্য বাংলার পূর্ব ও

পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই দর্প-প্রতীক পূজার রীতিও প্রচলিত আছে। এই

প্রতীকরূপে কথনো 'মনসার ঘটে' অন্ধিত নানা আকৃতির দর্পফণা, কথনো
বা ফণি-মনসা গাছের ব্যবহাব করা হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পূজনীয়া

দেবতা হচ্ছেন দেবী মনসা। দর্প দেবতারূপে এই মাতৃকা-মৃতির পরিকল্পনাই

বাংলার দর্পপূজার বৈশিষ্ট্য।

মনে করা হয়, নারী-দেবতার পরিকল্পনা প্রধানতঃ মাতা-প্রধান
(Matriarchal) অনার্য সমাজেরই বৈশিষ্ট্য; আর্থ-সমাজ পিতা-প্রধান
(Patriarchal) ছিল বলে আর্থ-দেবতারা প্রায়ই পুরুষ। অতএব, বাংলা
দেশের সর্পদেবতার এই মাতৃকা-মূতি আর্থেতর সমাজ থেকে উদ্ভূত বলে মনে
করা যেতে পারে। কিন্তু আদিম অনার্থ সমাজে এই সর্প-মাতা কি নামে
শপরিচিত ছিলেন সে কথা জানা যায় না। তবে, বৌদ্ধ যুগের জান্থলী নামক

২। 'বাইশা'—ভূমিকা—অধ্যাপক আশুতোৰ ভট্টাচাৰ্য।

দেবতা বে দর্প-মাতার দংগে একাত্ম হয়েছিলেন, তার পরিচয় আছে। দর্প-দেবতা মনদার একটি প্রচলিত ধানে তাঁকে 'ফণিয়য়ী', 'ছাঙ্গুলী' এবং বিষহরী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'জাঙ্গুলী' শন্ধটি 'জঙ্গল' শন্ধ থেকে আদা বিচিত্র নয়। তাই অমুমিত হয়েছে, বৌদ্ধ-পূর্ব কোন আরণ্য জাতির পূজিতা মাতৃকা দেবী ছিলেন জাঙ্গুলী। বৌদ্ধ সমাজে হয়ত তিনি বৃদ্ধ-দম্মাময়িক ক লেই আদন পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রীষ্টীয় দপ্তম শতকের আগে এব অন্তিছের কোন নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এই জাঙ্গুলীর মধ্যে একাধারে দর্প-বিষধায়ী এবং বিভা-দান্তীর ঐতিহ্য সমস্ত্রে বিশ্বত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই 'জাঙ্গুলী' নামটি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে 'বিষহরী'র চেয়ে দর্প-মাতৃকা 'মনদা' নামে অধিক পরিচিতা।

এই মনদা নামের উংপত্তি সম্বন্ধে নানারপ অসুসন্ধান করা হয়েছে।
দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট্ অঞ্চলের একটি নিম্নবর্ণীয় জাতি 'মনে মঞ্চামা' নামক
একটি সপিনীর পূজা করে থাকে। জনেকে অসুমান
সন্দামদলের 'মনদা'
করেছেন এই মঞ্চা শব্দ থেকেই মনদা শব্দের উদ্ভব। কিছ
অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ছোট নাগপুরের সিংভ্ম, মানভ্ম, রাঁচি,
হাজারিবাগ ইত্যাদি জেলার আদিবাসীদের মধ্যে মনদা নামের বহল প্রচলন
কক্ষ্য করেছেন। তাঁব মতে, এ সকল প্রভিবেশী অঞ্চল থেকেই বাংলা দেশ
মনদা নামটি গ্রহণ করেছিল।

মন্ধা-বিষয়ক একটি প্রানীন কাহিনী হয়ত ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। সেট শক্ত গাড়রী ও নেতার কাহিনী। ঐ গল্পে রয়েছে নেতার শিশ্ব শক্ষর গাড়রী নেতার পরেই 'অজরামন' দেহের অধিকারী হয়েছিলেন। মন্দামঙ্গলের প্রাচীন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, পরবতী কালে এই শক্ষর ও কাহিনী নেতার ঐতিহ্য চপ্রধর কাহিনীতে যুক্ত হয়ে পড়েছে। নেতা সেধানে স্থগের ধোপানি এবং মন্ধার সহচ্রী। আর, শক্ষর গাড়রী

নেতা সেগানে স্বর্গের ধোপানি এবং মনসার সহচরী। আর, শঙ্কর গাড়রী চন্দ্রধরের অজেয় দর্প বৈত। স্পষ্টই মনে হয়, চন্দ্রধর কাহিনীটি নেতা ও শঙ্কর-কাহিনীর তুলনায় অর্বাতীন। কিন্তু এই চন্দ্রধর-বেহুলা-সনকার কথাই

ত। সর্পপুলা বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্ত অধ্যাপক আপ্তেতাব ভট্টাচাধের বাণ বীকৃতবা। ব্যাপক্তর আলোচনার লক্ষ্য তার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২র সং) ৬ বাইশার ভূমিকা জাইবা।

মনসামস্বলকে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জীবনের স্থপত্'থ-হাসিকালার সমস্ত্রে গ্রথিত করে তুলেছে। তাই মনসামঙ্গলের মধ্যধূগীয় কাব্যিক ঐতিহেব বিচারে ঐ চন্দ্রধর-কাহিনীই আমাদের একমাত্র আলোচ্য। স্বরণ রাথা উচিত,—মনসামঙ্গলের আলোচ্য কাহিনীর মূল কোন সংস্কৃত কাব্য-পুরাণে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রচলিত মনসা-কাহিনীর 'নরখণ্ডে' দেখি, দেখী মনসা পূজা আদায় করে নেবার অ-মানবিক উল্লাদে অকথ্য অত্যাচার কবেছেন শৈব সাধু চল্রধরের শরে । চল্রধর বীরপুক্ষ, তাই তিনি আত্ম-শঙ্কিতে প্রচলিত কাহিনী অবিচল-বিখাসী। তিনি তত্ত্ত্ত, তাই শান্তি-ম্নিগ্ন মহাজ্ঞানী দেবতা শিব তাঁর একমাত্র উপাস্থা। অথচ, এই চল্রধর পূজা নাকরলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচার হয় না। তাই দেখী মনসা এলেন নানালোতের পসরা সাজিয়ে চল্রধরের হাতে পূজা প্রার্থনা করতে। মনসার পূজা করলে চল্রধবের আধিতোতিক সম্মতির সীমা থাক্বে না। কিন্তু মহাজ্ঞানী, মহাবীর চল্রধর অনাসক্ত উদাসীনতায় সেই লোভাত্র প্রস্তাবকে প্রত্যাধ্যান করলেন,—জ্ঞান-যোগী শিব ছাড়া আর কোন উপাস্থকে তিনি স্বীকার করেন না। ফলে মনসাব রোষ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে,—চল্রধবের 'পরে নেমে আদে দৈবী জিণীযার উন্নত বজ্ঞ।

সেই আঘাতে প্রথম নিহত হন চক্রধবের পরম শুভাম্ধ্যায়ী দৈবজ্ঞ-ভিষক্
ধন্মন্তরী। —একে একে চাঁদের ছয়টি পুত্রেরও মৃত্যু হল সর্পাঘাতে। পত্নী
সনকা এবং ছয় বালিকা-পুত্রবধ্র আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হল। কিন্তু,
পুরুষকারের সাধনায় চক্রধর অট্ট-প্রতিজ্ঞ, —অবিচল। পুত্র-শোক অধীকার
করে জীবনের সকল সম্পদের পসরা সাজিয়ে সপ্রতিক্লা-মধুকর নিয়ে চাঁদ চললেন
বাণিজ্যে। কিন্তু পথে মনসার রোঘে কালিদহে সব কিছু সলিল-সমাধি
লাভ করল। বিভীষণ ঝডের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর বক্ষে চক্রধর ভাসমান
রয়েছেন কালিদহের জলস্রোতে, এমন সন্ধট-সময়ে মনসা দৈববাণী করলেন,
—এখনও ধিদি চক্রধর মনসা-পূজায় স্বীকৃত হন তাঁর ছয়পুত্র পুন্জীবন লাভ
করবে, সপ্রতিগ্র উঠ্বে ভেসে—অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত। সেই অবধারিত
মৃত্যুর শীর্ষদেশ হতে চক্রধর বজ্রকণ্ঠে হুয়ার দিয়ে উঠ্লঃ—

"এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর।
মনেতে ভাবিছ কানি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যগুণি থাকে কহ আগু হৈয়া।
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
তবে কেন কানা চকুর ঔষধ না কর॥"

সমৃত্রবক্ষে নিমজ্জমান চল্রধরের সাম্নে পদ্মা আশ্রয়রূপে পদ্মবন তৃলে ধরেন। হত-চেতনায় জীবনের সেই শেষ আশ্রয়টিকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হঠাৎ জেগে ওঠে চল্লধরের নিজিত পৌরুষ;—মনে পড়ে যায়,—পদ্মানামের সঙ্গে পদ্মবনেরও সংযোগ-সম্পর্ক রয়েছে! বেঁচে থাক্বার শেষ সম্বন্টুকু ত্যাপ করে চাঁদ তৎক্ষণাৎ মহামৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দেয়। পল্লা এবারে নিজের **স্বার্থেই** ভাকে রক্ষা করেন। কি**ন্ধ** তীরে উঠ্লেও চাঁদের নিগ্রহ সমানভাবে চ**ল্যে** থাকে। সারাটি পথ মনসা কেবলই লোভেব পর লোভ দেখিয়ে সঙ্গে চলেন, — আর প্রতি পদেই দ্বণা-পূর্ণ উপেক্ষার ফলে বারেবারে চাঁদের তুর্ভোগ বাড়তে থাকে। অবশেষে দেবীর স্বার্থেই মর্তে মর্তে সে নিজ গৃহের আশ্রয় ফিরে পায়। এবারে তার সপ্তমপুত্র লক্ষীধর, লখিন্দর বা লখাই নধরকান্তি যুবক হয়ে উঠেছে। অনেক সন্ধানের পর চাঁদ সর্ব-রূপ-গুণ-সমৃদ্ধা 'সাএবেনের-ঝি' বেত্লার সঙ্গে লথাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে। কিন্তু পদ্মা এবারেও 'বাদ' সাধলেন। সরোধে অভিসম্পাৎ দিলেন,—তাঁর পূজা না করলে বিবাহ-রাত্তির ৰাসরেই লথাই দর্পদংশনে প্রাণ হাবাবে। বিবাহের 'পিড়ি'তে দর্পভরে **লুখাই বার** বার চলে পড়তে লাগ্ল, আর বেছলা নিজ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে বাবেবারে তুল্তে লাগল পুনক্ষজীবিত করে। চল্রধর বাঙালি-পৌক্ষের অনিবাৰ আদর্শ-মৃতি হ'লে, বেহুলা চিরস্তন বাঙালি-নারীত্বের পরম-পরিণাম। বিদয় সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক-হিন্দু কবিকুল সীতা-শাবিত্রী-দময়স্তীর চরিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় নাবীত্বের মহিমাময় আদর্শকে বাণী-রূপ দিয়েছেন। কিন্তু, শিক্ষা-সংস্কৃতি-দীন গ্রামীণ বাঙালি-কবি বেহুলার মধ্যে বাঙালি-নারীত্বের বে প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, তা' কেবল ত্যাগ-ভিতীক্ষা সমূজ্জ্ব-ই নয়, - অ-তন্ত্র আত্ম-বিশ্বাদ এবং অমিত বীর্ষে স্ক্ষমা-ভাস্বর। বে-ষুণে অপবিচিত অগ্রন্তের নিকট অহজা সহোদবার নারীত্ব-সন্মান নিরাপদ ছিল না, ষে-যুগের পতি-পুত্রবতী কুল-নারীগণ শ্রী-মান্ পরপুরুষের দর্শনমাজ পতিনিন্দায় মৃথর হয়ে উঠ্ত, সেই যুগ-পরিবেশে বেছলার সতীত্ব-যজ্ঞের মহিমা আজ কল্পনা করাও ছঃসাধ্য। কিন্তু দৈবী ষড়যন্ত্রের নিকট বেছলার এই অজেয় মানবশক্তিকেও সাময়িক পরাভব স্বীকার করতে হল। তন্ত্রাবিষ্টা নারীর অনবধানতার স্থযোগ নিয়ে 'লোহ-মানব' চাদের নির্মিত লোহার বাসরের ছিদ্র-পথে প্রবেশ করে' মনসার সর্প নিদ্রিত লখাইর জীবন হরণ করল।

সপ্তপুত্রের পুত্রহাবা জননী সনকা গগন-বিদারী আর্ডকণ্ঠে স্বামী এবং পুত্রবধূকে ভর্ৎসনা করে উঠল। নির্বিকারচিত্ত চন্দ্রধর হৈতাল যান্ত হত্তে 'চেংমুড়ি কানির' সন্ধানে বেরিয়ে পডল,—কর্তব্য-ত্রতে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে বেছলা কলার 'ভেলা' বেধে অকূল সাগরে ভাস্ল স্বামীব মৃতদেহ নিয়ে। পথের অশেষ বিপদ এবং উন্মন্ত লালসার আক্রমণ থেকে নিছক সভীত্বের বলে বার বার আত্মরক্ষা করে 'সভী' বেছলা উপস্থিত হ'ল দেবপুরে। সেখানে ছংসাধ্য সাধনায় দৈবী শক্তিকে আয়ত্ত করে স্বামিসহ শশুরের সাতপুত্রের প্রাণ উদ্ধার করল,—উদ্ধার করল শশুরের সম্ত্র-ভলশায়ী অতুল ধনসম্পদ। দৈবী-শক্তির 'পরে মানবী-শক্তি-সাধনার বিজয় ঘোষণা করে বিজ্ঞানী বেছলা সপ্ততিক্ষা মধুক্বে ভর কবে ফিরে চল্ল দেশের পথে। মনসাও সংগ নিলেন! দেই পুরোণো আন্ধার; চন্দ্রধরের হাতে এক মৃষ্টি 'পুম্পপানি' চাই,—চাই মানবী-শক্তির হারে আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

এবার ঘনিয়ে এ'ল চন্দ্রধবের পবাভবমূহর্ত। দেবী নিষাতনের চরমতম পর্যায়েও কেবলমাত্র আত্ম-বলে নির্ভর কবে সে বি কিছুকে নিরুদ্রে উলাসীয়ে উপেক্ষা কবেছে। কিন্তু এতদিনে তাকে মনসা পূজায় স্বীকৃত হতে হ'ল। কিন্তু, চাঁদেব এই পরাভব দৈবীশক্তির পাদপীঠে মানবী-পক্তির আত্ম-বিলোপ স্চনা করে না; এ পরাভব ক্ষেক্কপ্রেম, নিষ্ঠা-সাধনাপূর্ণ মানবী-শক্তির বেদীমূলে শাখত মাহ্যের সম্রুদ্ধ স্বীকৃতি-জ্ঞাপন। মনসামক্ষলের বেহুলা চন্দ্রধরের পূত্রবধৃই নয় কেবল,— সে নরের শ্রদ্ধেয়া 'নারী'। বেহুলার নারীশক্তি চন্দ্রধবের পৌক্ষষেরই সমগোত্মীয়, হয়ত তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। যে আত্ম-শক্তির পার্ক্বি প্রাচ্থ-বলে চন্দ্রধর বার বার ব্যর্থতা বরণ করেও ভেঙ্কে পডেনি,—
ক্ষ্ব আক্রোশে কেবল উন্নত্ত হয়ে উঠেছে,— দেই মানবী-শক্তির সার্থক

মনসামঙ্গলের 'আদি-কবি' কানা হরিদত্ত

পরিণাম-রূপে চন্দ্রধরের সন্মুখে আবিভূতি হয়েছিল দেবপুরী-প্রত্যাগতা বেছলা। বেছলার এই সার্থকতার মহিমাকে অত্বীকার করবার সাধ্য ছিল না চন্দ্রধরের। তাই, বেছলার অহুরোধেই সে মনসাপূজায় ত্বীকৃত হয়েছিল। বস্ততঃ, মনসাপ্রকাল দেবী-মনসার মলল-গাথাই নয়; বিদ্রোহী মানবতার যুশোগান।

মনসামলল কাব্যের এই মানবজীবন-রস-নির্ভরতা অসংখ্য বাঙালি কবিকে আরুই করেছে,—বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য কবি এই কাহিনী অবলম্বন করে সার্থক কাব্য-রচনা করেছেন, বছ ব্যর্থকাম কবি-যশ:-প্রার্থীর প্রচেষ্টারও অবধি নেই। এই সর্বাত্মক জনপ্রিয়তার ভীড়ে মনসামলল কাব্যের উদ্ভব-পরিচয় আচ্ছন্ন হয়েছে। তবে এ-পর্যস্ত আবিক্ষৃত তথ্যাদি থেকে অমুমান করা যেতে পারে,—'কানা হরিদন্ত' ছিলেন বাংলা মনসামল্পনের আদি কবি। মনসামল্পকাব্যের সন-তারিপ যুক্ত প্রাচীনতম পুথির লেথক বিজয়গুপ্ত কানা হরিদন্তের প্রসংগে লিথেছেন:—

"মূৰ্বে রচিল গীত না জ্বানে বৃত্তান্ত। প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত। হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে। ষোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে কথার সঙ্গতি নাই নাহিক স্থয়র। এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥"

বিজয়গুপ্ত পরম পণ্ডিত কবি ছিলেন যে, তাঁ'র কাব্যই এ-বিষয়ে নি:সন্দেহ প্রমাণ। কিন্তু, পূর্বস্থীর নিকট ঋণ-স্বীকারের পদ্ধতিটি যে পণ্ডিতজনোচিত হয় নি, তা' বলাই বাহুল্য। বিজয়গুপ্তের গ্রন্থ-রচনা কালে হরিদত্তের লুপ্ত-গীত কিন্তুপ বিপর্যন্ত হয়েছিল, তা'র প্রমাণ এ' পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু কানা হরিদত্তেব ভণিতায় প্রাপ্ত পদ বা পদাংশের বিচার করলে কবি সম্বন্ধে বিজয়গুপ্ত-পরিবেশিত সংবাদ গ্রাহ্ম মনে হয় না।

ষাইহোক্, বিজয়গুগু ছাডা পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের উল্লেখ থেকেও কানা হরিদত্তের প্রাচীনতার পরিচয় আবিষ্কার কবা চলে, ইনি শ্রদ্ধার সংগে হরিদত্তের ঋণ-স্বীকার করেছেন:—

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর মনসা হউক সহায়।

## ভার অহুবন্ধ লাচাড়ীর ছম্দ শ্রীপুরুষোত্তম গায়।

কিছ, বিজয়গুপ্ত এবং পুরুষোত্তম, কারো কাছ থেকেই কানা হরিদত্তের ব্যক্তি-কিংবা কাল-গত পরিচয় আবিদ্ধার করা চলে না। তবে বিজয়গুপ্তের কাব্য বচনাকালে কানা হরিদত্তের কাব্য লুপ্ত যদি না-ও হয়, তব্ নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন হয়েছিল। এদিক থেকে হরিদত্তের রচনাকে অস্ততঃ ত্মতাজী পূর্ববর্তী মনে করলেও তিনি গ্রীষ্টায় অয়োদশ শতাজীর অস্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময়েই মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠার উদ্ভব-কল্পনা যে করা হয়ে থাকে, —তা পূর্বে বলেছি। কানা হরিদত্তের রিচত মনসা-মঙ্গলের কোন আত্মন্ত পুথি আজও পাওয়া য়ায় নি। কিন্তু বিভিন্ন কবির রচনার মধ্যে যে পদ কিংবা পদাংশ-সমূহ পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত। এই কারণে এ অঞ্চলেই কবির বাসস্থান ছিল বলে অহমিত হয়। পূর্বেই বলেছি, কানা হরিদত্তের বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর পরিচয় বিজয়গুপ্তের অতিযোগের অসারতা প্রতিপন্ন করে; বিজয়গুপ্তের মত পাণ্ডিত্য যদি তাঁব না-ও থেকে থাকে, তব্ কবিত্ব কিংবা পাণ্ডিত্য, কিছুরই দীনতা ছিল না। দৃষ্টান্ত হিদেবে একটি রচনাংশ উদ্ধার করি:—

"ওলা শুনি আত্মের কাহিনী।

মুই হেন সেবক শরণ লইলাম গো ঘটে লামি লও ফুল পাণি॥

নেতা বলে বিষহরি এথা রহিয়া কি করি মর্ত্যভূবনে চল যাই।

মঠ্যভ্বনে যাইয়া ছাগমহিষ বলি থাইয়া দেবকেরে বর দিতে চাই।

নেতারে সঙ্গতি করি মাও লামে বিষহরি হালে পদ্মা রচনা দেখিয়া। হেটে ধান্তের সরা উপরে বিচিত্র ঝরা

त्म ना घटे ठन्मन मित्रा ॥

৪। অধুনা অধ্যাপক কাল্ডতোৰ ভট্টাচাৰ্য কানাহরিদন্তকে বিজয়ন্তপ্তের শতান্ধী-পূর্বে স্থাপিত
করেছেন। তাঁর মতে, মনগা-মঙ্গল কাব্য-কথা ঐ সময়েই বিহার থেকে বাংলা দেশে প্রথম প্রবেশ
করে। স্করবা বাইশা'—ভূমিকা।

চারি চতুর্বেদ

নিশি জাগরণ করে

পুজা হইলে ছাগ বলিদান।

কবি কহে হরিদত্ত

যে জানে পরমভ্য

মন্দা দেখিল বিভয়ান ॥"\*

শ্রীআওতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন,—ময়মনসিংহ জেলায় 'দাস'
হরিদত্তের ভণিতায় যে তিনখানি 'কালিকামঙ্গলে'র পূথি আবিদ্ধৃত হরেছে,
তাদের মূলীভূত কাব্যেরও প্রষ্টা এই কানা হরিদত্ত। ঐ কালিক। মঙ্গল
কাব্যে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্তর্গত সপ্তশতী অংশের বাংলা অনুবাদ" করা
হয়েছে। শ্রীভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত সত্য হলে হরিদত্তের বিরুদ্ধে বিজ্য়গুপ্তকৃত পাণ্ডিত্য-হীনতার মভিযোগ আরো অসার্থক প্রমাণিত হয়।

মনসামন্ত্রের প্রাচীনতম কবিদেব মধ্যে কানা হরিদন্তের পরেই নারায়ণ
দেবের নাম প্রথম উল্লেখ্য। মনসামন্ত্রলকাব্যের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যেই
কেবল একজন নন তিনি,—এই কাব্যধারার অক্ততম
নারাহণদেব
শেষ্ঠ কবিও বটে। নারায়ণদেবেব কবি-প্রতিভা পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে বাঢ়, এমনকি আসামের দূরবর্তী প্রতান্ত
ভাগেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। অসমীয়া ভাষায় লিখিত নারায়ণদেবের
পদ্মাপুরাণের পুথি পাওয়া গেছে কিন্তু ত্র্ভাগ্যের বিষয়, এমন বছলপ্রচারিত জনপ্রিয় কাব্যের এক্থানিও সম্পূর্ণান্ধ পুথি এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
ভাগভাড়া নারায়ণদেবের আবিভাব-কাল সহদ্বেও মত-পার্থক্য প্রচুর।—

- (১) 'বঙ্গদাহিত্যপরিচয়' গ্রন্থে ড: দীনেশচন্দ্র সেন মস্তব্য করেছিলেন,—
  "নারায়ণদেব অহুমান ১২৪৬ গ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মনদামন্দল রচনা করেন।" পরে
  বক্ষভাষা ও সাহিত্য প্রস্থে তিনি নৃতন করে সিদ্ধান্ত করেন,—নারায়ণদেব
  পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের কিছুকাল পূর্বে কাব্য
  রচনা করেন।
- (২) ড: স্কুমার সেন কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ না ক'রেই নারায়ণ দেবকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

 <sup>।</sup> পদটির প্রামাণা বিচার উপলক্ষ্যে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ( ২য় সং ) কটুবা ।

- (৩) অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণদেবের কুলপঞ্জী উদ্ধার করে
  বলেছেন, বন্ধবিভাগের পূর্বপর্যন্ত ময়মনিশিংহ জেলার
  নারায়ণদেবের
  কাল-পরিচয়
  ব্যারগ্রামে নিবসমান কবির সর্বশেষ বংশধরগণ "নারায়ণদেব হইতে বর্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ। চারি পুরুষে
  এক শতাকী ধরিয়া লইলে নারায়ণদেব আহুমানিক সাড়ে চারিশত বংসর
  পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাকীর শেষভাগে আবিভূতি হইয়াছিলেন,
  এমন দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে"।
- 8। ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুণ্ড কলকাতা বিশ্ববিচ্ছালয় থেকে সম্পাদিও
  নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের ভূমিকায় নানাবিধ বিচার উত্থাপন করে কবিকে
  ত্রয়োদশ শতকেব অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রসংগে তিনি
  শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের উপস্থাপিত তথ্য অন্তভাবে পরিবেশন ও বিচার
  করেছেন। ডঃ দাশগুণ্ডের যুক্তি নিমুক্তপ,—
- (ক) ড: দীনেশচন্দ্র তাঁর বঙ্গদাহিত্যপরিচয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,—কবির বর্তমান বংশধরগণ তাঁর থেকে "বিংশপর্যায়ে" অবস্থিত। অতএব, ডিন পুরুষে এক শতান্দী হিসাব করলে ত্রয়োদশ শতান্দীতেই কবির আবির্ভাব নির্ণীত হওয়া উচিত।

এখন বিচার্থ, - নারায়ণদেব থেকে তাঁর বর্তমান বংশধরগণের অবস্থান দতাই কিরূপ १—এদিক থেকে অপেক্ষারুত পরবর্তীকালের গরেষণা-ফলের 'পরে নির্ভ্র কবাই সক্ষত; অতএব, শ্রীভট্টাচার্যের দিরান্তই গ্রহণীয় বলে মনে কবি। কিন্তু, আবার প্রশ্ন, -তিন পুরুষেই কী এক শতান্ধী হিদাব করাউচিত, না চাব-পুরুষে? এদিক থেকে শ্রীভট্টাচার্যের বিচার-প্রতিই যে ঐতিহাসিক মহলে অধিকতর গ্রাস্থ তাতে দন্দেহ নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই কাল-বিচাব নির্ভূল না-ও হতে পারে। আভ্যন্তরিক প্রমাণ অন্তর্মেপ কাল-স্চনা কর্লে, এই বিচারের অদার্থকতা মেনে নিতেই হয়। তঃ দাশগুপ্র তার বিচারের পরবর্তী অংশে এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন;—

(থ) নাবায়ণদেবের কাব্যের পুথির আলোচনা কর্লে দেগা যায়,— ভাতে বৈশ্বৰ-প্রভাব বড একটা নেই,—যা আছে, ভা'ও লিপিকার-ক্লুড-

<sup>🔹।</sup> মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২র সং)।

প্রকেপ বে, তা'তে দন্দেহ নেই। অতএব, অহমান করতে বাধা নেই,
নারায়ণদেবের কাব্য চৈতন্তুদেবের আবির্ভাব-পূর্বকালে রচিত হয়েছিল।

- (গ) নারায়ণদেবের কাব্যে হাসেন-হোসেনের উল্লেখ মাত্র আছে ;— কিছ বিষয় গুপ্তের কাব্যে হাসেন-হোসেনের কাহিনী একটি আফুপ্রিক 'পালা'র আকর। এর থেকে মনে করা ষেতে পারে,—এ'দেশে তুর্কী-সমাগমের অব্যবহিত পরে যথন তা'রা সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে উঠ্তে পারে নি,—সেই আদিযুগেই নারায়ণদেব কাব্য রচনা করেছিলেন।
- (ঘ) নারায়ণদেবের গ্রন্থে 'দেব-দেবী-বন্দনা', 'স্প্রতিত্ত্ব-বর্ণনা', 'দেবখণ্ড',
  এমন কি 'নরথণ্ডের' চোডিশা, বারমাসী, কাঁচ্লি-নির্মাণ ইতাদি বিষয়ে পূর্বসংস্কারগত মঙ্গলকাব্যিক বৈশিষ্ট্যের অভাবই লক্ষিত হয়ে থাকে। এ'র থেকে
  এই অহমানই হয়ত সঙ্গত যে, মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যবহারাগত
  পূর্বসংস্কার গড়ে উঠ্বার আগেই নারায়ণদেব কাব্য রচনা করেছিলেন।

এই সকল প্রমাণ এবং বিচারের যৌজিকতা যদি স্বীকারও করে নেওয়া 
যায়,—তবু নারায়ণদেবের কাল-বিচারে এগুলিকে অকাট্য আত্যস্তরীণ প্রমাণ 
রূপে উপস্থিত করা চলে না। এ'র থেকে কেবল একটা সাধারণ ধারণা করা 
করা যেতে পারে যে, বিজয়গুপ্তের থেকে নারায়ণদেবের কালগত পার্থক্য হয়ত 
খ্ব ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল না। এ-সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একটি কথা মনে আসে। বিজয়খ্ব ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল না। এ-সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আদর্শ অম্পর্য করেই 
থিপ্ত নিতান্ত অপ্রদার সঙ্গে হলেও কানা হরিদত্তের আদর্শ অম্পর্য করেই 
কাব্য-রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কানা হরিদত্তের কাহিনী যদি নৃপ্ত 
হ'য়েও গিয়ে থাকে, তবু তাঁর ঐতিহ্যাদর্শ অবলম্বন করেই যে অক্যান্ত বাংলা 
মনদামঙ্গলকাব্যসমূহ গড়ে উঠেছিল, এ'কথা সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে।
কিন্ধ নারায়ণদেবের কাব্যের একটি পৃথিতে দেখি,—

"পদ্মাপ্রাণের কথা শ্লোক করা আছে। নারায়ণদেব তা'রে পাঁচালী রচিছে॥"

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিকও স্বীকার করেন,—"কোনো বাংলা মনদামঙ্গলের লেথককে নারায়ণদেব আদর্শরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে তাঁহার কাব্যের পৌরাণিক অংশের রচনায় যে তিনি সংস্কৃত

৭। বিশ্বিভালর প্রকাশিত পুথি।

পুরাণগুলিকেই মুখ্যত অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন তাহা উদ্ভ অংশ হইতে ব্ঝিতে পারা যাইবে।"—এই প্রসঙ্গে আলোচ্য উদ্ভিটি হচ্ছে,—

"মূনিমূথে শুনিয়াছি স্বাষ্টর পতন। পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।" দ

এই সকল উদ্ধৃতি এবং বিচার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়,—মনসামালন-কাব্যের রচনাকালে নারায়ণদেব বিশেষভাবে সংস্কৃতপুরাণের আশ্রাই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাব-বিচারে কবি-ধর্মের যে পরিচয় পাই, তাতে সহজেই বোঝা যায়,—সংস্কৃত পুরাণশান্তের প্রতি নারায়ণদেবের পত্তিত জন-ম্লভ কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। বিজয়গুপ্তের প্রতিভাব মধ্যে বরং সংস্কৃতামুসারিতার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষিত হয়। তব্-যে নারায়ণদেব বাঙালি পূর্বস্বী অপেক্ষা সংস্কৃত পুরাণেরই অন্তসরণ করতে চেয়েছেন, তা'তে উপযুক্ত বালা পূর্বাদর্শের অভাবই স্কৃতিত হয় বলে মনে করি। অতএব, মনে কবা যেতে পারে, কবি নারায়ণদেব যথন কাব্য রচনা করেন, তথনও হিরণত্তের রচনা মনসামঙ্গলকাব্যের স্বাত্মক আদর্শের মর্যাদা লাভ করে নি। এই সকল অন্থমান এবং বিচার গ্রাহ্ম হ'লে, বলা যেতে পারে, নারায়ণদেব বিজয়গুপ্তের কিছু পূর্ববর্তীকালে আবিভৃতি হয়ে কাব্য-রচনা করেছিলেন।

কবির আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক নিম্নলিথিত বর্ণনাটি কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায়।

"নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।

মিশ্র-পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশাবদ ॥

অতিশুদ্ধ জন্ম মোর কায়ন্ত্রের ঘব।

কবি-পরিচিতি

মৌদ্গোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর ॥

পিতামহ উদ্ধব, নরদিংহ মোব পিতা।

মাতামহ প্রভাকর ক্রিন্নী মোর মাতা।

পূর্বপুরুষ মোর অতিশুদ্ধ মতি।

রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রাম বদতি॥"

শ্রীআশুতোষ ভটাচার্য 'মগধ' শব্দটি 'মৃগ্ধ'-শব্দ-জাত বলে মনে কবেছেন'। আলোচ্য অংশ থেকে বোঝা ধাবে, কবির পূর্ণপুরুষণণ রাঢ় পরিত্যাগ করে

৮। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। 🕨। 🔄।

বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন । বোরগ্রাম ময়মন্দিংহ জেলার কিশোর-গঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত।

নারায়ণদেবের কাব্যের সর্বাত্মক জন-প্রিয়ত। অবিসংবাদিত। কিন্তু ষে অপূর্ণ আকারে তাঁর রচনার পরিচয় আধুনিক কালের হন্তগত হয়েছে, তাতে কবি-প্রতিভার পূর্ণাক বিচার প্রায় হু:সাধ্য। নারায়ণ-কাবোর পৃথি-সন্তে দেবের একাধিক পৃথিতে একই রচনাংশ একাধিক ভণিতায় পাওয়া যায়,—আর প্রত্যেক পুথিতেই মূল কবির একেপ-বাইগা রচনার মধ্যবর্তী পাদপ্রণার্থ অন্থ একাধিক কবি-গায়েনের ভণিতা-যুক্ত বহু প্রার ও লাচাড়ি দল্লিবিষ্ট হয়েছে। নারায়ণদেবের গ্রন্থের পুথিগুলির এই প্রক্ষেপ বাহুল্য কবির রচনার অত্যধিক জনপ্রিয়তাব পরিচয়ই বহন কবে থাকে। মন্দা-মঙ্গলের তথা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই কাবি ক আসাদনের একমাত্র মাধ্যম ছিল গায়েন-সংগীত। আর, এই গায়েনগণ বহু কবির বচনাংশেব আশ্রয় গ্রহণ করে, এমন কি নিজেরাও পয়ার লাচাডি বচনা করে মূল পালার বৈচিত্র্য-বিধান ও জনপ্রিয়ত। বর্ধনের প্রয়াস পেতেন। নারায়ণদেবেব কাবে। অফুরূপ রচনা-বৈচিত্ত্যের প্রাচ্য থেকে প্রমাণিত ১য়,—পুথিগুলি প্রধানতঃ গায়েনের পুথি। আবার, গায়েন-লিখিত পুথি-প্রাচ্র্য হ'তে কবিব কাব্যেব বহুল সাংগীতিক প্রচারের তথা সহজ্ঞেই প্রমাণিত হয়ে থাকে।

কিন্তু কাহিনী এবং রূপগত এই বিমিশ্রতা মূল কনির পরিচয় আবিহ্নাবের পথে বাধা স্ষষ্ট করেছে। সাধাবণ ভাবে অন্নমিত হয়ে থাকে,— নারায়ণদেবের কাব্যে 'দেবখণ্ড'ই সমধিক প্রাধাত্য লাভ করেছে, এবং এই খণ্ডের রচনায় কবি সংস্কৃত পুরাণ-শাল্রের 'পবেই বিশেষভাবে নির্ভ্র করেছিলেন' । কিন্তু, কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় কবির যে পৃথিধানি প্রকাশ করেছেন, এবং সম্পাদক ভূমিকাংশে যে পৃথিধানিকে নারায়ণদেবের মূল রচনার মোটাম্টি পরিচয় বলে দাবি করেছেন, তাতে 'দেবখণ্ড' অতিসংক্ষিপ্ত,— নায়ায়ণদেবের অসম্পূর্ণও। 'নরখণ্ডে'র বর্ণনাও অভিনব এবং অসংলয়। সম্পাদক কাহিনী-বর্ণনার এই অসংলয়তাকে প্রাচীনতার লক্ষণ বলে দাবি করেছেন,—যদিও আলোচ্য পৃথিধানির লিপিকাল ১৭১৮ শকাবের আগে নয়। লক্ষ্য করা উচিত, কাহিনী-উপস্থাপন-পদ্ধতির এই

<sup>) ।</sup> मक्रमकात्वात हेिल्हाम (२व म१)।

অভিনবত ঐ একটিমাত্র পুথি ছাড়া অন্তত্ত্ব পাওয়া গেছে বলে জানা যায় না। কিন্তু, বিভিন্ন পুথির মৌলিকতার প্রমাণ সম্বন্ধে বিতর্কে প্রব্রন্ত না হ'য়েও-ৰলা চলে,—প্রায় দকল পুথিই নারায়ণদেব-রচিত 'নরখণ্ডের' দংক্ষিপ্তা এবং বর্ণনা-জনিত অল্লাধিক অসংলগ্নতার পরিচয় বহন করে। এদিক থেকে নারায়ণদেবের পরবর্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল যেমন কাহিনী-বৈচিত্তো সমৃদ্ধ, তেমনি দীর্ঘ ও স্থপরিকল্পিত। নারায়ণদেবের কাব্যে কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা, এমন কি বর্ণন-ভঙ্গির আদ্ধিকগত অসংলগ্নতার মধ্যেও ভাব-কল্পনার দৃঢ়-পিনদ্ধ সংহতি স্বস্পষ্ট। অক্মদিকে, বিজয়গুপ্তের রচনায় কাহিনীর প্রাচ্র্য এবং বৈচিত্র্য, এমন কি আঞ্চিক-পরিকল্পনার সমৃদ্ধি দত্তেও ভাব-বল্পর সংহতি এবং দজীবতার অভাব তুর্লকা নয়। এই তুলনা-মূলক বিচার উপস্থাপনার উদেশ্য,—এ'র দারা নারায়ণদেবের কাব্যের রদ-পরিচয় স্পইতর হতে পারবে। (আমাদের ধারণা,—নারায়ণদেবের কাব্য আপন স্বরূপে অনেকটাই যেন মৌলিক মহাকাব্যের (authentic Epic) পর্যায়-ভূক্ত। লাঞ্চিত জাতীয়-চেতনার সর্বাত্মক বিক্ষোভের পরিণাম-ক্লপেই আমরা চক্রধর ও বেহুলা চরিত্রের উদ্ভব কল্পনা করেছি। সেই বিক্ষুর, লাস্থিত জাতীয়-মন্থাত্ব স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি লাভ করেছে নারায়ণ-দেবের কাব্যে; কোন প্রকার সচেতন প্রচেষ্টা (Conscious Literaty Effort) এতে লক্ষ্য করা যায় না। আলংকারিক চমংক্বতি, রচনা-বৈদশ্ব্য, কাহিনী-বৈচিত্র্য ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার স্থযোগ ছিল না নারায়ণদেবের ;—এর একটি কারণ হয়ত সমসাময়িক নিপীড়িত যুগ-চেতনার অতি-তীত্র প্রকাশ-কামনা।—অপর কারণ, কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে স্প্রতিষ্ঠিত পূর্বাদর্শের অভাব। জীবনের চরম মুহুর্তেও বেহলাও চক্রধর চরিত্রের বর্ণনায় কবি তা'দের মৌলিক পরিচয়টি বিশ্বত হন নি। দে পরিচয়,—নির্বিচার এবং যথেচ্ছ দৈবী নিপীড়নের উধ্বের্ মানবীশক্তির মস্তক উত্তোলন-বাসনা। বিবাহ-রজনীতে দগ্ত-মৃত পতির শ্ব্যাপার্থে বেহুলার শোকাভিব্যক্তির প্রাথমিক চিত্রটি এইরূপ:—

"লথাই কোলে লইয়া বেউলা কান্দে। পাপ কর্মের ভাগে তোরে থাইল কাল নাগে প্রাণ গেল সম্বরের বিবাদে। ষদি বেউলা হম সতি

সাহসে জিয়াব পতি

জেন জদ ঘোষয়ে সংসারে।

জাইব দেবের পুরি

রঞ্চাইব বিদহত্তি

আমি জাইয়া জিনিব মনসারে ।"

শোক-দৌর্বল্যের চরমমূহুর্তেও নিজ মানবী-শক্তির 'পরে এই দৃঢ় বিশ্বাস, এবং এই আত্মদমানবোধ যুগ-চেতনার অবিমিশ্র প্রকাশ-পরিণাম বলেই মনে করি। এই শোকের পবিপ্রেক্ষিতে পিতা-চন্দ্রধরের পৌরুষকে প্রত্যক্ষ কর্লে আমাদের বরুব্যের যাথার্থ্য স্পষ্টতর হতে পারবে,—

"চান্দো বলে পুত্র চাহিম্ গিয়া পাছে। বিচারিয়া চাহি নাগ কোন থানে আছে। বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া। কান্দিতে লাগিলো চান্দো বিদাদ ভাবিয়া।

কথোক্ষণ থাকি চান্দে স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বোলে কঠোর বচন।
পুত্র মৈল খোট। জদি দেয় মোরে কানি।
তাহার জতেক গুণ আমি তারে জানি।
পদ্মবনে পরিহাস্থ করিল সঙ্করে।
সেই ত্রাক্ষর বানি ঘোষয়ে সংসারে।
পথে আনিতে বাছাই করিতে চাইল বল।
ঘরে আদি থাইল তবে সতাইর ঠোকর।
দেব করিয়া ব্লিতে লজা নাহি কানি।
একরাত্রি বিহা কবি ছাডি গেল মুনি।
হাসন-হোসেন লাজ দিল বিধি মতে।
হেমতালে কাকালি ভাজিলো মোব হাতে।
বেদ করিয়া গেল ধনস্তরীর ঘরে।
জ্পত্প করে কানি ধরিয়া নিল ভারে।

কোন দোস পাইষা মোর কাটীল বাউগান।
অকাবণে বুডাইল ডিঙ্গা চৈদ্ধ থান।
ডালমূল গেল মুর মৈদ্দ হৈল সার।
অথনে কানিব সনে চাপি কবোঁ বাদ।
যদি কানিব লাইগ পাম একবাব।
কাটিয়া স্থান্তিব আমি মবা পুত্রেব ধার।
জে করি কবিমু কানিবে আমাব মনে জাগে।
নাগের উংসিই পুত্র ভাসাও নিক্রা গাঙ্গে।"

আধুনিক ক্ষচির পক্ষে শোকার্ত পিতৃত্বের এই প্রকাশ যদি আমাস্থ্যিক, এমন কি 'বর্বর' বলেও প্রতিভাত হয়, তবু স্মান্ত বাথা উচিত, ব্যক্তিচবিত্রের নিরাববণ, নিবাভবণ প্রকাশ-জাত এই 'নর্ববতা' আদিম মন্ত্রাত্বের দাধারণ লক্ষণ।—মানবধর্মের এই আদিম পবিচ্যকেই কবি নাবাযণদের অসাধারণ নিষ্ঠাব সঙ্গে উদ্ধার করেছেন। মৃত পতিব সঙ্গে দেবপুরে গমনাথিনী বেহুলার জন্য কলাব ভেলা রচনাব প্রস্তাব মাত্রেই –

"চান্দো বলে এক ছুঃখ মৈল সাত বেটা। তাহা হইতে অধিক ছুঃখ কলা জাইব কাটা॥"

এইত আদিম মাস্কুষের চবিত্র,—শোকে উন্মাদ, প্রতিহিংসায় অস্তর-বল-ধাবী, স্বার্থে সংকীর্ণ চিত্ত,—কিন্তু সর্বত্রই আত্ম-গোপনে অক্ষম,—স্ব-প্রকাশ-মানতাব মহিমায ভাশ্বব,—সার্থক মহাকাবি।ক নায়ক (Epic Hero)।

কাব্য-কাহিনীর অধিকতব অহুসরণ কবে লাভ নেই,—তাছাড়া অবকাশও অল। মঙ্গলকাব্যেব ঐতিহাসিক বলেন,—"মনসামঙ্গলকাব্য করুণরসের আকব। এই করুণ বসেব স্বাতাবিক বর্ণনায় নারায়ণদেবের সমকক্ষ বড কেহ নাহ।" ৭ আমবা বলি,—কেবল শোক বর্ণনাতেই নয়,—শোকে-ছঃথে, আনন্দে-উল্লাসে, স্বার্থপবতা এবং ওলার্যে, সব দিক থেকেই, আদিম-মহুয়ত্থেব ধীরোদাত্ত অভাব বর্ণনায় নাবায়ণদেব তুলনা-বহিত। নারায়ণদেব বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে আদিম-বর্বব (Crude) মহুয়ত্থের মহাকবি।

মনসা-মঙ্গলেব পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্ত। মঙ্গলকাব্যেব সন-ভারিথ-যুক্ত প্রাচীনতম পুঁথিব লেথক যে ইনিই—সে কথা পূর্বে বলেছি। রচনাকাল দম্বন্ধে বিশ্বয়গুপ্তের কাব্যের মৃদ্রিত পুঁথিতে নিচেব পয়ারটি পাওয়া গেছে -—

বিজয়গুপ্তের মদস

"ঝতু শৃক্ত বেদশশী পবিমিত শক।

মঙ্গল ; রচনাকাল

স্থলতান হুদেন সাহা নুপতি তিলক ॥"

প্রথম ছত্রটিব বিচার অমুষায়ী ১৪০৬ শক গ্রন্থ-বচনাকাল বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পরবর্তী ছত্রটির সংগে পূর্বছত্রের কোন প্রকার কালগত সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্পট্টই বোঝা যাচছে, প্রথম ছত্ত্রের সংখ্যা নির্ণয়ে কোথাও কোন ক্রটি আছে। কাবণ, হুসেনশাহের বাজকালেব সঙ্গে শক বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টান্দেব কোনো যোগ নেই। ১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত তিনি গৌড-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া, বিজয়গুপ্রেব গ্রের কোন কোন পৃথিতে পূর্বোক্ত প্রথম ছত্রটি নিয়ন্ত্রপে লিথিত হয়েছে:—

"ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।"—

—সংখ্যাবিচাবে এই ছএট ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ এটাজেব গোতনা করে, হোসেনশাহের রাজত্বকালেব অন্তর্ভুক্ত বলে এই সালেই বিজয়গুণ্ডেব কাব্য রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে ববেন।

কবিব বৰ্ণনা থেকে জানা যায়,—

"মৃল্পুক ফতেযাবাদ বাঙ্গাবোডা তক্সিম॥ পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বব।

মধ্যে ফুল্লু গ্রাম পণ্ডিত নগব ॥

কৰি পরিচিতি

চাবিবেদধাবী তথা ব্রাহ্মণ সকল।

বৈৰ্ঘজাতি বদে নিজ শান্তেতে কুশল।

কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনেব শ্ব।

অন্যজাতি বদে নিজ শাস্ত্রে স্বচতুব ॥

স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময।

হেন ফুল্লশ্ৰী গ্ৰামে বসতি বিজয়॥"

"গৈলা-ফুল্ল আম বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে বিজয়গুপ্তের প্রিত বলিয়া কথিত মনদাদেবীর মৃতি অন্তাপি বর্তমান আছে।" স্কবির পিতার নাম দনাতন, মাতা ক্রিণী,—এঁবা বৈল্ববংশ-সভ্ত।

১) । अन्नलकात्वात्र इंडिशान (२व न॰)।

কানা হরিদন্ত সম্বন্ধে বিজয়গুপ্তের উল্লেখ থেকেই কবি-প্রতিভার নিজস্ব প্রবণতার পরিচয় পাওয়া য়ায়। বোঝা য়ায়,—"বোড়া গাঁথা", "কথার সম্পতি ও স্বস্বর" এবং "মিত্রাক্ষর" রচনাই বিজয়গুপ্তের কাছে কাব্যোৎ-কর্মের সার্থক আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। ফলে, তাঁর নিজের রচনার মধ্যেও ঐ সকল বিষয়ের প্রতি,—আলংকারিক চমৎকৃতির প্রতি বিশেষ অরধানভার পরিচয় পাওয়া য়ায়। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে বোঝা য়ায়,—বিজয়গুপ্ত সংস্কৃতশাল্পে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। আর, কাব্য-রচনাকালে গভীব ভাবামুভূতির চেয়ে বিদয়্ম পণ্ডিত্যের 'পরেই তিনি সমধিক নিভর করেছিলেন। বিজয়গুপ্তের কবি-মানসের বিশিষ্টতা সম্পাদনে কালধর্মের প্রভাবও মথেই কাম্বনী ধর্মের স্বরূপ

হয়েছিল বলে মনে করি। ইতিহাদের বিচারে বিজয়গুপ্ত যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক আলোচনায় সাম্প্রদায়িক মঙ্গলকাব্যের প্রেরণাশক্তি এবং পটভূমি রূপে আমবা তৃকী-আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী বিপর্যয়-কালের পরিচয় উদ্ধাব করেছি। বিজয়গুপ্ত কাব্য-রচনা কবেছিলেন তার দাধ ছুই শতক পবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিপ্যয়ের প্রাথমিক তীপ্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে পেয়ে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। বিদেশাগত আক্রমণকারিগণ এই সময়ে 'স্বদেশী'-রূপে এ দেশে সংস্থিত হয়েছিল। পারস্পরিক বোঝা-পড়ার প্রাথমিক অবস্থার শেষে মিলুনাত্মক নুতন সমাজ-ব্যবস্থা গ্রুডে উঠ্তে আরম্ভ করেছিল। ১২ কিন্তু এই নবোদ্ধত মিলনবোধ কোন স্তসংজ্ঞক জীবনাদর্শের অভাবে তথনো দ্বাত্মক দামাজিক পরিণামরূপে দম্ভাদিত হয়ে উঠ্তে পারেনি। বারে বারে বলেছি,—তাব জন্মে চৈত্যাবিভাবের অপেক্ষা ছিল। এক কথায়, বিজয়গুণ্ডের সম্পাময়িক বাঙালি জীবনে সাম্প্রদায়িক বিবদমানতার অবসান ঘটেছিল, - কিন্তু অথগু-দংসক্ত নবযুগ-চেতনা গড়ে ওঠেনি। ফলে, নারায়ণ-দেবের কাব্যের প্রাণ-সংহতি কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের কবি মৃকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ-ব্যাপ্তি কোনটিই বিজয়গুপ্তের কাব্যে দানা বেঁধে উঠ্তে পারেনি। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে কোন নিশ্চিত জীবন-বোধের নিয়ন্ত্রণের অভাবে কবি

১২। এসমন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিচয়ের জন্ম 'মধাযুগের বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে পূর্বের আলোচনা এইবা।

ক্লপ-চাক্চিক্য স্ষ্টির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। ছন্দ, অলংকার ও বাচনভঙ্গির কলাকৌশলের দাহায্যে বিজয়গুপ্ত পাঠকদাধারণের মনোহরণের চেষ্টা করে-ছিলেন। কাব্যাংশের আলোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে।

বিজয়গুপ্তের বিদগ্ধ বাচনভঙ্গি তাঁর রচনার বহু অংশকে আজও বাঙালি জ্বন-জীবনে বহুপ্রচলিত প্রবচনের মর্যাদা দান করে রেথেছে :—

"অতিকোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর। অতি বড় গাঙ্হইলে ঝাটে পড়ে চর॥" "ষেই মুখে কণ্টক বৈদে দেই মুখে খদে।"

বাচন-ভঞ্চির এই বৈদগ্ধ্য কেবল পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতাই নয়, বিজয়-গুপ্তের বাক্-চাতুর্য এবং কলা-কুশলতারও পরিচয় প্রকাশ করে থাকে। শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে এই চাতুর্যের সহায়তায় অহভৃতি-নিবিড় রস-স্বষ্ট অপেকা চটকদার রসিকতার विषय शास्त्र व প্রতিই কবির ঝোঁক ছিল বেশি। এই প্রচেষ্টার কাব্যের শিল্পমূল্য একটি উৎকট উদাহরণরূপে পদার বিবাহ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে হর-গৌরী কথোপকথনের অংশ-বিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে। শিব-কর্তৃক পদ্মার বিবাহ উপলক্ষ্যে স্ত্রী আচারের আয়োজন করার জন্ম আদিই হলে—

তোমার মৃথে লজ্জা নাই "হাসি বলে চণ্ডী আই

কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।

তারা চাইবে পান থাইতে এ'য়ো এদে মঙ্গল গাইতে 'আর চাইবে তৈল সিন্দুরে॥

এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি, হাসি বলে শ্লপাণি,

মধ্যে দাড়াব নেংটা হইয়া। এয়োর উড়িবে প্রাণ, দেখিয়া আমার ঠান,

লাজে দবে যাবে পলাইয়া॥"

সন্দেহ নেই, ব্যভিচারী গ্রাম্য চরিত্রের এই বর্ণনা আধুনিক রুচির দরবারে অপাংক্রেয়। কিন্ত বিজয়গুপ্তের কাব্যের পক্ষে ঐটুকুই বড় কথা নয়। মৃদল-কাব্যপ্রবাহের মধ্যে দাধারণভাবে শিব-চরিত্রের যে চিত্রাংকণ করা **হয়েছে,—তা'তে** নৈতিক ফচিবোধের উৎকৃষ্টতর পরিচয় বড় একটা নেই। বল্বতঃ, সমসাময়িক লোক-জীবনের দৈত তুর্বলতার আধারেই এই লোক-

দেবতার উদ্ভব। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, লৌকিক শিব ব্যভিচারী হলেও পাধারণ লোক-জীবনের নিকট এটুকুই তার একমাত্র পরিচয় ছিল না,— ব ভিচারী হলেও তিনি নৈতিক ছুর্বলতাসম্পন্ন ছিলেন না,—সাধারণের চোথে তাঁর চারিত্রিক অথণ্ডতা বা বিশুদ্ধতা (Integrity of character) অক্ল হয়েছিল। কিন্তু বিজয়গুপ্তের রচনার উদ্বাংশে আদিরদ-রদিকতার প্রতি অত্যধিক উল্লাদহেতু শিব-দেবতার দেই চারিত্রিক পামগ্রিকতার ভারদাম্য নষ্ট হয়েছে। বিজয়গুপ্তের দমগ্র কাব্যের মধ্যেই এই সামগ্রিকতাবোধ-জনিত ভার-সাম্যের অভাব আছে বলে মনে করি। কারণ হিদেবে পূবেই বলেছি,—বিজয়গুপ্ত ছিলেন যুগ-সদ্ধিক্ষণের কবি। বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরণের উপাদানকে একই চরিত্তের মধ্যে সংহতি-দান করা বা বিভিগ্ন চরিত্রকে ভাবৈক্যে-নিবিষ্ট সামগ্রিক করে তোলার মত সংসক্ত জীবন-বাণীর সঞ্চয় কবিব ছিল না। তাই, এক্য অপেক্ষা বৈচিত্রোর প্রতি,—সংহতি-সামগ্রিকতা অপেক্ষা বিচ্চিন্ন স্বয়ম্পূর্ণতা স্বষ্টির প্রতি তার প্রবণতা ছিল দ্বাধিক। তাই দেখি, বিজগুপ্তের কাব্যে বিভিন্ন পালা-বিভাগের যেন আর অন্ত নেই,—আর প্রতিটি 'পালাই' এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী। অত কাহিনী-বিচ্ছিন্নতার দক্তণ মূল বিষয়ের সামগ্রিক সংদক্তি নষ্ট হয়েছে। তাহলেও, একথা বলতেই হয়, কবির অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য এবং রদ-বৈদক্ষ্যেব মধ্যে গল্প-রদটি বেশ জমাট হয়ে উঠেছে। লথাইর মৃত্যুর পর, বিজয়গুপ্ত চন্দ্ধরেব শোক গাথা রচনা করেছেন :---

"কোথা লথাই কোথা লথাই বলে সদাগর। চম্পকের রান্ধা আমাব বালা লক্ষ্মীন্দর॥" ·

শোক-বিহ্বল পিতৃ-হৃদয়ের এই আতি করুণরসের আকর সন্দেহ নেই। এর সংগে পূর্বোদ্ধৃত নারায়ণদেবেব শোকার্ত চন্দ্রধরের চিত্রটি মিলিয়ে দেখতে অঞ্রোধ করি। দেখানে অন্তায় লাঞ্চনার প্রতিবাদে গিতাব শোক প্রতিহিংশা-ক্রোধানলে ঝল্সে উঠেছে—

"ডাল মূল গেল মোর মৈদ্ধ হৈল সার। নারাছণ দেব ও অথনে কানির দনে চাপিয়া করেঁ। বাদ ॥ বিজয়গুও জাদি কানির লাইগ পাম একবার। কাটিয়া স্কৃত্তিব আমি মরা পুত্রের ধার॥'' আর একটি রচনাংশেব পরিচয় উদ্ধার করি। বাণিজ্ঞ্য-পথে সপ্তডিঙা হারিয়ে চন্দ্রধর তথন পথে পথে ঘুরে বেডাচ্ছেন, অশেষ তৃঃধ-তুর্গতির মধ্যে। এমন অবস্থায়, হঠাৎ দৈবের কুপায় তিনি 'চারপণ' কডি পেয়ে যান। নিঃস্ব চক্রধব এই চারপণ কড়ি নিয়েই বিলাসিতার স্বপ্ন দেথ্ছিলেন। এই প্রসংগে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন:—

"এক পণ কি দিয়া ক্ষোর শুদ্ধি হ'ব।
আব এক পণ কি দিয়া চিড়া কলা খাব॥
আব এক পণ কি দিয়া নটাবাডী যাব।
আব এক পণ কি দিয়া সোনেকারে দিব।"
নারায়ণদেব একই ঘটনার চিত্রোদ্যাটন কবেছেন,—
"চান্দ বলে অর্ধেক কি বৈদাযা খাব।
আব অর্ধেক কড়ি আমি নটাবে বিলাইব॥
নগরে বাজাইব বাল বিষহরি মূডান।
লঘু কাণি শুনিলে হেন পায় অপমান॥"—

নারায়ণ দেবের রচনায় এথানেও সেই ক্রোধ-প্রতিহিংদার দম্জ্জলতা। এ'কেই বল্ছিলাম চাবিত্তিক সংহতি,—আফুপূর্বিক দামগ্রিকত।,— Integrity of character. এব সংগে তুলনায় আলোচনা কবলেই বোঝা যাবে, বিজয়গুপ্তের চল্রধর বিচিত্র, কিন্তু সমগ্র নয়।

কাহিনী-পরিকল্পনা, ভাষা-রচনা, ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগ,—সর্বঅই বিজয় গুপ্তের এই বৈচিত্রা-প্রীতির পরিচয় স্কুম্পই। নাবায়ণদেবের কাব্য পয়ার-লাচাড়ীর গতাহগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ, বাংলা ছন্দের একঘেঁয়েমির যুগে বিজয়গুপ্তই প্রথম বিচিত্র ছন্দোস্থমা স্পষ্টব চমৎকাবিত্ব প্রদর্শন করেন। ছন্দ-অলংকাবের প্রয়োগ, তথা কাব্যেব রূপ-স্পষ্টর ক্ষেত্রে বিজয়গুপ্তের মধ্যে ভারতচন্দ্রের পূর্বাভাগতিই যেন ফুটে উঠেছে। প্রকাশ-ভঙ্গি, কাহিনী-বচনা চরিত্র-সৃষ্টি,—সর্বোপরি ভাবাদর্শেব উপস্থাপনায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণকে যদি প্রাচীন মহাকাব্যের দক্ষে তুলনা করা সংগত হয়, তা'হলে বিজয়গুপ্তের কাব্যকে গল্প-বৈচিত্র্যে পূষ্ট শ্লথ-বদ্ধন কাহিনী-কাব্যের দক্ষে তুলনা করা চলে। নারায়ণদেবের কাব্য জীবন-রসের আকর,— বিজয়গুপ্তের কাব্যে গল্প-রসেরই প্রাধান্ত্র।

আদি-মধ্যযুগের মনসামন্দলের কবি হিসেবে বিপ্রদাস পিপিলাইর উল্লেখন্ড করা হয়ে থাকে। ১°

কবির আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুল-পণ্ডিত। কবি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, এঁদের গোত্র বাংস্থ্য, মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাদ পিশিলাই কবিব পূর্বপুরুষণাণ ছিলেন বাড্ড্যা বটগ্রাম নিবাদী। ১৪ রচনাকালজ্ঞাপক নিচের পদটি বিপ্রদাদেব গ্রম্থে পাওয়া গেছে:—

"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহা শক পরিমাণ।
নূপতি হুসেন শাহ গোডেব স্থপতান ॥
হেনকালে রচিল পদ্মাব ব্রত গীত।
শুনিয়া বিবিধ লোক পরম পীবিত॥"

কিন্তু, মূল রচনার সম্বন্ধে এই শ্লোকটির প্রামাণ্য কতদূর প্রযোজ্য, এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। ত বিপ্রদাদের কাব্যেব মাত্র ছ'থানা পূথি পাওয়া গেছে। কোনটিরই লিপিকাল উনিশ শতকের আগে নয় বলে পণ্ডিতেরা অমুমান কবেছেন। তা'ছাড়া, পূথি ছইখানিই খণ্ডিত, কোনটিতেই বেহুলালখিনরের গল্পের আরম্ভ হতে পাবেনি। ছ'থানি পৃথিরই লিপি, ভাষা ও বিষয়-বর্ণনায় নিতান্ত অর্বাচীনতার লক্ষণ বয়েছে। এ-বিষয়ে নানা তথ্যপ্রমাণ উদ্ধাব কবে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন,— "পূথির কাল-নির্দেশক পদ উহার মধ্যস্থিত অন্যান্য তথ্য ম্বারা সম্ম্বিত না হইলে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ''' )

যাই হোক, স্পষ্টতর বিরুদ্ধ-প্রমাণেব অভাবে আমরা বিপ্রদাসকে আলোচ্য কাল-দীমাতেই উপস্থিত কবছি।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গল সাহিত্যের স্থান সমূচ্চ। পূর্বালোচিত মনসামঙ্গল বিশেষ কবে পূর্ববাংলায় জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই, প্রতিভাধর নানা কবি শতাব্দীর পর শতাব্দী

১৩। ডঃ স্কুমার দেনের সম্পাদনায় অধুনা বিপ্রদাদের 'মন্দাবিজয়' মুজিও হয়েছে।

১৪। পাঠান্তরে নাহডাা

১৫। এটবা—বাইশা-ভূমিকা; মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

১৬। এইবা—এ।

ধরে মনসামঙ্গল কাব্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এদিক থেকে,
মনসামঙ্গলের রচনাগত উৎকর্ষের নিঃসংশয় নিদর্শন যেমন রয়েছে, তেম্নি
সংখ্যাগত প্রাচ্থিও অজ্ঞ। চণ্ডীমঙ্গলের ইতিহাস কিন্তু তার বিপরীত।
এপথস্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ্য মাত্র তুজন কবিব পরিচয় পাওয়া
গোছে। ১৭ কিন্তু, ঐ তুজন-মাত্র কবিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে বাংলা মঙ্গল-কাব্যের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দবাম কেবল
মঙ্গলকাব্যেরই নয়, মধ্যযুগের বাংলা আখ্যাযিকা কাব্যেরও সর্বশ্রেষ্ঠ
কবি।

কবি মুকুলবাম যোড়শ শতাকীর শেষভাগে আবিভূতি হয়েছিলেন।
চণ্ডীমঙ্গলের অগুতর বিখ্যাত কবি দ্বিজ্ঞমাধ্বও ছিলেন তাঁব নমসাময়িক।

এর চেয়ে প্রাচীনতর কালে রচিত চণ্ডীমঞ্চল কাব্যের
চণ্ডীমঙ্গল পরিচয় পাওয়া যায়নি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী
চণ্ডীদেবতার উৎস

সময়েব এই সব কাব্য গ্রন্থকে আশ্রয় কবে চণ্ডীমঙ্গলের মূল
দৈবীচেতনার পরিচয় আবিদ্ধার সন্তব নয়। তব্, এই চণ্ডীদেবতাও যে মূলতঃ
আর্থেতর লোক-জীবন-সন্তব, এ-বিষয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়।

পরে ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক ধর্মাদর্শের ফভাবগত বিমিশ্রতাব প্রভাবে এই আর্থেতর দেব-কল্পনা নানা বৈচিত্র্য অজন কবেছে। আ্যেতব মূলােছ্ত অন্যান্ত বহু দেবদেবীর মত চণ্ডীও কালে কালে আ্য-পৌরাণিক ধর্মপ্রবাহেব সংগে বিচিত্ররূপে মিলিত হয়ে পড়েছেন। আজ আর তাঁর মৌল স্বভাবকে শুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাডা, একাধিক পারিপাথিক ও ঐতিহাসিক কারণে চণ্ডীদেবতার 'পবে ধর্মগত কল্পনা-বিমিশ্রতাব পরিমাণ সমধিক হয়েছিল। ফলে, স্বভাবতঃ জটিল লােক-দেবভাদের মধ্যে চণ্ডীব কল্পনা-উৎস অধিকতর ত্রধিগম্য হয়েছে।

প্রাচীনতর পণ্ডিতদেব চিষ্ণাধাবা অমুদরণ করে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-কার চণ্ডীকে অনার্য উৎস-সন্তব বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে চণ্ডী' শব্দটিই আদলে অনায় ভাষা-সঞ্জাত,—"সম্ভবতঃ অঞ্লিক কিংবা

১৭। অধুনা চট্টথান অঞ্ল থেকে অভয়ানকল নামে আর একথানি কাবোর পুবি সংগৃহীত হয়েছে। আবিদায়ক শীআগুল্ভাব দাস। পণ্ডিভেরা এই কাবোর শিল্লোৎকর্থ সম্বন্ধে শিংসংশ্র হয়েছেন। যথাস্থানে এর আলোচনা করা বাবে।

দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত।" শ্বাবার, ছোট নাগপুরের প্রবিড়-ভাষী ওরাওঁ জাতির মধ্যে "চাণ্ডী" নামক এক শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া গেছে।
তিনি শিকারী ও ষোদ্ধাদের বিজয়দাত্রী। ব্যাধ চণ্ডী অনায উৎস-সম্বন কালকেতুর পূজিত মঙ্গলচণ্ডীর কার্যাবলী ও মহিমার সংগে এই চণ্ডীদেবতার বহুল সাদৃশ্য রয়েছে। যথা: (১) তিনি মুগয়া ও যুদ্ধের দেবতা. (২) বহুরূপধারিণী (২) শিকারির দৃষ্টি থেকে পশু-গোপন কারিণী ইত্যাদি। এর থেকে অধ্যাপক ভট্টাচায সিদ্ধান্ত করেন,—"ওরাওঁ সমাজের উপরিবর্ণিত শ্বাণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ-কাহিনী-ব্যান্ত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই,—উভয়েই অভিন্ন।" শ্ব

অতদিকে দেখা যায়, বেদ, রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্য, এমন কি কোন প্রাচীন পুরাণেও চণ্ডীর প্রামাণ্য উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি হাদশ শতকের পরবর্তী কালের পুরাণেই এই দেবতার বিশদ্ উল্লেখ-বর্ণনা রয়েছে। আর, পূর্বের আলোচনায় দেগেছি, প্রায় এই সময়েই লোকিক মঞ্চল-দেব-দেবীরা ব্রাহ্মণ্য-পুরাণের ঐতিহ্বের সংগে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এদিক থেকেও মনে করতে বাধা নেই যে, আলোচ্য চণ্ডী-দেবতা আদিতে অনার্য মূলোম্বত-ই ছিলেন; পরে নানা বৌদ্ধ ও হিন্দু-ভান্ত্রিক দেব-পরিকল্পনার সংগে বিমিশ্রতা লাভ করে ক্রমে ইনি পোরাণিক পার্বতীর সংগে সম-ঐতিহ্-স্ত্রে বিধৃত হয়েছেন।

অধুনা প্রীস্থাভূষণ ভটাচার্য মঙ্গলচণ্ডী সম্বন্ধে এই মৌল অনার্য স্বভাবের কথা অস্বীকার করেছেন। তারির মতে ভদ্রের স্বন্ধ সন্ধান করলে মঙ্গল চণ্ডীর অনার্যেতর উৎস আবিদ্ধত হতে পারে। প্রীভট্টাচার্যের বিচারের উপস্থাপনা সম্বন্ধেই সংশ্যের কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ মভান্তর ও চণ্ডীর ভত্তকে বেদ-পুরাণের মত আর্থ-সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলে ভাত্তিক রূপ দাবি করা চলে না; যদিও ভারতের এক বিশাল অংশে বেদ-প্রাচীন সময় থেকেই ভদ্রের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়েছে। অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী এ-বিষয়ে বিধাহীন মন্তব্য করেছেন,— "প্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অস্করপ আচার অতি প্রাচীনকালেই

১৮। মঙ্গলকাবোর ইতিহাদ (২য় দং)। ১৯। ফটবা ঐ। ২০। ঐ। ২১। মঙ্গল চঙীর গীত-ভূমিকা।

ভারত এবং তংসমীপবর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তাহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্যগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন।" ইম্ব অতএব, চণ্ডীদেবতা যদি তন্ত্র-মূলোভূত হয়েও থাকেন, তা'হলেও তার আর্বেতর মৌল-স্বভাব অস্বীকার করবার কারণ নেই।

অশুদিক থেকে শ্রীভট্টার্চার্য মঙল ১ণ্ডীর দৈবীলক্ষণ সম্হের মধ্যে উমা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মত পৌরাণিক দেবতার প্রভাব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এ'দিক থেকে শ্রীভটাচার্য ষোড়ণ শতকে লিখিত ছু'থানি বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। সন্দেহ নেই, কবি মুকুন্দরাম এবং ধিজমাধব, হজনেই স্মার্ত-পৌরাণিক সমাজের অধিবাসী ছিলেন, এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁদের ব্যুৎপত্তিও ছিল যথেষ্ট। অতএব, অপেক্ষাক্বত পরবতী দেই যুগে চণ্ডীদেবতার মধ্যে আর্থ-স্বভাবই অধিক প্রকট হয়েছিল, তাতে বিশ্বিত হবার কারণ নেই। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীcult পরিকল্পনার আদিমতমূরপ মৃকুন্দরাম অথবা বিজমাধবের কাব্যে ষ্টুট্ থেকেছে,—একথা কিছুতেই অহমান করা চলে না। এ তুটি কাব্য মঙ্গলচণ্ডী-cult-এর পরিণামী পরিচয়্বই বহন করে; আর তাতে পুরাণ-তম্বাদির অজ্বস্ত প্রভাব রয়েছে। কিন্তু, তাতে করে মঙ্গলচণ্ডীর আদিম দৈবীশ্বভাবের পরিচয় উদঘাটিত হয় না। বস্ততঃ, শ্রীস্থ ীভূষণ ভট্টাচার্য নিজেও তম্ব থেকে মললচণ্ডীর "আদিরূপ" উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন — "এই আদি-মৃতির মূলে যে-ঘোরা তান্ত্রিক দেবী-মৃতি রহিয়াছেন, তিনি **হয়ত অনাৰ্থ সমাজ হইতে**ই গৃহীত।<sup>২৩</sup>

আমাদের ধারণা, গ্রীভটাচার্য-ও মঙ্গলচণ্ডীর মৌল আর্যেতর উৎস সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান না। কেবল ওঁরাও জাতির চাণ্ডী দেবতার সংগে এঁর অভিরম্ভ স্বীকারেই তার আপত্তি। তিনি বলেন,—"কালিকা-পুরাণে কামাথ্যাক্ষেত্রের নিকটেই মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। স্তরাং, আমাদিগকে একান্তই যদি অনার্য সমাজে মঞ্গলচণ্ডীর আদিপীঠের সন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে কিরাত মহাজাতির অর্থাৎ মোজলীয় অনার্যদের ধর্মজগতেই তাহা করিতে হইবে, ওঁরাও-মৃণ্ডাদের সমাজে মঙ্গল-চণ্ডীর আদি-পীঠ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করি না।" ১৪

२२। उद्यक्षा २७ । मजनहर्षीत्र गीड – कृषिका। २८। ऄ।

বর্তমান প্রসংগে, এতাধিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।
উরাও-মৃণ্ডা, অথবা কিরাত-মোদ্দলিও, যাই হোক্, চণ্ডীদেবী মূলত: আর্যেতর
সমাজ থেকেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিলেন। কালে কালে
কিছাত্ত
হিন্দু রাহ্মণ্য পুরাণ এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনতফ্রাদির
নানা দেবী-কল্পনার প্রভাব তাঁর মধ্যে এদে পড়েছে। আর, এই বিমিশ্রতাক্ষনিত ক্ষণ-জটিলতা নিয়েই তিনি যোড়শ শতকের চণ্ডী-কাব্যে আবিভূতি
হয়েছিলেন। এই সাধারণ ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে এবার আমরা
চণ্ডীকাব্য-কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

চণ্ডীমঙ্গলের মূল কাহিনী অর্থাৎ 'নরথণ্ড' তু'টি পৃথক্ গল্পের ছারা গ্রথিত। আর মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীকাব্যের কাহিনীণ্ড কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় নি। অতএব, চণ্ডী-কাহিনীণ্ড মনসামঙ্গলের মতই লোক-জীবন-সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম গল্পটিতে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীছা বাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার জীবন গাথা রচনা প্রসংগে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ব্যাধ-জীবনের মানি এবং দৈশ্য থেকে মৃক্ত হয়ে দেবী চণ্ডীর প্রসাদে কি করে ফুল্লরা এবং কালকেতু বিশাল রাজ্যাধিকারী হয়েছিল;—আবার আক্ষিক ভাগ্য-ফীতির ফলে দান্তিকতা-হেতু চণ্ডীকে বিশ্বত হয়ে কি ক'রে অশেষ তুর্গতি লাভ করেছিল; সবশেষে চণ্ডীর শরণাপন্ন হ'য়ে কি করে দেবীর কুপায় পুনরাম্ব অ্য-সমৃদ্ধি-পূর্ণ রাজ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,—তারই কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল। অবশ্য, এই উপলক্ষ্যে কালকেতু-ফুল্লরার জীবন-দাধনার মাধ্যমে কি ক'রে জগতে দেবী-পূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল,—আলোচ্য কাহিনীর মৌল প্রতি পাতের বেনাক ছিল সে-দিকেই।

দিতীয়, ধনপতি-লহনা-খুলনা-কাহিনী অনেকটা পরিমাণে মনসামললের বলিষ্ঠ নায়ক চন্দ্রধরের শৌর্ষময় চরিত্রের বার্থ অন্তুকরণের চেষ্টা। ধনবান্ এবং বিলাদী সদাগর ধনপতি পায়রা ওড়াতে গিয়ে জ্ঞাতি-ভ্যালিকা বালিকা খুলনার রূপে মৃধ হ'ন ও তাকে বিয়ে করেন। বিবাহের পর প্রথমা পত্নী লহনার তত্ত্বাবধানে খুলনাকে রেখে সাধু বাণিজ্যোপলক্ষ্যে দক্ষিণ দেশে খাত্রা করেন এবং দেখানে বারবনিতা-বিলাদে মন্ত হয়ে থাকেন। এই অবকাশে তুর্বলা নাম্নী দাদীর প্ররোচনায় লহনা খুলনার 'পরে অকথ্য অত্যাচার করতে

থাকে। চেলী-মাত্র বাদ খুলনা বনে ছাগল চরাতে গিয়ে চরম বিপদের মুখে চণ্ডী-মাহাত্ম্য জ্ঞাত হয়। পরে চণ্ডীর আরাধনা করে, তাঁরই ক্পায় বিদেশ-প্রত্যাগত স্থামীর সোহাগ-ভাগিনী হয়। খুলনা সন্তান-সন্তবা হলে ধনপতি-সদাগর পুনরায় বাণিজ্ঞাযাত্রা করে। কিন্তু শিব-ভব্দ সাধু চণ্ডী-বিদ্বেষ হেতৃ বিদেশে গিয়ে কারাক্ষর হয়। ইতিমধ্যে চণ্ডী-কৃপা-লর খুলনার পুত্র শ্রীমন্ত বড় হয়ে উঠে দেবী-কৃপায় বিদেশস্থ পিতার বিপমুক্তি দাধন করে। অবশেষে ধনপতি চণ্ডী-মাহাত্মা-শীকার করতে বাধ্য হন। এইরূপে চণ্ডী-মাহাত্মা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই ছটি কাহিনীর মধ্যে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীট প্রাচীনতর কালের কল্পনা; ধনপতি-লহনা-খুলনা কাহিনী অপেকাঞ্চত পরবর্তীকালের। দৈহিক শক্তি-মন্ততা, চারিত্রিক বলিগুতা, ফুচি এবং চিন্তাগত স্থলতার প্রতীক কালকেতু ও ফুল্লরার চরিত্র-ছটি যেন আদিম 'শ্র-দম্পতি'র মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। চাঁদসদাগরচরিত্রের মতই এরা যেন আদিম মহয়ত্বের ছটি ক্ষেত্র-জ বিকাশ। অপরপক্ষে
ধনপতি-কাহিনীতে সেই গভীর জাবন-বোধ, সেই কাব্যিক উদাত্তা যেন
অনেকটা ক্ষ্ম হয়েছে। ক্ষচিবিকার, সম্পন্ন-জীবনের নিক্ষ দেহ-বিলাস
ইত্যাদি মানস-আবেদনহান বিষয়ের চাক্চিকাপ্র বননাই সমন্ত গল্পতিতে

প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালি জীবনে কাল-বিচার মন্ত্র্যান্তে-মহিমা যে আদিম মূগে চবম-ববরতার সঙ্গে পরম-মন্ত্র্যান্ত্রের সৌন্দ্যালোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল, চাদসদাগ্ব-

বেহুলা অথবা কালকে তু-ফুল্লরার প্রাথমিক পরিকরনা সেই যুগেই অন্তওঃ কাঠামোর আকারে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ধনপতি-কাহিনী বাংলার পরবর্তী কোন তুর্বল যুগের নৈতিক ব্যভিচার-পীড়িত নির্বীধ সমাজেব বীরত্ব-পরিকরনার বার্থ চেষ্টা বলে মনে করি। এই ক্ষুত্রিম শৌর্থ-চিত্রণের চেষ্টায় মঙ্গল-সাহিত্যের বীর্থবন্তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক চন্দ্রধর-চরিত্রের অন্ধ অহুকরণ করা হয়েছে। তাতে বিকৃতি ঘটেছে যথেষ্ট, কিন্তু সার্থকতা বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পূর্বে বলেছি, মঙ্গলদাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি মুকুন্দরামের প্রতিভার বিকাশ

দটেছিল এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-কাহিনীর মাধ্যমে। কিন্তু এই কাব্য-কাহিনীর

উত্তব-ইতিহাস এবং আদিকবিব পবিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না।
তবে চৈতন্ত-পূর্ব বাংলাদেশে মঙ্গলচণ্ডী-গীতি বিশেষ জনপ্রিযতা যে অর্জন
কবেছিল, তার প্রমাণ পাই বৃন্দাবনদাসেব চৈতন্তভাগবতে। চৈতন্তআবির্ভাবেব পূর্ববর্তী নৰদ্বীপেব বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেন,—

"ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে কবে জাগরণে॥"

অপবপক্ষে স্বয়ং মৃকুন্দবাম কবি-বন্দনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"মাণিক দত্তেবে আমি কবিয়ে বিনয়।

যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পবিচয়॥

বন্দিলুঁ গীতেব গুকু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম কবিয়া পিতামাতার চবণ॥"

এর থেকে অমুমান করা হ্য,—মাণিকদত্ত নামে কোন পূর্বসূরীব বচনার অমুদ্রণ করে মুকুন্দ্রাম তাঁব কাব্যব্চনা ক্রেছিলেন , আবার ক্রিক্স্প নাম বা উপাধি-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি ছিলেন তাঁব কাব্যগুরু। মুকুন্দবামেব কাব্য ধোডশ শতাব্দীতে বচিত হ্যেছিল বলে অন্তমিত হয়। অতএব, মাণিকদন্ত যে তাব পূৰ্ববৰ্তী কালেব লেখক, একথা মনে কবা ষেতে পাৱে। কিন্তু কোন কোন গবেষক মাণিকদত্তকে যোডশ শতাব্দীব অস্তর্ভুক্ত করে তাঁর কার্যে মুকুলরামেব প্রভাব পর্যস্ত প্রদর্শন করেছেন। মাণিকদত্তেব গ্রন্থে মুকুন্দরামের প্রভাবিত অংশসমূহ যে প্রক্ষিপ্ত, স্বয়ং মুকুন্দবামেব পূর্বোদ্ধত স্বীকৃতি থেকে তা অহুমান করা চলে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মাণিকদত্তকে ত্রযোদর্শ শতাব্দীব অন্তর্ভুক্ত কবেন। মদলকাব্যের ঐতিহাসিক গ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধাব কবে প্রতিপন্ন কবকার চেষ্টা কবি মানিকদও কবেছেন "এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্যদংস্কাব প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই মাণিক দত্তেব কাহিনী বচিত হইষাছিল।" অপব পক্ষে "মাণিকদত্তের নামে প্রচলিত একথানিমাত্র হস্তলিখিত পুথিব" ১৫ সন্ধান পাওয়া গেছে। তা'র কোন এক শৃত্য পৃষ্ঠায় ১১৯১ সাল অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত আছে দেখে প্রভিট্টাচার্য অন্তুমান করেছেন, — ঐ সনেই আলোচ্য পুথিথানি অন্থলিথিত হযেছিল। আর "ইহার অস্ততঃ একশত বংসর পূর্বে পুথিটি বচনা হওয়া

২৫। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

সম্ভব।" শলেহের স্থাগ দিয়ে আমব। মাণিকদত্তকে আলোচ্য চৈতন্ত-পূর্ব-যুগের অন্তর্ভুক্ত কবছি।

মানিকদত্তের পৃথির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা ধাষ,—তিনি
ফুলুয়া নগরের অধিবাদী ছিল্লেন। অনেকে এই ফুলুয়া মালদহ জেলার
বর্তমান ফুলবাঙী বলে নির্দেশ করে থাকেন। কবির রচনাংশসমূহ মালদহ
জেলা থেকেই আবিঙ্কৃত হয়েছে। ভাছাড়া, কাব্যে বণিত বহু স্থান মালদহ
জেলায় অবস্থিত। যাইহোক্, কবির জাত্মপরিচয় থেকে
কাব-পরিচয়
আরো জানা যায়, তিনি কানা ও থোঁড়া ছিলেন। কিছ
দেবীর প্রসাদে তার বিকলাক্ষ-সমূহ স্কম্ভ-সবল হয়ে ওঠে। আবাব দেবীর
প্রসাদেই কবিম্ব লাভ কবে তিনি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মাণিকদত্তের কাব্য-পৃথির প্রক্ষেপ-বাহুল্য থেকে মূল কবির রচনা-পবিচয় উদ্ধার
করে পূর্ণাক্ষ কাব্য-বিচার সম্ভব নয়। মোটাম্টি বলা চলে, এই প্রাথমিক
ধবণের রচনাতেও সরসভার অভাব ছিল না

মনসা ও মঞ্চলচণ্ডীর তুলনায় ধর্মমঞ্জলের দেবতা ধর্ম ঠাকুরের দেব-স্বভাবে আর্থেতর কল্পনার প্রভাব স্পষ্টতর। এর কারণ আবিদ্ধারও হৃংসাধ্য নয়। ধর্মপূজা বাংলা দেশের এক বিশেষ অঞ্চলেই একান্ত-নিবদ্ধ ছিল। মনদা এবং মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক দেবতা হলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গেব ব্যাপক ভূথণ্ডে এ দের পূজা প্রদারিত হয়েছিল। অবশ্য আঞ্লিক প্রভাব-হেতু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার পূজাচার ও লোকাচার অহুস্ত হত। কিন্তু ধর্মপূজা একমাত্র পশ্চিম বলের বাঢ় অঞ্চলেই দীর্ঘস্থায়ি হয়েছিল। "প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়্রাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি—এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ রাচ নামে পরিচিত ছিল।"<sup>২৭</sup> বর্তমানে রাঢ়থও হগ্লি, বাকুড়া, বর্ধমান, ম্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত হয়ে আছে। রাঢ়ের বৃহত্তর অঞ্চল দীর্ঘকাল অনার্য অধ্যুসিত ছিল বলে অহুমান করা হয়েছে। রাচের ধর্মপুরা যদিও বাংলাদেশের মধ্যে রাঢ়ের উত্তর-পূর্বে পৌণ্ডুবর্ধনেই হয়ত আর্ঘসভ্যতার প্রথম বিস্তার ঘটেছিল। বাংলা দেশে প্রথম আর্য-প্রভাব প্রদারের কাল হিসেবে খ্রী: পৃ: শেষ কয় শতাব্দীর নির্দেশ করা হয়। কিন্তু রাঢ়ে আর্ঘ-প্রতিষ্ঠার

२७। मजनकारपात्र ইভিহান (२३ मः)। २१। अष्टेरा—ये।

পূর্ণ পরিচয় পাই ঐ অঞ্লে সেন-রাজদের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। আর গ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকেই, হয়ত পাল আমলে, পোণ্ডু বর্ধন অঞ্চল থেকে আর্ঘ-বৌদ্ধ সংস্কার রাচ্ভ্মিতে প্রথম প্রবেশ করতে পায়। ১৮ অতএব, বৃহত্তর বঙ্গেব আর্ষীভূত হওয়ার পরেও প্রায় এক সহস্রাকী রাদ্ধে অনার্যপ্রভাব প্রবল প্রতাপে অক্ষু ছিল,—একথা মনে করা ষেতে পারে। এই কারণেই আর্থ-প্রভাবিত বাঙালিরা প্রাচীন কাবো 'রাঢ়' শব্দের দারা অসভা, অনাধ ইতাাদি অর্থের গ্যোতনা করতে চেয়েছেন। রাঢ়ের এই আর্যেতর তথাকথিত অস্ত্যব্ধ সমাজেই ধর্মপূজা একদা একান্তবদ্ধ ও বহুল প্রচাবিত ছিল। অহুমান কবতে বাধা নেই, দীৰ্ঘকাল আয় সামাজিকতাৰ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে রাটের ধর্ম-পূজকেরা নিজ নিজ আচার-আচরণ সম্বন্ধে দৃচ রক্ষণশীল হতে পেরেছিলেন। তাবই ফলে, ত্রয়োদশ-চতুদশ শতকে ধর্ম-দংমিশ্রণের যুগ-সন্ধিক্ষণেও ধর্মদেবতা আয়-পৌবাণিক ঐতিহের অন্তর্ভুক হয়ে পড়েন নি। অস্ততঃ এ-কথা নিশ্চিত যে, দ্বাদশ শতকের পরবতীকালে রচিত প্রায় সকল হিন্দু পুরাণেই মনসা এবং চণ্ডীব উল্লেখ-বর্ণনা কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকেও ধর্মগীতি রচনাব অপরাধে কবি রূপবাম চক্রবতী ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু সমাজে পতিত হয়েছিলেন। অতএব, ধর্মপূজা বিশেষভাবে অনায-ম্লোছত যে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কিন্তু, প্রাচীন আলোচনায় ধর্মঠাকুরের এই অনার্য স্থভাব সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রদাদ শাপ্ত্রী ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন ; তাঁর মতে ধর্ম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-দেবতা। তিনি মনে ধর্মদেবতার বিমিশ্র করেন, ধর্ম শব্দটি, বৌদ্ধ ত্রিশরণের একটি। এই অফ্যানের প্রতিষেধক হিদেবেই যেন পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা ধর্মঠাকুরকে কেন্ট যমের সংগে, কেন্ট বিষ্ণুর সংগে কেন্টবা স্থেব সংগে অভিন্নন্ধপ প্রতিপন্ন করেছেন। ডঃ স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায় অবশ্রু মনে করেছেন, ধর্ম শব্দটি এদেছে কুর্ম-পূজক কোন অনার্য জাতির ভাষা থেকে। এই প্রসংগে তিনি ক্র্মাকৃতি ধর্মশিলার উল্লেখন্ড করেছেন। আগেই বলেছি, ডঃ স্থকুমার সেন ধর্মের সংগে বৈদিক পূর্যের বহুল সাদৃশ্রু উপস্থিত করেছেন। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ধর্মদেবতাব বর্তমান কর্মান্ত করেছেন। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ধর্মদেবতাব বর্তমান

পরিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে বৌদ্ধ-লোকাচার এবং হিন্দু-আন্ধর্ণ্য-শান্তীয় ও লৌকিক আঁচার নানা পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছে। ফলে ধর্মদেবতা এক জটিল বিমিশ্র রূপ লাভ করেছেন, যার উৎস বিচারে জটিলতার পাক খূল্তে গিয়ে জটলতাই কেবল বেড়ে যায়। কিন্তু ধর্মপূজার নানারূপ লোকাচার, ধর্মকাহিনী এবং তথাকথিত নিম্নমাজে আজও ধর্মদেবতার একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে এই দেবতার অনার্থ-মূল সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। ধর্মকার্যুগুলির আভ্যন্তরীণ বিচারেও এই অনার্থ-ম্বভাব স্পষ্ট হতে পারবে।

কিন্তু এই প্রসংগেও প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে, ধর্ম-সাহিত্যের উদ্ভব বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় নি। ধর্মদেবতা সম্বন্ধে লিখিত যত কাব্যের পরিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার একটিরও শ্রনাহিত্য লিপিকাল সপ্তদৃশ শতকের আগে নয়। বিষয়বস্ত অফ্যায়ী এই সকল কাব্য-পৃথিকে হুইভাগে ভাগ করা চলে। (১) ধর্মপূজাপদ্ধতি বা ধর্মপূর্মাণ এবং (২) ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক ধর্মফলল কাব্য। ধর্মপূরাণ সম্বন্ধে বলা হয় রামাই পণ্ডিত নামে কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থ বচনা করেছিলেন। ঘনরামের ধর্মসকলে লিখিত হয়েছে,—

"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন। পণ্ডিত গোদাঞি গ্রন্থে কহিলা যেমন॥"

অনেকের নারণা, এই পণ্ডিত গোদাঞি ও বামাই পণ্ডিত অভিন্ন ব্যক্তি
ছিলেন। রামাই পণ্ডিতেব মৌলিক রচনা বলে কথিত শৃত্যপুবাণের
আলোচনা ও ঐতিহাদিক বিচার বাংলা দাহিত্যের আদিযুগ-পর্যায়ে কবেছি।
এবারে ধর্মন্দল কাব্য-কাহিনীর আলোচনা প্রদংগে প্রথমেই বল্তে হয়,
অধুনাতনকালে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর সকল কাব্যেরই প্রধান উপজীব্য লাউদেন-কথা। তবে, মনদামন্দল চণ্ডীমঙ্গলের মত ধর্মমঙ্গলেরও একটি প্রাচীনতর
কাহিনী ছিল বলে অহুমিত হয়। লাউদেন-কাহিনীতে
ধর্মন্দলে হরিশ্লন্ত্রলাহিনী
প্রাণান্তকর দাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে
তিনি স্বামীর আদেশ প্রার্থনা করেছেন হরিশ্চন্দ্র রাজার পত্নী মদনার দাধনকাহিনী উল্লেখ করে। এই হরিশ্চন্ত্রকে মূলত: বেদ-কল্পিত, পরে রামায়ণপ্রেপদ্ধ রাজা হরিশ্বন্ধের বিপর্যন্ত লৌকিক রপ বলে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

অহমান করেছেন। ধাই হোক, রঞ্জাবতীর পূর্বোদ্ধত স্বীকৃতি দেখে অহমান করা হয়ে থাকে ধে,—লাউদেন-কাহিনীর প্রচলনেরও আগে ধর্ম-পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হরিশ্চন্দ্র-কাহিনীই আদর্শ ধর্ম-সাধন-কথা রূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পের প্রচন আজ আর পাওয়া যায় না। হয়ত, লাউদেন-কাহিনীর অত্যধিক জনপ্রিয়তা তা'র বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল।

লাউসেন-কাহিনী অতি দীর্ঘ বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। মোটাম্টি গল্পটি এইরূপ,—ধর্মপালের পুত্র যথন গৌড়ের রাজা, তথন তার শালক তুর্দণ্ড-প্রতাপ মহামর্দপাল ছিলেন রাজমন্ত্রী। অহুগত প্রজা সোমধর্মনঙ্গলে লাউদেন
ভগাধ্যান

মৃক্তি দেন ও স-পুত্রক ব্রিষ্ঠার গড়ে সামন্তরাজ কর্ণ-

সেনের আশ্রমে প্রেরণ করেন। কিন্তু, কালক্রমে সোমঘোষের ছেলে ইছাই পার্বতীর কুপা লাভ করে নিতান্ত ছ্বিনীত হয়ে ওঠে। কর্ণসেনকে রাজ্যচুত করে দে নিজে ত্রিষষ্ঠার গড় অধিকার করে ও ন্তন ভাবে গড়পত্তন করে নাম রাথে টেকুর। গৌডেশ্বরের দ্ত রাজ-কর আদায় করতে এলে ইছাই তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। সদৈশ্য গৌড়েশ্বর ইছাইব বিক্ত্রে যুদ্ধাতা করেন, –কিন্তু দেবী-কুপা পুট ইছাইর হাতে অপমানিত এবং পরাভূত হয়ে ফিরে আসেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়টি পুত্র মৃত্যু বরণ করে:—ভাদের পত্নীরাও অহম্তা হন। কর্ণসেনের পত্নীও পুত্রশোকে প্রাণভ্যাগ করেন।

বৃদ্ধ অমাত্যের এই তুর্দশা দেখে গৌডেশ্বর ও রাজ্ঞী পরমাস্থলরী রাজ-শ্রালিকা রঞ্জাবতীর দক্ষে তাঁর পুনবিবাহ দেবার সংকল্প কবেন। কিন্তু বৃদ্ধের সংগে পরম স্থোস্পদা অনুজাব বিবাহ দিতে মহামদপাত্র প্রবল আপত্তি করেন। রাজা-রাণীর কৌশলে মহামদপাত্র রাজধানী থেকে স্থানান্তরিত হ'ন এবং এই স্থযোগে কর্ণদেনের দক্ষে রঞ্জাবতীব বিবাহ হয়। পরে রাজার আদেশে কর্ণদেন মন্ধনাপুরের অধিকার লাভ করে তৎক্ষণাং রঞ্জাবতীসহ বাজধানী ছেড়ে যান। এই সংবাদ জান্তে পেরে মহামদপাত্র অত্যন্ত রুই হন, এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে,—জীবনে আর কথনো রঞ্জাবতীর মুধ দর্শন করবেন না। রঞ্জাবতীর অমুরোধে মহামদের দন্ধান করতে এদে কর্ণদেন রাজধানীতে প্রচুর অপমানিত হন,—মহামদ রঞ্জাবতীকেও বন্ধ্যা

বলে বিজ্ঞপ করে। স্বামীর মৃথে এই সংবাদ জেনে রঞ্জাবতী পুত্র কামনাস্থ 'শালে ভর' করে প্রাণাস্থকর ধর্ম-সাধনায় প্রান্ত হন) এই উপলক্ষ্যে তিনি রামাই পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং স্বামীর অহমতি লাভের জন্ত তাঁর কাছে হরিশ্চন্দ্র রাজার পত্নী মদনার কাহিনীর উল্লেখ করেন। (রঞ্জাবতীর সাধনায় তৃষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর তাকে প্র-বর দেন; ফলে লাউসেনের জন্ম হয়। কিন্তু, অতি শৈশবেই লাউসেনকে অপহরণ করবার জন্ত মহামদ ইন্দান্মেটকে পাঠিয়ে দেন। লাউসেনকে হরণ করে নিয়ে যাবার পথে ধর্মঠাকুরের আদেশে হহমান তাঁকে উদ্ধার করেন এবং কর্ণদেন-রঞ্জাবতীরে নিকট ফিরিয়ে দেন। লাউসেনের থেলার দাথীরূপে ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে কর্প্রসেন নামে দিতীয় পুত্র দান করেন।

তৃটি ভাই প্রাপ্তবয়য় হয়ে উঠ্লে ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হয়মান তাদের
ময়-বিছা শিক্ষা দেন। তাছাড়া, পার্বতী লাউদেনের চরিত্র-বল পরীক্ষা করে
সম্ভই হয়ে তাকে আপন অজেয় অসি দান করেন। এমনি করে দেহ-বল এবং
দেব-বলে বলীয়ান্ হয়ে লাউদেন এবার কপুরিকে নিয়ে গৌড়য়াত্রা করেন।
পথের বিশ্বস্থরপ ব্যাদ্র এবং কুমীরকে লাউদেন অবলীলাক্রমে জয় করেন।
এমন কি জামতি ও গোলাহাটে নয়ানী ও স্থরিক্ষা নায়ী ব্যভিচারিণী নারীদের
লালসায়ি থেকেও ধর্মকুপায় আয়রক্ষা করতে সমর্থহন। এইরূপে সমস্ভ
বিপদ অতিক্রমে করে তিনি গৌড়ে উপনীত হন।

কিন্তু গৌড়ে উপস্থিতিমাত্র মহামদের চক্রাস্তে লাউদেন চোর বলে কারাক্তম হন। কপূর লাউদেনকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মঠাকুরের ক্রণায় এবারেও লাউদেন আপন নির্দোষতার পরিচয় প্রদানে সক্ষম হন। তাছাড়া, অন্যৌকিক শক্তি প্রকাশ করে তিনি রাজার কাছ থেকে "ইল্রের অশ্ব"-তুল্য একটি শ্রেষ্ঠ অশ্ব লাভ করেন ও দেশে ফেরার পথে কালু প্রভৃতি ১০ জন ডোমকে সঙ্গে নিয়ে আদেন।

কিন্তু ঘরে ফিরে গিয়েও মহামদের হিংশ্রভার হাত থেকে লাউদেনের মৃক্তি ছিল না। মন্ত্রীর চক্রাস্তে রাজা তাঁকে কামরূপ বিজয়ের বিভীষণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করেন। লাউদেন ধর্মের কৌশলপূর্ণ নির্দেশে বক্ষপুত্রনদ অতিক্রম করেন ও পুরাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিভাড়িত করে রাজ্য জয় করেন। অবশেষে রাজকন্তা কলিলার দলে তার বিবাহ হয়।

ফেরার পথে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা ও বর্ধমান-রাজকন্যা বিমলাকেও তিনি বিবাহ করেন।

লাউদেনের এই সার্থকতা মহামদের প্রতিহিংসা-রুত্তিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এদিকে সিম্লাব রাজকন্তা কানড়ার রূপ-যৌবনে মৃগ্ধ হয়ে গৌড়েম্বর তা'কে বিয়ে করতে চান; কানড়া বুদ্ধের দে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কুদ্ধ গৌড়েম্বর নবলক্ষ দৈন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু রাজ্মক্তি সিম্লায় উপনীত হলে কানড়া একটি লোহ-গণ্ডা উপস্থিত করে বলেন,—এক আঘাতে যে এই গণ্ডা বিখণ্ডিত করবে, তাকেই তিনি স্বামীরূপে বরণ করে নেবেন। প্রাণপণ চেন্তা করেও রাজা ব্যর্থ এবং উপহাসত হন। কিন্তু, ধর্ম-কুপায় লাউদেন অনায়াদে গণ্ডাটি বিখণ্ডিত করে কানড়া-লাভের অধিকারী হন। এ ব্যাপারে রাজাও ক্ষ্ম হলেন। অবশেষে ধর্মের কুপাবলেই সিদ্ধান্ত হল,—কানড়া যদি লাউদেনকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন, তবে লাউদেন তাকে বিয়ে কবতে বাধ্য হবেন। লাউদেন এবারে ধর্মের লীলা-বশে পরাজিত হয়ে কানড়াকে বিবাহ করেন।

মহামদের চক্রান্তে লাউদেনকে এবারে বিজ্ঞোহী ইছাই'র শান্তি-বিধানে প্রবৃত্ত হতে হয়। ইছাই'র দেনাপতি লোহটা-বজ্জরের দঙ্গে প্রবল যুদ্ধের পর লাউদেন তাকে নিহত করেন ও তার ছিন্নমুগু গৌড়-দরবারে ভেট প্রেরণ করেন। কিন্তু দেই ছিন্নমুগু দিয়ে কৌশলে মহামদ লাউদেনের একটিছিন্নমুগু প্রস্তুত করান এবং তা' কর্ণদেন-রঞ্জাবতীর নিকট পার্টিয়ে দেন। পুত্রশোকে রাজা-রাণী অধীর।হয়ে পড়েন, বধুগণ দেহ ত্যাগে রুত-সংকল্প হন, এমন সময়ে ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হত্মমান এদে সত্য উদ্ঘাটন করেন।

এবারে ইছাইএর দক্ষে লাউদেনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ' যেন দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ। ইছাই'র পক্ষে দেবী পার্বতী, —আর লাউদেনের সহায় স্বয়ং ধর্মঠাকুর। অবশেষে লাউদেনেরই জয় হয়;—এই যুদ্ধে কালুডোম প্রভূব পক্ষে বীরত্বের অপূর্ব পরিচয় প্রদান করে।

লাউদেনের দর্বশেষ পরীক্ষা হয় পশ্চিমোদয় দংঘটনে। গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার অমুষ্ঠান করেন; —কিন্তু নানা কারণে ধর্মঠাকুর ক্ষত্ত হয়ে রাজ্যে বাড-বর্ষণের নির্দেশ দেন। রাজ্যের এই পাপ-বিনাশহেতু পশ্চিমোদয় সাধনের জভ্ত লাউদেন রাজাদেশে 'হাকন্দ' গমন করেন। পশ্চিমোদয় ধর্ম-সাধকদের পক্ষে

সর্বাপেক্ষা কঠিন গাধনা। লাউদেন নিজ দেহকে নবথণ্ডে বিভক্ত কবে তারই আহতি দিয়ে স্কঠোর ধর্ম সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। এমন সময় মহামদ সদলবলে কর্ণদেনের পুরী আক্রমণ করেন। লাথাই ডোননা যুদ্ধে প্রচণ্ড বীরত্বেব দক্ষে শক্র-সৈল্লকে নদীব প্রপাবে বিতাডিত করে দেয়। ক্ষয়ং কান্ডা মহামদকে পরাজিত ও বন্দী করেন, পবে তার মুথে চূণকালি লেপে দিয়ে দ্ব করে দেওয়া হব। এই যুদ্ধে প্রভৃতক্ত বীর কাল্ডোম শক্রহক্তে প্রাণ হারায়।

এদিকে লাউদেনের 'পবে সস্তুট হয়ে ধর্মঠাকুব স্থাদেবকে অমাবস্থা-রঞ্জনীতে পশ্চিমে উদিত হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তুর্বুত মহামদ এবাবেও পশ্চিমোদ্য মিথ্যা প্রমাণিত কবাব অপচেটা কবে। ফলে, মহামদ ধমঠাকুরেব রোষ-ভাজন হয়, এবং তার সর্বাপে ত্বাবোগ্য কুষ্ঠব্যাধির চিহ্ন দেখা দেয। লাউদেনের প্রার্থনায় ধর্ম তাকে রোগমুক্ত করেন, কিন্তু পাপেব শান্তি স্বরূপ তার মুখে একটি চিহ্ন থেকে যায়। এইরপে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচাণ কবে লাউসেন সরশেষে স-শবীরে অর্ণগমন করেন। ধমমঙ্গলেব নব্ধও এথানে সমাপ্ত।

এই লাউদেন কাহিনীর ঐতিহাদিক প্রামাণ্য নির্দেশে অনেকের সচেইতা লক্ষিত হয়। ডঃ স্রকুমার সেন তাঁব বাংলাদাহিত্যের ইতিহাদ ১ম খণ্ড, ১ম সং-এ মন্তব্য কবেন,—"লাউদেন বলিয়া কোনো কালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে Folk tale বা উপকথা মাত্র। ইহার মধ্যে ঐতিহাদিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব।" কিছু একই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তিনি আবাব বলেছেন,—এই কাহিনীব ঐতিহাদিকমূল যদি কিছু নাও থাকে, তবু গৌডসভাব বর্ণনায় ইতিহাদের ছাপ আছে।

ধর্মসঙ্গলকাব্যেব শিল্পগুণ বিচার কবতে গিয়ে ড: সেন বলেছেন, "Adventure বা কেরামতি-কাহিনী বলিয়া ধর্মসঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল
কাব্যের অপেক্ষা অনেক অংশে কুখপাঠা।" এ সিদ্ধান্ত যদি সত্যও হয়, তব্
এর ছারা শিল্প-কৃতি হিসেবে মনসামঙ্গলের চেয়ে ধর্মসঙ্গলের উৎকর্ষ প্রমাণিড
হয় না। আধুনিক য়্গেও দেখা যায়,—অনেক সময় Adventure বা
ডিটেক্টিভ কাহিনী উৎকৃষ্ট উপকাদ অপেক্ষা কুখ-পাঠা, এমন কি জন-প্রিম্নও

হয়ে থাকে। তাই বলে শিল্প-কর্ম হিসেবে ডিটেক্টিভ কাহিনীকে উপন্থাস অপেকা উৎকৃষ্ট বলা চলে না।

ধর্মস্পল-কাহিনীর অহধাবন করলে সহজেই বোঝা যাবে,—গল্পটিতে যুক্ত এবং বীরত্বের ছড়াছড়ি থাক্লেও, স্থপরিকল্পিত সংহতি নেই। গল্প যেন গল্পের জন্ত সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মস্পলকাহিনীর গল্পাংশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংযোগ নিতান্ত অল্পল,—একটা বিশেষ রস-পরিণাম সম্বন্ধেও কাহিনীকার থুব সচেতন বলে মনে হয় না। সর্বোপরি, যে মান্সিক আবেদন মঙ্গলকাব্যের স্বাজ্ঞের সাহিত্যিক সম্পদ,—ধর্মস্পলকাব্যে তার নিতান্তই অভাব লক্ষিত হয়ে থাকে। ধর্মস্পল স্তাই 'দেবদেবীর আত্ম প্রতিষ্ঠার' লড়াই নিয়ে পরিপূর্ণ। মনে হয়, দীর্ঘদিন তথাক্থিত অন্তাজ্ঞ-স্মাজ্ঞের পরিকল্পনাক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকার জন্তই ধর্মস্পল কাহিনীর মধ্যে এ স্কল ক্রাট প্রথমাবধি ম্ব্লাগত হয়েছিল।

এবারে ধর্মসঙ্গলের এই প্রাথমিক পরিচয় উদ্ধারের দক্ষে দক্ষে ইতিহাদের
জিজ্ঞাদা,-- এই কাহিনীর আদিকবি কে? ধর্মসঙ্গলকবি মণ্ডভট কাব্যের দ্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ঘনরামের রচনায় এই
প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া থায়। বন্দনা-প্রদক্ষে ঘনরাম এক জায়গায়
বলেছেন,-

"ময়য়ভটে বন্দিব সঙ্গীত আগ কবি।"— এই ময়য়ভটই

যে ধর্মন্দল সংগীতের 'আগকবি' তা' আরো স্পষ্ট হয়—য়নরামের
গ্রেহে বারবার তাঁব সপ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে। এক জায়গায় গ্রন্থাদশ সম্বন্ধে
য়য়য়য় স্পষ্ট স্বীকার করেছেন,—

"হাকন্পুরাণ মতে মগুরভট্টের পথে

জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।" — এ'র থেকে বোঝা যায়,—ময়্রভটের গ্রন্থের নাম ছিল 'হাকলপুরাণ'। ঘনরাম ছাড়াও মাণিক পালুলী, দীতারাম দাদ, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবি কাব্য-রচনা প্রদক্ষে ময়্রভটের বন্দনা করেছেন।

ময়্রভটের কাব্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চনশ শতাব্দীতে লিখিত ময়্রভট্টের

কাব্যের একথানি পৃথি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। ১০ পরবর্তীকালে

কৈ পৃথিখানির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ১০১০ বাংলা সনে
লিখিত একখানি পৃথি অবলম্বন করে শ্রীবসস্ত কুমার
ময়্রভটের কাবা

চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যপরিষদ্ থেকে ময়্রভটের শ্রীধর্মপুরাণ
সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। আলোচ্য পৃথিখানির ভাব, ভাষা, প্রকাশভিন্ধি সব কিছুই নিতান্ত অবাচীন। তাই পাণ্ডতগণ এর মৌলিকতা সম্বন্ধে
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মযুরভট্টের কাব্য-পরিচয় নিশ্চিত আবিষ্কৃত হতে পারে নি; কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে নি:সংশয় হতে চেয়েছেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গলের পৃথিতে মযুবভট্ট "দিজ" বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন। আবার বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় ভট্টশালী গাঞিব ব্রাহ্মণ এক মযুবভট্টের উল্লেখ রমেছে। অনেকে মনে করেছেন, ইনিই ধর্মসঙ্গলের আদি কবি মণুরভট্ট। কিন্তু এই মযুরভট্টের কবি-শ্রাসিদ্ধি নেই; তা' ছাভা ববেন্দ্রভূমিতে ধর্মপূজাব প্রশারও তুর্লক্ষা। তাই, এই অহমানেব যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। আবার সংস্কৃত 'স্র্শশতকের' কবি মযুরভট্টের কথাও এই প্রসংগে উথাপিত হয়ে থাকে। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচাষ বলেন,—"মনে হয়, মযুরভট্ট কোন বাঙালি কবির প্রকৃত, নাম নহে—সংস্কৃত 'স্র্শশতক'-রচয়িতাু ময়ুরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙালি কবি গ্রহণ কবিয়া এই কাব্য বহনা করিয়াছেন। ধর্মসঙ্গল কাব্য এক হিসাবে স্থ-দেবতাব মাহাত্মাস্ট্রক কাব্য,—এই উক্টেশ্রেই বাঙালি কবি সংস্কৃত কবির নামটি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন বিদ্যা মনে হয়।" ত

বলা বাহুল্য, এ-সবই অহমান মাত্র। তা ছাড়া প্রীভট্টাচার্য আবো
অহমান করেছেন,—মযুরভট্টের কাব্য হয়ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক, বা তার
কাছাকাছি সময়ে লিখিত হয়েছিল।

२ । वोच गान ७ माश-जूमिका।

७०। मन्नकारगुत्र हेडिशन।

### त्याएम जनाग्न

# বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ-পরিণাম

বাংলা সাহিত্য-ইতিহাদেব বিকাশপথে এ-বাবে আমরা পৌচেছি এক न्छन यूग-मिक्कल्य नम्, -- शृर्ययूग-८ हे जाति भिन्न मृत्य। आर्गहे वलिहि, তুকী আক্রমণোত্তর বাংলার বিপ্লব-চেতনা ছটি পৃথক পর্যাযে দাহিত্যিক অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। আক্রমণেব অব্যবহিত পরবর্তীকাল বিপর্যয়ের কিন্তু, নির্দ্ধু আঁধারেব গভীরে আলোক নীহাবিকা অন্ধকাবে আচ্ছন্ন। ষ্থন প্ৰথম জেগেছে, তথন থেকেই ব্যথাহত বাঙালি চেতনা নৰ-জীবনামুখী হয়েছে। আদি যুগের বাংলা দাহিত্যে ছিল বাল্ডব-বিম্থ উন্নার্গগামিতা, এবাব দেখা দিল বস্তু-জীবন ও পাথিব অন্তিত্বেব প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সচেতনতা। আদি-মধ্য মুগের অন্থবাদ-বৈফ্ব-মঙ্গলকাব্যেব ধারায় এই বাস্তব প্রয়োজন-বুদ্দিব তীব্ৰতাই লক্ষিত হয়েছে,—কখনো ব্যক্তিগত,—কখনো গোটিগত প্রচেষ্টাব মাধ্যমে। কিন্তু, নিজ নিজ পথে ও মতে ঐ সকল প্রচেষ্টা ছিল স্বতোবিচ্ছিন্ন, পবস্পব-পৃথক্ এককতাব মহিমান্ন বিধৃত। ঐ সকল একক-বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা একটি জাতীয় প্রেরণাব মধাযুগ-পরিণাম জাবক-বদে জাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যেব সকল শাখায় সর্বজন-সাধারণ জীবনাবেগের সঞ্চাব করল নৃতন কবে। আবি, জাতীয চেতনার এই দার্বিকতা বিধানেব কেন্দ্র-দৃত,-- মধ্যমণি হলেন মহাপ্রভৃ শ্রীচৈতন্ত। চৈতন্তাদেবেব প্রবাতিত ধর্মই নয় কেবল, —তাঁব ব্যক্তি-জীবনাচবণ ও জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-গোষ্টি নিবিশেষে এক সর্বময় মানব-প্রেমেব আদর্শ,---সর্বজনীন মানব-মিলনেব মহাবাণীকে করেছিল সন্দ্লোধিত। আগেই বলেছি এই জীবন-চৈতত্ত মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যকে নব-স্বভাবে প্রোজ্জল কবে তুলেছিল। এবাব দেই দীপ্ত ইতিহাদেব আকাব-প্রকারণত স্বৰূপকেই দন্ধান কর্ব কেবল।

পূর্বের আলোচনায় চৈতত্তোত্তর স্ক্রম-পঞ্জীর একটি মোটাণ্টি কাঠামো উদ্ধার করেছি। চৈতত্ত-পূর্ব মধ্যযুগের রচনা-পঞ্জীর সংগে তুলনায় আলোচনা করলে দেখ্ব, আলোচ্য উপযুগের রচনা-ধারায় কেবল ছাট বিষয়ের অভিনবতা রয়েছে। অস্তান্ত ক্ষেত্রে প্রাতন বিষয়েরই চৈতক্তর্গ-চেতনা পুনরবতারণা করা হয়েছে। এই নৃতন বিষয় ছ'টির প্রথমে রয়েছে জীবনী সাহিত্য,—আব সর্বশেষে আছে লোকসাহিত্য। আমাদের ধারণা, প্রথম বিষয়ক রচনাবলীব মাধ্যমেই পূর্ব যুগ মানসের 'পরে চৈতন্ত্যযুগ-চেতনার ভাবাধিবাসন সাধিত হয়েছে। আর শেষোক্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে দেই ভাব-চেতনাই ঘটেছে ঐতিহাসিক পরিণতি-পরিসমাধি।

আগেই বলেছি, সর্বদেশ-কালের মাছুষের সমাজ-মানস একটি সাধারণ বিকাশ-ধারাকে অন্থসরণ করে চলেছে। নিরবচ্ছিন্ন দেব-বাদ পেকে দেব-বাদ-বিনিম্ক মানবভাবোধের মধ্য দিয়ে এই ধারা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সর্ব-পরি-ছিন্ন, সর্বাব্যবপূর্ণ, স্বভন্ত-বলিষ্ঠ মানবভা সাধনার পথে। দেববাদ-নির্ভর

দেববাদ-নির্ভর
এদিক্ থেকে আদি যুগ-চেতনা প্রায় অন্ধভাবেই দেব-বাদমানবভাবোৰ ও
নির্ভর বলে মনে করা ঘেতে পারে। যথার্থ পৌরাণিক

যুগ (mythological age)-এর অনেক পবে বাংলা দাহিতোর আদিযুগ স্চিত হয়েছিল। তা-হলেও, দে-যুগ্রর স্জন-কর্মেও দেববাদ-প্রাধান্তর আঁকান্তিকতা ঘটেছিল-যে, দে কথা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। তারপরে, দেবাভিমুখী হলেও আদি-মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্য মানব-প্রয়োজনের অন্ত্যারী হয়েছিল বলে দেখেছি। এখানেই দেববাদ-নির্ভব মানবতাবোধের অক্সবোদাম। বৈত্তন্ত্রপূর্ব অন্ত্বাদ-মলল-বৈষ্ণব কাবো এই ভাবাক্স্ব অজ্প্র বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বৈত্তনাত্ত্র জীবনী-দাহিত্যে দেই স্থ অক্ষ্রিত দেববাদ-নির্ভর মানবতা-বোধ মহীক্ষ্ রূপ পেয়েছে।

লক্ষ্য ক্রতে হবে, চৈণ্ড জীবনী-সাহিতাকে আশ্রয় করেই প্রভাক্ষ-দৃষ্ট মানব-জীবন বাংলা সাহিত্যের প্রধান এবং একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে গোর্থবিজয় ও গোপীচাঁদেব গানে মানবকথা সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। আব, ঐ সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের আনেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু তা হলেও, ঐ সকল রচনায় আলোচ্য চরিত্রাবলীর মানব-শ্বভাবকে খ্ব কম স্বীঞ্চিই দেওয়া হয়েছে। গোরক্ষনাথ ও ময়নামতী ছ'জনেই সেধানে দেব-প্রতিশ্বী; অনানব না হলেও,—অতিমানব। তা ছাড়া, ঐ সকল কাব্যের এ-পর্যস্ত

প্রাপ্ত পরিচয়ে চৈতত্ত্ব-ঐতিহের নিঃসংশ্য ছাপ রয়েছে। আগেই বলেছি, নাথ-সাহিত্যের আবিষ্কৃত পুথিগুলির একটিও সপ্তদশ শতকে**র** আগে লেখা হয় নি। চৈতক্ত জীবনী-সাহিত্যে মহাপ্রভুর সাহিত্য মানব-রূপ অপ্রকট থাকে নি; বরং তার মানব-মহিমাকেই দেবজ-মণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক্ থেকে, গোরক্ষনাথ বা ময়নামতী অতিমানব হলে, মহাপ্রভু নর-চন্দ্রমা। সন্দেহ নেই, জীবনী-সাহিত্যকার বৈষ্ণবভক্তদের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতক্ত ছিলেন, "রাধাভাবহাতি সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরপ।" কিন্তু, দে ত তাঁর শ্রেষ্ঠ "নুরলীলা"রই প্রভাবে। 🗸 চিত্রুকে আশ্রম করে বাংলা দাহিত্য মানব-জীবনাভিম্থী হয়েছে। অবশ্য মুধ্যযুগে দেই মানবাভিম্থিতা ছিল মুহৎ-মুম্বাত্বের,—নর-চন্দ্রমার স-ভিক্তি পূজায় একাস্ত নিবন্ধ। চৈতত্ত্বেতর-বিষয়ক বৈঞ্ব জীবনী-দাহিত্যে এই নর-চন্দ্রমা পূজার ধারা আরো স্পষ্ট-ব্যক্ত হয়েছে। বৈঞ্ব ভক্তের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু "ক্রফল্প ভগবান্ স্বয়ং;" নিত্যানন্দ বলরামের অবতার; অহৈতাচার্য স্বয়ং মহেশব। কিন্তু অবৈত-পত্নী 'দেবী-দীতা' 'দেবীত্ব-সংজ্ঞা' আয়ত্ত করতে পেরেছেন তাঁর মানবী-মহিমার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরই ফলে। সীতা-জীবনী-গ্রন্থাবলীতে মীতাদেবী বস্তুত: নারী-চন্দ্রমা রূপেই ভাস্বর।

বৈষ্ণৰ সাহিত্যে 'দেবতারে প্রিয়' এবং 'প্রিয়েরে দেবতা' করতে পারার অপরপ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রবীন্ত্রনাথ। এ-পর্যন্ত জীবনীসাহিত্যের আলোচনায় দেখেছি,— ১৮ডক্সদেবের নরলীলা১০ক্ষর পদাবলী মাহাত্মো বিগলিত-চেতন বৈষ্ণব জীবনীকারেরা প্রিয়কে
ও অনামাসে দেবত্মন্তিত করেছেন। আবার দেবতাকে
প্রিয় করতে পারার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ঐতিহ্য লক্ষ্য করি
১৮ডকোত্তর পদাবলী সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ উপজীব্য রাধা-ক্ষ্ণপ্রেমলীলা। অভিজাত ও অনভিজাত সমাজের বিভিন্ন বাঙালি জীবনপর্যায়ে এই লীলা-সত্য বিচিত্ররূপে প্রকটিত হয়েছে। চৈতত্য-পূর্ব য়্গর বিষ্ণব পদাবলীর আলোচনা-প্রসংগে বলেছি, বিশেষভাবে কবি-মানসের ব্যক্তিগত অমুভূতির উদ্ভাপ-নিবিড্তাই ঐ সকল কবি-কর্মকে রগোতীর্ণ
করে তুলেছে। চৈতত্যোন্তর কালের ২ হৈতাহৈত-মহিমাবোধ, জীবে-ব্রক্ষে,
দেবে-মানবে ভেদাভেদের অপূর্ব প্রেম-সৌন্দর্থ-মূল্য দেব্লের বৈষ্ণব-

পদাবলীতে কোথাও কোথাও অস্পষ্ট-ব্যক্ত হলেও কথনো স্বয়ংস্টু বা অনায়াস-প্রাঞ্চল ছিল না। এই তুর্লভ লোকোত্তর রস-বৃদ্ধি সর্বজনীনতা লাভ করেছিল চৈতন্ত জীবনাচরণের মাধ্যমে। আর, এই অপূর্ব রদ-চেতনার প্রভাবে একদিকে ষেমন বাংলা দেশে 'কামু ছাডা গীত নাই'; তেম্নি গৌরগীতি ছাড়া কার্গীতিও অ-দিম। চৈতলোত্তর যুগের বৈঞ্ব ভক্তজন গৌরলীলা আস্বাদনের মাধ্যমেই রাধাক্তফ-লীলাকে করেছেন উপলব্ধি। ফলে, মুরাবিগুপ্ত, নরহরি দরকার প্রভৃতি চৈত্য্য-পরিকর কবিরাই নন, জ্ঞানদাদ-গোবিন্দদাদের মত চৈতভোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তারাও গৌরাললীলার অস্তবালে দাঁড়িয়ে রাধাকৃত্ত-লীলাকে উপভোগ করেছেন। রাধাকৃত্তের দৈবী মহিমা চৈতন্ত-প্রেমেব ভাবাধিবাদনে প্রিয়ত্তের মর্ঘাদায় প্রাণরস-ঘন হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলা চলে, চৈতল্যোত্তর বৈফব জীবনী ও পদ-সাহিত্য প্রিয়কে দেবতা এবং দেবতাকে প্রিয় কবে দেবে-মাহুষে একাকাব করে দিয়েছে। ফলে, এই নব-প্রম-প্রবৃদ্ধ নরচন্দ্রমা-প্রীতি ধম সম্প্রদায়ের সকল দীমায়তি অতিক্রম করে ছডিয়ে পডেছে বৃহত্তর বাঙালি-জীবনেব দিকে দিকে। আর, মধ্যযুগের দাহিত্যের দকল পর্যায়েই এই নির্বাধ প্রাণ সম্পদ সঞ্চারিত হতে পেরেছে।

চৈতন্তোত্তর মঙ্গলদাহিত্যের আলোচনা থেকে এই ধারণার পবিপোষকতা

সহস্ক হবে। পূর্বে লক্ষ্য কবেছি,—আদি-মধ্যযুগেব মঙ্গলকাব্যসমষ্টি মূলত:
লোক-জীবনের দাম্প্রদায়িক ভেদ-বৃদ্ধিকে আশ্রয়

চৈঙ্গোন্তর মঙ্গলকাব্যে দেববাদ-নির্ভন

কাব্যে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পূর্ণ দ্রীভূত হয়ে

নামরক্রা

এক স্বাত্মক জাতীয় মিলন-স্ত্র গ্রথিত হতে পেরেছিল।

এ-সম্বন্ধে মঞ্চলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআগুতোষ ভট্টাচার্য বলেন......"এই সকল (মঞ্চলকাব্যের) লৌকিক দেবতা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বেশি দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, এই দেশে এই সুকল সংকীর্ণতাম্লক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈশ্বব-সাহিত্যেব ক্লপ্লাবনী বন্থা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমান্ত্রের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।" বলাবাহল্য, 'বৈশ্বব

১। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—২র সং।

সাহিত্যের ক্ল-প্লাবনী বক্তা' বলে এভিট্টাচার্য ঘাকে বোঝাতে চাইছেন, তাকেই আমরা চৈতন্ত্র-সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছি। এ-সম্বন্ধে প্রীভট্টাচার্যের উল্লেখ পরবর্তী অংশে আরো স্পষ্ট ও তথ্য-সচেতন হয়েছে। আদি-মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর পরিকল্পনা ও কাহিনী-বর্ণনায় অনভিজাত, অমার্জিত সমাজের ক্লচি-বিকারের পরিচয় ছিল ওতপ্রোত ভাবে ছড়ানো; অথচ চৈতন্ত-সংস্কৃতির ক্ষচি-সমুক্ত মানবিকতা-বোধের স্পর্শে এই সাহিত্য ভাবে-চিস্তায় নবরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই তথ্য পরিবেশন প্রসংগে শ্রীভট্টাচার্য বলেচেন,—"চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মন্দলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত; ইহার কারণ, চৈতক্সদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিকগুণ ছিল, তাহা সম্পাম্মিক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" আমাদের বক্তব্য,--চৈতন্ত্র-চরিত্রের ঐ 'উচ্চ নৈতিক গুণ' বন্ধীয় সমাজ-জীবনের একটা নৈতিক মান-মাত্র স্বৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি,— বাঙালি জীবনে এক নবীন মানবিক মূল্য-বোধের প্রবর্তন করেছিল। আর বিশেষ করে, তারই ফলে মূল**ত:** নিম্নশ্রেণীর পরিকল্পিত দৈবী-সাহিত্য একদা দর্বজনীন মানবিক-সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছিল।

কিন্তু প্রসংগ-সমাপ্তির আগে শ্রীভটাচার্যের একটি মন্থব্যের বিচার প্রয়োজন। সম্পূর্ণ প্রাসন্ধিক না হলেও, এই বিচারের দারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চৈতন্ত-প্রভাবের পরিমাণ সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহের সম্ভাবনা

চৈতন্যোত্তর ম**কল** ও বৈঞ্চন-সাহিত্যের পারস্পত্তিক সম্পর্ক

অবসিত হতে পারবে। চৈতভোত্তর মঙ্গলসাহিত্যে বৈশ্ববদাহিত্য ও ক্ষৃতির প্রভাব পূর্বোক্ত উপায়ে স্বীকার করেও শ্রীভট্টাচার্য বৈশ্ববদাহিত্যের 'পরে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তার মতে,—

"বৈশ্বৰ কবিতায় দেবতাকে বাদ দিয়া মাহুষ নহে, এবং এই ছই-ই দেখানে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে, এবং তার ফলে মাহুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাহাতে স্থপরিক্ট হইতে পারে নাই,—তাহার একটা বিশেষ অংশ মাত্র সমুজ্জল হইয়া আছে। কিন্তু মললকাব্যে প্রতিটি মাহুষ পূর্ণাঙ্গ, তাহার দেহের মালিত্য পর্যন্ত তাহাতে প্রত্যক্ষ। শুধু তাহাই নহে, এই মলিনত। লইয়া

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাদ—২য় সং।

মাম্য সেখানে তথাকথিত দেবতার উধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মামুবই লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু বৈঞ্চৰ কবিতায় দেবতা লক্ষ্য, মামুষ উপলক্ষা। এই দর্বজনীন মানবতার ভিত্তির উপরেই মদলকাব্যের কবিষ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।" । প্রীভট্টাচার্যের উদ্ধৃত উক্তি তিনটির মধ্যে প্রথম হটির সংগে শেষ্টির সম্বন্ধ-স্ত্ত স্থসংবদ্ধ নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেবতা লক্ষ্য এবং মাতুষ উপলক্ষ্য কি না, দে আলোচনা আপাততঃ পরিহার করে, "মঙ্গলকাব্যে মাত্র্য লক্ষ্য এবং দেবতা উপলক্ষ্য" কিনা, এই সিদ্ধান্তের বিচার করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে মৌলিক মঙ্গল-কাব্য বলতে শ্রীভট্টাচার্ঘ যে সাহিত্যের ধারণা করেছেন,—সেথানেও কি 'মাহুষ লক্ষ্য' এবং 'দেবত। উপলক্ষ্য'! না, তার বিপরীতটিই সত্য! শ্রীভট্টাচার্য নিজেই স্বীকাব করেছেন, ঐ দকল নিম্নশ্রেণীর তুর্বল দেব-পরিকল্পনা এবং নিক্নষ্ট ক্লচি-বিকারেব অবসান ঘটতে পেরেছিল যথাক্রমে 'বৈফ্বধর্মের কল-প্লাবনীশক্তি' এবং 'চৈতন্স-চরিত্রের উচ্চনৈতিক গুণাবলীর' প্রভাবে। বস্তুত:, যে-সকল মঙ্গলদাহিত্যে প্রীষ্টাটার্য মানবীয় শক্তির অকুঠ প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন, দে-সব চৈতন্ত-সংস্কৃতিরু প্রভাবে নব-রূপায়িত সাহিত্যিক-মঙ্গলকাব্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এসকল কাব্যেও মানবী-শক্তির প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে দেববাদ-বিনিম্ জ নয়। সত্যবটে, এসকল কাব্যে, বিশেষ করে চণ্ডীমঞ্চলকাব্যে ম্বারিশীল ভীতুদন্তর মত 'মালিঅযুক্ত' চিত্রও বদোতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এরা দেবতাদের উধের উঠে গেছে, এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না। সত্য বটে, চক্রধর বা কালকেতু, বেহুলা-সনকা বা ফুলরা তাদের অসাধারণত্বের দঙ্গে যুগপৎ মানবিক তুর্বলতা নিয়েও তথাকথিত দৈবী-শক্তির উধের আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু, তাদের ঐ-সব তুর্বলতাকে 'মালিগু' নামে কিছুতেই অভিহিত করা চলে না। বরং, ঐ দ্বিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্ত্রেই আলোচ্য চরিত্র-কয়টির মানবী-মহাত্ম্য গড়ে উঠ্তে পেরেছে। চন্দ্রধর-কালকেতু, বেহলা-সনকা-ফ্লরাদের চরিত্তের জটি কিছু থাকলেও আলংকারিকের ভাষায় তাদের বলতেই হয় 'ধীরোদাত্ত,'—Grand & Lofty! \_ আর, এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা এদের নর-এবং নারী-চন্ত্রমা বলে অভিহিত করেছি। আলোচ্য

७। वांश्ला प्रजलकार्यात हेल्हिन्न-- २इ मः।

উদ্ধৃতির এক অংশে শ্রীভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন,—আমরাও বলেছি, চৈতন্ত-সংস্কৃতি বাংলাদেশে একদা দেবে-মাপুষে একাকার করে দিয়েছিল। ঐ একাকার হয়ে-যাওয়া মানবী-মহাত্ম্যেরই মঙ্গলকাব্যিক বিকাশ চন্দ্রধর-কালকেত্ প্রভৃতি চরিত্র। অন্তদিকে আবার, কেবল নবোদগত ঐ জীবন-মহিমা ও মূল্য-বোধের অভাবেই প্রচুর বাস্তবতা এবং 'মালিন্তা' সম্ভেও ধনপতি কাহিনী রুমোত্তীণ হতে পারে নি।

বর্তমান বিচার-চেষ্টার পেছনে একটি মাত্র পত্য-প্রতিষ্ঠার আকাজ্যাই নিহিত আছে। বস্তত:, বৈঞ্চৰ জীবনী, কিংবা পদ-সাহিত্য, এমন কি, মঙ্গলকাব্য-স্**ষ্টির ও মূ**লে চৈতন্তোত্তর যুগের একটিমাত্ত প্রেরণা স্ক্রিয় হয়েছিল, —দে হচ্ছে দেব-বাদ-নির্ভর মানবতা-বোধের প্রতিষ্ঠা। একেই আমবা বলেছি 'চৈতন্ত-সংস্কৃতি'। সম্পাময়িক বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে ঐ একই সংস্কৃতির বৈশিগ্য প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র চে১ছ-সংস্কৃতির স্বরূপ; উপায়ে। মঙ্গলকাব্যের মূল দেব-দেবী-পরিকল্পনায় কোন ক্লপ মহিমা-বোধ ছিল না বলেই, মঞ্চলকাব্য-দেব-বাদ-ানর্ভর মানবতা সাহিত্যের আলোচ্য যুগে তারা উপেক্ষণীয় নেপথ্যাশ্রয় করেছেন। বৈঞ্ব-দাহিত্যের ক্ষেত্রেও মূল দৈবী-মহিমা চৈত্তের মানবী-মহিমার অভবালে আত্ম-গোপন করেছিল যে, শে কথা আগে বলেছি। উভয় ক্ষেত্রেই থৌল সত্য এক, কেবল তার প্রকাশ বিচিত্র। এদিক থেকে বরং শ্রীভট্টাচার্ষের অন্তত্তর মন্তব্যের অম্বসরণ করে বলা চলে,—এই ছ্ই শ্রেণীর সাহিত্যাবলী পরস্পারের পরিপূরক-অমুপূরক। একই যুগ-সতেঃর বিভিন্ন দিককে এবা বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেছে।

চৈতভোত্তর যুগের দকল শ্রেণার দাহিত্যিক সৃষ্টি দহদেই এই মন্তব্য দমপরিমাণে দত্য; বিভিন্ন অমুবাদ-দাহিত্য দহদ্ধেও তাই। এই জপুই চেতজ্যেত্রর অমুবাদচেতজ্যেত্রর অমুবাদকাব্যে এই মানবতারূপ, ভাব এবং কাহিনাগত প্রভেদ মৌলিক ও দূর বোধের বরূপ-পারচর প্রদারী। এ একই কারণে মালাধর বহুর প্রামন্তাগবতামুবাদের অমুদরণে বিকশিত বিভিন্ন ভাগবত এবং পুরাণের অমুবাদে লৌকিক দানলীলা, নৌকালীলাদি বর্ণনের প্রাচ্ছ দেখে বিশ্বিত হতে হয়। আবার, ঠিক্ এই জন্মই কাশীরাম দাদের মহাভারত ব্যাদের মহাভারত-কাহিনী

পথ থেকে বারে বারে বিচ্যুত হ'তে চায়। পণ্ডিতেরা এই উপলক্ষ্যে অভুতী-রামায়ণ, বাশিষ্ঠ রামায়ণ, জৈমিনী-ভারত ও অন্তান্ত পুরাণাদির প্রভাবের কথা বহুল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ-সব কিছুর পেছনে যে বাঙালি-প্রভাবটুকু আত্ম-গোপন করে আছে, তার স্পষ্ট প্রকাশ অত্মীকার করবার উপায় নেই। বস্তুতঃ, চৈতন্তোত্তর অহ্বাদ সাহিত্যের প্রতিটি নায়কচরিত্রে যেন বৈশ্বব-লীলা-বিশ্বাসের কৃষ্ণ, বাঙালির ঘরের 'কায়' হয়ে দেখা দিয়েছেন। আর, সেই কাহ্বর পেছনেও স্পষ্ট-লক্ষিতব্য রূপে আত্ম-গোপন করে আছেন নিখিল-প্রেম-রস্থন দেবায়িত চৈতন্ত-মৃতি। আর আগেই বলেছি, এই কারণে বাংলাদেশে 'কাহ্ছাড়া গীত নাই'; – সকল সঙ্গীতিক প্রচেষ্টারই প্রাণকেন্দ্র কাহ্বর আদর্শ। আবার, গৌরচন্দ্রিক। ছাড়া কাহ্ম-গীতি নাই। সমস্ত জীবন-পরিকল্পনার পেছনে চৈতন্তদেবের আদর্শায়িত প্রেম-মৃতিই সার্থকরূপ পরিগ্রহ করেছে।

সবশেষে বল্ব, এইযুগের লোক-সাহিত্যের কথা। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সাহিত্য ইস্লামিক ঐতিহে পরিপুষ্ট হয়েছে। অনেকটা এই কারণেও আলোচ্য পর্যায়ের রচনাবলীকে আমবা সাধারণ-মুদলমানী লোক-সাহিত্য ও চৈতক্ত- ভাবে চৈতক্ত-প্রভাব-বিনিমুক্তি যুগের অন্তভুক্ত করতে চেয়েছি। এই সব সাহিত্য দেব-বাদ-নির্ভর মানবতার সংস্<u>কৃতি</u> চেয়ে বিশেষ করে লোক-মানবেব জীবন-পরিচয়কেই প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে; যদিও তা হয়ত স্বাংশেই দৈবী সংস্কার মূক নয়। বতমান অব্যামের প্রারম্ভে বলেছি, বাঙালি জীবনে চৈতন্ত-সংস্কৃতি-জাত মানব-ধর্মের পরিণামী ব্যঞ্জনা বিকাশ পেয়েছে এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যেই। এই সিন্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে অধ্যাপক ঘতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাথের সম্পাদিত 'বাংলার বৈঞ্ব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নামক গবেষণা-গ্রন্থিক। আলোচ্য গ্রন্থিকাতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য শতাধিক মুদলমান কবির লিথিত রাধারুঞ-প্রেম-বিষয়ক পদের উদ্ধার করেছেন। প্রত্যেকটি নামই যে এক-একজন পৃথক ব্যক্তির অন্তিত্বের গ্লোতক, কবিতার ওণিতা দেখে তা নি:সন্দেহে বলাচলে না। বরং, প্রায়ই মনে হয়, অনেক সময় একই নাম বিভিন্ন ভণিতায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য প্রত্যেকটি পৃথক্ ধরণের ভণিতাকে এক- একটি পৃথক্ কবির অন্তিত্বের পরিচয়-রূপে গ্রহণ করেছেন। যাইহোক্, ঐ সকল পদের সব-কয়টিই যে বৈশ্ববভাবাপন্ন নয়, এবং কবিদেরও অনেকে যে বিশেষভাবে বৈশুবভাবাপন্ন ছিলেন না, অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তবু যে এঁরা মৃদলমান হয়েও বিশেষভাবে হিন্দুদের দেবদেবীর মধ্যে কেবল রাধা-কৃষ্ণকেই কাব্য-বিষয়ের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন,—অধ্যাপক ভট্টাচার্য তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন,— "এই শ্রেণীর মৃদলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ছর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্পতীক রাধাক্তকে। ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধা-বন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাক্তক আবার অধিকাংশ মৃদলমান কবিদের নিকট অপৌক্ষেয়ে। ইহারা ব্যভান্থ-নন্দিনী বা ঘশোদা-নন্দন নহেন। 'কামু ছাডা গীত নাই', 'কামু ছাডা উপমা নাই',— প্রভৃতি প্রবাদেব ছারা যে প্রেমিক কামুর কথা বলা হইয়াছে প্রেমের কথা বলিতে ঘাইয়া সেই কাম্বর নাম মৃদলমান কবিবাও গ্রহণ করিয়াছেন।" ৪

বস্তুত:, এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি বর্তমান প্রসংগে বিশেষ লক্ষণীয়। আলোচ্য মুসলমান কবি-সম্প্রদায় যে রাধাঞ্চ্য-প্রেম-কথাকে তাঁদেব কাব্যের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেছেন,—সেই রাধা এবং রুক্ষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবী নন,—তাঁরা নিখিল প্রেম-সাধনার পর্ম প্রতীক। তৈতক্ত-জীবন-সাধনার ফল-পরিণামেই রাধারুক্ষ-প্রেম এমন সর্বজনীন প্রেম-মিলনের ঐতিহ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর, এই মুসলমান কবিকুল ধথন স্ফোধ্য, কায়াধ্য অথবা লোকজাবন-প্রভাবিত প্রেমসঙ্গীত বচনা করেছেন,—তথন সর্বত্রই সকল প্রেম ঐতিহ্বের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছেন রাধার্ক্ষ। অবশ্ব, ঐ সকল প্রেম-সঙ্গীতের কয়েকটি নিছক বৈশ্ব-ভাব-প্রভাবিতও বটে। কিন্ত, যেথানে তা নয়, দেখানেও ঐপ্রম-ঐতিহ্ব এবং সেই ঐতিহের আকর 'গৌরদেব' যে কবির হাদয়ন্থিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ছ্র্লভ নয়,—

"আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা। য়্দ্রিয় মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপিন ধরা।

৪। 'বাঙালার বেঞ্ব ভাবাপর মুসলমান কবি।'

গোৱা হাদে কাদে ভাবের অস্ত নাই।

সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই ॥

ক্সিজাসিলে কয় না কথা হয়েছে কি ধন হারা ॥

গোৱা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে।

আপনি মেতে জগং মাতিয়েছে ॥

মবি হায় কি লীলা কলিকালে বেদ-বিধি চমংকারা ॥

সভ্য ত্বেতা ছাপর কলি হয়

গোৱা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়।

সধীন লালন বলে ভাবুক হলে, সে ভাব জানে তা'বা ॥"

আমাদের ধারণা, মুদলমান কবিগণের রচিত অ-বৈশ্বর পদাবলীকেও
যথন অধ্যাপক ভট্টাচাধ 'বৈশ্ববভাবাপর' বলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন,—
তথন তিনি 'বৈশ্ববভাব' অথে দব-দপ্রদায়ের প্রভাব-মুক্ত, দর্বজনীন প্রেমমিলনাত্মক চৈতন্ত-দংস্কৃতিকেই ব্রোছিলেন। এই সংস্কৃতি যেখানে বৈশ্বব
দপ্রদায়, এমন কি হিন্দুসমাজের সীমাকেও অতিক্রম করে জাতি-ধর্মনিবিশেষে দর্বজনীন প্রেমৈতিহে পরিণত হয়েছে, দেখানেই তার ব্যঙ্গনা
হয়েছে সার্থক। এই ব্যঞ্জনাময় ঐতিহের শেষ প্রকাশ মুদলমান কবিগণের
রচিত লোক-সাহিত্য। পণ্ডিতগণ স্বীকার করবেন, আলাওলের 'পদ্মাবতী'
কবি 'জয়দীর 'পত্মাবং'এর বাংলা অথবাদ মাত্রই নয়,—এর 'স্প্রতিত্ব,
কাহিনী-কল্পনা, রূপক, সর্বত্রই বাঙালিধ্যী কবি-চেতনার প্রভাব স্পষ্ট
এবং তীব্র। বলাবাছল্য, এই বাঙালিধ্যী চেতনা চৈতন্ত-সংস্কৃতির প্রেমমিলন-সমন্বয়ের প্রভাব-পৃষ্ট।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্ত-সংস্কৃতির প্রভাব-পরিণাম বিচার এথানেই শেষ হওয়। উচিত। কারণ, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই দেশের জীবন ও সাহিত্যে চৈতন্তন-সংস্কৃতির বিপষয় এবং স্মার্ত-পৌরাণিক বৃদ্ধির পুন: প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট স্ফাচত হয়েছে। তাই দেখি, লৌকিক মঙ্গলকাব্য-গোষ্ঠার স্থান অধিকার করেছে একদিকে পৌরাণিক হুর্গামঙ্গল ও অন্তাদিকে কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত কচি-দীন বিভাস্থন্তর-কাহিনী। বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যেও জীবনাম্পরণের চেয়ে পৌরাণিক কাহিনীর চটক-স্কির চেটা তীত্র হয়েছে। বৈঞ্ব কাব্য-কবিতার উৎস শুষ্ক হয়ে একদিকে গড়ে

উঠেছে নৃতন মানবিক সংবেদনাসম্পন্ন শাব্ধ-গীতি সাহিত্য,—অন্তদিকে জীবন-সম্পর্কহীন ভারতচন্দ্রেব আলংকারিক কাব্য। এই যুগ-পরিবেশ ও যুগ-সত্যের

পরিচয় পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে শুধু কাব্য-সাহিত্যে বলা থেতে পাবে যে,— চৈতন্ম-সংস্কৃতিব সর্বজনীন মিলন-চৈতন্ত-সংস্কৃতির বিপণন্ন-চিহ্ন যথন লুগু হতে লাগল, তথন পৌবাণিক দৈবী সংস্কার-

সংকীর্ণ এক প্রকাব সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৃদ্ধি উঠ্ল উৎকট হযে। যাব অন্ততম নিদর্শন আজুগোঁসাই কৃত বামপ্রদাদী কাব্যের বিকৃত-রূপায়ণ। এই প্রসঙ্গে একটি সভ্য স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত। এতক্ষণেব আলোচনায় যে সময়কে আমবা চৈতন্ত্ৰ-সংস্কৃতি-প্ৰভাবিত যুগ বলে অভিহিত কবেছি,—সে যুগেও নব্য-স্থৃতির অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কেবল তাই নয় সম্প্রদায়গতবিভেদ-বোধ, এমন কি, গৌডীয় বৈশ্ব-সমাজেও কম ছিল না। চৈতক্তদেবেব তিবোধানের অব্যবহিত পবেই বিভিন্ন সম্প্রদায ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিযে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব একদা প্রায উন্ম লিত হয়ে এসেছিল। দেই সময়ে বৃন্দাবনেব গোস্বামিগণেব সাধনা-ধাবাকে বযে এনে এদেশে মৃম্যু ধর্ম-চেতনাব পুনক্ষজীবনেব চেষ্টা কবা হ্যেছিল। এই প্রচেষ্টার খ্রেষ্ঠ হোতা ছিলেন শ্রীনিবাস-নবোত্তম-শ্রামানন্দ। কিন্তু, এই পুনকজীবিত চেতনাও যে বিশেষভাবে সংহতি-সম্পূর্ণতার অভাবে, দীর্ঘস্থাযি হয় নি, ইতিহাস এই সাক্ষ্যও বহন কবে থাকে। হয়ত অনেকটা এই কাবণেও ড: স্বকুমাব সেন মন্তব্য করেছেন চৈত্তাদেবকে অবলম্বন করে যে সর্বমানবিক ধর্মাদর্শেব সম্ভাবনা স্কৃচিত হয়েছিল, তুর্বল উত্তৰসাধকগণেৰ অক্ষমতাৰ স্থাবাণে এদেশে তা' শিক্ড গাডতে পারেনি।" অতএব, সাম্প্রণায়িক বিভেদ-বৃদ্ধিও আমাদের আলোচ্য-যুগেও একেবাবে অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আগেও একবাব বলেছি,—আবাব বল্ব,— বিশেষ শ্রেণী কিংবা গোষ্টি-জাত কয়েকটি লোকের ধর্মশংস্কাব ও দামাজিক আচরণে স্মার্ভবৃদ্ধি বা সাম্প্রালায়িক বিভেদ-বোধ অমুস্থাত হয়ে থাক্লেও সাহিত্য-সংস্কৃতিব সর্বজনীন জীবন-চর্যাব ক্ষেত্রে তা আত্মপ্রকাশ কবতে

বাংলা দাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় স°।

পারে নি । সর্বত্র বিবাজ করেছে প্রেম-মিলন-সমন্বয়পূর্ণ দেববাদ-নির্ভর-মানবতা-বোধ। তাহলেও, বর্তমান আলোচনাংশে কেবল একটি সত্যই প্রতিপন্ন হল,—গৌড়ীয়-বৈফবে-ধর্ম চৈতন্ত-দেব কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও, সেই ধর্ম-সংস্কৃতি নয়,—চৈতন্ত-সংস্কৃতি আবো ব্যাপক, সর্ব-ধর্ম-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষণ্ড সর্বজ্ঞনীন।

### मल्यम वशाश

# চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য দম্বন্ধে যুগ-প্রাচীন সংস্কার বয়েছে:—"বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব দাহিত্য। কাজেই ধনকে বাদ দিয়া এই সাহিত্যের আলোচনা চলে না।" কিন্তু সাহিত্য-ইতিহাদেব পক্ষে এই সিদ্ধান্তের সীমাযতি আছে। চৈতত্য-পূর্ব বৈষ্ণব কাব্যেব আলোচনাম ইন্ধিত করেছি,—সেকালের কোন রাধা-ক্রম্ণ পদাবলীতেই বৈষ্ণব ধর্মপ্রভাবেব আরুপূর্বিক অমুস্থতি নিঃসংশব্ধে প্রতিপন্ন করা চলে না। বস্তুতঃ, বৈষ্ণবপদাবলীব প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের একমাত্র উল্লেখ-তাৎপর্ম চৈত্য-প্রভাবিত গৌডীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বীকৃতি। কিন্তু, বাংলাদেশে এই বিশেষ দার্শনিক চেতনাব অন্তিত্ব চৈতত্য-পূর্ব কালে ছিল না। অতএব, চণ্ডীদাদ-বিত্যাপতিব যুগে যা একেবারে অমুপন্থিত ছিল, তাঁদের কাব্যে দে বিষয়ের অন্তিত্ব স্থীকাব কবা সম্ভব নয়। তাহলেও, চৈতন্তোম্ভব যুগের দার্শনিক-আলংকারিক মূল্য মান প্রবতীকালে চণ্ডীদাদ-বিত্যাপতির পূর্বায় না প্রবতীকালে চণ্ডীদাদ-বিত্যাপতির পূর্বাবা আরোপ করা সম্ভব হ্যেছে,—এই অর্থেই তাঁরা বৈষ্ণব কবি-কুলেব পূর্বস্বী।

এদিক্ থেকে, বৈষ্ণৱ-পদাবলীব সংগে গৌডীয বৈঞ্চৰ দর্শন ও অলংকারিক রূপাদর্শের পূর্ব সংযোগ সাধাবণভাবে স্বীকার কবে নিতে বাধা নেই। কিছ, মনে রাখতে হবে,—সাহিত্যের স্বকীয ঐতিহ্য জীবন-মূলোন্ড ত। ধর্ম-সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতির নানা উপাদানকে আশ্রয় করে বিচিত্র ভাব-রূপে জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ছে। এই কারণে জীবনামুসাবী সাহিত্যের পক্ষে ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠ্তে বাধা নেই। তাই বলে ধর্ম-বিষয় মাত্রই সাহিত্যে নয়, ধর্মতত্ব (Theology) আব কলা-কর্মে (art) পার্থক্য আমূল। ধর্মচেতনা যেখানে প্রধানতঃ জীবনেব মূল্য-বোধকে উদ্ভুল, বিকশিত, অথবা পরিণত কবতে পেরেছে, সেথানেই তা সাহিত্যের বিষয় হবার যোগ্য। আর পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি, চৈতক্তাদেবের জীবনাচবণেব মধ্যে বাংলার বৈঞ্চব ধর্ম এবং বাঙালির জীবন-চেতনা যুগপৎ এক নবীন মূল্যবোধে আলোভিত হয়েছিল। চৈতক্তা-

১। ৺অসুনীখন বিভাত্ৰণ।

প্রবর্তিত ধর্ম সেই জীবনালোডনের ফল; চৈতশ্য-সমকালীন ও চৈতশ্যোত্তর বৈশ্বব পদাবলী দেই জীবন-মন্থন-জাত অমৃত। এই অর্থেই এদের পারস্পরিক যোগ রয়েছে। আর, বৈশ্বব-পদাবলীর সংগে বৈশ্বব ধর্মান্ত্রিভ জীবন-মূল্যবোধের এই সংযোগ-স্তুত্তই সাহিত্য-ইতিহাসের একমাত্র অমৃ-সন্ধানের বিষয়; স্বাঙ্গীণ বৈশ্বব ধর্মতন্ত্ব নয়।

এদিক থেকে নি:সংশয়ে বলা চলে, বৈষ্ণবধ্য প্রধানতঃ উপলব্ধির ধর্ম।
ব্যক্তির অক্সভৃতি-নিবিড় 'অন্তেত্কী' নিষ্ঠাব মূলেই এই ধর্ম-চেতনার উদ্ভব।
ঈশর সাধনাব জন্ত প্রধানতঃ ত্রিবিধ-পদ্ধা শাল্পে প্রোক্ত হয়েছে :—
(১) জ্ঞানমার্গ, (২) কর্মমার্গ; ও (৩) ভক্তিমার্গ। চৈতন্ত-ধর্ম, সর্ব-পরিচ্ছিন্ন
একান্ততাব সংগে ভক্তিমার্গের অহুসাবী। গোডীয় বৈষ্ণব-শাল্পের যে-কোন
প্রামাণ্য গ্রেছে এই সভ্যের স্বীকৃতি অনাযাস-লভ্য। এই প্রসক্তে চৈতন্ত্রচরিতামৃত বৈষ্ণবেব একমাত্র সাধ্য হিসেবে 'শুদ্ধাভক্তি'ব উল্লেখ কবেছেন।
আলোচ্য গ্রন্থাস্থদাবে শুদ্ধাভক্তির পরিচয় নিম্নপ :—

"অতএব শুদ্ধভক্তিব লক্ষণ॥
অন্ম বাঞ্চা অন্ম পূজা ছাডি 'জ্ঞান কৰ্ম'।
আনুক্ল্যে সবেন্দ্ৰিয়ে কৃষ্ণামূশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্ৰেম হয়।
পঞ্চ বাত্ৰে ভাগবতে এই লক্ষণ ক্য॥"
আবার শুদ্ধাভক্তি উদ্ভবের উপায় সম্বন্ধে বলা হযেছে:—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবেব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে দেই জীব সাধু-সঙ্গ করম।
সাধুনঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীতন।
সাধন-ভক্তো হয় স্বানর্থ-নিবর্তন।
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভিজ-নিপ্তা হয়।
নিপ্তা হৈতে শ্রবণাতের ক্ষচি উপজয়।
ক্ষচি হৈতে হয় তবে আসন্তি প্রচুর।
আসন্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর।
দেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
দেই প্রেমা প্রযোজন স্বানন্দ ধাম।"

প্রেম-স্বরূপ সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা-তৃটির বিচার করলে বোঝা যায় :—(১) কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ অন্ত সকল কাণ্ডের প্রভাব-মুক্ত নিষ্ঠা ও সেই নিষ্ঠা-পরিণামী নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি,—বৈশ্ববদের একমান্ত দাধ্য। পারিভাষিক অর্থে এই বিশুদ্ধ ভক্তিকেই প্রসন্ধান্তরে বলা হয়েছে 'কেবলার্ডি'।

- (২) 'কেবলারতি' একমাত্র ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, অভ্যাস এবং সাধনার ছারাই আয়ন্তগম্য। অর্থাৎ, 'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রন্ধা' উৎপন্ন হতে পারে তথনই, যথন ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তার স্বভাব-জ হয়ে ওঠে। এই শ্রন্ধার ফলে সাধুসংগে শ্রবণ-কীর্তনাদির অভ্যাস, সেই অভ্যাস বশে 'অনর্থ-নিবৃত্তি' অর্থাৎ সমস্ত বাধার বিনাশ ঘটে। তার ফলে, ভক্তি-নিষ্ঠার সক্রিয়-প্রকাশ; তৎফলে একান্তিকী আসক্তি, রতি এবং গাঢ়-রতি বা প্রেমের উৎপত্তি।
- (৩) কিন্তু গাঢ়-রতি-চর্যার প্রধান সোপান হচ্ছে— "আফুক্ল্যে সর্বেন্দ্রিয়ের ক্ষণামূশীলন"।—এই 'সর্বেন্দ্রিয়' বলতে কেবল চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বা বাক্-পাণি-পাদাদি কর্মেন্দ্রিয়ই নয়, মন-বৃদ্ধি-অহংকারাদি ভক্তিবাদের সার- পঞ্চতন্মাত্রাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। সমন্ত দেহ-মন-নিদ্ধানণ,—রাধা প্রাণের ঐকান্তিকী ভক্তি-সাধনার সিদ্ধিই 'প্রেম'। আর, এই মৃতিমতী সিদ্ধিকেই বৈশ্ববেরা রাধা নামে অভিহিত করেছেন। বৈভন্তবিতামৃত বলেন:—

"কৃষ্ণতে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
দেই শক্তি হারে স্থথ আম্বাদন ।
স্থারপ কৃষ্ণ করে স্থথ আম্বাদন।
ভক্তগণে স্থথ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর দার অংশ ধরে প্রেম নাম।
আনন্দ বিশায়-রদ প্রেমের আধ্যান॥
প্রেমের পরম দার মহাভাব জানি।
দেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

এই 'মহাভাবরূপা'র প্রেমেই বৈষ্ণব সাধক তন্ময়। কিন্তু, পর্মা-প্রেম-সিদ্ধি-রূপিনীর মহা-প্রেমকে তিনি নিজের আয়ত্তগম্য বলে কল্পনা করতে পারেন না ;—দেহ-মন-প্রাণের ঐকান্তিকী প্রচেষ্টায় কেবল ঐ প্রেমেরই অনুসরণ করে তাকে বধাসম্ভব আযাদনের প্রশ্নাস করেন। তাই, বৈশ্ববভক্তের প্রার্থনা,—

"আমি ত চাহি না রাধা হতে, হব রাধার পরাণ-প্রিয়া।"
কারণ, রাধা-প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় স্বয়ং ক্লফণ্ড করে উঠ্তে পারেন না,—একে
কেবল উপলব্ধির মধ্য দিয়েই উপভোগ করতে হয়। আর, সেই উপভোগের
পূর্ণতার জন্ম ক্লফকেও নর-দেহ ধারণ করতে হয়,—

"গ্রীরাধায়া: প্রণয়মহিমা কীদৃশ বানহৈবাস্বান্ধ্য, যেনাভূত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়:।
বাধাবাদ ও গৌরা
সৌধ্যং চান্ধা সদম্ভবত: কিদৃশং বেতি লোভাৎ,
বঙারের তাৎপর্ব
তদ্ভাবাত্য সমন্ধনি শচী-পর্তদিন্ধো হরীলুঃ।" (চরিভামৃত)

'শ্রীরাধার (আমাব প্রতি) প্রণয় মহিমা কিবপ, আমারই বা কি মধুবিমা রয়েছে, আমাকে অসভব করে রাধাব কেমন স্থবোধ হয়, এ'সব কথা জানবার লোভে, সেই ভাবযুক্ত হয়ে হরি-রূপ ইন্দু শচীব গর্ভ-সিন্ধুতে জাত হয়েছিলেন।

অতএব, দ্বাপবের যশোদা-ত্নাল এবং কলিব শচীনন্দন অভিন্ন। কেবল
দ্বাপরে দিনি লীলা-সথে দ্বৈতমৃতি, কলিতে তিনিই অ-দৈত রূপ। এ-ত্রের
অভিন্নতা-বোধ থেকেই দ্বৈতাদ্বৈত বৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পাবে। তাই
কৈন্ত্রচরিতামৃত আবার বলেন:—

"রাধা কফ-প্রণয়-বিক্বতি হল দিনী শক্তি—
রক্ষাদেকাত্মানাবপি ভূবি দেহভেদং গতে তৌ,
চৈতন্তাধ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বকৈক্যমাপ্তম্।
রাধা-ভাব-ত্যতি-স্ববলিতং নৌমি ক্রফম্বরপম্।"

— রাধা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি-রূপা; — তাঁর হলাদিনী শক্তি। এই তৃ'জন একাত্ম হওয়া সত্তেও পুরাকালে দেহ-ভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অধুনা দেই 'তৃই' চৈতত্ত্য-নামে ঐক্য-প্রাপ্ত হয়ে আবার প্রকটিত হয়েছেন। রাধার ভাব-কান্তি-যুক্ত দেই কৃষ্ণ-স্বরূপকে নমস্কার।—

এথানে কলিযুগে ক্বফের প্রেম-স্বভাবকে নৃতন ভাব-রূপে আস্বাদন করলেন স্বয়ং প্রীক্কফ-চৈতক্ত; ভগবানের পক্ষে এটি আত্ম-রতির আনন্দ। চৈতন্ত-পরিকর ভক্তেরা আবার এই ভাগবত আনন্দলীলাকে প্রত্যক্ষ করে ভদগত,— অভিভূত হয়েছেন। অতএব, গৌড়ীয় বৈফব-চেতনার পক্ষে রাধারুঞ্চ-শীলা-রদ-লোকে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ দেড় গৌরলীলা। এই দেড্-দংযোগের ফলেই চৈতত্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্য চৈতত্ত্ব-পূর্ব পদাবলীর তুলনায় স্বাদে-গল্ধে-রূপে নবতর পরিণাম লাভ করেছে। আর, আগেই বলেছি, এই নব-বিকাশ ও পরিণামই সাহিত্য-ইতিহাসেব একমাত্র বিচার। এই বিচার-মানের অসুসরণে এবার বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনার পথ পরিহার করে অমুসরণ করব অফুভব-বেগ জিজাদার পথ।

এদিক্ থেকে দকল ধর্ম-জিজ্ঞাদারই মূলে রয়েছে আত্মজিজ্ঞাদার প্রধান প্রেরণা ;—কোন-না-কোন উপায়ে আপন-আত্মার স্বরূপ সন্ধান! প্রাচীন ধ্বিও নির্দেশ দিয়েছেন—"আত্মানং বিশ্বি।"—কারণ আত্মাকে জানলেই সকল জানার শেষ হয়। কিন্তু স্বভাব-বশেই এই আ্বাত্ম-স্বন্ধপ রূপাতীত। তাই, একে জানতে হলেই ভাব, চিস্তা ও কর্মের জগতে ব্যাপ্ত করে অমুভব করতে হয়। এই ব্যাপ্তির স্তর-ক্রমাবলী অতিক্রম করে মামুষ পরমাত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপের পরিচয় আবিষ্কার করে। এই পরমাত্মাই ধর্মের 'সাধ্য'। চিস্তা অথবা কর্ম,—জ্ঞান অথবা ক্রিয়ার সাহায্যে পরমাত্মার অভিত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু, আলোচ্য প্রচেষ্টা-ছটিই স্বভাবতঃ নেতিবাচক। কারণ, যা আছে তার অন্তিত্ব প্রমাণের আবিশ্রক হয় না। যা নেই বলেই কোন-না-কোন পক্ষ থেকে সন্দেহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে,—দেই দদ্দেহকে স্বীকাব করে নিয়েই তবে, তারই অন্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের প্রচেষ্টা 'না' কে 'হাঁ' করার চেষ্টা। কিন্তু ভক্তির চেষ্টা প্রথম থেকেই ইতিবাচক। ভক্তি প্রথমেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার কবে নেয়, তিনি আছেন; আছেন যে, তার একমাত্র প্রমাণ ভক্তের ঐকান্তিক বিখান। এই বিখানকে দকল বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে গেলে চাই অন্তরের অহুরাগ বা প্রেম। অপরপক্ষ যতই এই বিখাদকে গোডীয় বৈঞ্চন-

ভাঙ্তে চাইবে,—ভক্ত ততই তাকে অস্তরের ভালবাসা চেত্ৰয়ে প্ৰেমবাদ দিয়ে জডিয়ে ধবেন। বলাবাছল্য, এই ভালবাদা লৌকিক

ভালবাদা। বহু-কর্ষণের ঐকান্তিকতার ফলে তা অতিলোকিক মহিমা-ব্যঞ্জনা লাভ করে। বৈষ্ণব সাধনার পথ এই ভালবাদার পথ,—এই প্রেমাছুরাগেরই পথ। ভালবাদার আবার বিভিন্ন পর্যায় আছে.— শাস্ত, দাস্তু, সথ্য, বাৎসল্য, মধুর। বে বে-ভাবে দাধ্যের আবাধনা করে, দেই ভাবেব আনন্দের মধ্যেই তার সিদ্ধি রূপায়িত হয়ে ওঠে।

গীতায় প্রীভগবান্ বলেছেন,—

"যে যথা মাং প্রপল্তে, তাংস্তবৈধ ভক্তামাহম্।" —বে আযায় যেমন কবে কামনা করে, আমি তাকে তেমন ভাবেই ভজনা করি,—

আগেই বলেছি,—এক্ষেত্রে সাধ্যেব অন্তিত্ব সাধ্যেকব ঐকান্তিক বিশ্বাদেব 'পরেই নির্ভর কবে থাকে। এই বিশাস হৃদয়ের অমুরাগ-বশে দৃঢ হয়ে ওঠে। আর, অহুরাগ-প্রধান বিশ্বাদেব দৃঢ্তা অস্তরে যতই বাড়তে থাকে, অহুরাগের আবেগও ততই বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, অফুবাগ এবং বিশাস, ভক্তি এব ভগবান পরস্পর পরস্পরের অহুপ্রক-পরিপ্রক, পরস্পরের বক্ষক। অহুরাগ ও বিশাদের,—ভক্ত ও ভগবানের এই বিচাব-তর্ক-দংগ্রাম বিম্থ যে একাভিম্থী সমন্বয়-মিলন, এরই আনন্দ গৌডীয বৈঞ্ব-সম্প্রদাযের প্রধান কাম্য,— কবিবান্ধ গোস্বামীর ভাষায় -

"সেই প্রেমা প্রযোজন, সর্বানন্দ ধাম।"

পদাবলী দাহিত্যে এই দাবিক জীবন-কামনাই দার্থক শিল্প-রূপ লাভ করেছে।

বৈঞ্চবপদ-পাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বাধাভাবাত্মক 'মধুরপ্রেম'। দন্দেহ নেই, চৈতক্তোন্তর যুগের পদ-সাহিত্যে বাংসল্য-বাল্যলীলাদি বিচিত্র বিষয়ক পদের সংখ্যাবাহল্য রয়েছে। তব্, দাধারণভাবে দকল ভক্ত কবিরই রস-চেতনা বে মধুরভাব-বস-সমূদ্রে নিমগ্ন হয়ে আছে, তাতে সংশ্য নেই। আর, চৈতন্ত্র-পূর্ব যুগের কাব্যে রাধা-ভাবেরই ছিল একছত্ত্র প্রাধান্ত। অথচ, আগেও বলেছি, বাংলা দেশে রাধা-বাদেব উদ্ভব-ইতিহাদ আজও অজ্ঞাত রয়েছে। অবশ্র, বাংলার লোক-চেতনাব মধ্যে বাধা-নামের প্রথম উদ্ভবের কথা ঐতিহাসিকেরা অমুমান কবেছেন। কিন্তু, কবে কোন্ যুগে প্রথম কাদের চিত্তে এই রাধা-নামেব বাঁশি প্রথম সাধা হয়েছিল, তা বলা যায না। সে ষথন, যে ভাবেই হয়ে থাক্, এবং তাতে শ্রীমন্তাগবতেব বৃন্দাবনলীলায় কুঞ্চেব বিশেষ-কুপা-পুটা কোন একটি গোপিকার যত প্রভাবই থাক্, এ'কথা জোর করে বলা চলে যে, একটি বিশেষ লোক-গোষ্ঠীর গভীক প্রেমোপলবির পরিণামেই এই কল্পনা সম্ভব হতে পেরেছিল। তাই দেখি, কী প্রাকৃত-অপভ্রংশে লিখিত লোক-কথা, কি সংস্কৃত-বাংলায়

লিখিত জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিভাপতি-মহাজন-গাঁথা,—কী চৈতজ্ঞোত্তর 'বতিস্থখসাব', কি প্রেমরস-ঘন রাধাক্তঞ্জীলা-সংগীত, ক্ষেম্পুত্তির পরিচ্ছ

উৎদারিত। একটি প্রচলিত ধারণা আছে,—পদকর্তা চণ্ডীদান রাধার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে মন্ময় চিত্তের উপলব্ধি-নিবিড়তার মধ্যেই কৃষ্ণ-প্রেমকে উপভোগ করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদাদ-গোবিন্দদাদের মত হৈতভোত্তর-কবি চৈতভ্যের আড়ালে দাঁডিয়ে করেছেন রাধাক্ত্যু-লীলা আশ্বাদন। অবশ্য এখানে পদকর্তা চণ্ডীদাসকে চৈতত্ব-পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়েছে। চণ্ডীদাদ দম্বন্ধীয় বিতর্কে নৃতন করে প্রবৃত্ত না হয়েও একথা খীকার করা চলে যে, চৈতন্ত-পূর্ব বৈঞ্ব পদ-সাহিত্যেব প্রেম-রচনায় শিল্পি-চিত্তেব একটা ভদগত আস্কৃবিকভার পরিচয় নিবিড়। আগে বারে বারে বলেছি,—এই ব্যক্তিগত প্রেম-তন্ময়তাতেই জয়দেব-বিভাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীর মূলগত শিল্প-প্রেরণা। কিন্তু চৈত্ত্য-পূর্ব যুগে দে প্রেম-স্ত্য ব্যক্তিগত অমুভূতিব মধ্যে মাত্র গুহায়িত হয়েছিল, ব্যক্তিচেতনার অনতি-সাধারণ উচ্ছাদ-তীব্রতা ছাড়া তার অন্য নিয়ামক ছিল না।— চৈতন্ত-জীবনের সাধনা এবং প্রচারেব প্রভাবে সেই সত্যবোধ এক বৃহত্তর ধর্ম উপলব্বির পটভূমিতে 'সর্বজনীন' যদি না-ও হয়, তবু বহজনীন রূপলাভ করে। ফলে, চৈতন্ত-জীবন-বিকাশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রভাবে ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনার সম্চ্ছাদ সাধারণীকৃত হল; তার অতিশায়িতা হল মন্দীভ্ত। অক্সদিকে, নিছক মন্ময় আবেগামুভ্তিকে সাধাবণীকৃত, সর্বজনীন করে ভোলার দায়িত্ববোধ হেতৃ চৈতত্ত-প্রভাবিত বৈঞ্ব পদকর্তাগণকে 'রূপদক্ষ' হয়ে উঠ্তে হয়েছে। ফলে, চৈতত্যোত্তর যুগে, বিশেষ করে চৈতগুলীলার প্রভাবেই বৈষ্ণব-পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে ভাব এবং রূপগত এক অভিনব পরিবর্তন স্থচিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ও পার্থক্যের প্রধান নিদর্শন গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরচন্দ্রিকামুদারী রাধাক্তঞ্ব-লীলাকীর্তন। আগেট বলেছি, চৈত্তমদেব তাঁর জীবন এবং ধর্ম-দাধনার মধ্য দিয়ে রাধাক্ষ্-প্রেমলীলা আস্বাদনের যে পদ্ধতি দংকেত করেছিলেন, তারই প্রভাবে কবির ব্যক্তিত্ব-সঞ্চাত ফৃষ্টি গোষ্ঠীর সাহিত্যে পরিণত হয়। তাই, আমরা জয়দেব, বিছাপতি চণ্ডীদাসের কাব্যকে কবি-ব্যক্তির মানস-বিকাশের আধারে ধরে বিচার করেছি। কিন্তু, চৈতন্তোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্য-আলোচনাব প্রারম্ভেই ধর্মণত ভূমিকাটুকু হয়েছে অপরিহার্ষ। কারণ, মুরারিগুপ্ত, নরহবি, ইত্যাদি চৈতন্ত-পারিষদ্গণই নয়,—জ্ঞানদাস, গোবিন্দাসকবিরাজের মত চৈতন্ত-পরবর্তী প্রেষ্ঠ কবিদের প্রেমবর্ণনাতেও কবি-ব্যক্তির উপলব্ধি তত প্রথব নয়, যত প্রবল কবি-ভক্তের গোষ্টিগত বিশ্বাস। এক বিশেষ প্রেণীর মানবগোষ্ঠী, এক বিশেষ ধরণে গৌরচন্দ্রের লীলা-রস আম্বাদন করে, এমন এক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, যা'র ফলে তাদের প্রেম-সাধনা, তথা রাধাক্ষ-প্রেম-উপলব্ধির আকার প্রকার সম্পূর্ণ নবরূপায়িত হয়ে উঠেছিল। আর, এই সাধারণ পউভূমিকার ব্যাখ্যার জন্মই চৈতন্তোত্তর বৈশ্বর পদ-সাহিত্যালোচনার অত্বড় 'গৌরচন্দ্রিকা' রচনা অপরিহার্য হ'ল।

কিন্তু, গৌরচন্দ্রিকা শেষ করেও বলতে হয়, গৌবচন্দ্রকে কেন্দ্রবর্তী বেথে রাধাক্ষয়-লীলাস্বাদনের এই যে নৃতন ধাবা প্রবর্তিত হ'ল তা'র স্পষ্ট

গেরী-লীলা-নির্ভর বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের ডুইটি শুর লক্ষিতব্য দ্বটি পৃথক্ পর্যায় রয়েছে।—প্রথমটি চৈতক্সসমদাময়িক বৈঞ্চব পদসাহিত্য। দ্বিতীয়, চৈতক্ষোত্তর
অর্থাৎ চৈতন্ত-তিরোভাবোত্তব বৈঞ্চব পদ-সাহিত্য।
প্রথম পর্যায়ে গৌরলীলাস্বাদনের অভিজ্ঞতা সঞ্জীব এবং

প্রতাক্ষ। তাই, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উপভোগ-জনিত আবেগ বছল হলেও প্রশাশ সহজ্ঞ, অনাড়ম্বর এবং স্পষ্ট। এই পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত এবং নিবিড় বলেই সন্ধীব। তাছাড়া, প্রত্যক্ষাম্বাদনের নিরবছিন্ধতা এবং নিত্য-নৃতনতার দক্ষণ কোন রকমেব ধীর-কল্পিত গোষ্টি-চেত্রনার (schooling) প্রভাব এতে লক্ষিত হয় না। ইতিহাসের বিচারে, সমসাময়িকগণের আম্বাদনে ব্যক্তিগত পার্থক্যের মধ্যে অহৈত-গোষ্ঠা, নিত্যানন্দ-গোষ্ঠা, নিরহানিন ব্যক্তিগত পার্থক্যের মধ্যে অহৈত-গোষ্ঠা, নিত্যানন্দ-গোষ্ঠা, নরহরি-গোষ্ঠ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব-গোষ্ঠার (Emotional schools of thought) নীহারিকা-রূপ গড়ে উঠেছিল। কিন্ত, সে-সবই অহ্নস্মত হয়েছিল ব্যক্তিগত আম্বাদন-বৈশিষ্টোরই মধ্যে। স্থপরিকল্পিত গোষ্টি-চেতনারূপে তার কর্ষণ ঘট্তে পেরেছিল, কেবল চৈতন্ম-তিরোভাবের পরেই। তাছাড়া, চৈতন্ম-সমসময়ে, বিশেষ করে চৈতন্মোত্তর যুগের বুন্দাবনে

গোস্বামিগণের হাতে গৌরলীলাহ্নভূতি ও সে সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা নৃতন দার্শনিক এবং আলংকারিক মহিমা লাভ করেছিল। চৈতন্তু-সমসাময়িক কালের কবিগণের চেতনার 'পরে তা' কোন স্থনিদিষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অক্ত পক্ষে, চৈতত্যোত্তর যুগের কবির হাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পদ না থাক্লেও, তার পরিবর্তে ছিল সেই অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মহাজন-চেতনা-স্ট বিরাট দার্শনিক এবং আলংকারিক ঐতিহ্য। এই পূর্বসংস্কার কবি-চেতনাকে বৃহত্তর উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে, সম্ভব হয়েছিল অধিকতর সার্থক এবং স্থলর পদ-সাহিত্যের স্পষ্ট। চৈতন্ত্র-সমসাময়িক শিল্পিগণ যেখানে যথা-দৃষ্ট অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে সহজ মৃক্তি দান করেছেন,—চৈতন্তোত্তরকালের কবিগণ সেখানে, সেই একই অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে দার্শনিক-আলংকারিক ঐতিহ্যের পটভূমিকায় দিয়েছেন সার্থক শিল্প-মৃতি। প্রত্যক্ষ উদাহরণের সাহায্যে এই বক্তব্যের তাৎপর্য স্পষ্ট হতে পারবে।

চৈতন্ত-প্রিকর বাস্থ্যোষ গৌরচন্দ্রিকার অন্ততম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। স্বরধুনী-তীরে গৌর-রূপের বর্ণনা করেছেন বাস্থ্যোষ :—

"একদিন ঘাটে জলে গিয়াছিলাম কিরূপ দেখিম গোবা কনক কঘিল, অঙ্গ নির্মল,

প্রেমবদে পঁছ ভোরা॥

স্থানর বদন, মদন মোহন,

ৰাস্থগোষের গৌরাঙ্গবিষয়কপদ অপান ইন্দিত ছটা।

স্থচারু কপালে চন্দন-তিলক,

তারা সনে বিধু ঘটা॥

मधुत व्यस्टत, न्नेश,

वल जाथ जाथ वांगी।

হাসিতে থসয়ে মণি মোতিবর,

দেখিতে ভুলয়ে প্ৰাণী।

বাস্ত ঘোষ কহে এমন নাগর

দেখি কে ধৈরজ ধরে।

ওরূপ দেখিয়া ধন্য সে যুবতী কেমনে আছয়ে ঘরে॥"

নরহরি দরকারঠাকুরের মত বাস্থঘোষও গৌর-নাগরিয়াভাবের<sup>২</sup> সাধক ছিলেন। ফলে, তাঁর এই পদটিতেও,—বিশেষ করে শেষের ভণিতা-ছত্ত কন্নটিতে দেই ভাবের স্পষ্ট বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু গোটা পদটির অমুভূতিগত সহজ্ব সরলতা ও বর্ণনার যাথাযাথ্য দৃষ্টিকে স্বচেয়ে বেশি আরুষ্ট করে। সত্যই একদিন ঘাটে গিয়ে কবি 'গোরাকে যে-রূপে দেখেছিলেন,—সেই মৃতিটিকে চোথের 'পরে রেথেই যেন তিনি গৌরাঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করেছেন। মনে হয়, একবার করে দেখে নিচ্ছেন, আর একটি করে পদাংশ नित्थं যাচ্ছেন যেন।—হৈতক্ত-সম্পাম্য্নিক যুগের পদ-বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

এরই পাশে চৈতন্তোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজের বণিত 'শ্বরধনী-তীর-উদ্ধোর' গৌরান্সমূতির চিত্র উদ্ধার করি—

"নীরদ নয়নে

নীরঘন-সিঞ্চনে

পুলক মৃকুল অবলম।

স্বেদ-মকরন্দ

বিন্দু বিন্দু চয়ত

বিকশিত ভাব-কদম।

কি পেখলুঁ নটবর গোরকিশোব।

অভিনব হেম- কলপতক সঞ্চক

গোবিশদাস কবিরাজ-অন্ধিত গৌরমূর্তি

স্থরধনী তীর উজোব॥

চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝকক

ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

পরিমলে লুবধ

স্থবাস্থব ধাবই

অহনিশি বহত অগোব।

অবিরত প্রেম- বতনফল বিতরণে

অধিল মনোর্থ পূর।

তাকর চরণে

দীনহীন বঞ্চিত

(भाविन नाम बह मृत ॥"

२ । शत्रवर्ठी अश्तम नद्रवित-मध्यकीय आत्माहनाव 'श्लीवनागवित्राखात्वव' वार्षा अष्टेवा ।

সহজেই বোঝা যায়,—বাস্থ্যোষের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বান্তব-চিত্রটি গোবিন্দদাস কবিরাজের স্থপবিকল্পিত মণ্ডনকলা এবং স্থবিশ্বন্ত দার্শনিক-আলংকারিক চেতনা-প্রভাবে শিল্পক্ষণ লাভ করেছে। চৈতগ্য-সমসাময়িক কাব্যের শিল্পগুণ অস্বীকার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের বক্তব্য,—হৈতগ্য-সমসাময়িক মুগে বৈষ্ণব-পদাবলী প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার আবেগ জাত স্থভাব-কবিতা। কিন্তু, হৈতগ্যেত্তর যুগের পদাবলী একদিকে যেমন স্থপরিকল্পিত, স্থৃচিস্তিত দার্শনিক-আলংকারিক ঐতিহে সমৃদ্দ, অশুদিকে তেমনি মণ্ডন-স্থমা-ভাস্থর। এ আলোচনা আর দীর্ঘায়ত করে লাভ নেই,—উদাহরণ ছটি থেকেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হওয়া উচিত।

এবারে চৈতত্ত-সমসাময়িক পদসাহিত্যের আলোচনার স্ট্রনাতেই শ্বরণ কার চৈতত্ত-ভাগবত-কার বৃন্দাবনদাসের কথা। তার চৈতত্ত-বন্দনা উক্তি প্রামাণ্য হলে অহৈত মহাপ্রভূই সর্বপ্রথম গৌরান্ধ-কীর্তনের স্ট্রনা করেছিলেন,—

"আপনে অবৈত চৈতত্ত্বের গীত করি। বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিন্তারি॥ 'শ্রীচৈতত্ত্ব নারায়ণ করুণা সাগর। ঘৃঃথিতেব বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥' অবৈত সিংহের শ্রীমূথের এই পদ। ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥"

কিন্তু চৈতত্ত-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে গৌবান্ধ-বিষয়ক পদ-রচয়িতা হিসেবে নরহরিসরকার ঠাকুরই "বোধ হয় প্রাচীনতম"। এঁর বাসন্থান ছিল প্রথণ্ডে,—পিতার নাম নারায়ণ। জীবৎকাল বিস্তৃত হয়েছিল ১৪৭৮—১৫৪০ খ্রা:। নবহরি গৌর-নাগরিয়া ভাবেব প্রবর্তক ছিলেন। গৌরনাগরিয়া ভাবের উদ্দেশ্য,—নাগরী-ভাবে শ্রীচেতত্ত-স্বরূপের আস্থাদন। ব্রজ-গোপীগণ ধ্য-ভাবে শ্রীকৃষ্ণেব লীলা আস্থাদন করেন,—গৌর-নরহার সরকার নাগরীগণও সেই ভাবে ভাবিত হয়ে গৌরলীলা আস্থাদন করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য,—নারী-পুক্ষ নিবিশেষে সকলেই নাগরী,—বৈশ্বব চেতনার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, তথা কৃষ্ণাবতার গৌরচন্ত্রই

একমাত্র পুরুষ। নরোত্তমদাস নরহরি সম্বন্ধে গেয়েছেন,—

#### বাংলা সাহিত্যের ইতিক্থা

"প্রেমের নাগরী ভেল দাস নরহরি। গৌরাঙ্গের হাটে ফেরে লইয়া গাগরী॥"

যে পদটির মাধ্যমে নরহরি গোর-লীলা-কীর্তনের পথনির্দেশ করেন, সেটি নীচে আংশিকভাবে উদ্ধৃত হল,—

"গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিথিয়া দব রাখি।

মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
ক্রমন করিয়া তাহা লিখি॥

এ গ্রম্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই দে,
জরিতে বিলম্ব আছে বছ।
ভাষায় রচনা হৈলে বৃঝিবে লোক দকলে,
কবে বাঞ্চা পুরাবেন পছ॥

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি প্রকাশ করয়ে প্রভূ লীলা। নরহরি পাবে স্থধ, ঘুচিবে মনেব তুথ, গ্রন্থগানে দববিবে শিলা॥"

নরহরির প্রতিভাবান্ শিশ্ব লোচনদাস লোক প্রিয় চৈতন্ত মঞ্চলকাব্য লিখে গুরুর ইচ্ছার চরিতার্থতা বিধান করেছিলেন। নরহবি রাধারুঞ্জ-লীলা-বিষয়ক বছ উৎকৃষ্ট পদও রচনা করেন।

কৈতল্য-পরিকরগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা শ্রীহট্টের বৈছবংশ-সভ্ত
মুরারিগুপ্ত। ইনি চৈতল্যদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও নবদ্বীপে তাঁব
সহপাঠী ছিলেন। মুরারি স্বয়ং আদর্শ-বৈশ্বব হয়েও বিশেষভাবে ছিলেন
রামচন্দ্রের ভক্ত। তাই, তিনি হছমানের অবতার বলে অভিহিত হয়ে থাকেন।
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এঁর চৈতল্য-জীবনী গ্রন্থ 'মুরারিগুপ্তের কড্চা' নামে
বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় লেখা মুরারির রাধাক্ষ-পদাবলীতে চৈতল্য-প্রেমাতি
মেন স্থানে স্থানে মৃতি পরিগ্রহ করেছিল। নিবিড় আন্তরিকতাই এঁর
পদ-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—

"সধি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জীয়ন্তে মরিয়া ষে আপনা থাইয়াছে,

শ্রিহটের মুরারিগুপ্ত

তারে তুমি কি আর ব্ঝাও।

নয়ন পুতলি করি লইলোঁ মোহনরপ,

হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।

পিরীতি আগুন জালি সকলি পোডাইয়াছি জাতি কুল শীল অভিমান ॥

না জানিয়া মৃঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে না করিয়ে শ্রবন গোচরে।

শ্রোত-বিথাব জলে এ তহু ভাসাইয়াছি

কি করিবে কুলের কুকুরে॥

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে,

বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।

ম্রারিগুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে

তার যশ তিন লোকে গায়॥"

পদটির মধ্যে রাধার পশ্চাংবর্তী গৌর-মৃতিটি যেন স্বতোভাস্বব !

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাস্থদেব ঘোষ এঁরা তিন ভাই-ই

চৈতন্ম-পরিকর ছিলেন; আর তিনজনেই পদরচন।
গোবিন্দ, মাধব ও
করে গেছেন। পদকর্ভা হিসেবে অবশু বাস্থঘোষই
বাস্থঘোষ
এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। "বাস্থদেব ঘোষের সবগুলি
পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক"।" এঁর রচনা সম্বন্ধে কবিরাজগোসামী উল্লেখ

"বাস্থদেব গীতে করে প্রভূর বর্ণনে। কাঠ পাষাণ দ্রবে যাহার প্রবণে॥" চৈঃ চঃ

বাস্থ্যোষের কার্চ-পাষাণ-দ্রাবী পদগুলির একটি আমরা পূর্বেই উদ্ধার করেছি। সেই প্রসূদ্ধে এ-কথাও উল্লেখ করেছি যে,—বাস্থ্যোষের গৌর-পদাবলীতে 'গৌরনাগরীভাবের' প্রভাব আছে।

৩। ড: হুকুসার সেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্যের বিখ্যাত কবি কুলীনগ্রামবাদী মালাধরবস্থব পৌত্র ছিলেন<sup>8</sup> চৈতন্ত-পার্শ্বচর রামানন্দ বস্থ। ইনি বাংলা রামানন্দ বহ

এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদর্চনা কবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে রচিত ব্রজবৃলি পদাবলীব

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পদটি এর আগেই রচিত

বাংলাদেশে রচিত
প্রাচীনতম বর্গর্লিপদ

হমেছিল। ঐ পদের ভণিতা'শে হসেন শাহের উল্লেখ

রয়েছে। অতএব, মনে করা যেতে পারে, ১৪৯৩ এঃ

থেকে ১৫১৯ এঃ পর্যন্ত ইদেনশাহেব বাজস্বকালের কোন সময়ে পদটি
রচিত হয়েছিল'। পদটির লেখক হিসেবে ভণিতায় 'যশোবাজ্থান'-এর
উল্লেখ আছে:—

"এক প্যোধর চন্দনলেপিত আরে সহজই গোব হিম ধবাধর কনক ভূধব কোরে মিলল জোব। মাধব, তুয়া দবশন-কাজে আধপদচারি করত স্থলরী বাহির দেহলী মাঝে। ডাহিন লোচন কাজনে বঞ্জিত ধবল রহল বাম নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম। শ্রীযুত হুমন জগত ভূষণ সোহ এ বস-জান পঞ্চগোডেশ্বব ভোগপুবন্দর ভনে ধশোবাজ্ঞখান॥"

তৈতন্ত্র-পার্বদ বংশীবদন চট্ট একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। এব বহু বচনা শ্রীনিবাদ আটাযের শিশু পদকর্তা বংশীদাদের বচনার সংগে মিশে গেছে। বংশীবদনের অধিকাংশ পদই সরল সাবলীল বাংলায় রচিত। বংশীবদনের গৌরলীলাব একটি বিখ্যাত পদ—

"শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বদনে।
ধবলি শাঙলি বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবেব গতি নিত্যানন্দ বায।
শিঙার শবদ করি বদনে বাজায়॥
বংশীবদন চট নিতাইটাদের মুখে শিঙার নিশান।
ভানিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥

ও। মতাব্বরে পুরা । ৫। বাঙালা সাহিত্যের ইডেহাস ১ন খণ্ড, ২র সং ( ড: সুকুমার সেন )।

ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাদ যার নাম।
'ভেইয়ারে ভেইয়ারে' বলি ভাকে অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাথ। নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর বাজে দর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্ধন॥''

সহজেই বোঝা যাবে,—পদটি স-পার্যদ গোরাজের গোষ্ঠলীলার পদ। বর্ণনার সারলা এবং যাগাযাথ্যের সৌন্দর্যে পদটি চৈতন্ত-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলীর একটি উৎকৃষ্ট ভাব পরিচয়।

তৈতন্ত্র-সমসাময়িক পদকর্তাদেব আলোচনা এখানেই শেষ করি। সন্দেহ
নেই, একাধিক কবি অন্থল্লিথিত রয়ে গেলেন। কিন্তু চৈতন্ত্র-সমকালীন ও
চৈতন্ত্রোক্তর যে অসংখ্য বৈদ্ধর কবিকুলের পরিচয় আবিদ্ধৃত হয়েছে, তাঁদেন মধ্যে
প্রত্যেকেরই সাধারণ পরিচয় ও একটি কবে পদ বা পদাংশ উদ্ধার করতে
গেলেও গ্রন্থ-কলেবর অসম্ভর্জনেপ বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, বারে বারে বলেভি,
বচনা-পঞ্জী প্রস্তুত করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ নয়। বাংলা সাহিত্যের যুগ-যুগবিলখী ঐতিহুধারার স্থান কাল-জাতিগত বিহ্যাদ ও সাধারণ মূলায়নই এই ক্ষুদ্র
প্রচেষ্টার একমাত্র কাম্য। এদিক থেকে চৈতন্ত্র-সমসাময়িক বৈফর সাহিত্যের যুগ
এবং ভাব-গত ঐতিহের যুগাসন্তব বিশ্লেষণেব পরে আমাদের দায়িত্ব নিংশেষিত
হয়েছে বলে মনে করি। এবাবে চৈতন্ত্রোত্তর বৈহ্ণব পদ-সাহিত্যের আলোচনা।
বলা বাহুল্য, এখানেও, তথা এই গ্রন্থের পরবর্তী সমগ্র সংশে এই একই পদ্ধতি
অসুস্ত হবে।—শ্রেষ্ঠ কবিগণের বচনার বিশ্লেষণ উপলক্ষে যুগাশ্রিত
ভাবৈতিহাটির প্রকাশ এবং বিশ্লেষণের দ\*গে সংগে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয়
পৃংখাত্বপুংগ তথ্যাদ্ধার অপূর্ণ রেথেই প্রতিটি প্রসঙ্ক হবে সমাপ্ত।

ত্র বিস্তৃত পরিচয় আবিদ্ধৃত হতে পারে নি। যতটুকু জানা যায়,—জ্ঞানদাস।

কর বিস্তৃত পরিচয় আবিদ্ধৃত হতে পারে নি। যতটুকু জানা যায়,—জ্ঞানদাস

বর্ধমান জেলার কাঁদড়াগ্রামের এক রাহ্মণবংশে ১৫৩০

কালের পদক্তা প্রীষ্টান্দে জ্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্বা

জানদাস

দেবী ছিলেন তাঁর গুরু। গোবিন্দদাসকবিরাজ, বলরাম
দাস প্রভৃতির সংগে জ্ঞানদাস্ত খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

বৈশ্বব পদ-রচনা উপলক্ষ্যে জ্ঞানদাস একাধারে বাংলা, ব্রজ্বুলি ও বাংলাব্রজ্বুলি-বিমিশ্র ভাষার ব্যবহার করেছেন।) তাঁব ব্রজ্বুলিভাষায় রচিত
পদের সংখ্যাই সমধিক। কিন্তু, বিশেষভাবে মে-সকল পদের জ্ঞ্য জ্ঞানদাস
১৮তন্মোন্তর পদ কর্তাদের মধ্যে অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত হযেছেন,
তার প্রায় সবগুলিই বাংলা ভাষায় লেখা। আব, ভাবেব নিবিডতা ও
প্রকাশ-ভঙ্গির অনাড়ম্বব সাবলীলতাই জ্ঞানদাসেব কবি-ম্বভাবের বৈশিষ্ট্য।
তাই, রাধাকৃষ্ণ লীলারগভীর উপলব্ধি-গম্য, আক্ষেপাম্বাগ

তাই, রাধাকৃষ্ণ লালার গভার ডপলান্ধ-সম্যু, আক্ষেশাস্থ্রাপ জানদাদের রূপাত্মবাগাদি বিষয়ের পদেই তাঁব প্রতিভাব স্ফর্তি রচনা-বৈশিষ্টা ঘটেছে সমধিক। এই কাবণে, প্রাচীন রসিক-সমালোচক-

জন জ্ঞানদাসকে কবি চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তর-স্বী বলে অভিহিত করেছেন। এই উপলক্ষ্যে অস্থ্য এথমশ্রেণীব পদকর্তা কোন এক প্রাক্-চৈতক্ত চণ্ডীদাসেবই কল্পনা করা হযে থাকে। কিন্তু, প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, বডুচণ্ডীদাসের সংগ্রেও জ্ঞানদাসেব সাদৃশ্য অমুমান করা থুব অন্থায় নয়।

"দেখিলোঁ। প্রথম নিশা সপন শুন তোঁ বদী দব কণা কহিআরোঁ। তোক্ষাবেহে।"—ইত্যাদি

কৃষ্ণ-কীর্তনের বিখ্যাত পদটির সঙ্গে জ্ঞানদাসেব নিম্ন-গৃত পদটিব তুলনায বিচার করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

"মনের মরম কথা, তোমাবে করিযে এথা,

শুন শুন পরাণেব দই।

স্থপন দেখিলুঁ যে, শ্রামল ববদ দে তাহা বিহু আব কাবো নই ॥

वस्ती मां इन धन, धन (नया शंद्रक्रन,

বিমি ঝিমি শবদে বববে।

পালকে শয়ন বলে বিগলিত চীব অকে,

নিন্দ যাই মনেব হবিষে॥

শিখরে শিখণ্ড বোল, মন্ত দাছরী বোল, কোকিল কুহবে-কুভূহলে।

বি বা ঝিনিকি বাজে, ডাছকি সে গরজে, স্থপন দেখিলুঁ হেন কালে॥ মরমে পৈঠল দেহ হৃদযে লাগল দেহ, প্রবণে ভবল সেই বাণী। দেখিলা কোব বীকে যে করে দারুণ চিত,

দেখিয়া তাহাব বীত, যে করে দারুণ চিত, ধিক রহু কুলের কামিনী

রূপে-গুণে বদ-দিকু, মৃথ-ছটা জিনি ইন্দু, মালতীব মালা গলে দোলে।

বিদি মোব পদতলে গান্নে হাত দেই ছলে, আমা কিন বিকাইত বোলে।

কিবা সে ভূকব ভঙ্গ, ভূষণের ভূষণ অঙ্গ,
কাম মোহে নযনের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয, প্রাণ কাডিয়া লয়.
ভূলাইতে কত বঙ্গ জানে॥

রসাবেশে দেই কোল, মুথে না নিঃসবে বোল, অধ্বে অধ্ব প্ৰশিল।

অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভ্য মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥"

বস্ততঃ, পদপদকত। চণ্ডীদাদেব স্থবিখ্যাত পদাবলী অথবা রক্ষকীর্তনকার বড়ুচণ্ডীদাদেব তথাকথিত কচিহীন পদাবলীই হোক,—উভ্যেরই বদ-উৎস্পিলির-চিত্তেব নিবিড গভীব ভাবাহুভূতির গহনে নিহিত। চণ্ডীদাদ ও জ্ঞানদাদ মৌলস্বভাবে এই চণ্ডী-কবি হুজনেব অভিক্র-হৃদয় সাধর্ম্ম ব্যেছে। বাধারুক্ষ-প্রেমলীলাব আস্বাদনে জ্ঞানদাদপ্ত ঐ একই ভাব-রদের কবি। তাই, উভয় চণ্ডীদাদেব ভাব-সমুচ্ছুদিত পদাবলীর সঙ্গে জ্ঞানদাদের ভাব-প্রধান পদাবলীর সাদৃশ্য একান্ত 'অন্তবন্ধ'। তাহলেও, এই প্রসঙ্গেই লক্ষ্য করা উচিত,—চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলীকার কবি চণ্ডীদাদেব সংগে চৈতন্মোত্তব যুগের কবি-প্রতিভূ জ্ঞানদাদের শিল্প-ক্রতিব আকার ও প্রকাবগত্ত পার্থক্য স্থাপাই। ওপবে উদ্ধৃত জ্ঞানদাদেব পদটির অন্থ্যবন করলেই বোঝা যাবে, চণ্ডীদাদ যেমন অন্তরেব ঐকান্তিক ভাবকে অন্থবেবই এলোমেলো অসংবদ্ধ ভাষা-বন্ধে যদৃত্ত প্রকাশ করেছেন, জ্ঞানদাদ তেমনটি করেননি।

व्यामात्मत वक्कवा धहे नम्न ८४,--- ७ जीमान-भमावनीत तम-ममृद्धि वज्राज्य। বরং, স্বীকার করতেই হবে,—হৃদয়-ধর্মের কবি হিসেবে চণ্ডীদাসই জ্ঞানদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছি,—অন্তরের ভাষাকে মৃথের কথায় ফুটিয়ে তুল্তে পারলেই যে স্বতঃক্ত কবিতা জ্বেগে ওঠে, – চণ্ডীদাস সেই প্রাণের ভাষা-কবিতার কবি। কিন্তু, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মত অহভৃতি-মাত্র সমল করেই কাব্য-রচনায় ত্রতী হন নি। তাঁর কাব্যে অহুভূতি নিবিড় হলেও একান্ত হয়ে উঠেনি। অন্তদিকে, চৈতন্ত জীবন-সাধনার ঐতিহ্য, ও বৈশ্বব দার্শনিক-আলংকারিক পবিকল্পনার সমৃদ্ধিপ্রভাবে ব্যক্তি-সর্বস্ব অমুভৃতি সংধত, ধথা পরিমিত হতে পেবেছে। তাই, ওপরে ধৃত পদটিতে দেখি,—স্বপ্নে কৃষ্ণ-দর্শন ও কৃষ্ণ মিলন জনিত বাধাব স্থাবেশটুকুর সন্ধীৰ ব্যঞ্জনা চিত্ৰ স্বষ্টি করেই কবি ক্ষাস্ত হন নি,— পরিবেশ চিত্রণ, স্থ-চ্যিত শব্দ-সম্ভাবের ঝংকাব, ও দর্বোপরি মিলনেব উল্লাস-প্রবণতাকে স্থতীত্র, সমন্বিত করে রদ মণ্ডিত, – শিল্পায়িত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। বলাবাছল্য, জ্ঞানদাদের এই মণ্ডন-প্রমাস চেষ্টা-ক্লত বছিবাগত নয়, — চণ্ডীদাদেব কাব্য-প্রেরণাব মতই জ্ঞানদাদের কাব্য-প্রেরণাও স্বতঃস্ফ র্ভ, স্বাভাবিক। বিশেষ-ভাবে চৈতক্তজীবন এবং চৈতক্তোত্তৰ ভাৰাদৰ্শেৰ ঐতিহ্ যেথানে তাঁৰ কবি-সংস্থারের সাঙ্গীভূত হয়েছিল,—সেধানে প্রচেটার এই বৈশিষ্টাই তাঁব কবি-চেতনার পক্ষে হয়েছিল সহ-জ। আব, এই সহ-জ কবি-বৈশি<sup>ষ্ট্যে</sup>র প্রতি লক্ষ্য রেখে সংগতভাবে বলা চলে,—বাধারুঞ-প্রেমলীলাব বচয়িতা হিদেবে চণ্ডীদাদ গভীরতম,প্রাণ-বেদনার গীতিকার, আর জ্ঞানদাদ ঐ একই প্রাণ বেদনার সার্থক চিত্রকব। একজন স্বভাব-শিল্পী, আব একজন মণ্ডন শিল্পী। ব প্ৰোর স্পষ্টীকরণের জন্ম আবার উদাহবণের আশ্রয গ্রহণ कति। कृष्ण क्रभाश्वाग-जन्मम क्रांननाम भारेतनन, --

"রূপেব সায়রে আঁখি ডুবিযা বহিল।
যৌবনের বনে মন হাবাইয়া গেল॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রূপ অস্তবে পশিল।
অনেক যতন কৈল বাহিব না হৈল॥
লক্ষ্য দিয়া ব্যাধ যেন ধরে বনে পাখী।
তেমতি ঠেকিলাম গো উপায় বল সবি॥

চৈতন্তোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদ-দাহিত্য

ঘব ষাইতে পথ মোব হইল হারান।
অন্তবে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ।
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে।
তিলেক না বহে প্রাণ দবশন বিনে।
জ্ঞানদাস কহে আমি এই সে করিব।
শ্যাম বন্ধু লাগি আমি যস্নায় পশিব॥"

একই সংগে চণ্ডীদাদেব পদ দেখ ডে পাই, একই আতির প্রকাশ নিয়ে;--

"কাহাবে কহিব

মনের বেদনা

কেবা যাবে পবতীত।

হিযাব মাঝাবে পশিয়া রহিলে,

সদাই পরশে চিত।

শুকুজুনা আগে, দাঁড়াইতে নারি,

ছল ছল কবে আঁথি।

পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে;

শ্রামময় সব দেখি॥

স্থির সহিতে, যমুনা যাইতে,

সে কথা কবার নয়।

মুকুব কবরি, যমুনার জল,

তা' হেরি পবাণ রয় ॥

বাথিতে নারিমু, কুলের ধর্ম

কহিত্ব সভাব আগে।

চণ্ডিদাস কয়, শ্রাম স্থনাগর,

সদাই হিয়ায় জাগে॥"

এই প্রদংগে বিস্তৃততর বিচার-আলোচনার প্রয়োজন নেই। উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা বাবে, চণ্ডীদাদ 'হিয়ায জাগা' মৃতিকে হিয়ার মাঝে বসিযেই ধ্যাননেত্রে তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, – তাঁর রচনায় এই তদগত ধ্যান-তন্ময়তার পবিচয় প্রনিবিড়। আর, জ্ঞানদাস সেই একই মৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন চৈতন্ত-ঐতিহের মাধ্যমে, তাই চিত্রকরের দৃষ্টি-তীক্ষতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর পদ।

আগেই বলেছি, ব্রন্ত্রন্থি পদে জ্ঞানদাস উল্লেখ্য সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তাই অহ্বরুপ পদের বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করিছ। বর্তমান প্রসংগে কেবল এটুকু বল্লেই মথেই হবে,—ব্রজ্বুলি পদের আশ্রয়-রূপে রাধাক্ষ্ণ-লীলার যে উচ্ছল প্রেম-মৃহুর্তগুলিকে জ্ঞানদাস গ্রহণ করেছিলেন,—সেই সব মৃহুর্তের নিবিড অহুস্তৃতি তাঁর কবি-প্রতিভার পক্ষে সহজাত ছিল না। তাই, আলোচ্য পদগুলি যত মণ্ডন-সমৃদ্ধ তত শিল্প-সমৃদ্ধ নয়। দৃষ্টাস্থ হিসেবে একটি পদাংশ মাত্র উদ্ধার করেই জ্ঞানদাস-প্রসন্থ শেষ কবব।

"থেলত না থেলত লোক দেখি লাজ।

হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥ বোলইতে বচন অলপ অবগাই।

জ্ঞানদাসের এজবুলি পদ

হাসত না হাসত মুথ মূচকাই। এ সথি এ দথি দেখিলুঁ নারী।

হেরইতে হরথে হরল যুগ চারি॥" ইত্যাদি—

পদটির কাব্যগুণ-বিচারের পুনরবতাবণা নিপ্রয়োজন,- তাতে পূর্ববর্তী মন্তব্যের পুনরাবৃত্তিই করা হবে।

জ্ঞানদাদের পরেই স্মবণ কবি চৈতন্তোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ বৈশুব পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজকে। পূর্বেই বলেছি,—জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস প্রায় সমসাময়িক ছিলেন,— একই সময়ে এঁরা ত্র'জনে শ্রেষ্ঠগদকত্র গোবিন্দ বেতৃরীর মহোৎসবে ছিলেন উপস্থিত। এটিয় বোডশ শাস কবিরাজ শতান্দীর অন্থমানিক তৃতীয় দশকে (১৪৫৯ শকে) প্রীথণ্ডে মাতৃলালয়ে গোবিন্দ দাসকবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতা স্থনন্দা; এবং সংগীত-দামোদর গ্রন্থের বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা দামোদর ছিলেন তার মাতামহ। বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বৈশ্বব-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দদাসের অগ্রন্থ ছিলেন। কবির মাতামহ দামোদর ছিলেন উগ্রপন্থী শক্তিশাধক, তাঁর প্রভাবে গোবিন্দদাসও প্রথমজীবনে শাক্ত পদ্বা আশ্রয় করেন। কথিত আছে, ত্রারোগ্য গ্রহণী পীড়া থেকে মৃক্তি লাভের জন্ম শেষবন্ধনে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি বৈশ্ববধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৪৯৯ শক)। গোবিন্দদাসের দীক্ষা-গুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য।

সাধারণ ধারণা,—গোবিন্দদাসকবিরাজ কেবল ব্রজ্বল ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। গোবিন্দদাস 'ভণিতায়' যে সকল বাংলা পদ পাওয়া যায়, তার সবগুলিই গোবিন্দ চক্ষবর্তী নামক অপর গোবিন্দদাস 'ষিতীয় এক পদকর্তার রচনা বলে অন্থমিত হয়েছে। রাধা-বিভাপতি'
ক্ষেত্রর প্রেমলীলাস্বাদন ও তার শিল্পক্ষপায়নে জ্ঞান-দাসকে যেমন চণ্ডীদাস-অন্থসারী বলে অন্থমান করা হয়,—গোবিন্দদাস কবিরাজকে ততোধিক পরিমাণে,—বিভাপতির ভাব-ভাষার একান্থ উত্তর-স্থ্রী বলে স্বীকার করা হয়। এ সম্বন্ধে কবি বল্লভদাদের মন্তব্য স্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য—

"ব্রন্থের মধুর লীলা যা' শুনি দরবে শিলা।
গাইলেন কবি বিভাপতি।
ভাহা হৈত নহে ন্যন গোবিন্দের কবিত্ত্ত্বণ
গোবিন্দ বিভীয় বিভাপতি॥"

গোবিন্দদাস যে সত্যই দিতীয় বিভাপতি ছিলেন, তা অমুমান করতে অমুবিধা হয় না। বিভাপতি-কৃত 'ত্রিচরণ'-পদের চতুর্থপাদ পূরণ করে গোবিন্দদাস পূর্ণাক্ষ পদ গড়ে তুলেছেন; একাধিক ব্রজবৃলিপদ বয়েছে বিভাপতি-গোবিন্দদাসে যুক্ত-ভণিতায়। কিন্তু গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা, - গোটিগত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভা-চমৎকৃতি ও অমুভৃতি-নিবিড়তার প্রভাবে তিনি বৈঞ্ব-পদ-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গুক্তর সিদ্ধিকেও হযত অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন।

পুর্বে উল্লেখ করেছি, —বিশেষভাবে বিলাস-কলা-সমৃচ্ছল, উচ্ছল-রস-চপল প্রেম-চাঞ্চল্যের কবি ছিলেন রাজ-মন্তাকবি বিতাপতি। তাঁর কাব্য প্রেরণার পশ্চাতে বিশেষ বৈঞ্চবচেতনার প্রভাব থাক, কিংবা নাই থাক, —কবি হিসেবে

বিভাপতিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির 'পরেই বিভাপতিও নির্ভর করতে হয়েছিল একাস্ত ভাবে। তা ছাড়া, গোবিন্দদাস

সংস্কৃত অলংকারশান্ত্র এবং জয়দেবের মধুর-কান্ত পদাবলীর ঐতিহ্য। এ-সব কিছুই তাঁর রাজ্যভার পরিবেশ-জাত সম্পন্ন, নাগরিক জীবনের প্রেমাভিজ্ঞতার উপলব্ধি-ধারায় রস-সঞ্চার করেছে, সেই উচ্ছল-উজ্জ্লল রসকেই ভাবে-ভাষায় করে তৃলেছে নিবিড় ৷ তাই বিভাপতির রাধা হঠাৎ-আলোর-ঝল্কানির মত চোথ ধাধিয়ে ছুটে চলে ধায়; তাঁর ব্রজবৃলি ভাষা নৈচে কথা কয়; জাঁর বর্ণাঢ্য প্রকৃতি-চিত্র কারুকার্য এবং উচ্ছলভায় হুদয়কে বিশ্বয়-স্তব্ধ করে। কিন্তু গোবিন্দদাদের কাব্য-রচনার পটভূমি ছিল ভিন্নতর,—বিভূত এবং সমৃদ্ধ-তর। তাঁর উপলব্ধিও ছিল দেই পরিবেশোপযোগী বৈশিষ্টো সম্ভ্জল। চৈতন্ত্রদেবকে দেখতে পান নি গোবিন্দদাস; বার বার নানা প্রসক্ষে ক্ষোভের সঙ্গে দেকথা উল্লেখ করেছেন - চৈতন্ত লীলাস্বাদনের অপূর্ব অবকাশ-**क्किंद्र (शटक रंगोविन्मनांग न्रावेट् बराव्य रंगालन,** "रंगोविन्मनांग वर्ष्ट न्त्र।" किस्र চৈতন্ত্র-জীবনের সাধনা ঘেদিন বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় ঐতিছে পরিণত হয়েছিল,— সেদিন সেই নব-রূপ মহিম চৈতত্ত-ধর্ম-ঐতিহের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন কবি গোবিন্দদাস। আগেই বলেছি, গোবিন্দদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের সুষোগ্য শিশু। স্থার, চৈতক্স-তিরোধন শেষের বাংলাদেশে চৈতক্স-চেতনা ধেদিন বিল্পু-প্রায় হয়েছিল, দেদিন বিশেষ করে শ্রীনিবাদ আচার্যই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের সাধন-ঐতিহ্য বাংলায় বহন করে এনেছিলেন,—নৃতন প্রাণ-প্রবাহে তাকে করেছিলেন পুনকজীবিত। গুরুর সাধনাব উত্তরাধিকার স্বাভাবিক ভাবেই শিশ্রের উপর বর্তেছিল। তা ছাদা, গোবিন্দদাস সত্যই তার উপযুক্ত অধিকারীও ছিলেন। বস্তুতঃ, চৈত্ত্য জীবন এবং চৈত্ত্যোত্তর বৈষ্ণব-সাধনার সমগ্র ঐতিহাটিকে স্বী-কৃত (assimilate) করে নিয়ে, সেই দাধন ঐতিহেত্ব—প্রতিভূরণেই ধেন গোবিন্দদাস কাব্য-হৈছভোত্তর বৈক্ষৰ-সাধনার শিল্প এতিত্ব বচনায় ত্রতী হয়েছিলেন। তাই, ভাবনা, চিস্তায়, উপলব্ধি ও উপভোগের বিস্তার-বৈচিত্ত্যভারে গোবিন্দদাসের গোবিশদাস প্রতিভা প্রশাস্ত, স্বধীর, –পরিপূর্ণ। তাঁর রচনায় কবি-কথাকে ছাপিয়ে একটা সমগ্র যুগের যৌথ-সাধনা ষেন কথা বলে-উঠেছে,—তাঁর পদাবলী একটি যুগের সামগ্রিক সাধনা ও উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ। এখানেই বিভাপতির সংগে গোবিন্দদাস-কাব্যের মৌলিক পার্থক্য। বিভাপতির কাব্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি-মানদের শৈল্পিক প্রকাশ; গোবিন্দদানের কাব্য কবি-ব্যক্তির মানসাপ্রায়ে-স্টে যুগবাণী ও যুগ-সাধনার স্বমাময় সামগ্রিক অভিব্যক্তি। শ্বরণ রাখা উচিত,- এই যুগবাণী ও যুগ দাধনার একমাত্র প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন চৈতক্সদেব। চৈতক্স-ঐতিছের সংগে স্বয়ং চৈতক্সদেবকে
নিজ কবি-প্রাণ-চেতনার একীভূত কবে নিয়ে গোবিন্দদাস পদ-রচনার
বুতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রাণ-চেতনার সংগে সংগে কাব্যে চৈতন্য-ঐতিছচেতনা একাত্মরূপে প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দদাস বলেছেন,—

"মম হৃদয়-বৃন্দাবনে কাছু ঘুমায়ল,

প্রেম-প্রহরী রছঁ জাগি।" শাধনার একান্তিকভার কবি আপন হাদয়কে কাছর চিরহুন বিশ্রাম-কেন্দ্র নিত্যরন্দাবনে পরিণত করেছেন; আপন প্রেময় কবি-চেতনাকে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে রক্ষা করেছেন সেই প্রেম-তীর্থের দ্বারে; কাছর প্রশান্ত-নিজাটি
বেন ভেংগে না যায়! গোবিন্দদাসের প্রায় সমগ্র কবিতায় এই নিষ্ঠা-বিশ্বাসপূর্ণ
প্রেম নিতাবন্দাবনের বংশীধ্বনির স্বটিকে অন্বর্গিত করেছে। এই প্রশান্ত
বিশ্বাস এবং ধীর নিষ্ঠা ব্রজবৃলির চঞ্চল ছন্দ-ঝংকারে মন্ত্রের স্কর-মূর্ছ না জাগ্রত

ठन ठनान "बन्त बन्तब গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। কম্কন্ধর कनम स्टब्स् নিন্দি সিন্ধব ভঙ্গ। প্রেম আকুল গোপ-গোকুল কুলজ কামিনী কান্ত। মঞ্জু বঞ্জুল কুমুম রঞ্জন कुक्षमिति मछ॥ বলিত কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডল চূডে উড়ে শিখণ্ড। তাল-পণ্ডিত কেলি-ভাণ্ডব বাহদভিত-দও॥ কলুষ-মোচন কঞ্জলোচন শ্রবণ-রোচন ভাষ। অমল কোমল চরণ কিসলয় निमय (गोविन्तमाम॥"

গোবিন্দ দাসের শিল্প-কৃতি ব্রশ্ববির ছন্দোঝংকার, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মন্থন করা শক্ষ এবং অর্থালংকারের সমৃদ্ধি,—চিন্ত-চমৎকারী রূপ-ফ্ষমা,—বিভাগতি-প্রতিভার সকল বৈশিষ্ট্যই এখানে রয়েছে। —কিন্তু, তারও চেয়ে বেশি আছে একটি বছবিত্তত অ্দূর-প্রসারী ঐতিহ্যে নিষ্ঠা-বিশাস জনিত প্রশাস্তি ও ধীরতা।
—সমন্ত রূপ-বর্ণনার পদটিকে তা বন্দনা-স্তোত্তের মাহাত্ম্য দান করেছে।
ভণিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি —

"অমল কোমল চরণ কিশলয়

নিলয় গোবিন্দদাস ॥"—সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে গোবিন্দদাস-কবি নি-লীন হয়ে আছেন বলেই এমন ভাব-ধীরতা-সম্জ্ঞল প্রাণ-চিত্রাংকণ সম্ভব হয়েছে।

আর ব্যাখ্যার অবকাশ নাই,—কেবল রচনা উদ্ধার করে যাব একই বজ্ঞব্যের পরিপোষণের জন্ম। গোবিন্দদাস সাধারণতঃ অভিসারের কবি হিসাবেই বিখ্যাত। লাস-বেশময় অভিসার-চিত্রকেও কবির উপলব্ধির বাাধি কেমন প্রশাস্তি দান করেছে, তারই দৃষ্টান্ত দেখতে পাই অপেক্ষাকৃত অ-খ্যাত পদটিতে,—

"পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় তুলহ দ্রে রহু কেলি॥
অহ্নয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নথে লিথু ধরনী॥
অঞ্চল পরশি চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অহুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পালি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পায়ল হেম॥
হাসি দরশি মুথ আগোরল গোরী।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥
উছন নিক্রণম পহিল বিলাস।
আানন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥"

শ্পষ্টই বোঝা যাবে,—আলোচ্য পদটি কেলি-কুলা-বিলাদের একটি উৎকৃষ্ট
নিদর্শন। কিন্তু ভাব-বৈধ্ ও প্রশান্তির প্রভাবে লাস-বেশের উচ্ছলতা এখানে
একান্ত সীমাতিক্রমী হয়ে উঠতে পারেনি। এই সমগ্র লীলা-চিত্রটির
একাধারে অন্তা ও তন্ময় দ্রন্তা যিনি,—তিনি যে অন্তরে অন্তরে অথপ্ত চৈতত্ত্বঐতিহের ভাব-তদাত চিত্ত দাক্ষী, তা'রই প্রমাণ খুঁজে পাই ঐ বৈধ্বপ্রশান্তির মধ্যে। গোবিন্দদাদেব অভিসারের পদে এই ঐতিহের পরিচয়
সমধিক প্রকাশ লাভ করেছে,—

্মিন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শদ্ধিল শদ্ধিল বাট।
তৈহি অতি দ্রতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।
স্থান্বী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-স্থরধুনী পার।
হনি বন ঝন ঝন বজর নিপাত।
ভানইতে শ্রবণে মরম মরি জাত।
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকত লোচন তার।
ইথে ষব স্থান্বী তেজবি গেছ।
প্রেমক লাগি উপেথব দেহ।
প্রেমক লাগি উপেথব দেহ।
প্রেমক লাগি উপেথব দেহ।
প্রেমক লাগি উপেথব দেহ।
ব্যাবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।

কবিতাটির প্রথমাংশে 'মানস-স্বরধুনীর' অপর-তীরবর্তী হরি-সম্মিলনের একটি সাধন-গত ইন্ধিত রয়েছে। তা ছাড়া, সমগ্র পদ-রচনার পেছনে কবিচেতনার বেঁ অভিজ্ঞতা এবং অহুভূতি সক্রিয় হয়েছিল, তার চিক্রটি পাই ভণিতাংশে। যে বাণ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে,—তাকে কি করে ফিরিয়ে আনা চলে।—সে ঘেমন নির্বার,—তেমনি নির্বাধ। রাধার,—চৈতজ্যোত্তর প্রেম-সাধকেরও এই হদয়ার্তির তৃপ্তি নেই,—সমাপ্তিও নেই। তাই, অভিসার-সময়ের শেষেও গোবিন্দলানের রাধার ক্লেশকর অভিসার-সাধনার বিরাম নেই,—

"কণ্টক গাড়ি ক্ষলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিদারক লাগি।
হতর পস্থ- গমন ধনি সাধই

মন্দিরে যামিনী জাগি ॥..."

সমন্ত চিত্রটির পেছনে চৈত্ত্যু-যুগের প্রেমার্তির,— সাধন-বেদনার ঐতিহ্য বেন প্রমৃত হয়ে আছে। তাই অত বেদনার,— অত-সাধনার শেষে বে মিলন, তাতে কোন চাপলা নেই,— নেই কোন উল্লাস। আছে কেবল পরম-মিলনের অক্ষয় তৃপ্তি,—

> "बाधव कि कहव देवन-विशाक। পথ আগমন কথা কভ না কহিব হে, ষদি হয় মুখ লাখ লাখ। মন্দির তেজি যব' পদ চারি আওলুঁ নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। তিমির ত্রস্ত শথ হেরই না পারিয়ে भम यूर्ण (वंज्ञ ज्जा ॥ একে কুল কামিনী তাহে কুছ ধামিনী ঘোর গহন অতি দূর। আর তাতে জলধর বরিধয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পূর। একে পদ পছজ পঙ্গে বিভ্ষিত কণ্টকে জর জর ভেল। তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ চির ছুখ অব দূরে গেল। ভোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল

ছোড়লু গৃহ-স্থ-আশ।

#### পন্থক তৃথ

তৃণ করি গণলুঁ

কহতহি গোবিন্দ দাস ॥"

বর্তমান অধ্যায়ের স্চনায় বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনার মূলীভূত আদর্শ সহয়ে সার্থক প্রেম মিলনাদর্শের উল্লেখ করেছি। এ সেই সর্বত্থ-হর "সর্বানন্দ-ধাম" মিলন-চিত্র। তাই, এর মধ্যে নেই নায়িকা-মিলনের আলংকারিক উজ্জ্বল-রস-চ্ছটা,—নেই ব্যক্তিধর্মী বিলাস-কলা-পরিতৃপ্তির ল্কতা। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সৌন্দর্য-প্রশাস্ত প্রেম-সাধনার মহিমা। গোবিন্দদাস কবিরাজ এই প্রেম-মহিমারই সাধক,—এই মহিমাময় বাশির স্থরেই ঘর ছেডেছেন তিনি। আর, বহু ত্যাগ-তৃংখ-কেশ-বরণের শেষে আনন্দময় সিদ্ধি যেদিন করায়ভ হয়েছে,—তথন একটি কথা বলেই কবি সব কথা শেষ করেছেন,—

"তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ চির ত্থ অব দূরে গেল।" )

গোবিন্দদাস চৈতত্যোত্তর ভাবৈতিহের "হু:থেস্বস্থু দ্বিগ্ননা স্থেপু বিগতস্পৃহং" সাধক,— আব এই সাধন-ঐতিহের প্রাণবান্ রূপকার হিসেবেই তিনি চৈ গুলোত্তর বৈঞ্চব পদসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

গোবিন্দদাস কবিরাজের একই সংগে গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁরা ছ'জনেই সমসাময়িক এবং শ্রীনিবাসআচার্যের শিশ্ব ছিলেন।
তাহাড়া, আগেই উল্লেখ করেছি,—গোবিন্দদাসের ভণিতায়
গোবিন্দদাস চক্রবর্তী
রচিত বাংলা পদাবলীর অধিকাংশই এঁর রচনা বলে
অমুমিত হয়ে থাকে। ইনি ব্রজবুলি পদও লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলি
কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনার মধ্যে হারিয়ে গেছে। বাংলা পদাবলীর
মধ্যেও বহু উংকৃষ্ট পদ আছে। গোবিন্দ চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বোরাক্লি

কৈতভোত্তর যুগের পদকর্তাদের মধ্যে লোচনদাস অক্সতম শ্রেষ্ঠ। ইনি
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনীকাব্য চৈতক্তমঙ্গলের রচয়িতা হিসেবেই
বিখ্যাত। কিন্তু পদ-রচনার ক্ষেত্রেও লোচন চৈতক্তোত্তর

লোচনদাস
ভাব-সাধনার একজন উৎকৃষ্ট শ্রষ্টা। পূর্বেই উল্লিখিত
হয়েছে, লোচন গৌর-নাগরী ভাবের প্রবর্তক নরহরি সরকারের ভক্ত-শিশ্র
ছিলেন। চৈতক্তমঙ্গলকাব্যে এই ভাব-প্রেরণা স্ক্রপাষ্ট। শুধু তাই নয়,

পদ-রচনার ক্ষেত্রেও এই একই ভাবাদর্শের রূপায়নের জন্য লোচন এক নৃতন্দ পদ্ধতির অফুশীলন করেন। প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য ধামালি-সংগীতের মাধ্যমে সাধারণতঃ কৃচিহীন চিস্তারই প্রকাশ ঘট্ত:—কিন্তু সেই তরল ভঙ্গির হার-পদ্ধতি অবলম্বনে লোচন গৌর-নাগরী ভাব-তত্ত্ব স্থানর প্রকাশ করেছেন। একটি অফুরূপ প্রাংশ উদ্ধার করি,—

"আমার প্রাণ ছম্ছম্ করে সথি, মন ছম্ছম্ করে। আধ কপাইলা মাথার বিষে রইতে নারি ঘরে॥ লোচন বলে কান্চিদ্ কেনে ঢোক্ আপনার ঘর। হিয়ার মাঝে প্রাণ ডুবায়্যা গোরাচান্দে ধর॥"

চৈতভোত্তর যুগের অন্তত্ম বিখ্যাত পদকর্তা বলরামদাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমানজ্বোর দোগাছিয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বলরাম নামে বৈশ্ববসাহিত্যে একাধিক কবি আছেন। আলোচ্য বলরাম
বলরামদাস
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দৈবকীনন্দনের বৈশ্ববন্দনায়
ইনি "সংগীতকারক" বিশেষণ-সহ উলিখিত হয়েছেন। বলবামদাস ব্রজর্লি ও
বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ-রচনা করেছেন। তাব মধ্যে বাংলা পদগুলিই উৎক্ষ্টতর। বিশেষভাবে বাৎসল্য-রসের কবি হিসাবেই বলরাম
স্পরিচিত।

শ্রীদাম-মদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভাবে।
বন কত,অতি দ্র, নব তৃণ কুশাঙ্ক্র,
বোপাল লৈয়া না ঘাইহ দ্রে॥
স্থাগণ আগে পাছে, গোপালে রাখিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্ক্র আগে, রাঙা পায়ে জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মোব মন॥
নিকটে গোধন রেখ্য, মা বলে শিঙায় ডেক্য,
ঘরে থাকি শুনি বেন রব।

বিহি কৈল গোপ জাতি, গোধন-পোলন বৃত্তি তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥ ৰলবাম দাসেব বাণী শুন ওগো নন্দরাণী, মনে কিছু না ভাবিহ ভষ।

চবণেব বাধা লইয়া, দিব আমবা ষোগাইয়া তোমাব আগে কহিছু নিশ্চয়॥"

উদ্ধৃত পদটি বলবামদাদের একটি বিখ্যাত রচনা। কাবো কারো মতে "কবিত্বেব বিচাবে তিনি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাদেব সহিত তুলনীয়।"\*

অদ্বৈত আচাযেব শিশু অনস্কদাসও পদকতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর বচিত অতি অল্ল সংগ্যক ব্রজবৃলি পদ পাওয়া গেছে। অনস্কদাস ক'টি পদেই অনস্কদাদেব কবি প্রতিভাব পবিচয় স্কম্পন্ট।

"ধনি ধনি বনি অভিদাবে।

সঙ্গিনী বঙ্গিনী প্রেম-তবঙ্গিনী

সাজলি খ্যাম বিহারে॥"— ইত্যাদি অনন্তদাস-কৃত অভিসাব-উল্লাসেব একটি উৎকৃষ্ট পদ। অনন্তদাস নামেও একাধিক কবিব প্ৰিচয় পাওয়া যায়।

নুবোত্তমদাস চৈওত্যোত্তব যুগেব অন্তত্য শ্রেষ্ঠ পদকাব। কিন্তু, নবোত্তমেব একমাত্র পরিচয় কেবল পদকতা হিসেবেই নয়। শ্রীনিবাস আচায় নবোত্তম ও শ্রামানন্দেব যৌথ প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে স্থিমিত-প্রায় বৈশ্ববধর্মেব পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। এঁদের শিশ্য-প্রশিশ্যদেব মধ্যে অনেকেই পদ-রচনা করে গেছেন।

আমুমানিক ১৫৪০ গ্রীষ্টান্দে বাজসাহীর থেতুরী গ্রামে বিখ্যাত জমিদাব বংশে নরোত্তম জন্মগ্রহণ কবেন।—পিতাব নাম ক্লফদান দত্ত মাতা নাবাযণী। প্রবল ধর্মান্থরাগবশে অল্প বয়সেই নবোত্তম খুলতাত-পুত্রের হাতে পৈত্রিক সম্পত্তিব দায়িত্ব দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা কবেন। সেধানে নগরান্তম ও 'বেতুরীর মহোৎসব'
তিনি লোকনাথ গোস্বামীব নিকট বৈশ্বব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। আব, শ্রীজীবগোস্বামীব নিকট করেন ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা। ষোডশ শতান্ধীব শেষ কিংবা সপ্তদশ শতান্ধীব প্রারম্ভে নরোত্তমের

শিক্ষা। ষোডশ শতাব্দীব শেষ কিংবা দপ্তদশ শতাব্দীব প্রারম্ভে নরোজ্যের প্রেরণায় তাঁব জন্মভূমি থেতুবীতে ছষ্ট দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিবাট মহোৎসব হয়। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে এই উৎসব থেতুবীব মহোৎসব নামে বিধ্যাত।

অধ্যাপক থগেল্রনার্থ মিত্র—পদ মৃতমাধ্রী ( ৪র্থ থপ্ত )—ভূমিকা।

নরোত্তম রাধা-ক্বঞ্চ লীলার নানা বিষয়ে পদ রচনা করেছেন; কিন্তু বিশেষ করে প্রার্থনার পদ-রচনাতেই তাঁর কবি-প্রতিভার সমধিক ক্ষ্তি ঘটে।

বৃদ্ধাবনীয় গোস্থামিগণকত লীলা-দর্শনের সংগে নরোন্তমের নিবিড হৃদয়াতির সংযোগ-পরিচয় নীচের পদটিতে পাওয়া যাবে—

"হরি হরি আর কবে এমন দশা হবে।

ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব

দোহারে নৃপুর পরাইব।

টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া

নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব স্থা সঙ্গে

নরোন্তমের পদ বদনে তামূল দিব আর ॥

তুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।

রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী দিব তাহে মালতী গাঁপিয়া।

হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি

এই করি মনে অভিলাষ॥

জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।"

শ্রীনিবাদ আচার্যন্ত কিছু কিছু পদ-রচনা করেছিলেন। চৈতত্তাদেবের জীবদশাতেই এঁর আবিভাব ঘটে। ইনি ব্রাহ্মণ বংশ-সন্তৃত।
প্রথমত: নরহরিদরকারঠাকুরের প্রভাবে তিনি বৈশ্ববধর্মের প্রতি আরুই হন
এবং নীলাচলে চৈতত্ত্য-দর্শনে গমন করেন। কিন্তু পথে মহাপ্রভুর আত্মগুপ্তির
সংবাদ পান। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোষামীর নিকট ইনি ভক্তিশাস্ত্র
অধ্যয়ন করেন। বৃদ্দেশে বৈষ্ণব-চেতনার পুনরুজ্জীবনে
এঁর শিক্ষাই যে সমধিক কার্যকরী হয়েছিল, তার উল্লেখ
করেছি। শ্রীনিবাস-রচিত পদগুলির মৌলিকতা কিংবা কাব্য-সৌন্দর্য উল্লেখ
নয়। কিন্তু কাব্যপ্রত্তী হিদেবে না হ'লেও, কবি-স্রত্তী হিদেবে শ্রীনিবাস অবশ্য-

শ্বরণীয়। গোবিন্দদাস কবিরাজের মত শ্রেষ্ঠ কবিও শ্রীনিবাসের শিয় ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্ত বৈশ্বব কবিদের মধ্যেও অনেকে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের শিশ্ত ছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই উল্লেখ্য কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। এ সময়কার একমাত্র কণদা গীত-চিন্তামণি উল্লেখযোগ্য বৈশ্ববপদ-গ্রন্থ ক্ষণদা গীতচিন্তামণি। এটি
প্রথম বৈশ্ববপদ-সংগ্রহ। গ্রন্থখানিতে ৪৫ জন কবির রচিত ৩০৯টি পদ
আছে। গ্রন্থ-সঙ্কলয়তি। বিখ্যাত বৈশ্বব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও পদ-রচয়িতাদের অঞ্চতম।

টৈতত্তোত্তর যুগের বৈঞ্ব-পদ দাহিত্যের ঐতিহ্য-পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ হয়েছে বলেই মনে করি। কেবল চণ্ডীদাদ-বিভাপতির নামে যে একাধিক কবি পদ-রচনা করে মূল কবিগণের রচনা-পরিচয় দংশয়-সঙ্গল করে তুলেছেন, —তাঁদের উল্লেখমাত্র করেই এই প্রশঙ্গ শেষ করব।

হৈতভোত্তর যুগের চণ্ডীদাদ-নামধেয় কবিদের মধ্যে দীনচণ্ডীদাদ
বিখ্যাত। ৺মণীশ্রমোহন বস্থ বিশেষভাবে কলকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের ২৬৮৯
সংখ্যক পৃথি-অবলম্বনে দীনচণ্ডীদাদের একথানি পদদীন চণ্ডীদাদ
সংগ্রহগ্রহ সম্পাদন করেন। ঐ সংগ্রহে ধৃত পদগুলির
একটিও দিতীয় শ্রেণীর উদ্ধৃতির কাব্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করেনা।
কিন্তু, চণ্ডীদাস-সমস্থার ক্ষেত্রে গ্রহ্থানির মূল্য অতুলনীয়। চণ্ডীদাসসমস্থার বিচার প্রসঙ্গে এঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

বিভাপতির ভণিতায় কতকগুলি বাংলা পদ পাওয়া যায়। সেগুলি
ধোড়শ শতাব্দীর কবি প্রীথণ্ডের 'কবিরঞ্জন'-এর রচনা
শ্রীথণ্ডের কবিরঞ্জন বলেই অন্থুমিত হয়ে থাকে। ইনি রখুনন্দনের শিশ্ব
বিভাপতি
ছিলেন। এঁর পদগুলিতে কবিরঞ্জন এবং 'বিভাপতি'
এই উভয় প্রকার ভণিতাই পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত এঁর পদ
নৈথিল বিভাপতির পদের সঙ্গে মিশে গেছে।

রায়শেখর নাম বা উপাধি-যুক্ত একটি কবিও স্বীয় রচনা-দ্বারা মৈথিল কবি বিভাপতির পদ-পরিচয় আবৃত করেছেন। ইনি রায়শেগর 'শেখর বায়' 'রায়শেখর' 'ছিষয়া শেখর', 'শেখর' ইত্যাদি বিচিত্র ভণিতায় পদ-রচনা করেছেন। এই শেখর যোড়শ শতাব্দীর কবি

এবং রঘুনন্দনের শিশ্ব। বিশেষভাবে ব্রহ্মবৃলি পদ-রচনায় শেখরের অপূর্ব দক্ষতা ছিল।

"এ সথি হামার ছঃথের নাহি ওর। এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শৃক্ত মন্দির মোর॥"

ইত্যাদি বিভাপতির ভণিতায় প্রচলিত বছ-খ্যাত পদটি "পীতাম্বর দাদের অষ্ট্রস-ব্যাধ্যায় এবং পদবদ্ধাকরে শেখরের ভণিতাতেই পাওয়া" যায়। ডঃ স্কুমার দেন মনে করেন, "শেখরের ভণিতাযুক্ত ছত্ত্রটিই সঙ্গততর পাঠ।"

৭৷ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

# बष्ठीपम बशाग्र

### বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য

আগেই বলেছি, বিশেষভাবে মহাপ্রভ্ শ্রীচৈতত্তের জীবনাচরণের প্রেরণাকে কেন্দ্র কবেই বাংলা জীবনী সাহিত্যের উদ্ভব,—তাঁর জীবনের 'নরলীলা'-মহিমাই বাংলা ভাষায় মানব-কণাকে অনন্ত-নির্ভর সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কবেছে। বস্তুতঃ, এই কাবণেই বাংলা সাহিত্যে চৈডফ্ম-সংস্কাবেব মূল পবিচয় এইসব জীবনী-কাব্যকে অবলম্বন করেই অভিব্যক্ত হতে পেরেছিল। তাহলেও, বর্তমান প্রসংগে আবাব শ্রবণ কবি,—আলোচ্য মুগেব সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বৈশিল্ট্য ছিল, অবিমিশ্র মানবতার স্বীকৃতি নয়, দেববাদ-নিভর মানবতার ঐকান্তিক আবাধনা। অবিমিশ্র মানবতা-সাধনার জন্তে তথনো আধুনিক মুগের অপেকা ছিল। সে যাই হোক, বৈতত্ত হচ্ছেন সেই একক ও অনক্তব্যা ব্যক্তিই বাব জীবনকে আশ্রয় করে এই দেববাদ-নির্ভব মানবতা-বোধ জাগ্রত, বিকশিত ও পরিণত হ্বেছিল।

বৈষ্ণৰ জীবনী-দাহিত্যের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই, তিনি সমসাম্যিক যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। কিন্তু, কেবল নব-শ্রেষ্ঠ রূপেই সেই যুগ-চেতনার কাছে তার একমাত্র পরিচ্য ছিল না, - 'নব-দেব' রূপে তিনি সেকালে হ্যেছিলেন যুগ-পৃঞ্জিত। আলোচ্য

জীবনী-কাব্য সমষ্টিও সেই যুগ-পূজাবই অঙ্গ। তাই, এইসব গ্রন্থে কেবল নর-শ্রেষ্ঠেব মহিমমঘ জীবন কথাই তথ্যবন্ধ হযে নেই, নর-দেবতাকে উপলক্ষ্য করে উদ্বৃদ্ধ যুগ-ভক্তিব আবেগও প্রস্কৃটিত হযেছে বান্তব তথ্য-সজ্জার মাধ্যমে। অতএব, বৈশ্বব জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান যত আছে,— ভক্তিব উপাদান আছে ততোধিক। তাহলেও, সেই ভক্তি ছিল বস্তু-নির্ভর,—
তৈতক্ত-জীবন-মাহাত্ম্য-নির্ভর। তাই, আলোচ্য জীবনী-কাব্যগুলিতে ভক্তি এবং দৈবী-বিশাসেব ঘারা মানবী-প্রিচ্য মাঝে মাঝে আছেন্ন যদি হযেও থাকে,—
তবু, কোন পর্যায়েই বান্তব তথ্যগত ভিত্তিটুকুব প্রিচ্য আবিষ্কার কঠিন হয় না। বিভিন্ন চৈতত্ম-জীবনীগ্রন্থে চৈতত্ম-জীবন সম্বন্ধে বহু অলোকিক কাহিনী-সমূহ

পরিকল্পিতও হয়েছে বিচিত্রভাবে। বারা তা' করেছেন, তাঁরা নিষ্ঠার সংগে নর-শ্রেষ্ঠ এইচতভের দৈবী মহিমায় বিশাস করতেন। কিন্তু, সেই নিষ্ঠা-ভক্তির পটভূমি-পরিচ্ছিল আধুনিক ৫০তনার কাছে আকাশ-কুত্ম-কল্লনা ছাড়া এ-সবের আর কোন মূল্য নেই। তাই, আলোচ্য জীবনীকাব্য সমূহে অসম্ভব কল্পনার প্রাবল্য দেখে এইসব রচনার অন্তর্গত লৌকিক তথ্যসমূহের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধেও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,—ঐতিহাদিক তথ্য এবং ভক্তি-জাত আবেগ-বিশ্বাসকে চৈতন্ত জীবনীর শিল্পিণ জড়িয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি। তেল-জলের মতই ষেন এরা একত্র-সংবদ্ধ হয়েও স্পষ্ট-লক্ষিতব্য পৃথক্ অন্তিত্ব বজায় রেখেছে। তাই, অলৌকিক কল্পনা-সমষ্টিকে বেছে নেওয়া অত সহজ হয়। অগুদিকে, লৌকিক তথ্যাবলীর বর্ণনায় ঐতিহাদিক যাথাযাগ্য-রক্ষাব দিকেও এঁদের সচেতনতার অভাব ছিল না। প্রতিটি তথ্যের উদ্ধার-প্রদক্ষে এঁরা বারে বারে উৎস-নির্দেশ (authority quote) করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরিমিতিবোধের পরিচযও বিসায়কর। বৃন্দাবনদাদের বণিত গৌড়লীলা-তথ্যে বিশেষ-কিছু যোগ করার নেই, কেবল এই কারণেই ক্ষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী ঐ অংশেব বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করেছেন। বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস প্রথম-চৈতন্ত জীবনীকার;— চৈতন্ত্র-জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাদিকও তিনি। সন্দেহ নেই, ভাগবত-দীলার কাঠামোর মধ্যে চৈত্ত-লীলাকে চেলে শাজ্তে গিয়ে বছ অলৌকিক অবিশাস্ত ঘটনার অবতারণা তিনি করেছেন। তাহলেও, ভণ্যাংশের কতটুকু মুরাবিশুপ্তের ঘারা প্রভাবিত, কোণায় নিত্যানন্দ-প্রভূব সহায়তা আছে, – কোণায় তথ্যের উৎস হয়ে আছেন জননী নারায়ণী, – তার ইঞ্জিত বা স্পষ্ট উল্লেখ-রচনায় কবি সম্পূর্ণ সচেতন। বস্তুতঃ, বৈফব-জীবনীকারগণ কাউকেই ফাঁকি দিতে চান নি। তথ্য-সচেতন প্রত্নতাত্তিক ও ভক্তি-ভলাত বিশাদীর কাম্য একত দদিবিষ্ট করে গেছেন, ভেল-জলেরই মত। ধিনি তথ্য-ভার-সমৃদ্ধ তৈল সম্ভারে সম্ভাই, তিনি জল ছাড়িয়ে এটুকু निलहे य(थहे। जातात विनि , এकविन् यम् १ एक छक्ति- जाया- नीत्त हित्रहार्थ ভার জন্ম সেটুকুই জনা আছে জীবনীকাব্যগুলিতে। তব্, যাঁরা ভক্তি আছে ৰলেই তথ্যাংশের ষ্থার্থতা শ্বীকার করতে চান না, তারা যুক্তি-বিচার অপেশা একাদেশদশী চিত্তবিমুখতার চর্যাই করেন বেশি।

সন্দেহ নেই, অনেক-সময়ে একই তথ্যের বর্ণনায়ও বিভিন্ন জীবনীকারদের
মধ্যে অল্লাধিক মতানৈক্য লক্ষিত হয়ে থাকে। তাহলেও, কয়েকটি জীবনী-

কাব্য একসংগে বিচার করে দেখলে সত্য-মিথ্যার জীবনী-সাহিত্যে আবিদ্ধারে বিলম্ব ঘটে না। প্রায় কোন দেশের এতিহাসিক তথা-ইতিহাসেই মধ্যযুগে এইরূপ উদ্দেশ্য-প্রাণোদিত কিছু নির্ণরের পদ্ধতি
কিছু তথ্যাপলাপ তুর্লক্ষ্য নয়। এমন কি, আধুনিক

কালেও উত্তব-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় ইতিহাস হয়ত বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম প্রত্যন্তে হই বিভিন্ন আকারে লিখিত হবে। হৈতল-জীবনী-সাহিত্যে এব চেয়ে বেশি তথেরে অপলাপ,—ধদি তা' অপলাপও হয়,—কখনো লক্ষিত হয় না। তাই, চৈতল্য-জীবন এবং সমসাময়িক যুগেব বাংলাৰ ইতিহাসেব সর্বপ্রধান উপাদান আজও এ জীবনীসাহিত্যগুলিই বহন করছে;—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-রচ্মিতার পক্ষে এদের জীবন মূল্য অধীকার করবার উপায় নেই। তাই, সাহিত্য-ইতিহাসে বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যের অবতারণা কেবল সাহিত্যিক কারণেই নয়, ঐতিহাসিক কারণেও অপরিহার্য।

হৈতন্ত্র-জীবন অবলম্বনে রচিত প্রথম গ্রন্থ বাঙালির লেখা হলেও বাংলা ভাষায় লিখিত নয়। প্রাচীনতম চৈতন্ত্র-জীবনীর লেখক ছিলেন চৈতন্ত্র-

পার্ষদ শ্রীহট্রাসী ম্বাবিগুপ্ত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও
সংস্কৃতে লিখিত
ক্ষিত্রীকৃষ্ণতৈত্য চবিতাম্ত' সাধারণভাবে 'ম্রারিচহন্ত-জীবনকথা,—
ম্রারিগুপ্তের কড়চা প্রথের কড়চা' নামে বিখ্যাত। গ্রন্থখনির রচনাকাল
সম্বন্ধে পণ্ডিত্যহলে মতানৈক্য রয়েছে। ড: দীনেশচন্দ্রেব

সর্বশেষ সিন্ধান্ত অন্থায়ী গ্রন্থখানিব বচনা-সমাপ্তিকাল ১৫০০ গ্রী:। ডঃ স্থকুমার সেনের অন্থমান অন্থমানে গ্রন্থর চনাকাল ১৫২০ গ্রী:। 'চৈতক্সচরিতেব উপাদান' প্রণেতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদাব সিন্ধান্ত করেছেন,—গ্রন্থখানি ১৫০৬ গ্রী: থেকে ১৫৪০ গ্রী: এব মধ্যে কোন স্ময়ে রচিত হয়েছিল। ডঃ মজুমদারের যুক্তি হচ্ছে,—বেহেতু গ্রন্থখানিতে চৈতক্স-জীবনেব অস্ত্য-লীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে,—সেই হেতু গ্রন্থখানি চৈতক্স-তিরোভাবের পরেই সমাপ্ত হওয়া সম্ভব।

'ম্বারিগুপ্তের কড় চা'র পবেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন ও প্রামান্ত চৈতন্ত-চরিতগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য কবিকর্ণপূর-উপাধিক পরমানন্দদেশের তিনথানি গ্রন্থ। প্রথমধানি—'চৈতস্তচন্দ্রোদম্ব' নাটক
আম্মানিক ১৪৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৫০১ খ্রীঃ-এর মধ্যে রচিত
কবি কর্ণপ্রের
গ্রন্থানিক ১৪৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৫০১ খ্রীঃ-এর মধ্যে রচিত
হয়েছিল। চৈতস্তাদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে
গন্ধীরা-লীলা পর্যন্ত কালের বর্ণনায় নাটকখানির
প্রামাত্ত সর্বাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়ে থাকে। কবিকর্ণপ্রের 'শ্রীচৈতস্তা
চরিতামৃত মহাকাব্য' চৈতন্ত-জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস। গ্রন্থানির প্রথম
১১টি দর্গ ম্রারিগুপ্তের কড্চাব অমুসরণে লেখা। 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'
নামক কবিকর্ণপ্রের তৃতীয় গ্রন্থখানি সমসামন্থিক বৈফ্রব দার্শনিক-চেতনার
উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ম্বারিগুপ্ত এবং কৰিকর্ণপূরের এই-সব রচনাকে প্রধানতঃ অহুসরণ করেই বাংলা ভাষায় চৈতন্ত-চরিত গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছিল। ম্রারিগুপ্তের গ্রন্থাকনাকালের পূর্বে বঙ্গীয় সমাজে শ্রীচৈতন্তের দৈবী-মহিমার স্বীকৃতি সর্বজ্ঞনীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই, ম্রারির কাব্যেও অলৌকিক কল্পনার পরিচয় আছে,—কর্ণপূরের গ্রন্থাবলীতে ত আছেই।

## वृष्णावनपारमञ् रेड्डमु छानावड

"বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম চৈতন্ত-চরিত কাব্য,—রুলাবনদাস সাক্রের
শ্রীনিতন্ত্রজাগবত ।") কৃফদাসকবিবাজ গোস্থামীর শ্রীচৈতন্তরচরিতামৃত
এবং অন্তান্ত কয়েকটি বৈশ্ববগ্রন্থে বুলাবনদাসের কাব্যের নাম চৈতন্তম্পল বলে
উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে, বুলাবনদাস গ্রন্থরচনা
চৈতন্ত্রসমঙ্গল করে প্রথমে 'চৈতন্ত্রমঙ্গল' নামকরণই করেছিলেন। কিন্তু
শা
চৈতন্ত্রসাগবত ? পরবর্তীকালে লোচনদাস একই নামের আর একথানি
গ্রন্থ রচনা করলে বুলাবন-জননী পুত্রের গ্রন্থের নাম
পরিবর্তন করেন। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রেম-বিলাদের বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য

"চৈতন্ম ভাগবতের নাম চৈতন্তমঙ্গল ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবর্ত আখ্যা দিল॥" এর একটা সঞ্চত কারণও আছে। বৃন্দাবনদাস বিশেষভাবে শ্রীমন্তাগবতে-বর্ণিত

১। 'তৈতক্স-চরিতের উপাদান'—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

ক্বফুলীলা পদ্ধতির অন্থদরণে চৈতক্ত-লীলা বর্ণনা করেছিলেন। তাই, নাম-করণের মধ্যে গ্রন্থটির আদর্শগত পরিচয় স্পষ্টই প্রতিভাত হতে পেরেছে।

হৈতক্স-চরিতকার অপবাপর কবিগণ,—বিশেষকরে জয়ানন্দ ও লোচনদাস, গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় উদ্ধার করেছেন। কিন্তু, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে আত্ম প্রকাশে কুঠার পরিচয় সমধিক। বাব-কয়েক জননী নারায়ণীর নামোল্লেখ

ছাডা, একবার মাত্র নিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গে কবি প্রকাশ

বৃন্দাবন দাসের বাক্তি-পরিচয়

কবেছেন,—

"দৰ্বশেষ ভৃত্য তান <sup>২</sup> বৃন্দাবনদাস। অবশেষ পাত্ৰ নাবায়ণী-গৰ্ভ-জাত॥"

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কবি নিত্যানন্দ-প্রভ্র শেষ জীবনের শিশ্ব ছিলেন। জননী নার্বায়ণীর সম্বন্ধে কবি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন,—তিনি ছিলেন 'শ্রীবাদেব' ভাতৃস্থতা'। কিন্তু নিজ মাতামহেব নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। কবিকর্ণপূব তার বচনায় শ্রীবাদাদি চার ভাইএর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, চৈত্রভাগবতে কেবল শ্রীবাদ ও শ্রীবাম ছাডা আব কারো নামোল্লেখ নেই। তাই, ডঃ স্বকুমাব দেন অনুমান করেছেন, শ্রীবামই ছিলেন কবির মাতামহ। পণ্ডিতগণ এ-সম্বন্ধে নিঃসংশ্য় নন্।

ব্লাবনদাদেব আবিভাব কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি ছিলেন বাল-বিধবা নারায়ণীর সস্তান। নারায়ণী সম্বন্ধে বৃন্দাবন লিপেছেন,—গয়া-প্রত্যাগত চৈতত্যদেবের

প্রসাদ গ্রহণ করে তিনি ভাব-বিহ্বল হয়েছিলেন,—

বৃদ্দাবনদাদের আবিষ্ঠাব-কাল

"চাবি বছরের সেই উন্নত চরিত।

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ কান্দে নাহিক সম্বিত ॥"

চৈতক্তদেবের গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে, অর্থাৎ ১৪৩০ শকে নারায়ণীর বয়স চার বছর ছিল। অতএব, ১০১৪ বছর বয়ঃপ্রাপ্তিব পূর্বে অর্থাৎ অস্ততঃ ১৪৪০ শকের আগে নারায়ণীর সন্তান হয় নি, একথা মনে করা যেতে পারে। আলোচ্য সময়ে চৈতক্তদেব নীলাচলে বাদ কবছিলেন। অতএব, এ সময়ে জন্মগ্রহণ করলে বৃন্ধাবনদাস চৈতক্তদেবকৈ প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। শ্রীগৌরাক্ষের গৌড়লীলা-বর্ণনায় কবিও থেদোক্তি করে এই কথাই বলেছেন,—

২। তান-নিতাানন প্রভুর।

## "হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তথনে। হইয়াও বঞ্চিত দে স্থ দরশনে॥"

অঞ্চলিকে উদ্ধৃত সময়ের খ্ব পরেও যে বৃন্দাবনদাস আবিভূতি হয়েছিলেন, তা মনে হয় না। কাবণ, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভূব অস্তবন্ধ সায়িধ্য ও সাহায্য লাভ করেছিলেন। তাছাড়া, নিত্যানন্দের নির্দেশেই তিনি গ্রন্থ-রচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন-যে,—দে কথা কাবে৷ বার বার উল্লিখিত হয়েছে। আর, চৈতন্ত-তিরোভাবের পর নিত্যানন্দের লৌকিক-জীবন অধিক দীর্ঘায়ত হয়েছিল না,—এরূপ অনুমানের কারণ রয়েছে। এই সকল য়ুক্তি এবং অন্তান্ত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধার করে ডঃ বিমানবিহারী মন্ত্র্মদার সিদ্ধান্ত করেছেন,—বৃন্দাবনলাশ আহ্মানিক ১৪৪০ শকের (১৫১৮ খ্রাঃ) নিকটবতী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু, অপরাপর পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। ড: দীনেশচক্র প্রথমে অহমান করেন,—১৪২৯ শকে বৃন্দাবনের জন্ম হয়,—সর্বশেষে তিনি ১৪৫৭ শকের পক্ষে সিদ্ধান্ত নানা বহনাদ পরিবর্তন করেন। ড: স্কুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—
"বোড়শ শতান্দীর দশের কিংবা বিশেব কোঠায় বৃন্দাবনদাদের জন্ম হইয়াছিল, ধরা মাইতে পারে।——ইনি প্রীচৈতত্তেরও অহ্নগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন,—তাই বলিয়াছেন,—'সর্বশেষ ভূত্য তান বৃন্দাবনদাস'ত।" এখানে 'তান' দ্বিনামের উদ্দেশ্তরণে ড: সেন প্রীচৈতত্তকে ব্রেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের দ্বন্ধতি গ্রন্থ-মধ্যে কোঁথাও পাওয়া যায় না। চৈতন্ত্য-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বার বার উদ্ধেথ করেছেন,

"আমার প্রভূর প্রভূ শ্রীগৌবস্থনর। এ বড় ভরদা চিত্তে ধরি নিরম্ভর॥"

কোথাও কবি চৈতত্তের প্রত্যক্ষ ভৃতাত্তের দাবি কবেন নি, বরং বারে বারেই করেছেন, নিত্যানন্দের ভৃত্যত্ত দাবি।

বৃন্দাবনদাসের কাব্য-রচনাকাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য রয়েছে। ভবে, গ্রন্থথানি মুরাবিগুপ্তের কড়চা'র পরে রচিত হয়েছিল-যে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা চলে। বৃন্দাবনের গ্রন্থে মুরাবির রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি

৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম থগু (২র সং)

ব্যেছে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ্বগোস্থামী তাঁর প্রীচৈতক চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বুলাবনদাস মুরারিগুপ্ত ও স্থর্নপদামাদর-কৃত চিত্তভাগবতের লীলা স্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। অতএব, বুলাবনের গ্রন্থ এন্দর পরে রচিত হয়েছিল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টান্দে রচিত গোর-গণোন্দেশ-দীপিকায়' কবিকর্ণপুর বুলাবনদাদের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,—"বেশব্যাসো য এবাসীং।" একখানি গ্রন্থের রচয়িতার পক্ষে এই ফুর্লভ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ্বার আগে অক্সভঃ ২০০০ বংসর সময় অতিবাহিত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। ভাছাড়া চৈত্তভাগবত ও গোরগণোন্দেশ-দীপিকার অভাত আভাত্তরীণ উপাদানের তুলনা-মূলক আলোচনা করে, এবং আরো বহু তথ্য-বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী অহুমান করেছেন,—১৫৪৬ খ্রীঃ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে কোন সময়ে বুলাবনের ক্রাব্য রচিত হয়েছিল।—

এ সম্বন্ধে ড: স্বকুমার দেনের অভিমত, — "সম্ভবত: শ্রীচৈতত্তের ভিরোভাবের পূর্বে প্রস্কের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ-পূত্র বীর-চন্দ্রের জন্মের পূর্বেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।" কিন্তু, ছ: স্বন্ধার সেনের পূর্বে উদ্ধৃত অংশে ড: বিমানবিহারী মজ্মদার-হৃত নারায়ণীর বয়ংকাল বিচার যদি যথার্থ হয়, তাহলে ড: সেনের অমুমিত সময়ে বৃন্দাবন্দাদের বয়স গ্রন্থ রচনার পক্ষে অসম্ভাব্য-রূপে অপ্রিণত হয়ে থাকে।

হৈতিমুভাগবত আদি. মধ্য ও অস্ত্য, — এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর আবিভাব থেকে গয়া-গমন প্যস্ত, মধ্যখণ্ডে সন্ত্যাসগ্রহণ প্যস্ত, এবং অস্ত্যখণ্ডে নীলাচল গমন ও তথাকার লীলাদির আংশিক বিবরণমাত্র দেওয়া হয়েছে। অন্ত্যখণ্ডটি <u>আক্ষিকভাবে খণ্ডিত ও অসম্পূ</u>র্ণ। পরবর্তীকালে অম্বিকাচরণ ব্রন্ধচারী দেখতে বৃন্দাবনদাসের পাট-বাডি গ্রন্থ-পরিচ্ছ থেকে একখানি পূথি আবিষ্কার করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে পৃথিখানিকে চৈতম্ভভাগবতের অস্তাখণ্ডের শেষ তিনটি অধ্যায় বলেই অম্থান করা হয়েছিল। কিস্ক, ঐ তিনটি অধ্যায় যে ক্রিম, তাতে এখন

<sup>ঃ।</sup> বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম থণ্ড (২র)।

আর সন্দেহ নেই। স্বয়ং কৃঞ্চাদ কবিরাজের প্রদত্ত তথ্য থেকে জ্বানা যায়,— চৈতক্ত-ভাগৰতের অস্তাথণ্ড অসম্পূর্ণই ছিল,—

"নিত্যানন্দ-লীলা বৰ্ণনে হৈল আবেশ। কৈতন্তুর শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥" ৈচঃ চঃ

তাছাড়া, ব্রহ্মচারীমহাশয়ের আবিষ্কৃত অধ্যায় তিনটিতে তথ্যগত প্রমাদ এত বেশি যে, ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন বৃন্দাবনদাসের রচনার প্রামাণ্য অংশের তথ্য-নিষ্ঠার সঙ্গে এর কোন সংযোগই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৃন্ধাবনদাস বিশেষভাবে নিত্যানন্দপ্রভুর প্রেরণা ও নির্দেশেই চৈতন্ত-চরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন,—

"অন্তর্গামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্তচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥"

গ্রন্থ-রচনার উপাদান সংগ্রহেও তিনি অপরাপব চৈতন্ত-পরিকরদের মধ্যে বিশেষভাবে নিত্যানন্দপ্রভূর 'পরেই সমধিক নির্ভব করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ক্রার নিজের অভিজ্ঞতা যে বিশেষ ছিল না, কবি স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন।—

"বেদগুহু চৈতন্ত-চরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে।"
অক্যান্ত একাধিক ক্ষেত্রে কবি বার বার উল্লেখ করেছেন,—
"নিত্যানন্দপ্রভূম্থে বৈঞ্বের তত্ত।
কিছু কিছু শুনিলাম স্বার মাহাত্ম্য।"

চৈতস্ত জীবনের যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে নিত্যানন্দপ্রভূব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, সে সব বিষয়ে বৃন্দাবনের বর্ণনা পুংখারুপুংথ এবং যথায়। অন্তর্জ্ঞ তা হয় সংক্ষিপ্ত, না হয় কল্পনাশ্রমী। তাই, চৈতন্তভাগবতে ধত মহাপ্রভূব গোড়-ভ্রমণ-বৃদ্ধান্ত বিশেষ তথ্য-বহল ও ঐতিহাসিক। কিন্তু, বাল্যলীলার বর্ণনা ভক্তি-ভাব কল্পনায় অতি পল্লবিত , আবার অস্তাথণ্ডের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। গ্রহেন্থ উপাদান-সংগ্রহে নিত্যানন্দ-প্রভূ ছাড়া আর যাদেব কাছে বৃন্দাবনদাস খণ স্বীকার করেছেন,—তাদের মধ্যে রয়েছেন,—নারায়ণী, অহৈত প্রভূ ও গদান-সংগ্রহ ও বিশেষ করে গ্রন্থের আলিক-বিভাগ-পরিকল্পনায় বৃন্দাবন মুরাবিশ্বপ্তের 'কড্চা'র 'পরেও নির্ভর্গ বে করেছিলেন, সে কথা

পূর্বে বলেছি। চৈতক্সভাগৰতের ক্রম-বিভাগে ম্বারির গ্রন্থের প্রভাব স্পষ্ট, তা ছাড়া ঐ গ্রন্থ শ্লোকেরও বছল উদ্ধৃতি বৃন্দাবনের কাব্যে লক্ষিত হয়ে থাকে।

ৈ চতন্ত্ৰ-জীবনী কাৰ্য-সমূহের মধ্যে চৈতন্ত্ৰভাগবতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তার তথ্যপূর্ণ <u>কৈতিহাসিকতা।</u> বিশেষভাবে চৈতন্তের গৌড়লীলা বর্ণনার প্রদক্ষে সম-সাময়িক নবদ্বীপ, তথা পারিপাখিক বঙ্গভূমির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেরও একটি উৎকৃষ্ট পরিচয় রেথে গেছেন বৃন্দাবনদাস। তার এই ঐতিহাসিক-চেতনার সর্বোক্কষ্ট নিদর্শন চৈতন্ত্য-আবিভাব-পূর্ব নবদীপের বর্ণনা: —

চৈতস্থভাগবতের ঐতিহাসিকতা "নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বণিবারে পারে।

এক গলা ঘাটে লক্ষ লোক স্থান করে॥

বিবিধ বৈসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ॥

সভে মহা অধ্যাপক বলি গর্ব ধরে।

বালকেও ভটাচার্য সনে কক্ষা করে॥

নানাদেশ হৈতে লোক নবদীপ যায়।

নবদ্বীপে পড়িলে দে বিভারদে পায়॥

রমা-দৃষ্টি-পাতে দবলোক স্থাথ বদে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রদে॥
কৃষ্ণ নাম ভক্তি-শৃষ্ম দকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিগ্য-আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক দভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলেওীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ কবি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি পূজ্য়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্মার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

না বাধানে যুগধর্ম ক্লফের কীর্তন।
লোব বহি গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হবিধ্বনি॥

সকল সংসার মন্ত ব্যবহার-রসে।
ক্লক্ষ-পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাদে॥
বাওলী পূজ্যে কেহ নানা উপহারে।
মত্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাত্য-কোলাইল।
না ওনে হুষ্টের নাম প্রম্মন্সলল॥"

বিভিন্ন ও বিচিত্রের সমাবেশে গড়ে-ওঠা নবদ্বীপের সমাজ-সংস্কৃতির এই পুংগান্থপুংথ বর্ণনার পেছনে যে তথ্যনিষ্ঠা এবং সত্য-দিদৃক্ষা আত্মগোপন করে আছে, যে-কোন কালেব ঐতিহাসিক চেতনার পক্ষে তা নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়। তাহলেও, বৈষ্ণব-সমাজে চৈতন্ত্য-ভাগবতেব শ্রেষ্ঠ সমাদব তার তথাক্থিত অনৈতিহাসিকতার জ্লাই। বস্তুতঃ, এই অনৈহাসিকতার মূলীভূত

চৈতস্ত্ৰস্থাপৰতের অভিলোকিক কাহিনী সমুহ একান্তিকী নিষ্ঠাব মধ্যে চৈতন্ত্য-ভাগবতেব উৎকৃষ্ট কাব্য-মূল্যও নিহিত ব্যেছে। 'মহাপুক্ষ'—শ্রীচৈতন্ত্যকে •একান্তিকী বৈঞ্বী-নিষ্ঠার প্রভাবে কবি "মায়ারূপে কুষ্ণ বা জ্যািল"—অর্থাৎ কুষ্ণাব্তাব নামে স্বীকাব করে

নিয়ে ছিলেন। এই স্বীকৃতিব স্বাভাবিক মানসপরিণামে বৃন্দাবন-কৈতন্ত্যলীলা কাহিনীকে শ্রীমন্তাগবতেব কুফলীলাব আদর্শে ঢেলে সেভেছেন। সমগ্র তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যসজ্জাব পেছনে তাঁব যে বিশেষ বিশ্বাসটুকু সক্রিয় হয়েছিল, কবি নিজেই অকুষ্ঠ ভাবে তাব উল্লেখ করেছেন,—

"পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ। এবে সেই লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥"

এই দীলার পেছনে জীচৈতন্তাবতাবের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধীয় বিশাসকেও কবি মহাপ্রভূর মূপে তুলে দিয়েছেন,—

## "দন্ধীর্তন আরম্ভে আমার অবতার। করাইমু দর্বদেশে কীর্তন-প্রচার॥"

এই নিষ্ঠা-বিশ্বাদের আবেগে কবি ভক্তিধর্মী কল্পনাব বলা মৃক্ত করে দিয়েছেন। অবাধ গতিতে তা' ছুটে চলেছে অলৌকিকভার পথে। ফলে, শচীর গর্ভস্থ ভগবানেব আবাধনাব জন্ম স্থর্গের দেবগণ মর্ভ্যে নেমে এসেছেন, বালকচৈতন্মেব লীলা-চাঞ্চলোব বিভিন্ন মৃহুর্তে আত্মপ্রকাশ করেছে দন্তাত্রেঘাদি বিচিত্রভাব ও বামন রাম-আদি বিভিন্ন অবতার-মৃতির পরিচয়। অসম্ভবআলৌকিক অভিশয়োকির আবো যে কভ প্রাচ্র্য ব্যেছে,— তার উল্লেখ করে শেষ হবে না।

কিন্তু, এই সকল অভিশযোক্তি, অসম্ভবোক্তির কোথাও কবি-কল্পনার কোন কুঠা নেই,—নেই কোনো বিধা। যে অটুট বিশ্বাসের প্লথেয় নিযে তিনি এই অলোকিক কল্পনা-লোক-বিচরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন,—কোথাও সে বিশ্বাস বিদ্যমাণ্ড শিথিল হয় নি। এই বিশ্বাস নিষ্ঠার একান্তিকতাই চৈত্যুভাগরতের স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-চমৎকৃতির স্বষ্ট করেছে। বস্তুত:, আগ্রন্ত গ্রন্থখনির কোথাও কাব্য-ধর্মাবোপের সচেতন কোন প্রশ্নাস নেই। আগাগোড়া বচনা অনাডম্বর বর্ণনাধর্মী ভাষায় প্যার্ভদে লিখিত। যে অল্প ক'টি স্থানে ত্রিপদী ছল ব্যবহৃত হয়েছে, দেখানেও ভাষার বর্ণনামূলকতাই (Narrative quality) প্রধান। তব্, কেবল বিশ্বাস নিষ্ঠাব প্রভাবেই অনাডম্বর বর্ণনা ক্রমন কাব্যিক হয়ে উঠেছে তা ব একটি পরিচয় দিই,—
"বন্ধন কবিয়া শচী বলে বিশ্বভরে।

চৈত্তস্মভাগবতের শৈক্ষিক বৈশিষ্টা তোমার অগ্নজে গিষা আনহ দত্বরে ॥
মায়েব আদেশে প্রভু অবৈত-সভায় ।
আইদেন অগ্রজেরে ল'বাব ছলায ॥
আদিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল ।
অন্তোক্তে করেন রুফ কথন-মঙ্গল ॥
আপন প্রভাব শুনি শ্রীগোরস্থলর ।
পভাবে কবেন শুভ-দৃষ্টি মনোহব ॥
প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চক্ত নহে এক নথের উপমা ॥

मिनचत्र मर्व व्यक्त ध्वात्र ध्मत्र । হাসিয়া অগ্রন্ধ প্রতি করেন উত্তর। ভোজনে আইদ ভাই ডাকয়ে জননী। অগ্রন্ধ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥"

শৈল্পিক মণ্ডল ময়,—ডক্তি-বাৎদল্যের অপূর্ব সমন্বয়েই এই বর্ণনা বদোজীর্ণ

হয়েছে।

একাধারে এই ভক্তি এবং ঐতিহাসিক নিষ্ঠা চৈতন্ত্র-লীঙ্গা-বর্ণনার স্থানে স্থানে বুন্দাবনের রচনাকে কেবল বুস-সমৃদ্ধ নয়,—সজীব, সুর্বস্ত্র করে তুলেছে,—

"বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহটিয়া। কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥ কোধে শ্রীহটিয়াগণ বলে হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহ। কহত নিশ্চয়॥ পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। বল দেখি শ্রীহটে না হয় জন্ম কাব। আপনে হইয়া শ্রীহটিয়ার তনয়। তবে ঢোল কব কোন্ যুক্তি ইথে হয় ?॥ যত তত বোলে প্রভু প্রবোধ না মানে। নানা মত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥ তাবৎ চালেন শ্রীহটিয়াবে ঠাকুর। যাক তাহার ক্রোধ না হয প্রচুর॥ মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া। লাগালি না পায় যায় তজিয়া গজিয়া॥"

রচনাংশ উদ্ধার করে শেষ হবে না। এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হওয়া উচিত,— চৈতন্মভাগবত মহাগ্রন্থের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি ও সবসতাব পেছনে রয়েছে তথ্য-নিষ্ঠ বর্ণনা ও বিখাদ-নিষ্ঠ আস্তরিকতা। এই হুর্লভ গুণ-নিচয়ের সমন্বিত-সমাবেশে, ইতিহাদের তথ্যে, ভক্ত গ্রনয়-জাত বিশ্বাস-সত্যে,— এবং শৈল্পিক দরদতায় ষ্পার্থই চৈত্মভাগ্রত বৈঞ্চব-ধর্মের ভাগ্রত হয়ে উঠেছে! ষ্থাৰ্থ ই,-

"তৈতন্ত্ৰলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস।"—তৈ:-চ:-

#### अश्रामतम्बद्ध दिख्यामनन

জন্মানন্দের চৈতন্ত্রমঙ্গল তথ্য-চমৎকারিত্বের জন্ম এককালে পণ্ডিত-সমাজে প্রচুর ঔৎস্ক্রের ক্ষি করেছিল। অধুনা সেই উৎসাহের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। কাল-বিচারে জন্মানন্দ এবং লোচনদাস প্রায় সমসামন্নিক জন্মানন্দের চৈতন্ত্রমঙ্গল ছিলেন;—কার গ্রন্থ প্রথমে রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। তবে, পূর্ব-ক্রিগণের যে তালিকা জন্মানন্দ গ্রন্থা উদ্ধার করেছেন,—তাতে লোচনের উল্লেখ নেই।

কবি-প্রদত্ত আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায়,—বর্ধমান জেলার আমাইপুরা প্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কবির পিতার নাম ছিল স্থবৃদ্ধিমিশ্র,—মাতা ছিলেন—রোদনীদেবী। মাতার মৃত-বৎসা দোয় কবি-পরিচিতি অতিক্রমণের জন্ম জ্য়ানন্দের 'যমের-অক্ষচি' নাম রাথা হয়েছিল,— গুইঞা। নীলাচল থেকে গৌড়ে যাবার পথে চৈতন্মদেব স্থবৃদ্ধি-মিশ্রের অতিথি হন। এক বৎসবের গুইঞাকে কোলে করে রোদনী চৈতন্মদেবে ভোগ রন্ধন করেন। সেই সময়ে স্বয়ং চৈতন্মদেব গুইঞার নামকরণ করেন,—জ্য়ানন্দ। পণ্ডিতগণের ধারণা,— চৈতন্মদেব হয়ত গৌড় থেকে নীলাচল প্রত্যাবর্তনেব পথেই কবি-পিতার আতিথা স্থীকার করেছিলেন! অস্ততঃ জ্য়ানন্দের কারো ঐ পথেরই বর্ণনা রয়েছে। কাব্যেব মধ্যে কবি নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞ্জিব দাস' বলে অভিহিত করেছেন। জাই অনেকেব ধারণা, জ্য়ানন্দ হয়ত অভিরামের শিন্য ছিলেন। আনকে আবাব কবিকে গণাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলে মনে করেছেন।

জ্য়ানন্দের চৈতন্তামঞ্চলের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে তা যে বুলাবনদাদের চৈতন্ত ভাগবতের পরে রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে জ্য়ানন্দের কাব্যেই স্বীকৃতি রয়েছে। নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধার করে ড: বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন, ১৫৬০ খ্রী: বা তার নিকটবর্তী কোনকালে জ্য়ানন্দের চৈতন্তামঙ্গল লিখিত হয়েছিল।

জয়ানন্দের চৈতত্তমকলকাব্যের উপর প্রথম আলোক-সম্পাৎ করেন ৺নগেন্দ্রনাথ বস্থ,—১৩০৪-০৫ বঙ্গীয় দালের দাহিত্যপরিষং পত্রিকায়।

<sup>ে।</sup> বঙ্গভাষাও সাহিত্য, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম থণ্ড (২য় সং)। ৬। চৈত ক্স চরিতের উপাদান। ৭। এ।

তিনিই আবার কালিদাস নাথের সহায়তায় ১৩১২ সালে জয়ানন্দের গ্রন্থসম্পাদনা করেন। আগেই বলেছি,—আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্বে তথা ভিনবতার
জন্ম প্রস্থানি পণ্ডিত সমাজের কোন কোন মহলে বিশেষ কৌত্হল স্পৃষ্টি
করেছিল। এঁদের মধ্যে ড: দীনেশচল্রের নাম উল্লেখকার্য পরিচ্য়
যোগ্য। প্রধানত: চৈত্তের তিরোভাব-কাহিনীর
অভিনবতাই জয়ানন্দের চৈত্তমঙ্গলের লোক-প্রসিদ্ধির কারণ। মহাপ্রস্থা
আত্ম-গুপ্তির মূল কারণ এবং পরিণামী ইতিহাস সংশয়াচ্ছন্ন। তাই, বিভিন্ন
জীবনীকার এ সম্বন্ধে নানাপ্রকাব অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন।
জয়ানন্দের কারেই এ সম্বন্ধ একটি বিখাস্ত কাহিনী প্রথম পাওয়া গিয়েছিল,—

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজ্ঞয়া নাচিতে। ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে॥ চরণ-বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে॥ পণ্ডিত গোদাঞিকে কহিল সর্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বধা॥"

কিন্তু, কেবল বিশাদযোগ্য বলেই কাহিনীটি প্রামাণ্য হয়ে ওঠে না।
বল্পতঃ, জয়ানন্দ ১ৈতন্ত-জীবন-কাহিনীতে আরো বহু অভিনব তথ্যসংযোগ
করেছেন। দেগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই প্রতিপন্ন হয়,—জয়াননের
কবি-চেতনায় তথ্য এবং সত্য-নিষ্ঠার গভীর অভাব ছিল। এ-প্রসঙ্গে
ক্রেক্টিমাত্র বিষয়ের অবভারণা করি:—

- ১। অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত অমুষায়ী প্রীচেতন্তের পিতৃভূমি ছিল শ্রীহটুজেলার চাকাদক্ষিণে। ঢাকাদক্ষিণের সন্তান-রূপে এই পুণ্যভূমিব মহিমাময় ঐতিহেব অংশভাগী হওয়ার অবকাশ বর্তমান লেখকেরও হয়েছিল। কিন্ত, জয়ানন্দ প্রীহটের কোন্ এক জয়পুরগ্রামে চৈতন্তের পিতৃভূমি নির্দেশ করেছেন,—স্বয়ং শ্রীহটবাসিগণও গ্রামটির সন্ধান রাখেন না।
  - ২। মহাপ্রভূর পূর্বপুরুষগণ সংক্ষে কবি প্রাচীনতর তথ্য উদ্ধার করেছেন,— "চৈতক্ত পোদাঞির পূর্বপুরুষ আছিল যান্ধপুরে। শ্রীহট্ট দেশরে পলাইয়া গেল রান্ধা ভ্রমরের ডরে।"

জ্বানন্দেব গ্রন্থ-সম্পাদক সনগেজনাথ বস্থ এই বাজা ভ্রমরেব কাল-পবিচয় নির্ণযের চেষ্টাও কবেছেন। অথচ যাজপুর কেন,—সমগ্র উডিয়াতেই বাংস্ত-গোত্রীয় বৈদিক-ত্রাহ্মণের অভিত্বেব পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না, চৈতন্ত্র এ বংশ-সম্ভূতই ছিলেন।

শঠীদেবী অবৈত আচার্যের নিকট বৈঞ্ব-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন,—
 এ তথ্য দর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু জ্ব্যানন্দ বলেন,

"আই ঠাকুবাণী বন্দেঁ। চৈতত্ত্তের মাতা। পণ্ডিত গোদাঞি জার মন্ত্র-দীক্ষা দাতা॥"

আর আলোচনা কবে লাভ নেই,—জ্বানন্দের উপস্থাপিত তথ্যের 'পরে
কিছুতেই যে নিভব কবা চলে না,—সে কথা বলাই বাহল্য। তাই, আধুনিক
ঐতিহাসিকের কাছে তাঁব কাহিনীব অভিনব চাক্চিক্যেব কোন মূল্যই নেই।

মূলকথা, জ্যানন্দ, বুন্দাবন্দাস বা কৃষ্ণ্দাস কবিবাজের মত চৈতল্য-নিষ্ঠা-

জয়ানন্দ চেত্তস জীবনীর গোশাদার প্রণোদিত হযে গ্রন্থ-বচনায় প্রবুত্ত হন নি। তাই, চৈতন্ত্র-জীবনীব তথ্যের যথার্থতা কক্ষা সম্বন্ধে পুণ্য কর্তব্য বোধের কোন প্রেবণা তাঁর ছিল না। জ্বানন্দ চৈতন্ত্রমঙ্গল বচনা

কবেছিলেন পেশাদাবী পালাগান হিদেবে :—

"ইবে শব্দ চামব সংগীত বাত রসে। জয়ানন্দ চেতকু মঙ্গলগান শেষে॥"

এই উদ্দেশ্য প্রভাবেই চেতক্স জীবন তথ্যের নিষ্ঠাপূর্ণ বর্ণনাব পবিবর্থে জ্য়ানন্দ শোত্-সাধাবণের চিত্ত চমৎকাবী কৌত্হল পূর্ণ কাহিনী উদ্ভাবনের দিকেই বুং কে পডেছিলেন। এই কাবণেই সমগ্র গ্রন্থটিও 'পালাগান'-স্থল হাটি পণ্ডে বিভক্ত; আদিখও, নদীযাখও, বৈবাগাখও, সন্ত্যাসখও, উৎকলখও, প্রকাশখও, তীর্থপও, বিজ্মখও এবং উত্তবখও। এই সকল খওগুলির উপস্থাপনা সংহত অথবা ক্রম-বদ্ধ নম। এক তীর্থপণ্ডের অবতাবণাই গ্রন্থের ইংলানে গ্রার কবা হয়েছে। মূল চৈতত্ত্য-জীবনীর বর্ণনায়ও সহস্কপ ক্রম-বিভ্রম এবং সঙ্গতি বোধের অভাব স্ক্রম্পন্ত। জ্যানন্দ চৈতত্ত্যের পিতৃ-বিয়োগের পবেই তাঁব গ্রাগ্যমনের পরিকল্পনা ও সেখানে ঈশ্বপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা কবেছেন। গ্রা থেকে ফিরেই চৈতত্ত্য একে একে কৃটি বিবাহ করেন। লক্ষীর মৃত্যুর পর জ্য়ানন্দ চৈতত্ত্বকে উন্মন্ত অধীর

নৃত্যে প্রবৃত্ত করেছেন। আবার, সন্ন্যাসী চৈতত্যের মুখে তিনি যে সকল

শাধন-তত্ত্বের কথা তুলে দিয়েছেন, সেগুলো বাউলের দেহতথ্যের অবলোপ ও

কাব্যচন্দর্ভ

কাব্যে ছিল গায়েন-ফলভ চিত্ত-চমৎকার স্পষ্টির চেটা;
কবি-চেতনার স্বতঃস্কৃতি অহুমোদনের অভাবে তা অপরিণত পাচালীর পর্যায়
অতিক্রম করে কাব্য-পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। সার্থক জীবনীর মূল্য-ত সে
কিছুতেই দাবি করতে পারেনা।

#### लाइनमारमञ् देहज्यामनन

লোচনদাদের চৈতন্তমঙ্গলও বিশেষভাবে আসরে গীত হওয়ার জন্তই লিখিত হয়েছিল,—

"ক্রুণা ভরল সব হেম গোরা গা। বন্দিয়া গাইব সে শীতল রালা পা॥

লোচনের চৈতস্তমঙ্গল গীতি-প্রস্থ

সকল ভকত লৈয়া বৈসহ আসরে। সে-পদ শীতল-বা' লাগুক কলেবরে॥"

গ্রন্থের মধ্যবর্তী গাঁতব্য বিভিন্ন স্থরের উল্লেখ থেকেও কবির পূর্বোক্ত মূল উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোচনদাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা গায় না।
ভ: স্কুমার সেন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১মগণ্ড—১ম সংস্করণে দিদ্ধাস্ত
করেছিলেন;—"লোচনদাস আহুমানিক ১৫২৩ গ্রাইান্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং
আহুমানিক ১৫৮৯ গ্রাইান্দে তিরোধান করেন।" একই
কবি-পরিচ্যু
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ভ: সেন সে প্রসঙ্গ পরিহার করে
নীরব হয়েছেন। কবির আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়,— বর্গমান জেলার
কোগ্রাম-নিবাসী বৈত্য বংশীয় কমলাকর দাস কবির পিতা ছিলেন। তাঁর
মারের নাম ছিল সদানন্দী,—পাঠান্তরে অক্ল্বুতী। মাতামহ পুরুষোত্তম
ভপ্তের নিকট কবি শিক্ষালাভ করেন, আর শ্রীথত্তের নরহরি সরকার ছিলেন
তার দীক্ষান্তক,—

"শ্রীনরহরি গরকার ঠাকুর আমার।"

লোচনদাদের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছুবলা চলে না। ভবে, এই কাব্যও বুন্দাবনের কাব্যের পরে রচিত হয়েছিল-যে, তা জানা যায় কবির নিজেরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি থেকে। ড: বিমানবিহাবী মজুমদার অমুমান
কবেছেন,—লোচনের কাব্য ১৫৬০ থ্রী:—১৫৬৬ থ্রী:র
কাব্যের রচনাকাল
মধ্যে কোন সমযে রচিত হয়েছিল। ৮ ড: দীনেশচন্ত্রের
অমুমান,—১৫৭৫ থ্রীষ্টাকে কাব্যথানি লিখিত হয়।

কাব্যেব উংপত্তি এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং স্থীকাব কবেছেন,—
মুবাবিগুপ্তেব 'কডচা' পড়ে বাংলা ভাষায় অন্ত্রূপ একথানি গ্রন্থ-বচনাব প্রেবণা
তিনি লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ, লোচন মুবাবিগুপ্তের ঐতিহাসিক বর্ণনাকে
বর্ণাত্য কল্পনার স্পর্শে এক নব ক্লপ দান কবেছেন।

- ১। ম্বারিব গ্রন্থের তিনটি খণ্ডকে ভেঙে লোচন চাবটি খণ্ড প্রস্তুত করেছেন। প্রথম,— স্ত্রখণ্ড গড়ে উঠেছে, ম্বাবিব গ্রন্থের হরি-নারদ-সংবাদ-কাহিনীকে কৃষ্ণ-রুরিণী, হব পার্বতী, নাবদ-ব্রহ্মা-সংবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন কাহিনীর সংগে যুক্ত-পদ্ধবিত করে।
- ২। আদিখণ্ডে মুরাবি ও বৃন্দাবনেব অমুসবণে লোচন মহাপ্রভুর জন্ম কাব্য পরিচয় থেকে গ্রাগমন ও প্রত্যাবর্তন প্রস্তু চিত্রিত করেছেন।
- । মধ্যথণ্ডে আছে,—মহাপ্রভুব ভাব-বিকাব, সল্ল্যাস, পুরীষাত্রা,
   সার্বভৌম-উদ্ধাব ইত্যাদি কাহিনী।
- ৪। অন্তার্থণ্ডটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। নহাপ্রভুর ভাব-জীবনের স্বষ্ঠু বর্ণনা
  কোগাও পরিলক্ষিত হয় না।

লোচনেব গ্রন্থে বৃদ্ধাবনেব কাব্যের প্রভাবও যে প্রচুর ছিল,—তার প্রমাণ পাই গ্রাগমন-পথেব বর্ণনা থেকে। এই প্রসঙ্গে ম্বারির প্রদন্ত তথ্যকে পবিহাব কবে লোচনদাদ বৃদ্ধাবনদাদেব বণিত তথ্যকেই আশ্রম করেছিলেন। তা ছাড়া, ভাগবত, জৈমিনি ভাবত, মহাভাবত, ব্রহ্মণংহিতা ইত্যাদি অজন্র সংস্কৃতপুরাণেব সাহায্যও কবি গ্রহণ করেছেন। আসল ক্থা,—জ্যানন্দের মত লোকপ্রিয পাঁচালী কাব্য-বচনাই লোচনেবও গ্রন্থ-

কৃতির প্রধান উদ্দেশ্স ছিল। কিন্তু, জয়ানন্দের মত নিছক লোচন চৈতন্ত কীবনাৰলখনে জন-প্রের পাঁচালীকাবা বৈশ্বব। নরহবি-প্রতিষ্ঠিত 'পৌর-নাগবী' মতবাদের লিখেছেন একজন প্রেষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন তিনি। তাই, কাব্যকে

টেভক্ত চরিতের উপাদান। >। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

লোক-প্রিয় করে তোলার চেইায় দায়িছহীন কাহিনী-চটক স্প্রাহীর 'পরেই নির্ভর করেন নি,—বিভিন্ন প্রাণকার ও চৈতন্ত-জীবনীশ্রন্থা পূর্বস্থিরগণের সহায়ভায় নিজ নিঠা-বিশাসের সহযোগে চৈতন্তের ভক্তি-রস-সমৃদ্ধ শিল্পালেখা গড়ে তুলেছেন। স্বীকার করা উচিত,—এই শিল্প মৃতি অংকন-উপলক্ষ্যে লোচন চৈতন্ত-জীবনের বহু সভ্য-ঘটনার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন;—কিন্তু কল্পনা-শক্তির অবাধ-চর্যায় তিনি কোথাও চৈতন্ত-জীবন-সম্বন্ধে ভক্ত-হৃদয়ের ঐতিহগত বিশাসকে ক্ষ্ম করেন নি। পুংখায়পুংখতার বিচারে লোচনের কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুতেই স্মীকার করা সম্ভব নয়। তাহলেও, এই গ্রন্থকে ঐতিহাসিক মূল্য কিছুতেই স্মীকার করতে বাধা নেই। ইতিহাস-ঘটনার যাথাযাথ্যের অভাব ঘটলেও, তাঁর কাব্যে ঐতিহাসিক বিশস্তা (Historical Fidelity)-র অভাব ঘটে নি। লোচনের কল্পনা বিশেষভাবে গৌরাক্ষের 'নাগরীভাবের' সাধন-প্রচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত। ত্ব' একটি মাত্র দৃইাম্ব দিই,—চৈতম্প্রজীবনের ভাব-পরিচয় উদ্ধার-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বৃন্ধাবনদাস বলেন,—

"স্ত্ৰীহেন নাম প্ৰভূ এই অবতারে। লোচনের কাব্যে শ্রেবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥ গৌরীনাগরী ভাব অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাকনাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥"— চৈ:— ভা:-

বৃন্দাবনের এই উক্তির যাথার্থ্য সর্বজন-বিদিত। তবু, গুরু নরহরির মতবাদের অমুসরণে লোচন চৈতত্তের জন্মমূহুর্তের বর্ণনায় লিথলেন,—

"গোর নাগরিয়া-ভাবে ভরিল ত্রন্ধাণ্ড। প্রতি অঙ্গে রদ-রাশি অমৃত অথণ্ড।"

ঐ একই মূহূর্তে লোচনের বর্ণনাম্বায়ী নদীয়া-নাবীগণেব "অলসল অঙ্গ সবার শ্লথ নীতিবন্ধ।"

লক্ষী এবং বিষ্ণৃ-প্রিয়ার বিবাহ-বাসরেও কবি 'নাগরী-ভাবের' ছডাছড়ি কল্পনা করেছেন। সর্বত্রই তাঁর সৌন্দর্য-স্বৃষ্টি, এবং নাগরী-ভাব প্রতিষ্ঠার আকাজ্জা এত তীত্র ছিল ষে, তথ্যের অপলাপ কিংবা বর্ণনার পরস্পর-বিরোধিতার প্রতি তিনি লক্ষ্যই করেন নি।—

লক্ষীব সংগে চৈতন্তদেবের গঙ্গার ঘাটে প্রথম দাক্ষাতের চিত্রটিকে পূর্বরাগ-চিত্রণে রূপায়িত করতে গিয়ে বিভাপতিব বিখ্যাত পদটি কবির মনে পড়েছিল —

"সথি হে, অপুক্রব চাতুরি গোবি। সবজন তেজি অগুসরি সঞ্চবি আড বদন তঁহি ফেরি। তঁহি পুন মোতি-হার তোরি ফেঁকল কুহুই হাব টটি গেল।

সব জন এক এক চুণি সঞ্চক

স্থাম দরস ধনি লেল॥"

তাই গৌর-দর্শন-পিয়াদিনী লজ্জা-বিন্যা লক্ষ্মীব ক্ষেত্রেও কবি একই চাতুরীর কল্পনা করেছেন:—

"গৰুমোতি হার ছিল গলায় তাহার। ছি'ডিয়া ফেলিল, ভূমে পড়িল অপাব॥"

অথচ একবারও তিনি শ্ববণ কবেননি যে, লক্ষীর পিতা নিঃম্ব ছিলেন। তাঁব পক্ষে গজমোতিহাব ছিঁতে ফেলার বিলাস অসম্ভবই নয়,—এ কল্পনাও অসম্ভত। চিত্রের পববর্তী অংশে এই অসম্ভত কবি নিজেই স্পষ্ট করে তুলেছেন,—লক্ষীর বিবাহ-প্রস্থাবেব উত্তবে তাঁর পিতা বল্ছেন,—

"আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পাবি। কন্তামাত্র আচে মোব পরমা স্ক্লরী।"

স্পৃথিষ্ট বোঝা গেল, তথাের যাথাযাথা লোচন আকাজ্জা করেন নি,—
সেদিকে তার লক্ষেপও ছিল না,— চৈতঞ্চ-জীবনাবলম্বনে ভক্তি-ভাব-সমূদ্ধ,
লোক-চিত্তহারা কাবা-চিত্রাংকণই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্ত। আর, এই
উদ্দেশ্ত-সাধনে লোচন উল্লেখ্য সার্থকতা লাভ করেছিলেন ভক্তি এবং
আন্তরিকতাশ্রমী কল্পনাপ্রভাবে।— চৈত্তগু-সন্ন্যাদ-মৃষ্ট্রের পূর্বে বিফ্রিয়ার
বিলাপ বর্ণনা করেছেন কবি লোচনদাদ—

লোচনের গ্রন্থের

कावा मुला

"ত্'নয়নে বহে নীব ভিজিয়া হিয়ার চীর ৰক্ষ বহিয়া পড়ে ধার।

বক্ষ বাহয়া শড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভূ আচৰিতে বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে বারবার॥ শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দাও হাড

সন্ত্রাদ করিবে না'কি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা স্থির নহে মোর হিয়া
অাগুনেতে প্রবেশিব আমি॥
অরণ্য কণ্টক বনে কোণা যাবে কোন্ স্থানে,
কেমনে ইাটিবে রাঙা পায়।
ভূমিতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর ভয় তবে
হেলিয়া পড়য়ে পাছে গায়॥
কি কহিব মুই ছার স্থামি তোমার দংসার
সন্ত্রাদ করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লৈয়৷ মির যাব বিষ ধাইয়া
স্থাথ তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥"

লোচনের কাব্যকথা ইতিহাস-বিমুখ, তাঁর কাহিনী পূর্বাপর সামঞ্জ শুহীন।
ভাই, অথণ্ড আথ্যায়িক। কাব্য বা জীবনী-কাব্য হিসেবে বিচার করলে এই
ব্রচনার ব্যর্থতাই কেবল প্রতীয়মান হবে। কিন্তু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এমনি বছ
সনোরম চিত্র রচনা কবেছেন লোচন, স্বতন্ত্র ভাবে যাদের মধ্যে গল্প অ
বীবন-রস স্থনিবিড় হয়ে আছে। জীবনী-কাব্যকার হিসেবে লোচন ব্যর্থ,
কিন্তু মর্মস্পাশী গল্প-রসিক হিসেবে অবশ্য সমুল্লেখ্য।

## কুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"চৈতক্ত-জীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতেছে
'চৈতক্ত-চরিতামৃত'। মহাপ্রভ্র শেব ১২ বংসরের চরিতকথা কেবল ইহাতেই
পাওয়া যায়।" গ প্রস্থকতা কৃষ্ণদাসকবিরাজ একাধারে ছিলেন বহুশাস্ত্রজ্ঞ
পণ্ডিত, চিন্তাশীল তত্বজ্ঞানী ও পরম নিষ্ঠাবান্ ভক্ত-বৈষ্ণব।
চৈতক্তচরিতামৃত
চৈতক্ত-জীবনের পরিণতত্ম বয়সের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃদ্ধ কবি
সর্বাপেক্ষা এমাণ্য প্রন্থ এই গ্রন্থে আপন প্রতিভাকে নিমেশ্বিত করেছিলেন।
ফলে মহাপ্রভ্র জীবনের ঐতিহাধিক তথ্যাবলীর বর্ণনায়, তার প্রবৃত্তিত

১০ । বাঙালা-সাহিত্যের ইতিহাস ১য় খণ্ড ( २য় সং )--ভঃ সুকুরার সেন ।

ধর্ম-তত্ত্বের দার্শনিক পটভূমি-বচনায় ও তাঁর লীলামাধুর্বের ক্রমায়গত ভাবচিত্রণে গ্রন্থথানি বৈশ্বব দর্শন-সাহিত্যের ইতিহাসে বেদ-তুলা মর্বাদা লাভ করেছে।

কৃষ্ণদাদেব পূর্বে বাংলা ভাষাতেও ষে একাধিক চৈতন্ত-চরিত রচিত হযেছিল, তাব পবিচয় আমরা পেয়েছি। তবু কৃঞ্চদাদের গ্রন্থ-রচনাব প্রযোজন বোধ একান্ত হযেছিল বিশেষভাবে তিনটি কাবণে:—

- (২) কৃষ্ণদাস কবিবাজের পূর্বে বচিত চবিতগ্রন্থগুলির সব কয়টিতেই মহাপ্রভূব শ্রেষ বাব বছবেব অন্তবঙ্গ ভাব লালাব স্বস্তু-সম্পূর্ণ বর্ণনা প্রায় অলক্ষ্য ছিল। তাই, বিশেষ কবে বৃন্দাবনেব ভক্তদেব আবৃতি নিবারণের জ্যুট চৈত্যু ভাব-জীবনেব পূর্ণ-চিত্রাংকণের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী ধাবণ কবেছিলেন। এ কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন।
- (৩) কৃষ্ণদাদেব গ্রন্থেব শ্রেষ্ঠতম মূল্য নিহিত আছে, গৌজীয় বেঞ্চবধর্মেব সর্বজনগ্রাহ্ম ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রভামকা রচনায়। অধিবাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 'ধর্মোনাদ' মহাপুক্ষদেব জীবনই তাদের বাণী। সেই প্রকটলীলা দাধাবণ-অসাধাবণ নিবিশেষে সকলকেই মুগ্ধ ও আক্রও করে। কিন্তু, লীলা-গুপ্তির সংগে সংগেই কোন সঙ্গত-সমন্বিত আদর্শ গড়ে না উঠলে জন-চিত্তে তার প্রভাব-শিথিলতা অনিবাধ হয়ে পড়ে। তাই তখন তত্ব ও তথ্যের সাহায়ো সেই জীবনকে চিরন্তনতা দানের এযে জনে ধর্মশাস্ত্র-বচনা অপরিহাধ হয়ে থাকে। চৈত্ত্যেব যে-ধর্ম সম্পূর্ণক্রপে হ্রদ্যাবেশের মিষ্টিক অভিবাজি ছাড়া কিছুই নয়, তাকেই মুবোপীয় 'Scholastic l'hilosopherগণের তায়' শৃক্তি-প্রম্পরা ও মনস্তাত্রর পদ্ধতির সাহায়ো দার্শনিক তত্ত্বে উপর প্রতিষ্ঠিত"

করেছিলেন 'কবিরাজ' রক্ষদাস <sup>১১</sup>। এইজন্ত<sup>ই</sup> তাব গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈঞ্চ<del>ক</del>-ধর্মের জীবন-বেদ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ক্লঞ্জাসকবিবাজেব ব্যক্তি-পরিচয় স্পষ্ট কিংবা সম্পূর্ণ নয়। কবিব নি**জস্ব** বর্ণনা থেকে জানা যায়,—নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামর্টপুর গ্রামে ছিল তার বাসভূমি। তাঁর একটি অহজ ভ্রাতাও ছিলেন। একদা স্বপ্নে নিত্যানন্দ-প্রভুকর্তৃক আদিই হয়ে কবি বৃন্দাবনে গৃমন কবেন। সেধানে তিনি রূপ-সনাতন গোষামীর কুপা ও বঘুনাবদাস-গোষামীর শিশুও লাভ করেন। > ১ এ-প্রস্তু॰নিভব্যোগ্য পরিচয় অবলম্বন করে নানাজনে নানারপ অনুমান করেছেন। কবিবাজ-গোস্বামীর জনৈক কবি প রস্থি। ত শিশু মৃকুন্দদেব গোস্থামীর 'আনন্দ-রত্নাবলী'ব 'পরে নির্ভব কবে তঃ দীনেশচন্দ্র অহুমান করেছেন, – বর্ধমান জেলার ঝামচ্পুর গ্রামে আফুমানিক ১৫ క এটাব্দে ক্কুফ্লাদের জন্ম হয়েছিল। আবি, তাব পিতার নাম ছিল ভগীরথ, ন মাতা ছিলেন স্থনলা; কবির ভ্রাতার নাম ছিল ভামদাদ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি,— কবির রচনা থেকে জানা যায়,— তাঁব জন্মভূমি ঝামট্পুব ছিল নৈহাটীর অন্তর্গত,-- আব নৈহাটী হগ লী জেলার অন্তর্ভু ক্ত,-- বর্ধমানে নগ।

চৈতক্স-চবিতামতের বু<u>চনাকাল সম্বন্ধেও নানারকম মতানৈক্য ব্যেছে।</u> গ্রন্থশেষে কালজ্ঞাপক একটি পদ পাওয়া যায়,

"শাকে সিদ্ধগ্নি বাণেন্দে জ্যৈষ্ঠে বুন্দাবনান্তরে। স্র্বেংফ্যুসিত পঞ্চমাণে গ্রস্কোয়ং পূর্ণতাং গত:॥"

এই শ্লোক অহুদারে ১৫০৭ শকের জ্যেষ্টমাদে কৃষ্ণাপঞ্চী ববিবার দিনে ক্বফদাদের গ্রন্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। কোন কোন পুথিতে শ্লোকটির প্রথমাংশের পাঠান্তর আছে,— "শাকেইগ্নি বিন্দু বাণেনে) · ইত্যাদি।

এই অমুষায়ী গ্রন্থ রচনাকাল হয ১৫০৩ শক। কিন্তু এই পাঠে ভূল আছে। কারণ, গণনার ফলে আবিকৃত হয়েছে ১৫০৩ শকেব জ্যৈষ্ঠমানের কৃষ্ণাপঞ্চমী ববিবার ছিল না। অপরপক্ষে, ড: স্ত্রুমাব দেন ১৫৩৭ শকান্ধকেও (১৬১৫ গ্রীঃ) গ্রন্থ-সমাপ্তির সঞ্চত কাল বলে রচনাকাল

১১। ড: বিমানবিহারী মঞ্মদার।

১২। **অধ্না ড: ফুডুমার সেল প্র**মাণ করবার চেষ্টা করেছেন,—রবুনা**থ** দাসও **ক্ষণাসের** निकाश्वर हिलान, भीकाश्वर नगा

মনে করেন না। কারণ, কৃষ্ণলাদের শিক্ষাগুরু সনাতন ১৫৫৪ খ্রীষ্টালে দেহরক্ষা করেন। তার সান্নিধ্য-লাভহেতু কৃষ্ণলাস নিশ্চয়ই ১৫৫০ খ্রী: কিংবা নিকটবর্তী সময়ে বৃন্দাবন পৌচেছিলেন। দে সময়ে কবি প্রোচাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এ অন্থমান সত্য হলে, ১৬১৫ খ্রী: কবির যে বয়স হয়, তা অতবড় গ্রন্থ-রচনার উপযুক্ত নয়। তাই তার ধারণা,—"মোটামটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় যোড়শ শতানীর সাতের আটের কোঠায় বইধানি রচিত হইয়াছিল ১৭" ড: সেনেব মতে, প্রোদ্ধ ত পুশ্পিকাটি মূলগ্রন্থের নয়, তার কোন অন্থলিখিত পুথির লিপিকাল।

১৫৯২ খ্রী: সমাপ্ত জীবগোষামীর 'গোপালচম্পৃ' গ্রন্থের যে উল্লেখ চৈতত্ত্ব-চরিতামূতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ড: সেন অন্থমান করেছেন,—হয়, 'গোপালচম্পু'র কালজ্ঞাপক পুশিকাটিও মূলগ্রন্থের কাল-ভোতক নয়; নতুবা জীবগোষামী হয়ত দীর্ঘগ্রন্থের কিছু অংশ বচনা কবে সাময়িক ভাবে থসড়াটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেথেছিলেন;—গ্রন্থথানির লিপিসমাপ্তিকাল ১৫৯২ খ্রী: হলেও ক্লুদাস হয়ত ঐ অসম্পূর্ণ থসডাটিব উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এক সংগে অতগুলি অনুমান স্থীকার করে নেবার যৌক্তিকতা আছে বলে এখনও মনে হয় না। তার পরিবর্তে, ডঃ দীনেশচন্দ্র, ডঃ বিমান বিহাবী মন্তুমদার এবং অনুযান্ত পূর্বস্থিরগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫৩৭ শক্ষ কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের রচনাকাল বলে আপাততঃ গৃহীত হ'তে পারে।

স্বৃহৎ চৈতক্সচরিতামৃত গ্রন্থখানি 'আদি', 'মধ্য' এবং 'অস্ত্য' এই তিনটি 'লীলা'-খণ্ডে বিভক্ত। 'আদিলীলা'র ১৭টি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম ৯টি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধ্যের মূল তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ব্যয়িত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদশুলি মহাপ্রত্ব জন্ম থেকে সন্ন্যাদ-গ্রহণ পষস্ত কাহিনীর বর্ণনা। এই দংগে মহাপ্রত্ব অন্ত্যলীলার 'অন্তর্ক' জীবনের পরিচয়টিও প্রাসন্ধিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ম্ধ্যলীলায় পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২৫ । সন্মাদ-গ্রহণের পরে মহাপ্রত্ব বড়েবাপী তীর্থল্যণ কাহিনীই এই অংশের প্রধান গ্রন্থগরিচর উপজীব্য। কিন্তু আলোচ্য অংশেও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ক্রেছে। বন্দাবন থেকে চৈতন্ত্ব-প্রভ্র বীলাচল প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে সংগে

১৬ ৷ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ( ২য় সং )

এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। অন্ত্যুলীলায় বিশেষভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভূর 'দিব্যোন্মাদ' বর্ণিত হয়েছে। শ্রীক্রপগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাদ-গোস্থামি-কত কয়েকটি ভোত্রেব মধ্যে যে সামাগ্র উপাদান নিহিত ছিল, তাকেই ভিত্তি করে ক্রঞ্দাদের ভক্তি-বিনম্র বৈষ্ণব অন্তদৃ ষ্টি মহাপ্রভূর অস্তবন্ধ লীলা-কাহিনীব একটি দন্ধীব, দম্পূর্ণ আলেখ্য গড়ে তুলেছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থ বচনাব পেছনে যে বিশেষ আদর্শ-গত প্রেরণা সক্রিয় ছিল, ক্লফদাস-শিশ্য মুকুলদেব তার বিশ্লেষণ কবেছেন,—

। "কৃষ্ণলীলা গৌবলীলা একত্র বর্ণন। চৈতক্সচবিতামৃতে গোসাঞির কথন॥"

অভান্ত মহাজনগণও অনেকে এই মতবাদের সমর্থন কবেছেন। বস্তুতঃ, দ্বাপরের দ্বৈত-লীলাকে চৈতভা জীবনে অদ্বৈত-লীলাকপে প্রতিফলিত কবে 'দ্বৈতাহিত বাদেব' প্রতিষ্ঠাই কবিবাজ-পোস্বামীব প্রন্থেব দার্শনিক উদ্দেশ্য ছিল;—গ্রন্থাবস্তুর চৈতভা বন্দনা শ্লোক সমূহ থেকেও এ কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হতে পারে। এই তৃঃসাধ্য-সাধনেব পক্ষে যে গভীর এবং ব্যাপক জ্ঞান-সম্ভাব, যে তীক্ষ বিচাববাধ ও অমুভৃতি-নিবিডতা এবং যে অসহ-কচ্ছ সাধনা অপরিহায ছিল,—কৃষ্ণদাসকবিবাজেব মত মহা-প্রতিভাধর বাক্তিও কেবল প্রোচ ব্যসেই তা অধিগত কবতে পেরেছিলেন।

বাল্যকালেই রফ্ষণাস সিদ্ধান্তকৌমুদীব্যাকরণ বিশ্বপ্রকাশ ও অমবকোষ
অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অলংকাব শান্তের আদর্শ হিসেবে
তিনি বিশেষভাবে বিশ্বনাথেব সাহিত্যদর্পণের 'পবেই নির্ভর করেছিলেন।
অভিজ্ঞান-শক্স্তল, বঘুবংশ, উত্তব-বাম-চবিত, নৈষধ ও কিরাতাজ্ব ন থেকে
একটি করে শ্লোক তাঁব চৈতক্যচবিতামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এ' সব ছাড়া,
শ্রীমন্তাগবত, ভগবদগীতা, ব্রহ্মগহিতা ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থে কবির গভীব ব্যুৎপত্তির পবিচয় পাওয়া যায় চৈতক্ষচরিতামৃতের অজ্প্র উদ্ধৃতি ও ভাবাহ্বাদ সমূহ দেখে। রুফ্ট্পাস তাঁর কাব্যে
সংস্কৃত ও প্রাক্ত শ্লোক উদ্ধাব কবেছেন ১০১১ বার। তার মধ্যে কোন
কোন শ্লোক একাধিকবাব উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলেও, চৈতক্যচরিতামূতে
উদ্ধৃত স্বতম্ব শ্লোক-সংখ্যা মোট ৭৬০। তার মধ্যে স্বন্ধং কবি ১০১টি শ্লোক
ব্রচনা করেছেন; —৬৬২টি শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এর থেকেই ক্ষুদাদের মহাপাণ্ডিত্যের পরিমাণ অমুভূত হতে পারবে। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর এই গভার এবং ব্যাপক পাণ্ডিত্য তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতাকে আচ্ছর করে নি। "প্রেম যে পুরুষার্থ শিরোমণি, নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠ লীলা; রুফেন্দ্রির '

করে নি। "প্রেম যে পুরুষার্থ শিরোমণি, নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠ লীলা; কুষ্ণোব্রাম্ব প্রীতি-ইচ্ছা যে কাম নয়,—প্রেম; আত্মেন্ত্রিয় প্রীতিভঙ্কি-নিঠা ইচ্ছাই যে কাম, রাগাহুগা অহৈতৃকী ভক্তিই যে সাধক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই যে চের বড়, কেবলা রতি যে এশ্র্য-হীন, ভূক্তি-স্পৃহার মত মৃক্তি-স্পৃহাও যে বর্জনীয় ১৪";—ইত্যাদি বহু জটিল ও ত্ত্রহ তত্ত্বকে উদাহরণ সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাব ও ভাষায় কবিরাজ-গোসামী স্পাই,—জীবস্ত-প্রায় করে তৃলেছেন। কিন্তু, এই অপূর্ব সিদ্ধিও কবিকে আত্মশ্লাঘায় অধীর করে নি। আদর্শ বৈশ্ববের মত গ্রন্থ-রচনার প্রতি ভরে তিনি নিজেকে 'তৃণাদপি-সনীচ' জ্ঞান করেছেন,—

"দব শ্রোভাগণের করি চরণ বন্দন। যা' সভার চরণ-কুপা শুভের কারণ॥ চৈতত্য চবিতামৃত বেই জন শুনে। তাহাব চরণ ধূঞা করি মুঞি পানে॥"

এই নিষ্ঠাপূর্ণ বিনয়-বশেষ্ট কবি বুন্দাবনদাস, স্বরূপদামোদর, মুরারি এবং অকাভ পূর্বস্বিগণের নিকট অকুষ্ঠ ধন স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিশ্বরের বিষয়, ঐতিহাসিক জাগ্রত-চেতন এবং নিষ্ঠাপূর্ণ বৈশ্বর-বিনয়ের মূর্ত প্রতীক কবিবাজগোস্বামী একাধিক স্থলে কবিকর্ণপূরের হুবহু অমুসরণ করেও, তাঁর নামোল্লেথ প্যস্ত করেন নি। এই বিশ্বরুকর ব্যাপারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন,—কবিকর্ণপূরেব কীতির সংগে ক্ষ্ণদাসকবিরাজ হয়ত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিলেন না। অভাদিকে স্বরূপের যে কড়চা আজও অনাবিস্কৃত রয়েছে, ক্ষ্ণদাসেব গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। তাই মনে করা হয়েছে, ঐ 'স্বরূপের কড়চা'ই ক্ষ্ণদাস ও কবিকর্ণপূরের সাধারণ আদর্শ ছিল। হয়ত এই কারণেই এই এই কবির রচনায় পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে।

যাই হোক, গ্রন্থকার হিদেবে কৃষ্ণাদের ব্যক্তিও ছিল যুক্তি এবং বিচার-নিষ্ঠ,—প্রকাশ ছিল তীত্র, সংহত ও যথায়থ। ফলে, তাঁর কাব্যে শৈল্পিক ভাবাকৃতি তুর্লভ-প্রায় হয়েছে। রসসন্ধানী সমালোচককে তাই স্বীকার

১৪। চৈঙকাচরিতের উপাদান।

করতেই হয়: —"The literary merit of the work, with its epic length, prolixity and prosiness is much inferior to its prototype. The style is terse, but not very elegant or attractive and the versification poor and faulty.' ।" এই মন্তব্যের যথার্থতা অস্বীকার করবার উপায় নেই; তাহলেও দেখি,— ভক্ত-বৈশ্ববের নিকট চৈতন্ত-চরিতামূতের বহু অংশ কেবল দার্শনিক-বিচারের আত্ময় মাত্র হয়েই নেই,—নিত্যপাঠ্য মন্তের মহিমা লাভ করেছে যেন। ভক্তের আবেগ-প্রবাহকে তা স্পন্দিত করে তোলে।—

"বংশীগানামূত ধান লাবণ্যামূত জন্মধান, যে না দেখে সে চাঁদ বদন।

সে নয়নে কিব**া কাজ,** পড়ু তা'র মুণ্ডে বাজ

হৈতগুচ্বিভামুভের রদ-মুল্য সে নয়ন রহে কি কাবণ॥ স্থি হে! শুন মোর হত্তিধিবল।

মোর ৰপু চিত্ত মন;

সকল ইন্দ্রিগণ,

ক্লুম্ভ বিনা সকলি বিফল।

कृष्टक्त मधुत वानी,

অমতের তর্গিনী

তা'র প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কাণা কড়ি ছিদ্ৰ সম,

জানিহ সেই শ্ৰবণ,

তার জনা হইল অকারণে।

**৫ফের অধরামৃত** 

কুষ্ণগুণ স্চরিত,

হ্ধাসার স্বাদ বিনিন্দন।

তা'র স্থাদ যে না-জানে, জিনিয়া না মৈল কেনে,

দে বদনা ভেক-জিহ্বা দম॥

मृतमा मीरलार्थल,

মিলনে যে পরিমল,

থেই হরে তার গর্বমান।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন

সেই নাসা ভস্তার সমান॥

Se Vaisnava faith and movement in Bengal-Dr. S. K. De.

রুষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র-স্থনীতল তা'র স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।

তার স্পর্শ নাহি যার, সেই যাউ ছারেথার,

(मह वर्ष् लोश मम खानि॥

করি এত বিলপন, প্রভূ শচী-নন্দন,

উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।

टेन छ-निर्दान-वियादन, ज्ञानरम् अवस्थादन,

পুনরপি পড়ে এক শ্লোক॥"

লক্ষ্য করলেই দেখ্ব, উদ্ভ বচনায় প্রদাদ-গুণের 6েয়ে তথ্য-সমাবেশের দিকে বোঁক বেণি। আব, তাও বৃন্দাবনেব ভক্তি-রস-শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান-প্রস্ত। অর্থাং কৃষ্ণদাসের অন্তঃস্বভাবে পণ্ডিত-বোদ্ধার তুর্লভ প্রতিভা থাক্লেও, কবিজনোচিত আবেগ আকৃতি স্থলভ ছিল না। কিন্তু, তাঁর বৈষ্ণব-চেতনার মধ্যে একটি অহৈতুকী ভিি-নিষ্ঠ স্ক্র স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁব পাণ্ডিত্য যেমন বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষণের (schooling) দ্বারা সঞ্জীবিত, তেম্নি তাঁর প্রাণ ছিল বেষ্ণব-ভাব-বিশ্বাদে ভরপ্র। আর, যেথানে যুক্তি-তথ্য, বিচার-পাণ্ডিত্যকে ছাপিয়ে দেই বিশ্বাদের ঐকান্তিকতা বারে বারে অনজ্বুলা দূচপদক্ষেপে আয়-প্রকাশ করেছে, দেখানেই তা বৈষ্ণব ভক্তমনেরও হয়েছে প্রাণস্পর্শী।

তা ছাড়া, বাংলা সাহিত্যেব অ-বৈশ্বৰ পাঠকের কাছেও প্রীচৈতন্ত্বচরিতামতের মহিমা অতুলনার; এই মহাগ্রন্থ বাংলা ভাষা সাহিত্যের এক
মহং সম্পদ্। সাহিত্যের ধনভাণ্ডাব দিধা বিহন্ত;—এক দিকে রয়েছে
স্থানলীল শিল্প-রচনার ধারা। আর একনিকে আছে ভাষার অনস্থ
জ্ঞানভাণ্ডার। প্রথমটির উংস মনেব মৃক্তিতে, দ্বিভাগ্রটিব পরিণতি মননের
গভীরতার। আবার, এই দিবিধ গাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে বয়েছে
পারস্পরিক আপেক্ষিকতার সম্পর্ক। যে কোন ভাষায় মননশীল রচনার সমৃদ্ধি
না থাক্লে মনোমর স্বস্টি হয়ে পড়ে ছর্বল এবং ভারালু। এই কাবণেই,
দর্শন-বিজ্ঞান, মৃক্তি-ভর্ক-প্রধান গাঁচবদ্ধ রচনাও সাহিত্যের শিল্প-সমৃন্নতির
জন্মও অপরিহার্য। এদিক থেকে, শ্রীচৈতন্মচরিতামৃত সর্বকালের বাংলা
সাহিত্যের এক অতুলা সম্পদ্।

কিন্তু, তা' হলেও, মৌল স্বভাবে চৈতন্মচরিতামৃত কেবল একটি দার্শনিক মহাগ্রস্থ ই নম্ন; বৈশ্বব ধর্মশাস্থগ্রন্থ;---আভ্যন্তরীণ বৈশ্বব ভক্তি-বিখাসই এর প্রাণ। সেধানে কবিরাজগোস্বামী কৃষ্ণদাস কেবল, দার্শনিক-ঐতিহাসিক, পণ্ডিতই নন, প্রধানত: এবং ম্লত: তিনি ভক্ত। তাই, বৈদান্তিক স্ত্রামুসারে বৈতাহিতবাদ ও শ্রীচৈতক্তের নরলীলা-মহিম দেবত্ব প্রতিপাদনে যে প্রজ্ঞা-ভাম্বর প্রতিভা অতন্ত্র নিরলম, ভব্তির আবেগে মেই কবিরই বৈঞ্ব বিখাস ষত্রতত্ত্র অবিশাস্ত অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছে অকুণ্ঠ স্পষ্টতায়। চৈতন্তের প্রকট-লীলার বর্ণনায় কৃষ্ণদাস আদর্শ ঐতিহাসিকের মত প্রতিপদে উৎস-নির্দেশ (authority quote) করেছেন, নৈয়ায়িকের মত তর্ক করেছেন,—বৈদাস্তিকের মত করেছেন তত্ত প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ঐ একই কবি আবার চৈতন্তের অপ্রকট মহিমায় একান্ধ বিশ্বাস করে আদিলীলায় 'আম্রভক্ষণ', মধ্যলীলায় বৌদ্ধতিকৃব মন্তক কর্তন ও পুন:-সংযোজন, কাশীমিশ্র ও প্রতাপক্ষরকে চত্ত্ জ মৃতিপ্রদর্শন, 'অস্ত্যলীলা'য় ভাবাবিষ্ট প্রভুর একহন্তের দীর্ঘীভবন সর্বদার-রুদ্ধ গৃহ থেকে নিজ্রমণ ইত্যাদি অতিলৌকিক কাহিনীর জাল বুনে গেছেন। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের মধ্যেও এই জিজ্ঞাসাহীন নিষ্ঠাই কবি-চেতনার বৈঞ্ব স্বভাবকে প্রকট করেছে।

ড: স্বকুমার সেন বলেছেন, "চৈতক্ম চবিত হিদাবে কি ঐতিহাসিক তত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তব বিচাব দব দিক দিয়াই চৈতক্ম-চরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।" এই ঐতিহাসিক সিন্ধান্তব প্রতিধানি করে আমরাও বল্ব,— বৈশ্বব ধর্মগ্রন্থ হিদেবে কুন্দাবনদাসের চৈতক্যভাগবত ভাগবত-তৃল্য হলে, কৃষ্ণদাস কবিবাজের চৈতক্ম চরিতামৃত গোডীয় বৈষ্ণবতার মহাবেদ। আব, এই মৌল বৈষ্ণব ভক্তি-নিঙ্গ স্বভাবে স্প্র্প্রতিষ্ঠিত থেকেও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহাগ্রন্থ বাঙালির ঐতিহাসিক-দার্শনিক চেতনার প্রথম সার্থক প্রকাশ।

#### (गाविन्समारमञ् कष्ठा

'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে চৈতন্ত-চরিতে'র একথানি খণ্ডিত কাব্য ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর বাসী ৺জ্মগোপাল গোস্বামী প্রকাশ করেন। স্বয়ং

১৬। ৰাঙালা সাহিত্যের ইভিহাস ১ম খণ্ড ( ২র সং )।

প্রস্থান করেন তেওঁ প্র সমর্থক ড: দীনেশচক্স দৃঢ্তাব সংগে সিদ্ধান্ত করেন বে, প্রস্থানি বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম চৈতক্সকড্চা-পরিচর চবিত প্রস্থা কিন্ত, নিষ্ঠাবান্ বৈহুবমহল বা
অক্সান্ত ঐতিহাদিক পণ্ডিতগণের নিকট গ্রন্থানি কোন ম্যাদাই খুঁজে

গ্রন্থ-প্রদত্ত কবি-পরিচিতি নিম্নর্গ, গোবিন্দকর্মকার ছিলেন বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুব-বাদী খ্যামদাসকর্মকার ও মাধবীব পুত্র। পত্নী শনিমুখীর হাতে লাঞ্চিত হয়ে গোবিন্দ মনোড়ংগে গৃহত্যাগ কবেন। কাটোয়ায় এমে গোবিন্দ কথকারের তাব ভূত্য পদ গ্রহণ কবেন। মহাপ্রভূব সংগে গোবিন্দ মহার্মাকথা

তাব ভূত্য পদ গ্রহণ কবেন। মহাপ্রভূব দাক্ষিণাত্যভ্যাবিন্দ কথকারের তাব ভূত্য পদ গ্রহণ কবেন। মহাপ্রভূব দাক্ষিণাত্যভ্যাবিন্দ কথকারের তাব ভূত্য পদ গ্রহণ কবেন। মহাপ্রভূব দাক্ষিণাত্যভ্যাবিন্দ কথকারের তাবিন্দ কথকারের আন্দেন। মহাপ্রভূব দাক্ষিণাত্যভ্যাবিন্দ কথকারের তাবিন্দ কথাতিপুবে অবৈতপ্রভূব নিকট পাঠিগে দেন।
কড্চা'-টি এথানে গণ্ডিত।

কবি-প্রদন্ত এই অপূর্ণ আত্মপবিচয় ছাড়া স্থদীয় চৈতন্য জীবনী-দাহিত্যের
কোণাও গোবিন্দ কনকাবেব উল্লেখ নেই। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি,
বৃন্দাবনদাস এবং কুফ্লাসকবিরাজ বিশেষ শ্রদ্ধা-বিনয়ের সঙ্কে পূর্বস্থবীদের
উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু, এঁদেব কারো গ্রন্থেই গোবিন্দ
গোবিন্দ কর্মকাবের
অন্তিষ্কের এতি
হাসিক্তা
ভ্রমানন্দের কাবোর ঐতিহাসিক ফ্রটির পরিচয় পূর্বে

উদ্ধার কবেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে জ্বানন্দের উল্লিখিত নামটিব প্রামান্ত শীকাব কবে নিলেও গোবিন্দ কমকাবের অন্তিত্ব প্রমাণিত হম না,— 'কর্মকার' অর্থে কেবল 'কামাব' জাতীয় ব্যক্তিকেই বোঝাম না, 'কর্ম কবে যে'—এই অর্থেও শদ্দি ব্যবহৃত হতে পারে। মহাপ্রভূব সন্মাদ-গ্রহণ ও নীলাচল গমনকালে তাঁর সেবক হিসাবে সঙ্গী হয়েছিলেন 'গোবিন্দঘোষ'। জ্যানন্দের কার্যে শেষোক্ত অর্থে ইনিই গোবিন্দ কর্ম-কার রূপে বণিত হয়েছেন কি না, তাও নিশ্চিত করে বলা চলে না। গৌর-পদ-তর্দ্ধণীতে বলরামের ভণিতায় প্রাপ্ত একটি পদে চৈতন্তের নীলাচল ও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে এক বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। কিন্তু পদকর্তা বলরাম অথবা পদোদ্ধত 'বৃন্দাবন' কারো পরিচয়ই আবিষ্ণত হ'তে পারে নি।

বিশেষ করে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দিন-লিপি-আকারে লিখিত একমাত্র ঐতিহাদিক পরিচয়রূপেই 'কড়চা'ট ড: দীনেশচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু, কাব্যথানির গঠন-ভঙ্গী এ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে।

গ্রন্থের ভাষা প্রায় আত্মন্ত আধুনিক, যে সকল স্থলে প্রাচীনত্বের পরিচয় আছে, সেগুলিও চেষ্টাকৃত এবং ক্রিম বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। ম্বয়ং দীনেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন.—গোম্বামীমহাশ্য "অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শন্দ-যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীট-দই ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়াছেন।" ওই মন্তব্যই সম্পাদকের ঐতিহাসিক নিষ্ঠার অভাবের স্পই পরিচয় বহন করে। তাছাডা কড্চাটির বিভিন্ন স্থানে সন-তারিথ-সম্বন্ধে পুংগাণ্যপুংথ পৌনংপৌনিক উল্লেখ দেখে মনে হ্যু,—লেথক-যেন সচেতন ভাবে গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা প্রতিঠার জন্য অভিব্রুগ্রা যদিও গ্রন্থান্তে গোবিন্দ কর্মকার বলেছেন.—

"কড়চা করিয়া রাখি শক্তি অমুসারে।"—তব্, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের এই কাহিনীটিকে বিশ্বসনীয় এবং ঐতিহাসিক-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তোলার অতি-ব্যস্ততা'ও গ্রন্থ-মধ্যে স্বস্পষ্ট।

কিন্তু, এই দকল ব্যাপাব ছাড়াও গ্রন্থটিব অবাচীনতা সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। একজায়গায় কবি বলেছেন,—"জানলা হইতে দেখি এদব ব্যাপার।"—'জানলা' শক্ষটি পত্গীজ শক্ষের বাংলা ভাষায় নবাগত রূপ,— অভাবতই বোড়শ শতাব্দীর কাব্যে এই শক্ষটির ব্যবহার দলেহজনক হয়ে পড়ে। তা' ছাড়া ভ্রমণ কাহিনীটির বিভিন্ন জায়গায় কবি 'ন্সালগণ্ড' ও 'পূর্ণগরে'র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাবাছলা, এই 'র্সালগণ্ড' বর্তমান 'রাদেল-খণ্ডের'ই কবিক্ত ভারতীয় সংস্করণ। আচার্য যত্নাথ প্রমাণ করেছেন,—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাদেল সাহেবের নামে স্থানটির বর্তমান নামকরণ হয়। আবার পূর্ণনগর 'পূর্ণা' নগরীরই চেষ্টা-কৃত প্রাচীনতা-ধর্মী রূপ-বিকৃতি। অধ্বচ, বৃটিশশাসন-পূর্ব-মুগে স্থানটির কোন খ্যাতি কিংবা মর্যাদা ছিল না।

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এই সকল অতি অদম্বত তথ্যাপলাপের পর গ্রন্থটিব আমুপ্রিক কুত্তিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, তাই এ বিষয়ের আলোচনা অর্থহীন।

#### চূড়ামণিদাদের গৌরাজ বিজয়

চ্ডামণিদাদেব 'গৌরান্ধ বিজয়' পুথির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন ডঃ
স্থকুমাব দেন। 'দ তিনথণ্ডে সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি-যুক্ত কেবল প্রথম খণ্ডের
খণ্ডিত পুথি এসিয়াটিক্ সোদাইটিতে আছে। ডঃ সেন
কবি ৪ এন্থ পরিচিতি
জানিযেছেন, গৌরান্ধবিজয় বোডশ শতকের মধ্যভাগেব
রচনা পুথিটির লিপিকাল সপ্তদশ শতকেব মধ্যভাগে।

চ্ডামণিদাস ধনপ্রয় পণ্ডিতের শিশ্ব ছিলেন। গ্রন্থ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণাম্লে ছিল নিত্যানন্দেব অপ্নাদেশ। চৈতক্ত, নিত্যানন্দ এবং মাধবেক্স পুৰীব সম্বন্ধে পুথিটিতে কিছু কিছু নৃতন তথ্য রয়েছে।

#### অ্যান্ত জীবনী-এছ

কৈতন্ত্ব-চরিত গ্রন্থাবলীকে উপলক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যে মানব-জীবননির্ভব কাব্য-রচনাব স্ত্রপাত হযেছিল। সেই প্রচেপ্টাই বিবর্তিত,—ক্রম
বিকশিত হযেছে অপবাপব বৈষ্ণব মহাপুরুষদেব জীবনী-গ্রন্থাবলীতে।
কৈতন্তবিত বচনাব ক্ষেত্রে দৈবী সংস্থারের যে তীব্রতা লক্ষিত হয়, এই সকল
জীবনী গ্রন্থে তা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে হয়ে অবশেষে বিলুপ্ত হয়েছে।
কৈতন্তপ্রপ্ত ছিলেন স্বয়ঃ "রাধাভাবত্যতি স্থবলিত
কৈতন্তপ্রপ্ত ছিলেন স্বয়ঃ "রাধাভাবত্যতি স্থবলিত
কৈতন্ত্রপ্রপ।" কিন্তু অবৈত প্রভ্, নিত্যানন্দপ্রপ্ত প্রভৃতি
ভীবনী গ্রন্থাবলীর
ভাবন্দ্র
ভিলেন অন্তান্ত দেবতার অবতাব। ক্রমশঃ প্রীনিবাদনরোত্ত্য জীবনীসাহিত্যের উপাদানকপ্রে আবিভৃতি
কলেন —ক্রার্থ আব দেবতার ন্য. স্বয়ং গৌরচন্ত্রের অবতাব। সীতাদেবী

হলেন,—তাঁবা আব দেবতাব নয়, স্বাং গৌরচন্দ্রের অবতাব। সীতাদেবী এলেন, তিনি আর অবতার নন, নর-চন্দ্রমান্ধপিণী নাবীশ্রেষ্ঠা রূপেই জীবনীকাবের নিকট তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচ্য। পূর্বেই বলেডি,—'নর-বাদ' নয়,— নৰ-শ্রেষ্ঠেব পূজাই ছিল এই যুগেব বৈশিষ্ট্য, জীবনী গ্রন্থগুলিও ক্রমবিবর্তনেব পথে নব-দেবের পূজা-পবিণামে নর শ্রেষ্ঠেব শ্রদ্ধাঞ্জলি বচনা কবেছে।

চৈতন্মচবিত গ্রন্থাবলীব পবেই জীবনীদাহিত্য হিসেবে ঈশান নাগবেব 'অবৈত-প্রকাশ' দর্বাগ্রে উল্লেখ্য। অবৈতআচার্য দম্মে লিখিত একাধিক

১৮। এইবা: বিচিত্র সাহিত্য ( প্রথম খণ্ড )।

শীবনীকাব্য পাওয়া গেছে, কিন্তু আশ্চর্বের বিষয়, নিত্যানন্দ-জীবনীর কোন পুথি আন্ধণ্ড আৰিষ্কৃত হয় নি। এ সম্বন্ধে 'মারেড প্রকাশ'

ভ: স্থকুমার সেন অফুমান করেছেন,—বেহেত্ নিত্যানন্দ-লীলা প্রায় আহুপ্রিক চৈতগুলীলার সাঙ্গীভূত ছিল, এবং বেহেত্ চৈতগুলীবনী গ্রন্থাবলীতেই নিত্যানন্দ-লীলা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়েছে, সেইহেত্ পৃথক্ভাবে প্রস্তর্কার প্রয়োজনবোধ বৈষ্ণবসমাজে দেখা দেয় নি। কিন্তু, অবৈত-জীবন চৈতগু-আবিভাবের প্রে এবং চৈতগু-ভিরোভাবের পরে বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। তাই চৈতগুলীবন-নিরপেক্ষ এই জীবনীর বিশদ্ আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনবোধ ধ্রেই হয়েছিল।

ষাই হোক, ঈশান-নাগরের 'অবৈত প্রকাশ' মুদাযন্ত্র-প্রভাবে বহুল প্রচার
লাভ করে। ডঃ দীনেশচন্দ্র অহুমান কবেছিলেন গ্রন্থখানির
রচনাকাল ১৫৭০ গ্রীষ্টাব্দ। মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুথির
রহনাকাল ১৫৮৮ গ্রীঃ (১৪৯০ শক)। ডঃ স্কুমার

দেন এই তারিখটিব যাথাযাথ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন। তিনি এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র উভয়েই মুদ্রিত পৃথিব তথ্যাদির সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ, "আশ্চয়ের বিষয় অধৈতপ্রকাশেব এখন কোন পৃথি মিলিভেছে না। তে" মুদ্রিত পৃথি পাঠে জানা যায় — কবির জন্ম ছিল শ্রীহটেব অন্তর্গত লাউডে। কবির পঞ্চম বহে তাব মাতা স-পৃত্রক শান্তিপুরে আসেন এবং মাতা-পৃত্র হজনেই অবৈতাচাযের আদ্রয় ও শিশুত্ব লাভ করেন। তিবোধানেব পূর্বে আচার্যপ্রভূত্ব ইশানকে জন্মভূমি লাউড়ে ফিরে গিয়ে চৈতগুলীলা প্রচাবের আদেশ দেন। আরো পববর্তী কালে সীতাদেবীর আদেশে কবি সংসারী হন। তথন তার বয়স নাকি ছিল ৭০ বংসর। কবি লাউডে বসেই কাব্য রচনা করেন। ইশান মহাপ্রভূব দর্শনলাভ এবং পদ-সংবাহনের সোভাগ্যলাভ কবেছিলেন।

হরিচরণদাস-রচিত অবৈত-ক্লীবনীর নাম 'অবৈতমঙ্গল'। কবি যথন অবৈত আচার্বেব সান্নিংয় লাভ করেন, তথন প্রভূ বার্ধক্য-'হরিচরণের অবৈতিমঙ্গল' গ্রস্ত। কবি আচার্বের সম্পর্কিত-মাতৃল বিজয় পুবীর

১৯। বাঙালা দাহিত্যের ইতিহাদ ১৯ বও (২র দং )।

২০। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ( ২র সং )।

কাছে তাঁর বাল্যকথা শুনে তা কাব্যে লিপিবন্ধ করেন। কবি খয়ং শ্রীহট্টের নবগ্রামের অধিবাদী ছিলেন।

হরিচরণের গ্রন্থে কিছু কিছু নৃতন তথ্য পাওয়া যায়,—(১) অবৈত আচাথের চারজন অগ্রন্থই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, (২) অবৈত এবং নিতানন্দের সংগে মহাপ্রভু শান্তিপুরে দানলীলা অভিনয় করেছিলেন,—ইত্যাদি। মহাপ্রভু কর্তৃক

নবদীপে দানলীলাভিনমের কাহিনী একাধিক চরিতগ্রন্থে নূডন তথ্যাবলী বণিত হয়েছে। কিন্তু শান্তিপুবের অভিনয়ের কাহিনী অভিনব। হরিচরণের বর্ণনাহ্যায়ী এই অন্থন্ধানে অবৈত আচার্য রুঞ্চ, মহাপ্রভু রাধা এবং নিত্যানন্দ বড়াই র ভূমিকায় অবতরণ কবেন। হরিচরণের কাব্যের উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

"নরছবি দাস রচিত কেবল বাল্যলীলা সম্বলিত অবৈতবিলাস সপ্তদশ 'থাবত বিলাস' অথবা অ্টাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। ১১"

অবৈত-পত্নী দীতাদেবী দখন্ধে লিখিত ত্থানি ক্ষ্যাবয়ব জীবনী-কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। ডঃ স্ক্মার দেন মনে করেছেন "ত্ইথানি বইয়েরই প্রাচীনত্ব কৃত্রিম।<sup>২২</sup>" তবে পূর্বে উল্লেখ করেছি,—দীতাদেবী অধ্যাত্ম-শক্তি-দম্পালা নারী-শ্রেষ্ঠা রূপেই বাণিত হয়েছেন,—দৈবী অবতাবরূপে নয়।
দীতা-জীবনী সীতা-জীবনীগুলিতে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা যদি কাব্যদম্য মাত্রাতিরিক্তও হয়ে থাকে, তব্ দৃষ্টিভ্লির এই মানবাভিম্থী বিবর্তন ঐতিহাদিকের লক্ষিতব্য।

লোকনাথদাসের 'সীতাচরিত্র'ই সীতা-জীবনী সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ। কাব্য
মধ্যে বুন্দাবনদাস, ক্লফ্রদাস কবিরাজগোস্থামী ও তাঁদের
সীতাচরিত্র
বচনার উল্লেখ-উদ্ধৃতি দেখে মনে হয়, 'সীতাচরিত্র'
চৈতন্মচরিতামতেরও পরে রচিত হয়েছিল। ৺অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মনে
করেছিলেন দীতাচরিত্র-দেখক এই লোকনাথ দাস এবং অবৈত-শিশ্য লোকনাথ
চক্রবর্তী এক-ও-অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র ও ডঃ স্কুমার সেন
উভয়েই এই মতের বিরোধিতা করেছেন। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষ্ম এবং উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যও তার নেই। সীতাদেবী এবং তাঁর তুই শিশ্যানন্দিনী ও
জাঙ্গলীর অতিলোকিক মাহাত্ম্য-কীর্তনেই গ্রন্থটির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে।

২১। ডঃ সুকুমার সেন। ২২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম ৭৩ (২র সং)।

সীতা-জীবনীর বিতীয় গ্রন্থ 'সীতা-গুণ-কদখ' রচনা করেন তাঁর শিশু
বিষ্ণুদাদ আচার্য। কুলিয়ার নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর ছিল
কবির বাদস্থান,—পিতার নাম ছিল, মাধবেক্স আচার্য।
গ্রন্থ বচনারস্তকাল ১৪৪৩ শক, —কিন্তু এই তারিখটির যাথার্য্যে সন্দেহ করবার
কারণ আছে।

হৈতভাদেব ও তাঁর পরিকরগণ ছাড়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব মহাজ্বনদের জীবনকথা নিম্নেও সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালে একাধিক জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এ সকল গ্রন্থের কয়েকটিরই প্রধান উপজীব্য ছিলেন চৈতভাতরোভাবোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য-ত্রম,—জ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দ।

 তিরোভাবোত্তর ইবফ্লব পদ-সাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গে

ক্রিনিবাস-নরেভিনশ্রীনিবাস-নরোভ্তমের জীবন-কণা'ব সংক্ষিপ্ত পরিচয়
শ্রীমানন্দ-কথা

দিয়েছি। শ্রীমানন্দেব নিবাস ছিল দণ্ডেখর গ্রামে।

ইনি সদোপ বংশীয়,—পিতাব নাম ক্লমণ্ডল, মাতা ত্রিকা। বুলাবনে ইনি শ্রামানল নামে অভিহিত হন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—সপ্তদশ-শতান্দীর বাংলা দেশে এই ত্রুয়ী লুপ্ত-প্রায় চৈতন্ত্র-ঐতিহ্নকে বুলাবনের গোস্বামীদের বাংলা দেশে এই ত্রুয়ী লুপ্ত-প্রায় চৈতন্ত্র-ঐতিহ্নকে বুলাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক বিচারের আলোকে নবরূপে উজ্জীবিত করে তোলেন। এই তিন পুরুষ-শ্রেষ্ঠের মধ্যে একমাত্র শ্রীনিবাস আচার্যই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু, অ-ব্রাহ্মণ অপর তৃত্ধনেরও বহু শ্রেষ্ঠ-বণ-জাত শিশ্বাদি ছিলেন। নরোত্তমের ব্রাহ্মণ শিশ্ব ন্রহ্রি চক্রবর্তী গুরুর জীবন-মহিমাকে স্থায়ী রূপ দিয়েছেন নরোত্ত্ম-বিলাস' গ্রন্থ। তাছাডা, ঐ একই লেথকের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, গোর-চর্ন্নিত-চিস্তামণি, গীত-চন্দ্রোদয়, ছল: সমুত্র, শ্রীনিবাস-চ্রিত ইত্যাদি বহু গ্রন্থের মধ্যে 'ভক্তিরত্বাকর' স্বাপেক। বিখ্যাত।

পঞ্চদশ 'তরঙ্গে' বিভক্ত 'ভক্তি-রত্মাকর' গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, বৃন্ধাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থবর্গন, শ্রীনিবাস আচাধ ও তাঁব পিতার জীবন-কথা, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শুন্মানন্দাদির জ্রমণ-ক্ষিকর' কাহিনী, গোস্বামিগণ-কৃত গ্রন্থাবলীর বন্ধদেশে প্রেবণ, বীরহাখীর কর্তৃক গ্রন্থ লুঠন, বীর হাখীরের সদলে বৈঞ্চবী দীক্ষাগ্রহণ, থেতুরীর মহোৎসব ইত্যাদি সমসামন্ত্রিক বৈঞ্চব-দ্ধীবন ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বহুল

বর্ণনা বিভ্যমান। তাছাড়া, এই গ্রন্থে রাগ-রাগিনী-বর্ণন এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় লিথিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি থেকে প্রচুর উদ্ভি লক্ষিত হয়।

'নরোভ্য-বিলাস' দানশ 'বিলাস' বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। ভক্তি-রত্বাকর

অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হলেও এটি তথ্য-সমৃদ্ধ এবং কবির

'নরোভ্য বিলাস'

লিপি-কুশলভার পরিচায়ক। অল্প কথায় নরোভ্যমের

আ্বান্তন্ত জীবনটি যেন এই কাব্যে জীবস্ত হয়ে উঠেছে।

গৌরচরিত-চিন্তামণি অনেকটা সংগীতেব আকাবে লিখিত এবং বিভিন্ন 'গৌরচরিত চিন্তামণি' রাগ রাগিণী-সমৃদ্ধ। 'শ্রীনিবাস চরিত' শ্রীনিবাস-জীবনের ও শ্রীনিবাস চরিত কাব্যিক বর্ণনা।

নিত্যানন্দদাদের প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাস এবং শ্রামানন্দের জীবনকাহিনী বণিত হয়েছে। নিত্যানন্দ বৈত্যবংশ-জাত,
প্রেমবিলাস
পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী, বাসভূমি
শীখণ্ড। বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য-জীবনীর ইতিহাসে গ্রন্থটি আদর্শ এবং প্রামাণ্য
বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এইরপ একাধিক বৈষ্ণব-মহাজনেব জীবন-কথা-সম্বলিত ইতিহাস-পঞ্জী-জাতীয় গ্রন্থ সপ্তদশ শতান্দীতেই প্রচুর পবিমাণে লিখিত হলেও বোডশ শতান্দীর 'বৈষ্ণব বন্দনা', শাখানিগয়-জাতীয় গ্রন্থেই এই শ্রেণীর রচনার স্ফুচনা। এই সকল গ্রন্থ প্রথম প্রায়ে জনেক ক্ষেত্রেই নাম-পঞ্জীমাত্রের সীমা নানাগ্রন্থ
অতিক্রম কবতে পাবে নি। কিন্তু, বৈষ্ণবপদকর্তা এবং মহাজনগণেব কাল-নির্ণয়ে এ ধরণেব রচনা বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর একখানি প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'। অইাদশ শতান্দীতেও অমুরপ একাধিক জীবনীগ্রন্থ ও ঘটনা-পঞ্জী রচিত হয়েছে। শ্রীহট্রের ঢাকাদিন্দিণবাদী মহাপ্রান্থ পিতামহ-উপসংহার
বংশ-সম্ভূত জগজ্জীবন মিশ্রের 'মন:সম্ভৌষিণী' গ্রন্থে চৈতত্ত্ব-

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অহরপ একাধিক গ্রন্থের পরিচয় উদ্ধার না করেই এই আলোচনা শেষ করি; — কারণ, চৈতন্তোত্তর জীবনী-দাহিত্যের ক্রমবিকাশে আমাদের উল্লিখিত দাহিত্য-ক্রতিহাদিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা এবং পরিচায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে।

## छेनविश्म षशाश

# চৈতন্যোত্তর যুগের অসুবাদ-সাহিত্য

আগেই বলেছি সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র নৃত্ন ভাব ও তথ্য সঞ্চয় কবে নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাব প্রতিই রয়েছে অফুবাদ-সাহিত্যের প্রাথমিক কোঁক। আর, ভাষার ক্ষমতা যত বাডে, তাব মান হয় তত উন্নত। ক্রমে দ্ব-প্রসারী মৌল ভাব-কল্লনার প্রতি ভাষাব আগ্রহ বেডে চলে। অফুবাদ-সাহিত্যের এটি পবিণামী পরোক্ষ ফল।

এ বিষয়ে পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, কন্তিবাস ও মালাধর বস্তব অন্দিত কাবা-ভৃতি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আবিভূতি হয়ে সন্থ-বিকাশমান বাংলা ভাষায় এই ফলাকাজ্ঞাকেই মৃক্তি দিয়েছিল। সেদিন অভিজাত পোৱাণিকব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে সংস্কৃত ভাষাব আববণ মৃক্ত করে পূর্ব হত্ত্ব লোকসমাজে পবিব্যাপ্ত করে দেবাব প্রয়াসই ছিল প্রবল।
সেই সংগে ছিল সংস্কৃত থেকে অহ্বাদ মাধ্যমে বাংলার লোক-ভাষা-সংস্কৃতিকে পূষ্ট কবাব পরোক্ষ আগ্রহ। ফলে, ক্তুত্ত্বাস মালাধ্বের অহ্বাদ সাহিত্য ভাবে এবং ভাষায় ছিল একান্ত মৃলা-গত। তাই, বলা চলে, সেকালের বাঙালি জন-জীবনের পক্ষে ঐ কাব্য হুখানি ছিল বাংলাব তুলনায় বেশি সংস্কৃত, তাদের ভাব ছিল লোক চেতনাব তুলনায় বেশি অভিজাত। ঐটুকু চৈতন্ত্ব পূর্ব বাংলা অহ্বাদ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে কবা বেতে পারে।

কিন্তু, চৈতন্তোত্তৰ অমুবাদ-সাহিত্যের মূলে ব্যেছে নৰ্যত্ব স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

এ-যুগেৰ অমুবাদ সাহিত্য ততটা মূলামুগত নয়, ষতটা ভাৰামুবাদ। আবাৰ,

এ ভাৰামুগত অমুবাদের শ্রেমাদ সংস্কৃত মূলের চেয়ে সমকালীম বাঙালি-জীবন

স্বভাবেৰ অমুবর্তন করেছে বেশি করে। বলা বাছলা,

চৈতন্তোত্ত্ব

শেই জীবন-স্বভাব ছিল চৈতন্ত্য-যুগ্চেতনা প্রভাবিত।

আরু, এ পর্যন্ত আলোচনায় চৈতন্ত্য-চেতনা ও চৈতন্ত্য
সংস্কৃতির মৌল পরিচয় স্পান্ত হতে পেরেছে বলে মনে করি। প্রাচীনত্য

কাল থেকে বাংলা দেশের জীবনে প্রবাহিত হয়েছে অভিজাত-অনভিজাত

ছটি ধারা। এদের মধ্যে সহজ সায়িধ্য থাক্লেও পার্থক্য ছিল আম্ল।
জয়দেবেব গীতগোবিন্দ পদাবলীতে এই ছটি ধাবাব সমন্বয় বিধানের অফ্ট
শিল্প-প্রয়াস লক্ষা কবেছি। চৈতন্তদেব সেই পূর্ণায়ত ভাব-বিগ্রহ, থাব
জীবন-সাধনায় এই দ্বিমুখী বাঙালি জীবন-ধাবা একত্ত-বদ্ধ হয়ে অথগু বাঙালি
সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। চৈতন্তোত্তর মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্য-মাত্রই, তাই,
এই অথগু বাঙালি জীবন-ধ্যের প্রোজ্জল শিল্পমূতি।

চৈতন্ত-পূব বৈষ্ণব পদাবলীর কবি-কীতির মধ্যে দেখেছি, বড়ু চণ্ডীদাস এবং জয়দেব-বিত্যাপতিৰ বচনায যথাক্ৰমে 'লৌকিক' ও 'অভিজাত' চেতনা-সঞ্জাত রাধারুঞ্-লীলাগ্নভৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে। চৈত'গ্রান্তর বৈঞ্বকবি-চেতনায এই উভয় ধাবার বাধাধনিক মিলন-পবিণাম নবীভূত পৌডীয বৈষ্ণব-দাধনাদর্শ রূপে বিকশিত হয়েছে। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের কাব্য-প্রচেষ্টায এই শিল্পসাধন-ভাবই লাভ কবেছে সার্থক পরিণতি। বলাবাহল্য, এই রাদায়নিক দশ্মিলনের দংযোজনকারী মাধ্যম (Catalyctic Agent) ছিল চৈতন্ত্র-ব্যক্তিয়। এই ব্যক্তিয় যে ভাব-শক্তিব প্রভাবে সমগ্র যুগ্-চেতনাব আফুপূৰ্বিক পবিবতন দাধন কবতে পেবেছিল,—আগেই বলেছি, তা দেববাদ-নিভব মানবতাবোধ। আর, এই বোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ চৈতন্ত-জীবনী এবং অন্তান্ত বৈফব জীবনী-গ্রন্থসমূহ। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথাও বলেছি যে, চেতক্স-জাবনাগত এই যুগবাণী গৌড়ীষ বৈশ্ববধৰ্ম ও কাব্য সাধনাৰ সীমায়িত ক্ষেত্রেই বন্ধ থাকে নি,—উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে নিথিল বাঙালির জীবন-সংস্কৃতিতে অজম্র ধাবায় ছডিয়ে পডেছিল। এই কারণেই চৈতকোত্তর-অতুবাম সাহিত্যের মধ্যেও এই 'যুগবাণী' সমধিক প্রকট হয়েছে। ফলে, নৈষ্ঠিক 'ম্লাহবাদ ব্যাহত হযে, –ব্যক্তি-কল্পনা-সমৃদ্ধ নৃতন ভাবাহ্যাদ-পদ্ধতি উঠেছে গডে।

আবো বলেছি, ক্বন্তিবাদ এবং মালাধব,— চৈতন্তপূর্ব বাংলা সাহিত্যেব এই শ্রেষ্ঠ অন্থবাদ কবি তৃজন, নিজ নিজ আদর্শ সংস্কৃত গ্রন্থেব ভাব ও ভাষাকেই নিষ্ঠার সংগে অন্দিত কবেছেন। স্থানে স্থানে বাঙালি-জীবন-পবিবেশেব প্রভাব কিছুটা অভিব্যক্ত হয়েও থাকে যদি, তব্ তা কেবল প্রাসন্তিক ও অপ্রধান। কিন্তু, চৈতন্তোত্ত্ব যুগের রামায়ণ-কাব্যে 'অস্কৃত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম বামায়ণ', 'বাশিষ্ঠ-বামায়ণ' ইত্যাদি বিভিন্ন-বিচিত্র পৌরাণিক বামায়ণ- কথার নানারপ সমন্ত্র-সংযোগ দাধন করে নৃতন ভাবাবেগ প্রধান কাহিনী-কাব্য রচনার আকাজ্জা প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। রাসান্ত্র-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ

চৈতক্ষোত্তর অমুবাদ-দাহিত্যে বাঙালি-জীবন-রদ- মস্তব্য করেছেন —"ব্লুমায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই বে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যস্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্থী'তে যে ধর্মের

জীবন-রস-নিবিড়তা ;— (ক) রামারণ পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়. স্বামী-স্থী'তে যে ধর্মের বন্ধন,— যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ,— রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তা অতি সহজেই মহাকাব্যের

উপযুক্ত হইয়াছে। \* \* \* রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই,—দে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও দীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া **দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।"** আমাদের ধারণা,—রবীক্রনাথের এই মন্তব্য বাল্মীকির রামায়ণ সম্বন্ধে তত দত্য নয়, যত সভ্য চৈতক্ষোত্তর যুগের বাংলা-রামায়ণ সম্বন্ধে; আর এই মত্ব্য-রচনা কালে রবীন্দ্রনাথের বাঙালি চেত্না বাংলা রামায়ণ দম্বনীয় সংস্কার ছারা প্রভাবিত হয়েছিল। বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান প্রতিপাত ছিল,— গার্হস্তা ধর্ম-মহিমা নয়,— অনায-সংস্কৃতির 'পরে আর্থ-সংস্কৃতির বিজয়-অভিযানের সার্থক পরিণতি-চিত্রণ। রামচ<del>স্ত্র</del> দেখানে বিজয়ী-শক্তির প্রতিভূ। বস্তুতঃ, সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ভাব-প্রেরণাই যেন সমধিক প্রবল। আবাল্য রামচরিত্র চিত্রণে 'তাড়কাবধ,' 'হ্রধমুভল,' পরশুরামের পরাভব' ইত্যাদি প্রসঙ্গে লম্বাকাণ্ডের সচেতন-প্রস্তুতির আভাস অস্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাগও প্রসঙ্গান্তরে এই বিচার সমর্থন করেছেন। তাছাড়া, প্রাচীন-মহাকাবিংক 'শ্র-নায়ক' হিসেবে যুযুৎসা-ই বাম-চরিত্তের অক্ততম বৈশিল্য-যে ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীক্রনাথ রামায়ণের যে-পরিচয় উদ্ধত-অংশে তুলে ধরেছেন,—বিশেষভাবে তা মানবিক মূল্য-বোধসম্পন্ন আধুনিক মনের আবিষ্কার। বাংলা সাহিত্যে এই মানবিক ম্ল্য-বোধ প্রথম জাগ্রত হয়েছিল আলোচ্য যুগে চৈতৰ-প্রভাবে। ভাই, এই যুগের রামায়ণকাব্যে দেখি, আদর্শ-মানব রূপে কল্লিভ রাম চরিত্রে হৈতন্য-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি; বাল্মীকি-রামায়ণের 'ধীরোদাত্ত গুণাম্বিড' 'শ্র-ধর্মী' মহাকাব্যিক নায়ক রামচন্দ্র চৈতন্যোত্তর বাংলা রামায়ণে ক্রুণাঘন <u>প্রেম-রদময় মূতি পরিগ্রহ</u> করেছেন। অন্যদিকে, রামায়ণ কাব্যে রবীজনাথ

১। প্রাচীন সাহিত্য

ষে গৃহ-ধর্মের মহিমাময় প্রাধান্ত লক্ষ্য করেছেন,—তাও আলোচ্য-যুগের বাংলা রামায়ণ-কাব্যের বিশেষ ঐতিহ্ন বলে মনে করি। সত্য বটে, চৈতন্তদেব শ্বয়ং সংসার-বিরাগী ছিলেন এবং তাঁর অমুসরণে চৈতক্ত শিয়্য-প্রশিক্তেরা অনেকে একটা বিরাগি-গোটী গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বৈরাগী জীবনেরও একমাত্র সাধ্য ছিল গার্হস্থা-প্রেম-মহিমা। ধর্ম-সাধনার ক্লেত্রে বৈঞ্চব-সাধকগণ অমুরাণিদ্ধনের উপলব্ধি-সর্বস্থ প্রীতি-প্রশাস্থি, প্রভূর প্রেতি ভ্তোর দেবা-পূর্ণ অত্বরাগ, দথার প্রতি দথার দমম্মিতা, দন্তানের প্রতি মাতার অনস্ত বাৎসল্য এবং দয়িতেব প্রতি দয়িতার সর্বস্থ-পণ প্রেমের ম্ল্যকেই নৃতন করে আবিষ্কার করেছেন। ফলে, গার্হস্থা-প্রেম নৃতন মূল্যে হত্নেছে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত:, বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমে (চৈত্ত্যোত্তর অন্থবাদ সাহিত্যে যে কাঙালি ভাব-প্রাধান্তেব উল্লেখ করেছি, তাবও প্রধান বৈশিষ্ট্য-সমন্বয়বাদী স্ব্সনীন প্রেমাশ্রমী মানবিক ম্লা-বোধ ও তাঁর পটভূমিকায় গডে-ওঠা গাইস্থা-প্রীতি, অহুক্তক্তি-প্রধান জীবন-রস-তন্ময়তা। চৈতভোত্তব বাংলা রামায়ণের গল্প-রস-প্রাধান্ত, ঘরোয়া পরিবেশ, এবং প্রেমাত্মক ভাব-দমৃদ্ধির মধ্যে এই জীবন-রদ-তন্ময়তার পরিচয় স্মুস্ট হয়ে আছে। সত্য বটে, এই সকল গ্রন্থ-রচনায় বাল্মীকি বামায়ণ ছাডা অক্যান্ত শংস্কৃত-পৌরাণিক রাম-কাহিনীর প্রভাবও অনম্বীকার্য! কিন্ধ তারও চেয়ে বেশি অনম্বীকার্য এই স্বৃষ্টির পেছনে সদা-সক্রিয় দেই যুগ-মানদের স্বকীয়তা, ধা কাহিনীর আহরণ করেছে,— করেছে তানের সমন্বয়ী গ্রন্থন। স্বশেষে মৌলিক কল্পনার সংযোজনে বিচিত্র ও বিভিন্ন উৎস-জাত কাহিনীসমষ্টিকে দান করেছে জীবন-রম-পূর্ণতা। এই যুগ-মানদের স্বষ্টি হিদেবেই আলোচ্য রচনাবলী অপ্নবাদ-সাহিত্যের দীমা অতিক্রম করে ক্রমশঃ স্ঞ্জনী-সাহিত্য রূপে গড়ে উঠেছে।

এই মন্তব্যের সার্থকতা থুঁজে পাই বিশেষভাবে ভাগবত এবং অস্থান্য পুরাণ-কাহিনীর অমুবাদ-পুত্তকের বিচার প্রসঙ্গে। এই শ্রেণীর অমুবাদ-সাহিত্যকে বিশেষভাবে ভাগবতের অমুবাদ নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,—এই সকল গ্রন্থের কোনটিভেই ভাগবতের অমুবাদ ত' দ্রের কথা, বিষয়বস্তু, এমন কি ভাগবতীয় ভাবাদর্শেরও অমুসরণ করা হয় নি। মালাধর-প্রসঙ্গের বর্ণনায় বলেছি, ভাগবতে কৃষ্ণ-কথা রচনার উদ্দেশ্য,—পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের স্বায়ব ক্ষপটিকে সম্পূর্ণ প্রাশৃট করে ভোলা। কৃষ্ণ সেখানে পরম সত্যের প্রতীক। <sup>ব</sup> মালাধর বিশেষভাবে সেই কৃষ্ণ-কথারই শৌর্য-মহিমাময় দিক্টিকে ষথাষথ অন্দিত করেছেন। কিন্তু, চৈতন্যযুগের কৃষ্ণাহরাগ বিশেষভাবে 'ঐশ্বৰ্ (খ) ভাগৰত ও অক্তান্ত পুরাণ কথা শিথিলপ্রেম'-বিমৃথ ছিল: ভাগবতের ন্যায় শ্রীভগবানের 'দং'-অংশের দাধনা এযুগের একেবারেই কাম্য ছিল না। গৌড়ীয় বৈফ্বগণ শ্রীক্ষের 'আনন্দ'-স্বরূপেরই মৃগ্ধ উপাদক। দেই আনন্দ-মহিমার দর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ,—পরমা-<sup>†</sup>বিরুতি' স্বয়ং রাধা,—বে রাধার উল্লেখণ্ড নেই শ্রীমন্তাগবতে। অত এব, ভগবতাঞ্বাদ আখ্যায় প্রচলিত চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যে বিশেষ-ভাবে প্রকট হয়ে উঠ্ল রাধাক্ত-প্রেমাফুসারী যুগ-সাধনাব ভাবাফুবাদ। এই ভাবদাধনা দর্বপ্রথম দার্থক শিল্প-রূপ পরিগ্রহ করেছিল দান্থণ্ড, নৌকাখণ্ডাদি লৌকিক কথা-কাব্যে। চৈতক্তদেব এই লীলারই অভিনয়-রদে তন্ময় হয়েছিলেন। আর, একই কারণে, চৈতন্তান্মনারী বাংলার নবভাগবতে পৌরাণিক ভাগবত-কাহিনীর চেয়ে দানলীলা,নৌকালীলাদি বাঙালি জীবন-কল্পনা-জাত কাব্য-কাহিনী সমধিক প্রাধান্ত পেয়েছে।

মহাভারতকাব্য দহম্বেও একই মস্তব্যের পুনরুক্তি করা যেতে পারে। যদিও মহাভারত কান্যেই পূর্বকথিত যুগ-সত্যের প্রকাশ তুলনায় স্বাপেক্ষা স্তিমিত বলে মনে হয়। আলোচ্যযুগেব বাংলা অহুবাদ-কাব্যগুলি বিশেষভাবে ক্লফ-কথারূপেই পরিকল্পিত (গ) মহাভারত কাব্য হিয়েছিল যে, তা বলাই বাহল্য। আর সেইজন্মই বাংলা প্ৰবাহ মহাভারতসমূহও বিশেষভাবে কৃষ্ণ-কথা, পাগুববংশের ইতিহাসই নয় কেবল। কিছ দংস্কৃত ব্যাদ-মহাভারত তা নয়। এ দম্বন্ধে ব্দিমচন্দ্র বলেছেন,--\*তিনি ( ক্বফ্ক ) পাগুবদিগের দহায় হইয়া বা তাঁহাদের দংগে থাকিয়া যে দকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে **অক্ত** তুই একটি কথা আছে মাত্র; তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও <u>ঐরপ কথা আছে। °" বলাবাহল্য, পাণ্ডব-সথা এবং পাণ্ডব-সহায় মহা ভারতীয়</u> কৃষ্ণের প্রধান পরিচয়া, তিনি পার্থ-সারথি, – পাঞ্চলন্য-ধারী। এ-অংশ কৃষ্ণ-চরিত্রের বৃন্দাবন-দীলাংশের বিপরীত; - হরিবংশ, ভাগবতাদি পুরাণে

২। এটুব্য-'সতাং পরং বীমহি' ইতানি মললাচরণ লোক। ৩। 'কৃক্চরিত্র'।

বৃন্দাবন-লীলাকথা চিত্রিত হয়েছে।—মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রের সংগে এই অংশের যুক্তিসক্ষত সমন্বয় করা এতই ছব্ধহ ষে, বিষ্ক্রমন্তর বৃন্দাবন-লীলাংশের ঐতিহাসিকতা স্বীকারেও কৃষ্ঠিত হয়েছেন। বিষ্ক্রম-মতবাদের ঐচিত্য-বিচার আমাদের উদ্বেশ্য নয়। আমাদের বক্রব্য, কৃষ্ণ-চরিত্রের এই পরস্পর-বিরোধী হটি দিক বাংলা মহাভারতে অপূর্ব সমন্বয়ে বিধৃত হয়েছে। ফলে, কৃক্কেত্রযুদ্ধ-প্রাক্রমণ্ড গীতামত-দোশ্ধা পার্থ-সারথি শ্রীক্রম্ণের হাতের 'পাঞ্চল্লনা' টেনে নিয়ে পরিবর্তে বাশিটি তুলে দিলে রস-চেতনা কোথাও আহত হয় না।—বরং, পাঞ্চল্য-বাদন ও পার্থ-সারথোর চেয়ে বংশীবাদনের দিকেই যেন এ'ক্রফের প্রবণতা সমধিক।

চৈতন্যোত্তর বাংলা অন্থবাদসাহিত্যে এইটুকুই চৈতন্য-ঐতিহ্নের সার্থক
বাংলা অন্থবাদ
বাংলা অন্থবাদ
বাংলা অন্থবাদ
বাংলা অন্থবাদ
বাহিত্যে চৈতহঐতিহ্নের দান
তিত্ন্য-জীবনাদর্শ প্রভাবে মানব রাম-ক্ষণ্ডে পরিগত
করা হয়েছে। শ্র-ধমী কাব্যকে করা হয়েছে গৃহ-ধ্মী,—মহাকব্যিকে
কপায়িত করা হয়েছে আবেগ-প্রধান গল্প সমৃদ্ধ গীতিকাব্যে।

## চৈভদ্যোত্তর যুগের রামায়ণকাব্য

অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বন্ধ তাঁর 'বাঙালা সাহিত্য' ২য়থণ্ডে রামায়ণ-কাব্যের ৫১ জন কবির পরিচয় উদ্ধার করে লিথেছেন,—"এখনও রামায়ণ-রচয়তা অনেক কবির পরিচয় আমরা পাই নাই।" বস্তুতঃ, চৈডন্মোত্তর বাংলাদেশে রামায়ণ-রচয়তা কবির সংখ্যা-নির্দেশ অসম্ভব,—এ রা সংখ্যাতীত। অভিজাত আর্থ-ঐতিহের 'আদিকবি' বালীকির লেখনী-নিঃস্ত সংস্কৃতকাব্য চৈতন্তোত্তর বাঙালি সংস্কৃতির হাতে নব-রূপ লাভ করে বাংলার সার্থক গণ-শিল্লের মহিমা লাভ করেছে। ফলে, যোল-সভেরো শতকের সর্বজনীন সাহিত্যেই নয়,—আঠার-উনিশ এমন কি বিশ শতকে সমাজ-বিপ্লবের কল্পনাতীত জ্বতগতির মধ্যেও বাংলার লৌকিক রস-চেতনার সংগে রামায়ণ-কাহিনী অঙ্গান্ধ অঙ্গিত হয়ে আছে। রামায়ণ ও নিথিল বাঙালির রস-তেতনার ইতিহাসকে পৃথক্ করে দেখ্বার উপায় আজও নেই। তাই, আমরা সেবে চেতার ইতিহাসকে পৃথক্ করে দেখ্বার উপায় আজও নেই। তাই, আমরা সেবে চিষ্টা পরিহার করব। কিন্তু চৈতন্তোত্তর রামায়ণসহিত্যের বৈশিষ্ট্য সহজে

ছুটি কথা প্রথমেই শরণ করে রাখা উচিত। (১) সংস্কৃত রামায়ণ-সাহিত্য দর্বপ্রথম এই যুগেই আপামর বাঙালিজাতির জীবন-কাব্য হয়ে উঠেছিল (২) আর, যুগোচিত ভাবাধিবাদনের ফলে দৃঢ়বন্ধ মহাকাব্যিক শিল্পকলা ক্রমশঃ

নিথিল হয়ে অজন্র কাহিনীতে ভেঙে পড়েছে। আন্ধিক-রামান্ত্রণার্নার হ'টিকধা সচেতন সমালোচকেরা বলেন,—লেখন-শিল্প বিকাশের প্রাথমিক অভিব্যক্তি-দ্ধণ মহাকাব্যে কাহিনী-ধর্ম এবং

নাট্য-ধর্ম একত্ত-সংবদ্ধ হয়েছিল। কাহিনীধর্মের বৈশিষ্ট্য, - বর্ণনা ও বিল্লেখণ, নাট্যধর্মের বৈশিষ্ট্য, কর্মজ্রতি এবং সংহতি। বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনীর অতিব্যাপ্তির মধ্যে এই কর্মজ্ঞতি এবং সংহতি দৃচপিনদ্ধ হয়েছিল। কাহিনীর বৈচিত্রোর মধ্যেও উদ্দেশ্যের সামগ্রিকতাবোধ ছিল তীব্র। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের আলোচ্য যুগের রামায়ণে আবেগাতিশ্য্য সক্তিয়তাকে মন্দীভূত ও সংহতিকে শিথিল করেছে। তাই, এ যুগের কবিকুল শ্রধমী কাব্যের সংহতি-তীব্রতার চেয়ে গার্হস্থাধর্মী স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ বিচিত্র কাহিনীর রুদ-সৌন্দর্যের প্রতি আরু ইহয়েছেন। এই পর্যায়ে এদে বাংলার লেখ্য সাহিত্যে গাল্লিকতার প্রথম প্রামাণ্য উদ্ভব 🎢 কেবল অহ্বাদ সাহিত্যেই নয়,—এ-যুগের মঙ্গলসাহিত্যেও গল্প-প্রিমতার পরিচয় স্ক্সপ্ট। যুগ-প্রভাবিত গল্ল-প্রবণতার ফলেই দেখি, ১৩ যুগের বাংলাদেশে সম্পৃণাক রামায়ণ রচনার তুলনাম লক্ষণদিখিজয়, শক্রদ্ধবিজয়, অঙ্গদ বায়বার প্রভৃতি প্রাসন্ধিক খণ্ড-কাহিনীকৈ নিয়ে সম্পূর্ণাক কাব্যরচনার চেটা প্রবলতর হয়েছে। জীবনের একটি মুহুর্তের খণ্ড অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি বা আবেগপূর্ণ কাহিনীকে পূর্ণতার ম্যাদা দান করে সার্থক ছোটগল্প রচনার বৈশিপ্য আজ আবেগধ্মী বাঙালির কথা-সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে। তার প্রথম সার্থক ইন্সিত ইতিহাসের এই পর্যায়েই উদ্ভূত হয়েছে কিনা, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সে জিজ্ঞাসারও উত্তর খুঁজে ফিরবে।) 🤻

এবারে তথ্য-পরিচায়ন উপলক্ষ্যে প্রথমেই বলি, (চৈতত্যোতর যুগের রামায়ণ-সাহিত্যের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই অন্তুতাচার্ধের রামায়ণে ) কৃত্তিবাস-ভণিতায় প্রচলিত আধুনিক মুদ্রিত বাংলা রামায়ণসমূহের পেছনে অন্তুতাচার্ধের কাহিনী ও কাব্যের প্রভাব সমধিক স্ক্রিভ অনুতাচার্ধের রামায়ণ সম্বন্ধে আজও কোন

উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি ; কবির রচিত গ্রন্থের একথানি আদর্শ সংস্করণও আজ পর্যন্ত সম্পাদিত হয় নি । তা হলেও, নানা সত্তে পাওয়া পুঁথির পাঠ

মিলিয়ে নিয়ন্ধপ কবি-পরিচিতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আত্রেয়ীর উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিমে দোণাবাজু পরগণার বড়বাড়ি অন্ত তাচার্ধের রামায়ণ, বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবি অডুতাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। কবি-পরিচয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল নিত্যানন্দ আচার্য। শ্রীনিবাদ আচার্য (মতান্তরে কাশী আচার্য,) কবির পিতা ছিলেন, মাতা মেনকা দেবী। নিত্যানন্দের সাত বছর বয়দে স্বয়ং রামচন্দ্র আবিভূতি হয়ে তাঁকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দেন ও হস্তস্থিত শরাগ্রে জিহ্নায় মহামন্ত্র লিথে দেন। এই মহাশক্তির প্রভাবে নিত্যানন্দ অত্যন্ত অল বয়দে সমগ্র মহাকাব্য রচনা করে সমাপ্ত করেন এবং এই অভ্ত কৃতির জন্ম তাঁর নৃতন খ্যাতি হয় 'অভ্তাচার্য'। ডঃ স্থকুমার সেন কিন্তু এই শেষোক্ত কিংবদখীর যাথার্থ্য স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, "অভৃতাচার্য কবির নামও নয় উপাধিও নয়'।<sup>৪</sup>" নিত্যানন্দ বিশেষ ভাবে সংস্কৃত অদুতরামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন; বাংলাদেশে 'অদ্তুত-রামায়ণ' 'আশ্চধরামায়ণ' নামেও হয়ত পরিচিত হয়েছিল। এই ছই নামের সংমিশ্রণে নিত্যানন্দের কাব্য 'অদ্তাশ্চর্য' রামায়ণ নামে পরিচিত হতে থাকে। 'অদুতাচায' এই 'অদুতাশ্চর্য' শব্দেরই রূপ-বিবর্তন। ড: সেনের এই দিদ্ধান্তও কিংবদন্তীর মতই অনুমান-নির্ভর যে, তা বলাই বাহুল্য।

কবি নিত্যানন্দের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। ডঃ

৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী অন্থৃতাগাদকে আকবরের সমসাময়িক ষোড়শ শতাব্দীর

কবি বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন । ডঃ স্থকুমার সেন মনে করেছেন,

"সাঁতোলির রাজা রামক্ষেবে সভাকি িছিলেন নিত্যানন্দ অন্থুতাগার্য।

স্তরাং, কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ ।" অধ্যাপক ৺মণীদ্রমোহন

বস্তর মতে, কবি-ভ্রাতা দেবানন্দের প্রপৌত্রী শর্বাণীর স্বামী ছিলেন রাজা

রামক্ষ্ণ। আবার ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণী শর্বাণী অন্ধ হওয়ায়

কাল-পরিচ্য রামক্ষের ভ্রাতৃপুত্র কর্ত ক রাজ্যভার গ্রহণের দলিলের

কথাও অধ্যাপক বস্থ উল্লেখ করেছেন। স্থতরাং তিন পুক্ষে এক শতাকী

হিদাব করে তিনি অহমান করেছেন, কবি নিত্যানন্দ "ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন<sup>9</sup>।"

অম্বৃতাচার্যের কাল-পরিচয় সন্দেহাচ্ছন্ন হয়ে থাক্লেও, তাঁর কাব্য कांनक्त्री महिमा चर्जन करत्रहि। প্রচলিত কৃতিবাদী রামায়ণের বছ অংশ स অমুতাচার্ষের রচনাদর্শে প্রভাবিত, সে কথা পূর্বে বলেছি। আদিকবি ক্তুত্তিবাদের বাংলা রামায়ণ-রচনার ঐতিহ্য যে-কোন কারণেই হোক্, জাতিব সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। ফলে, দেশের জল-হাওয়া-মাটির মতই ক্বত্তিবাদীকাব্য পরিপার্য-স্থিত জীবন-বদকে আহবণ করে আব্মুস্থ করেছিল। কুত্তিবাদী কাব্যের এই স্বকীয়-করণ কাবাপরিচয় পদ্ধতির ফলে একদিকে যেমন কুত্তিবাদের মূল বচনা ক্রমেই আত্মগোপন করেছে, অক্সদিকে তেমনি বহু পরবর্তী কবির রচনা মূল স্রষ্টাব সংযোগ-বিবঞ্জিত হয়ে কৃত্তিবাদী কাব্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে। কৃত্তিবাদী-কাব্যে এ-ধরণের সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত কবি-কৃতি অদ্বতাচার্য-রচিত। ক্রতিবাসের রচনা বিশেষভাবে বাল্মীকি-রামায়ণ-নির্ভব বলে ইতঃপূর্বে অম্নমিত হয়েছে। কিন্ত অভুতাচার্য সংস্কৃত 'অভৃতরামায়ণ', 'অধ্যাত্মবামাষণ', 'রঘ্বংশ' ইত্যাদি বিভিন্ন-বিচিত্র বাম-কাহিনী থেকে যথেচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অদ্বতাচার্যের কবি-প্রতিভা কেবল 'বিচিত্রে'র সংগ্রাহক-মাত্র ছিল না। সমৃচ্ছু সিত কল্পনা ও স্বকীয়তার সপ্তবর্ণী আলোক-ম্পর্গে তিনি নিজ কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যের সংগ্রহ-মাত্রের সীমা-অতিক্রম কবে বাঙালিব সঞ্জীব জীবন-গাখায় পরিণত করেছেন। একদিকে ধেমন তিনি পূর্বস্থবিগণের বচনা থেকে বাঞ্চালির জীবনাকাজ্ঞার অহুরূপ গল্পেব পর গল্প আহরণ করেছেন, অন্থ দিকে নিজ কল্পনা-প্রভাবে নিত্যনৃতন গল্প-রচনাও করেছেন নিজে। ফলে, তার অন্দিত গল্পাবলীও স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দৃঠান্ত দেই,—সংস্কৃত-রামায়ণকাব্যের অনুসরণে কুত্তিবাস স্থমিত্রা-বিবাহেব বর্ণনা করেছেন। পূর্ব-বিবাহিতা শ্রেষ্ঠা-মহিষী-দ্বয় কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর নিকট মৃগয়ার ছল করে রাজা দশবথ স্থমিত্রা-বিবাহে চলে যান। পরে বিবাহের ঘথার্থ সংবাদ জান্তে পেরে কৌশল্যা-কৈকেয়ী—

৭। বাঙালাসাহিত্য--২ম খণ্ড।

"নিরবধি প্জে দোঁহে পার্বতী-শহর। স্থমিত্রা হওঁগা হৌক্ মাগে এই বর॥"

কৌশল্যা-কৈকেয়ীর এই আচবণ অফুদার হলেও নি:সংশয়ে সপত্নী-জন-সম্চিত স্বাভাবিকতা-মণ্ডিত। অফুরপ স্বাভাবিক মনোর্ত্তিব বশেই কৌশল্যা-কৈকেয়ী স্থানিত্রাকে চরুর ভাগ দেবার সময়ে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা কবিষে নিয়েছিলেন,—চকভাগ-জাতব্য স্থানিত্রাব সন্তান তাঁদেব অনাগত সন্তানদেব করবে দাসত্ব।

অত্তাচার্য কিন্ধ কৌশল্যাকে এক নবতব রূপে চিত্রিত কবেছেন।
বাঙালিব ভাবপ্রবন স্বভাবেব মধ্যে যে অতিলৌকিক মাতৃ-মহিমাবোধ
সদা-অমুস্যত হযে আছে, তাব সংগে হয়ত যুক্ত হয়েছিল মা-যশোদাব
ভাবাদর্শেব প্রভাবটি। তাই, এয়ুগেব বামচন্দ্র যেমন কামু-কল্পনাদাব
প্রভাবিত, তেম্নি বাম-জননী কৌশল্যা হয়েছিলেন কামু জননী যশোদার
চল-চল স্নেহ-স্থা সম্পৃত্ত। অত্তাচার্য কৌশল্যাব মধ্যে এই অকারণ-

সেহাত্ব জননী-মৃতিই অন্ধিত কবেছেন বর্ণ-স্থম।

অত্তাচা<sup>নেব ক্টা</sup>

চরিত্রবৈশিষ্টা
কৌশল্যা

উপেক্ষিত দৃষ্টির সন্মূথে যথন আড্ট হ্যেছিলেন, তথনই

জননী-কৌশল্যা বাঙালি-মাতাব অসহায-মোক্ষণ স্নেহদৃষ্টিব সংগে তাকে বরণ কবে আন্লেন লোক-লজ্জাব অতীত বাৎসল্য-মধুব অন্তঃপ্রে। স্বামি-কতৃক স্নমিত্রাব নিগ্রহে বাথিত-চিত্তা কৌশল্যা প্রতিজ্ঞা কবলেন,—

"যদি রাজা নিতে পারি স্থমিত্রাব স্থান। তবে দে দেখিব আমি স্থামীব বদন॥ যদি বাজা নাহি শুনে আমাব বচন। ইহ জন্মে স্থামী দঙ্গে নৈব দবশন॥"

সতী নাবীর পক্ষে এই আত্মত্যাগেব মহিমা বর্ণনাতীত। কেবল নিরুপায়েব প্রতি অকারণ-বাংসল্য-বশেই রাণী কৌশল্যা অত বড ত্যাগ স্বতঃক্তৃর্ত আবেগে ববণ করেছিলেন। অবশ্য, তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সমর্থও হ্যেছিলেন। সেই প্রম-মূহর্তে জননী-কৌশল্যাকে কবি বাঙালিনী কৌশল্যার ন্বরূপ দান ক্রেছেন। স্থমিত্রার প্রতি স্থামি-চিত্তের অস্কুক্লতা-সম্পাদন করে কৌশল্যা স্থমিতাকে নিজ হাতে সাজিয়ে স্বামি-সন্মিলনে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন
নি,—বাঙালি নারীর কৌতৃক ও কৌতৃহল-বশে সপত্নীর বাসর ঘবে চূপি
দিতেও গিয়েছিলেন। এম্নি ছিলেন বাঙালির কবি অভুতাচার্য! বাঙালি
চেতনার সাবিক আদর্শ-মহিমান্তনে এবং বাঙালি জীবনের চাপল্য-তরল
সাধারণ মুহুর্তের চিত্রণে সমপরিমাণে তাঁর লেখনী ছিল মৃক্ত-পক্ষ,—সিদ্ধ হন্ত!

রামায়ণ কাহিনীব আর একটি রূপান্তর,— 'শতস্ক রাবণবধ' নামক কাব্যের পুথিও অন্তুতাচার্যের ভণিতায় পাওয়া গেছে।

অন্ত্তাচার্য ছাড়া আরো যে সকল কবির রচিত বামায়ণ কাব্যের পরিচয়
পাওয়া যায়, তার মধ্যে কৈলাস বন্ধ সংস্কৃত অন্ত্তরামায়ণের মূলাহুগত
হবহু অন্তবাদের চেটা করেছেন। কাব্য-রচনাকাল সম্বন্ধে
কৈলাস বহু
নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে, একই কবির ভণিতায়
প্রাপ্ত মহাভাগবত পুরাণের রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীষ্টান্দ স্থীকার কবে নিয়ে
অধ্যাপক ৺মণীন্দ্র মোহন বহু অনুমান করেন,—কাব্যথানি হয়ত "যোডশ
শতাবীর শেষ ভাগে রচিত" হয়েছিল।

আহুমানিক ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম মৈমনসিংহের মহিলাকবি চন্দ্রাবতীব রামায়ণ বচিত হয়েছিল) এই চন্দ্রাবতী একাধাবে মৈমনসিংহের জনপ্রিয় কবি-ছহিতা, বিখ্যাত মহিলাকবি চন্দ্রাবতী কবি এবং স্থ-প্রচলিত লোক-কাব্যের নায়িকা। মৈমনসিংহবাসী মনসামললের বিখ্যাত কবি দ্বিজ্বংশীদাস ছিলেন চন্দ্রাবতীর পিতা। কলকাতা বিশ্ববিহ্যালয় থেকে প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকাব একটি কাব্যক্ষাহিনীতে চন্দ্রাবতীর জীবনকথা উদ্ধৃত হয়েছে। চন্দ্রাবতী বাল্যের জীজাসহচর ব্রাহ্মণ-কুমার জয়ানন্দের প্রতি পরিণত-যৌবনে প্রণয়াসকা হন;—প্রথম পরিণয়াকাজ্যা অবস্থা জয়ানন্দের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে যথারীতি বিবাহের ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু, শেরমুহুর্তে জয়ানন্দ এক মুদলমান বমণীব প্রেমমুদ্ধ হন, এবং ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার পাণি-গ্রহণ করেন। ব্যর্থ-প্রণয়ের পরিণামে চন্দ্রাবতী আজীবন কোমার্থ-ব্রত অবলম্বন করেন। অস্থাদিকে, জয়ানন্দের রূপ-মোহ কালে কালে প্রশমিত হয়। অমৃতপ্ত-চিত্ত জয়ানন্দ

৮। বাঙালা সাহিত্য (২য় খণ্ড)

তথন চন্দ্রবিতীব দর্শন-কামনায় অধীর হয়ে ওঠেন। কিন্তু চন্দ্রাবিতীর বিক্ষ্ নারীচিত্তের কঠিন বহিরাবরণে আহত হয়ে তাঁর সকল আতি বার্ধ হয়। সমাধি-মগ্রা চন্দ্রাবিতী কর্তৃক ক্ষম-দ্বার ক্ষুদ্রমন্দিরের বাইরে থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জয়ানন্দ নদীগর্ভে প্রাণসমর্পণ করেন, চন্দ্রাবতী করেন শিবারাধনায় দেহত্যাগ। জয়ানন্দ-চন্দ্রাবিতীর জীবনের এই বেদনা-বিধুর প্রেম-গাথা জনপ্রিয় কবিতার আকাবে আজও পূর্বক্ষের বহু স্থলে লোক-কর্প্তে ধননিত হয়ে থাকে।

চন্দ্রবিতীর রামায়ণের কোন পুথি পাওয়া যায় নি। কলকাতা বিশ্ববিভালয়েব ভৃতপূর্ব পুথিদংগ্রাহক এবং ড: দানেশচন্দ্রের সহায়ক চন্দ্রনাথ দে
নৈমনিদিংহের মহিলাকণ্ঠ থেকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণকাব্য সংকলন কবেন।
কাব্যগানিব ভাষা আধুনিক; বিষয়বস্তুতেও আধুনিকতার স্কুম্পষ্ট পরিচয়
রয়েচে দীতা-সরমা সংবাদের অমুকরণ প্রচেষ্টায়।
কাব্য পারচয়
তাহলেও কাহিনীবানায় নারীফুলভ কোমলতাবোধ এবং
বাগ্বিভাদের পবিচয় থব ত্লিকা নয়। অবশ্র, তাব কতটুকু মূল গ্রন্থ-কর্তীর
রচনা প্রভাবিত, কতটুকু-বা দীর্ঘকাল মহিলাদমাজে প্রচলনের ফল, আজ আর
তা নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই।

বৈজ ('ভিষক') বামশঙ্কব দত্তের রামায়ণ রচিত হয় সপ্তদশ শতকের শেষে
অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে। কবির বাসস্থান ছিল
ভিষক রামশঙ্কর দত্ত
মাণিকগঞ্জের খোলাপাড়া-সন্নিহিত বায়রাগ্রামে। রামশঙ্কব ক্তিবাস ও অদ্বৃতাচার্যেব বামায়ণেব সমন্ত্র্যে কাব্য বচনা করেন।
অধ্যাপক প্রশীন্দ্রমোহন বন্ধ আলোচ্য কাব্যখানিতে অধ্যাত্ম রামায়ণেব

'গুণরাজথান' আগস্ত ভণিতা-যুক্ত একথানি রামায়ণ কাবে।র থণ্ডিত পুথি পাওয়া যায়। ইনি শ্রীক্লফবিজয় রচয়িতা গুণরাজথা গুণরাজথা
—মালাধর বস্থু থেকে পৃথক ব্যক্তি।

তবানীদাস বিবচিত লক্ষ্মণদিখিজয়, শক্রমদিখিজয়, রামের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বিভিন্ন পালার একাধিক গ্রন্থ পাওয়া গেছে। ভবানীদাস-রচিত রামের অথমেধ্যজ্ঞ উপলক্ষ্যে অখ্যক্ষী লক্ষ্মণ এবং খঙ কাব্য সমূহ শক্রমের বিজয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ষ্ণাক্রমে লক্ষ্মণ এবং শক্তমদিথিজয়ে। কিন্তু, ঐ সব দিখিজয়-কাব্যে কেবল যুদ্ধ-কাহিনী প্রধান নয়,
—বিচিত্র অবকাশে যত্ত্র-তত্ত্র ছড়িয়ে আছে স্থ-ছ:ধ, প্রেম-মিলন-বিরহপূর্ণ
অজন্ত গার্হস্থ-ধর্মী কাহিনী। ভবানীদাদের রচিত কাব্য-সমষ্টিতেও অগরশ
বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কবির পিতার নাম ছিল বাদবানন্দ, মাতা ছিলেন,—যণোদা।
বাসস্থান পাতৃতা গ্রাম। ভবানীদাদের ভণিতাযুক্ত কাব্যের পূথি মালদহ,
এমন কি স্থদ্র শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকেও আবিষ্কৃত হয়েছে। —কবির জনপ্রিয়তার
নি:সংশয় প্রমাণ এর থেকেই পাই।

বিজ্ঞলন্ধণের রচিত অধ্যাত্মবামায়ণ আদিকাও, শিবরামের যুদ্ধ ও অক্যান্ত পালার পুথি আবিদ্ধত হয়েছে। কবি ছিলেন বন্দ্য-ঘটি বিদ্ধলন্দ্র ব্যাহ্মণ। এঁর লেখা ভারতপাঁচালীর বিভিন্ন খণ্ডের পুথিও পাওয়া গেছে।

এই সময়ে রচিত বিভিন্ন 'রাযবার' কাহিনী-সম্বলিত কারোর পবিচয়ও
পাওয়া যায়। 'রায়বাব' কাব্যসমূহেব মধ্যে আবার লক্ষাকাণ্ডস্থ 'অঞ্কদরায়বাব'-ই
সমধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বায়বাব' শব্দটি 'বাজ্বাব' শব্দেব রপ-বিবর্তনজাত। রাবণেব বাজ্বারে উপস্থিত হয়ে অঞ্কদ তাকে যে
'রায়নার' কাব্যসমূহ
ভং সনাদি করেছিল, তাবই কৌতুকপূর্ণ, হাশ্তরসায়ক
বর্ণনায় পরিপূর্ণ 'অঞ্কদবায়বাব' কাব্যসমূহ। বিশেষভাবে হাশ্তবস স্কৃষ্টিই ছিল
'বায়বার' কাব্যসমূহের উদ্দেশ্য। এই ধরণেব সরস্তাব মধ্যে আদি-বদাত্মক
কচি বিকার ও ভাডামিই সব নয়। গ্রামা কবি-রিচত pun-স্কৃষ্টিব সবস্তার
সংগো 'wit'-এর দীপ্তিও স্থানে স্থানে সম্জ্ঞল হয়েছে। কতকগুলি 'রায়বার'
কাব্যে হিন্দী এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়;—কতকগুলি অবিমিশ্র
বাংলা ভাষায় রচিত। 'রায়বার' কাহিনীব কবিগণেব মধ্যে ফকিরবাম,
কান্ধীনাপ, বিজ্বল্নী প্রভৃতি প্রধান।

'কবিচন্দ্র' শন্ধব চক্রবর্তী রামায়ণ কাব্যের অন্তত্ম বিখ্যাত কবি। রামায়ণ কাব্য ছাডাও ইনি শিবায়ন, ভাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি আরো বহুকাবা রচনা করেন। কবির পিতাব নাম ছিল 'কবিচন্দ্র' শন্ধ চক্রবর্তী, বাসস্থান মল্লভূমির নিকট। ইনি একাধিক মল্লরাজ্বের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। বাজার-প্রচলিত রামায়ণে 'অঙ্গদ্রায়বার', 'তর্ণীসেন্বধ' ইত্যাদি অংশে কবির সরস রচনার প্রভাব স্ক্রপট।

দ্বিজ ভবানীনাথ অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বনে কাব্যরচনা করেন। রাজা
জয়চন্দ্রের আদেশে ভবানীনাথের কাব্য রচিত হয়। গ্রন্থ'দ্বিজ ভবানীনাথ'
রচনা-কালে কবি প্রত্যহ রাজার নিকট থেকে 'দশমুদ্রা'
কবে পারিশ্রমিক লাভ করতেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 'বৃদ্ধাবতাব' রামানন্দ ঘোষ তাঁব বাদায়ণকাব্য রচনা কবেন। গ্রন্থখানির উল্লেখ্য কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই বল্লেই চলে; কিন্তু, ভূমিকাংশে কবির আত্মবিববণী কোতৃকপ্রদ। কবি নিজেকে 'বৃদ্ধাবতার' বলে প্রচার করেছেন।—মেচ্চাচারের আধিক্য থেকে 'বৃদ্ধাবতার' রামানন্দ ঘোষ রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থাংশে কবির ব্যক্তি-পরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও কবি নিজেকে 'বিজ্জ-অংশ'-সন্তৃত, কোথাও বা আবাব শ্রন্কল-জাত বলে অভিহিত করেছেন। কবির বিশ্বাস অম্থায়ী দাক্ষরক্ষ অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে, এক-ও-

অভিন্ন; এবং উভয়েই বৃদ্ধদেবের রূপান্তর।
বামানন্দ যতি নামক অপর এক ব্যক্তির রামান্নকাব্যেব পুথি পাওয়া
গৈছে। 'রামানন্দ ঘোষ' এবং 'রামানন্দ যতি' একই ব্যক্তি
রামানন্দ্যতি কি না, বলা যায় না।

বন্দ্যঘটীয় কবি জগদাম রায় তাঁর জোষ্ঠপুত্র রামপ্রদাদের দহযোগিতায় একটি স্বৃহৎ 'অইকাণ্ড' রামায়ণ রচনা কবেন। প্রচলিত রামায়ণের দাতকাণ্ড ছাঙা আলোচ্য গ্রন্থে একটি পুদ্ধরকাণ্ড যুক্ত করা হয়েছে। জগদাম ও রামপ্রদাদ রায় কাণ্ড, অংশাধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিছিদ্ধাকাণ্ড, স্করা-

কাণ্ড, লম্বাকাণ্ড, পৃদ্ধরকাণ্ড, বামবাদ এবং উত্তরাকাণ্ড। এই বিষয়-স্কৃতীতে, বিশেষ করে নব-সংযোজিত খণ্ড ঘূটিতে পৌরাণিক ঐতিহাগত কাহিনীর সাহায্যে নৃতন বৈচিত্র্য স্প্রষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য করবার মত। বস্তুতঃ, পূর্ববর্তী শতান্দী থেকেই এই বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্য-দাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে।

আলোচ্য কাব্যের কবি-যুগা পিতা-পুত্তের বাস-ভূমি ছিল বাণীগঞ্জের নিকটে দামোদরের পরপাবে ভূলুই গ্রামে। পঞ্চকোট-রাজ রঘুনাথের রাজ্ত্ব-কালে জগদামের অগ্রজ জিতরামের আদেশে কাব্যথানি স্থচিত হয়। জগদ্রাম প্রথমে আমুপ্রিক গ্রন্থানি রচনা করে লন্ধাকাও এবং উত্তরাকাণ্ডের বিন্তার সাধনের জন্ত পুত্রকে নির্দেশ দেন। রামপ্রদাদের এই বিন্তৃতি-করণ-সমান্ডির ভারিথ বাধ হয় ১৭৯১ গ্রীষ্টাব্দ। ইতঃপূর্বেই ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্দে রামের তুর্গোৎসব অবলম্বনে এই পিতাপুত্র 'তুর্গাপঞ্চরাত্রি'-কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের কুজনের রচনাই ছিল রদ-সমৃদ্ধ।

অন্তাদশ শতাব্দীর অন্তান্ত রামায়ণ-কবিদের পরিচয় আর উদ্ধার করব না।
উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন গোস্থামী। তাঁর
গ্রন্থের নাম 'রামরসায়ন'। 'রামরসায়ন' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একথানি
বহু বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কবি রঘুনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দরঘুনন্দনের রাম-রমায়ন
বংশ-সম্ভূত। তার বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার মাড
গ্রামে। গ্রন্থের শেষাংশে প্রাপ্ত কবি-পরিচিতি থেকে জ্ঞানা যায়,—ভক্ত পণ্ডিত
কিশোরীমোহন ছিলেন কবির পিতা, তার মাতার নাম ছিল উষা। মধুমতী
নামে কবির এক বিমাতাও ছিলেন। তাছাড়া, প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে কবি
মধ্য জোষ্ঠতাত, তথা নিজের গুরু বংশীমোহনের উদ্দেশে ভিকি-নিবেদন
করেছেন।

রামরদায়ন স্বৃহৎ গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে পূববর্তী কবিদেব রচনার কোন কাহিনীই কবি নিজ কাব্যে বর্ণনা না করে ছাডেন নি। কাব্যথানি দাতকাণ্ডে বিভব্ধ প্রতিটি কাণ্ড আবার বহু পরিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন। রামরদায়নেব উত্তবা-কাণ্ডটি বস্তুত: নুতন স্ট্রে:—গতাফুগতিক দীতার পাতাল-প্রবেশ এই অংশে বণিতই হয় নি। বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনীর অবলম্বনে বৈচিত্র্য গ্রন্থ চন্দ্রকারিম্ব স্বান্তির চেই। এই কাব্যে দর্বত্র প্রস্থান কুশলী কলাবেত্রার পরিচয় দিয়ছেন। ভাষা এবং ছন্দ্রস্থানীর বৃহত্তম কাব্যগুলির একটি;—অবচ এই রহৎগ্রন্থের প্রতিটি ছত্র স্থাঠিত,—স্থালিখিত। বস্তুত:, সপ্তদশ শতাকীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলা অফ্বাদ কাব্যে বাঙালি জীবনাম্ব্রনের চেয়ে ভাব-ভাষা-ছন্দ্রেনা অফ্বাদ কাব্যে বাঙালি জীবনাম্ব্রনের চেয়ে ভাব-ভাষা-ছন্দ্রেনাই অত্যুৎকৃষ্ট বিকাশ 'রামর্ব্যায়ন' শিল্পের আন্তর্বিক্তা অপেক্ষা 'আকারে' এবং 'প্রকারে' পাঙিভারে বৈদ্যাই রামর্ব্যায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামরসায়ন ছাড়াও রঘুনন্দন রাধামাধবোদয় এবং গীতমালা নামে ছুখানি বাংলা কাব্য রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতা কবিদের মধ্যে আর কারো কবি-কৃতি বিশেষ উল্লেখ্য নয়; কেবল ঐতিহাসিক কৌতৃহল-নিবৃত্তির জন্ম আরো ছ-একটি কবি-পরিচিতি উদ্ধার করা যেতে পারে।

কুচবিহার-বাজ হ<u>রেন্দ্র</u>নারায়ণ উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতাগণের অক্সতম। কুচবিহাব-রাজসভাব নির্দেশে বিচিত যে নয়্থানি রামায়ণ কাব্য কিংবা খণ্ড-কাব্যের উল্লেখ ড: স্থকুমার সেন করেছেন", তার মধ্যে হ্বেন্দ্রনারায়ণের নির্দেশে রচিত স্থানরাকাণ্ডের উল্লেখণ্ড আছে। কিন্তু স্থাং রাজা কর্তৃক রচিত বামায়ণখানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, —এর প্রতিটি কাণ্ডে মূল সংস্কৃত্বেব আক্ষবিক অন্থাদের চেষ্টা করা হয়েছে। বামায়ণ কাব্য ছাডা রাজা হরেন্দ্রনাবায়ণ ক্রিয়াযোগসাগর, রহদ্মর্মপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের-ও অন্থবাদ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায বাজকৃষ্ণবায় আবো প্রায় ৩০ বংসর পরে রামায়ণ-কাব্যের আক্ষরিক অহুবাদেব প্রয়াস পান।

এই শতানীর বামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে অধ্যাপক ৺মণীক্রমোহন বস্থ স্থাব আশুতোষ মুগোপাধ্যায়েব পিতা ডা: গঙ্গাপ্রসাদেব নামোল্লেখও ক্বেছেন ২০। গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্দে বামায়ণ-রচনায় গা: গঙ্গাঞ্চনাদ বৃত হন ; কিন্তু ১৮৮২ খ্রীষ্টান্দে লেগকের দেহাস্থকালের পূর্বে গ্রন্থানি সমাপ্ত হতে পারে নি — গ্রন্থানিতে সংস্কৃত

মূলের আক্ষরিক অমুবাদেব চেষ্টা করা হয়েছিল।

এ প্রস্ত বিচারে চৈত্রোত্তর বাংলা রামায়ণ-সাহিত্যের তথ্য-পরিচায়ন
অসম্পূর্ণ রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই আলোচনা থেকেই প্রাণিক্ষিক যুগের
বামায়ণ-সাহিত্যের সাধারণ সামাজিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহের
পরিচয় স্পাই হতে পেরেছে। অত্যাচার্যের কবি-প্রতিভার বিচার কালে
উল্লেখ কবেছি, – কাহিনী-বৈচিত্র্য স্পাইর চেষ্টায় বিভিন্ন
ঐতিহাসিক পথ-নির্দেশ
সংস্কৃত রাম-কথা এবং পুরাণাবলী থেকে অজ্ল উপাদান
আহত হলেও, কাহিনীর উপস্থাপন, ভাষার গ্রন্থন, অথবা বাগ্ধোরার
মাহালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ন ২৩ (বরু সং)। ১০। বাঙালা সাহিত্য—বয় থও।

বিস্থাস,—সর্বত্তই বাঙালিত্বের ছাপ স্পষ্ট এবং তীব্র। পুরাণ-কথা এক্ষেত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্য-বিবর্জিত হয়ে বাঙালি গণ-জীবন-মর্বাদায় বিভূষিত হয়েছিল নৃতন ভাবে। বাবে বাবে বলেছি, এই জীবন-ঐতিহ্য ছিল চৈতন্তাদর্শ-প্রভাবিত, ভাব-ব্যাকুল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এই ভাব-ব্যাকুলতার স্থান অধিকার করে পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ্য। পুরাণ-কথা বাংলা কাব্যে আবার পৌরাণিক-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মানব-ধর্মের স্থানে ক্রমশঃ অভূদিত হতে থাকে শার্ত আচার-বিচারপরায়ণ পাণ্ডিত্য-সমৃদ্ধি।

তুকী আক্রমণোত্তর বাংলা দেশেই ব্রাহ্মণ্য আর্ত-বৃদ্ধির নব-বিকাশ স্চিড হয়েছিল। বিশেষভাবে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিষধিত প্রাহ্মণ্য ধর্মাধিকরণ তুকী-আক্রমণ শেষে প্রাচীন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিচ্যুত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ-দেহের নূতন সংগঠনে দেই বিধ্বস্ত ধর্মশক্তির জন্ম নৃতন প্রতিষ্ঠাভূমি রচনার চেষ্টায় সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য মনীষা আচাব-বিচারের নবীনতর পদ্ধতি বদ্ধ নিগড় রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তী নবদ্বীপের বর্ণনা প্রদঙ্গে বৃন্ধাবনদাস এই আচার-বিচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ্য-মনীষার বর্ণনাই দিয়েছেন। কিন্তু আর্ত চেতনার নব-বিকাশ দে যুগের ঘটনা হলেও,—পূর্বেই বলেছি, চৈতন্য-ঐতিহের সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলে তথন তা সমাজদেহের কোথাও ভিত্তি গেড়ে উঠ্ভে পারে নি। সুপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে চৈতন্য-ঐতিহ্-বিল্পির সংগে সংগে এই পৌরাণিক আর্ত চেতনা বাঙালির কাব্যের সকল ক্ষেত্রে নবরূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিতে আরম্ভ করে। বামায়ণকাব্য-প্রবাহে তার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ যে 'রামরসায়ন', সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই ঐতিহাসিক বিকাশ-বিপর্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে একটি কপা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়; - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্য-ঐতিহ্-বিমৃক্তিকাল প্রতিত হয়েছে মোটাম্টি সপ্তদশ শতান্দীর মধ্য ভাগ শেষ কথা থেকে। কিন্তু, এই বিলুপ্তি-জনিত বিপর্যয় ধীরপদে অগ্রসর হয়ে অষ্টাদশ শতান্দীর শেষার্ধে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। সেই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নব্যুগ-সম্ভাবনার প্রাণ-বেদনা হয়েছে সঞ্চারিত। এই বিবর্তন, বিপর্যয় ও পরিণামের আলোচনা বিস্তৃত্তাবে করা হবে যথাস্থানে, —এধানে ইতিহাসের ইন্সিতটুকু লক্ষ্য করে রাধাই ঘণ্ডেই।

#### বাংলা মহাভারত

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মহাভারত কাব্যের রস-চর্যাও বে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডঃ ক্রুমার সেন 'বৌদ্ধ-মতালম্বী পাল বংশের শেষ সমাট মদনপালদেবের মহিনী চিত্রমতিকা'র মহাভারত প্রবণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।' বলাবাছল্য, এইসব রসচর্যার মাধ্যম ছিল দেব-ভাষা সংস্কৃত। বাংলাভাষায় মহাভারত বচনার ক্রনা কিন্তু ষোড়শ শতান্দীর পূর্বে হয়েছিল বলে জানা যায় নি। অথচ, এই সময়ের মধ্যে বাংলা অম্বাদ-কাব্যরূপে রামায়ণ ও ভাগবত জনপ্রিয়তার আসনে ক্রেতিষ্টিত হয়েছিল।

মহাভারত কাব্যের সর্বজ্ঞনীন প্রতিষ্ঠা বাংলার লোক-জীবনে সম্ভব হতে পেরেছিল সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাদের কল্যাণে। বাংলা ভাষায় মহাভারত-কাব্যের লোক-প্রতিষ্ঠা লাভে এই বিলম্বের কারণ হিসেবে ড: সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—"বাঙালার প্রাতন সাহিত্যে ভারতপাচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত: রাজদরবারের আওতায়ই হইয়াছিল। ১১ ক্তিবাসের রাগায়ণ এবং মালাধর বস্তব ভাগবতকাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে দেখেছি,—

বাংলা অন্ধুবাদ সাহিত্যের স্চনামাত্রই ঘটেছিল প্রধানতঃ বাংলা মহাভারত রাজ্জদরবাবে অপিওতায়। কিন্তু, চৈতন্তু-পূর্ব আদি-মধ্য কাব্য-কথা যুগের বাংলা সাহিত্যেই সংস্কৃতি সংশ্বতিব মধ্যে লোকায়তিব

আকাজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছিল। তারই প্রেরণায়, বিশেষ করে হৈত্যোত্তর জীবনবাধের প্রভাবে রামায়ণ ও ভাগবতকাব্য সংস্কৃত আভিজ্ঞাত্য ত্যাগ করে বাংলার সার্বিক গণ-জীবনের আকর হয়ে দেখা দিয়েছিল। মহাভারতকাব্যের পক্ষে যে তা সন্থব হয়নি, তার কারণ পূর্বক্ষিত কাব্য-চ্টিতে অভিজ্ঞাত-সংস্কৃতি এবং লোক-সংস্কৃতির সমন্বয়-সম্মিলনের যে সাধারণ স্ব্রুটিছিল, মহাভারতকাবা-কাহিনীতে সেই উপাদানের ছিল বিশেষ অভাব। স্থ্য-সমাপ্ত রামায়ণকাব্যের আলোচনায় দেগেছি,—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বাল্মীকি-রামায়ণ নিংসংশয়ে ছিল রাজয়ত্ত-কথা এবং আর্থ-বিজ্য়েতিহাস। তাহলেও, এর মধ্যে লোকায়ত গার্হস্থা জীবন রসের উপাদানও ছিল প্রচুর।

১ । বাঙালা দাহিতোর ইতিহাস ১ম বঙা (२য় সং)। ১১। ঐ।

খার, প্রধানতঃ এই প্রাচুর্বের স্থযোগে বাংলার লোক-চেডনা বাংলা রামায়ণে এই কাহিনীকে নব ভাব-রস-সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।—"রঘুপতি-রাঘব-রাজারাম" সেধানে, দশর্থাত্মজ, কৌশল্যানন্দন, লক্ষণাগ্রজ, পতিতপাবন "দীতারাম"-এ পরিণত হয়েছেন। ভাগবতাহুবাদের আলোচনাতে দেখ্ব,—-শ্রীমন্তাগবতের 'সত্যং পরং' স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-ঘশোদাত্লাল, রাথাল-গোপাল, গোপিকা-কান্ত, "রাধেশ্রাম"এ পরিণত হয়েছেন বাংলা অহ্নবাদ গ্রন্থাবলীতে। কিন্তু মহাভারত একান্তভাবেই ধেন আর্থ বীর্ঘ গাথা; আর্থ রাজ-বৃত্তের দংগ্রাম-শীল ভাঙা-গডার ইতিহাস j) এই আদর্শ কাহিনীর সর্বত্রই বয়েছে পুরাণের অতিলোকিক গল্প, নর-নারী নিবিশেষে আগস্ত প্রতিটি চরিত্রের পেছনে উকি দিচ্ছে যেন কুকক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। অন্তদিকে কুম-পাণ্ডৰের উল্পতিন কয়পুক্ষের বংশগত ঐতিহে শান্ত গাঠস্থা-জীবনের উপাদান একেবারেই ছিল অমুপস্থিত। নিতান্ত সাধারণ উদাহরণ হিদেবে উল্লেখ করা থেতে পারে,—ব্যাস-জননী, শাস্তমু-পত্নী সত্যবতী, ক্ষেত্রজ-পুত্র ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিহুরের জনয়িত্রী অম্বা-অধিকা এবং তাদের পবিচাবিকা,— চারিপুত্তের গর্ভ-ধারিণী, পঞ্চপাণ্ডব-জননী কৃন্তী, পঞ্চসামীর পত্নী ড্রোপদী---ইত্যাদি চরিত্তের জীবন-কথায় যত বৈচিত্র্যই থাক্, - বাঙালির সামাজিক আদর্শোচিত গার্হস্ক্য উপাদান তাতে একেবারেই অন্তর্পস্থিত, এ তখ্য অবশ্য-স্বীকার্য। বাঙালি জনচিত্তের চেয়ে বরং যুদ্ধত্রতী বিজয়-গৌরবাকাজ্ফী রাজ-বংশীয়দের যুযুৎসার চরিতার্থতা সাধনে এই কাব্য প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এই ধরণের এক যুয়ুৎস্থ বিদেশি রাজ-প্রতিনিধির কৌতৃহল নিবৃত্তির জন্মই বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারতকাব্য অন্দিত হয়েছিল বলে ন্ধানা যায়। পরে দেখব,—এই প্রথম মহাভারত অঞ্বাদের আগেও বাংলার লোক-সমাজে ভারত-পাঁচালীর প্রচলন হয়ত ছিল। কিন্তু, সেই অপূর্ণ গঠিত কাব্যের অনেকাংশই মূল মহাভারত কাব্যের অফুসাবী ছিল না - আব, ষ্থার্থ ,ष्यश्चाम-কাব্য রূপেও ঐ সকল কাব্যকথাকে স্বীকার করে নেবাব সংগতি নেই। স্বশেষে স্মরণ করি,--'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'--এই লোক-প্রবচনের ঐতিহকে। কিন্তু, এই ঐতিহ্ বাংলার গণ-চেতনার পক্ষে বহুকাল ধরেই সত্য ছিল না। হয়ত, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রবচন বহির্বন্ধীয় আর্যকৃষ্টি সম্বন্ধেই সার্থক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল,—আজও হয়।

বাংলা ভাষার দর্বপ্রথম মহাভারত-অহ্বাদক কবির পরিচিতি-সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে নানারকম মত-বিৰোধ রয়েছে। যে প্রাচীনতম কবির অন্তিত্ত সম্পর্কে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেছে, তিনি 'পরাগলী' মহাভারতের লেথক কবীক্র পরমেশ্ব। ত্রয়োদশ শতান্দীর বাংলার বহিরাগত তুকী আক্রমণ-কারিগণ তথন এদেশে শাসনকর্তা রূপে হুপ্রতিষ্ঠিত ; একদিনকার 'ভক্ষক'গণ নবরূপ পরিগ্রহ করেছেন রক্ষক হিসেবে। এই সব বিদেশি শাসনকর্তারা স্থশাসন-বলে দেখের ধন-প্রাণ-মান রক্ষায়ই क्रवीत्र श्रद्धमध्य কেবল তৎপর ছিলেন না, দেশের সংস্কৃতি-সাহিত্যের পুনবিকাশের সহায়তায়ও হয়েছিলেন যুরুশীল। আগেই বলেছি, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পুনরভাদয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিভোৎশাহী বদান্ত নবাব হুদেরীশাহ (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী:)। তদেনশাহের জনৈক "লম্কর" পরাগল্থা চাটিগ্রাম, অর্থাৎ বর্তমান চট্টগ্রাম অধিকারেব পব সেথানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মহাভারতের কৌতৃহলাবহ গল ভনে পরাগল মৃধ হন, এবং কবীন্দ্র পরমেশ্ব-দাসকে "দিনেকে" শুনে শেষ করতে পারার মত একথানি মহাভারত রচনার বলা বাছল্য, 'দিনেকে' শোতব্য মহাভারত-কাহিনীর মধ্যে পরাগলথা মহাভারতীয় কাব্য-রদাম্বাদনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। তাঁর কৌতৃহল উদ্ৰেক করেছিল মূল যুদ্ধ-কাহিনীব উত্তেজক উপাদান।—সংহতি-প্রভাবে সেই উত্তেজনাকেই তীব্রতম করে পাওয়ার প্রতাক্ষ অথবা পরোক্ষ আকাজ্ঞার মনস্তাত্ত্বক প্রকাশ প্রাগ্লেব আলোচ্য নির্দেশ। এই কাহিনী থেকে রাজ-চেতনার 'পরে রাজবৃত্তের-ইতিহাস মহাভারতের প্রভাব-স্বরূপ নির্ণীত হতে পারবে বলে মনে করি।

পূর্বেই বলেছি, বাংলা মহাভারতেব আদিকবির পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ
একমত নন। ড: দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা মহাভারতের
আদিমতম তিনজন কবির নামোল্লেথ করেছিলেন, —(১) সঞ্জয়, (২) কবীল্র
পরমেশ্বর, (৩) প্রীকরণ নন্দী। ড: স্কুকুমার সেন বাঙালা সাহিত্যের ই তিহাস
১ম থণ্ড, ১ম সংস্করণে সঞ্জয়ের অন্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ
আদি কবিণণ ও
প্রকাশ করে যুক্তি উত্থাপন করেন। একই গ্রন্থের বিতীয়
সংস্করণে ড: সেন সঞ্জয়ের প্রসন্ধৃতি একেবারেই পরিহার
করেছেন। অধ্যাপক ৮মণীল্রমোহন বম্ব কিন্তু ড: স্কুমার সেনের প্রথম

সংস্করণে উদ্ধৃত বিচার লক্ষ্য করেও ডঃ দীনেশচক্রের মতকেই সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্ত্রের গ্রন্থ-রচনা-কালে সঞ্জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাহলেও, বাংলা মহাভারতের অমুবাদ মধ্যে সঞ্জয়ের রচনাকেই তিনি "নানাকারণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন" বলে মনে করেছিলেন। অধ্যাপক মণীক্রমোহন এই 'নানা কারণে'র যথাসাধ্য ব্যাথ্যা করেছেন। ৺মণীল্রমোহনের প্রধান যুক্তি ছিল,—পারগলথ°। প্রথমে অন্ততর মহাভারত কথা শুনে, তবেই তার প্রতি আরুষ্ট হয়েছিলেন। আর, সেই আকর্ষণের ফলেই কবী<del>ল</del> পরমেশ্বরের মহাভারত রচিত হয়েছিল। <u>ক্বীল</u> নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। মণীক্রমোহনের ধারণা,—পরাগলখা সর্বপ্রথম সঞ্জর-মহাভারতই শ্রবণ করেছিলেন। বলা বাহল্য, এটুকু অহমান মাত্র, যুক্তি-নির্ভর প্রমাণ নয়। বরং, বিশেষভাবে 'পরাগলী' মহাভারতের অমুসরণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়;—লোকমূথে মহাভারত কথা অর্থাৎ মহাভারতের গল্প শুনেই পরাগল লিথিত কাব্য শ্রবণের আকাজ্জা প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যাপক ৮বন্থ অবশ্য এ বিষয়ে অগুতর যুক্তি উদ্ধারের চেষ্টাপ্ত করেছেন -- কিন্তু সেদব আরো তুর্বল, তাই এই প্রসংগে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা নির্থক। পরিবর্তে এবার সঞ্জয়-পরিকল্পনার উৎস-বিচারেব চেষ্টা করা যেতে পারে।

ড: দীনেশচন্দ্র "বিক্রমপুর, শ্রীহট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজ্বদাহী প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র" সঞ্জয়ের ভণিতা-যুক্ত মহাভারত কাব্যের প্রদার দেখে সঞ্জয়ের অন্তিছ-সম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হন। এই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কৃক্ষেত্রযুদ্ধের কথক মহাভারতীয় চরিত্র-বিশেষ মাত্র নন, একথা প্রমাণ ক্রবার জন্ম ড: দীনেশচন্দ্র নানারপ ভণিতার উদ্ধার ও বিচার করেচেন।

"সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়।"

"দঞ্জয় রচিয়া কহে দঞ্জয়ের কথা।" ইত্যাদি।

কিন্তু, এদৰ ভণিতায় তৃই সঞ্জয়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অতিশায়ী ক্লপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাছাড়া, নানা পুথিতে নানা প্রদক্ষে সঞ্জয়-সম্বন্ধীয় অক্সাক্ত উল্লেখ অস্পষ্ট এবং পরস্পার সংযোগহীন। কবি সঞ্জয়ের পরিচয় উপসক্ষ্যে লিখিত হয়েছে,—"ভরদাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।"—

অন্তত্ত আছে—"দেব অংশে উৎপত্তি ব্ৰাহ্মণ-কুমার।"

প্রথমটির সহায়তায় ড: দীনেশচন্দ্র অমুমান করেছেন, সঞ্জয় ছিলেন বিক্রমপুরে 'অভাবধি বর্তমান' ভরদাঙ্গগোত্তীয় বৈশ্ব বংশ-সন্থত। অনেকে কিন্তু দিতীয় উদ্ধৃতিটির সহয়তায় কবিকে শীহটের ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত বলে অমুমান করেছিলেন। এই সকল পরস্পর-বিরোধী বাদামুবাদের মধ্যে একটি পুথিতে নিমূর্প স্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায়,--

"হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মতি। সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী॥ ব্যাসদেব হৈতে মহাভারত প্রচার। সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালী পয়ার॥"

এই বিবৃতি দত্য হ লে মনে করা ষেতে পারে,—হরিনারায়ণ দেব নামে কোন কবি দঞ্জয়-'আভমানে' অর্থাং ছল্মনামে মহাভারতের একথানি দংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরিশেষে বলি,—এই দব তথ্য ঐতিহাসিক অসুমানরূপে দিদ্ধ যদি হয়-ও, তবু প্রমাণরূপে কিছুতেই গ্রাহ্থ নয়। তাছাড়া, সঞ্জয়ের যে দকল বচনার 'পরে নির্ভব করে দীনেশচন্দ্র সঞ্জয়ের অন্তিম্ব-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন, দেগুলিও প্রমাণ দহ নয়। স্বয়ং দীনেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন,—"কোন কোন পুথির অধিকাংশই অপরাপর কবির লিথিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'দঞ্জয়-মহাভারত'।" ১১

কিন্তু এই দব বিচার-বিতর্কের পরেও, বিশেষতঃ বাংলাদাহিত্যের প্রাচীন তথ্যাদির স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেণে দঞ্জয়কে 'দন্দেহের অবকাশ' দেওয়াই দলত বলে মনে করি। ডঃ স্রকুমার দেন তাঁর বাঙালা দাহিত্যের ইতিহাদ গ্রন্থের ১ম থণ্ড, ১ম সংস্করণে দঞ্জয়ের অন্তিত্ব অস্বীকার করে যেদকল তথ্যাদির উপস্থাপন করেছিলেন,— ওপরের বিচারে 'উত্তরপক্ষ' প্রদশ্বে বিশেষভাবে দেই কয়টিই উদ্ধার কবা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে তিনি দঞ্জয়েকে আলোচনাব অবকাশ পর্যন্ত দিতে চান নি। তাহলেও, দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত নৃতনতর প্রাদালিক তথ্যাদির বিচার করলে আমাদের দিদ্ধান্তই সমৃচিত বলে মনে হয়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, বাংলা মহাভারত অহুবাদ-গ্রন্থের এ-পর্যন্ত আবিষ্ণৃত প্রমাণ সহ পুথির রচয়িতা কবীশ্র পরমেশ্বরদাস। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এবং

১১। বঙ্গভাগ ও সাহিত্য।

মোটাম্টি রচনাকালের পরিচয়ও পূর্বেই উদ্ভ হয়েছে। ডঃ স্ক্মার সেন
কবীন্দ্র পরমেশরের গ্রন্থের এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পূথির পূশিকা থেকে
নিয়রপ কবি এবং কাব্য-পরিচিতি উদ্ধার করেছেন,—"ইতি কবীন্দ্র পরমেশর
দাস বিরচিতা পাণ্ডব-বিজয় নাম পঞ্চালিকা সমাপ্তা।" ই
কবীন্দ্রপরমেশরের
কপ্টই বোঝা গেল,—পরমেশরদাস রচিত মহাভারতায়পাণ্ডব-বিজয়
বাদ গ্রন্থের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয়'। কবীন্দ্রের কাব্য
সম্বন্ধে নানারূপ অফুমান প্রচলিত আছে। কারো কারো ধারণা,—গ্রীপর্বপর্যন্ত রচনার পর্বর পরাগলের তিরোভাব ঘটে। ফলে, কবীন্দ্রের রচনা এর
পরে অসমাপ্ত থেকে যায়। অনেকে আবার মনে করেন,—গ্রন্থথানি
সংক্ষিপ্ত হলেও সম্পূর্ণ হয়েছিল। কবীন্দ্রের কাব্য স্থ্রাকারে লিখিত
হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবু দে রচনার স্থানে স্থানে প্রতিভা-

প্রোজ্জলতার পরিচয় আছে।

বাংলাভাষার পরবর্তী মহাভারত কাব্যের অন্থবাদ সন্তব হয় পরাগল-পুত্র
ছুটিথার পৃষ্ঠপোষকতায়। পরমেশ্রেব কাব্যের বস্তু-সংক্ষেপ ছুটিথার তৃপ্তি
দাধনে সমর্থ হয় নি। তাই, ছুটিথা শ্রীফর নন্দীকে বিস্তৃতত্ব কাব্য রচনার
নির্দেশ দেন। বিশেষ করে, জৈমিনি মহাভারতের 'পরে নির্ভর করে
শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্বের বিস্তৃত কাব্য রচনা করেন,
শ্রীকরনন্দীর পরমেশ্রের কাব্যের কোন কোন পৃথিতে শ্রীকর নন্দীর
অশ্বমেধপর্ব অন্থপ্রবিষ্ট রয়েছে। এর থেকে প্রথমে
অন্থমেধপর্ব অন্থপ্রবিষ্ট রয়েছে। এর থেকে প্রথমে
অন্থমেধপর্ব অন্থপ্রবিষ্ট রয়েছে। এর থেকে প্রথমে
অন্থমেধপর্ব অন্থপ্রবিষ্ট রয়েছে। ৩ঃ স্কর্মার দেন শ্রীকর নন্দীর
ভণিতা উদ্ধার করে দেখিয়েছেন,-- ছুটিথার মৃল নাম ছিল 'নসরংথান';—
পিতার বিজয়-অভিষানে ইনি সক্রিয় সন্ধী হয়েছিলেন।

বাংলা মহাভারতের অফুবাদ-গ্রন্থাবলীব আদিম রচয়িত্-তালিকায় অগুতর
দংশয়ের স্বষ্টি করেছিল 'বিজয়পণ্ডিতের' মহাভারত। তনগেন্দ্রনাথ বস্থ

সাহিত্য-পরিষদের সহায়তায় একথানি গ্রন্থ সম্পাদন
বিজয় পণ্ডিত? করে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু অধুনাতন

১২। ৰাঙালা সাহিত্যের ইতিহাদ ১ম খণ্ড ( २র দং )

বিশেষজ্ঞগণ এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে,—'বিশ্বয়পণ্ডিত-কথা'— পরমেশর-রচিত 'বিজয়পাণ্ডব কথা'র লিপিকার-প্রমাদ জাত ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র।

ষোড়শ শতাব্দী অন্তান্ত বাংলা মহাভারত লেথকদের মধ্যে রামচন্দ্র থান এবং দ্বিজ-রঘুমাথ উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্র থানের বচিত জৈমিনীর অথমেধপর্বের ত্থানি পৃথি পাওয়া গেছে।
কবি যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্য-রচনা করেন। পৃথি ত্থানিতে প্রাপ্ত
কবি-পরিচিতি পরস্পর-বিরুদ্ধ। একটির মতে কবি
রাম্চল্র গান রাঢ়ের দণ্ডসিমিলিয়াডাণ্ডা গ্রামের অধিবাসী 'কায়স্থ'
কাশীনাথের পুত্র। অপরটির মতে কবির পিতা ছিলেন,— জঙ্গীপুরবাসী রাহ্মণ
মধুস্থান। কবি বৈষ্ণব ছিলেন। ডঃ স্কুমার সেন মনে করেন,—কবি
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এবং যে-জমিদার রাম্চন্দ্র থান চৈতক্ত্যপ্রভুর
নীলাচল-যাত্রার সময়ে তাঁকে গৌড-উৎকলের সীমা নিবিন্নে পার করে
দিয়েছিলেন, তিনি ও আলোচ্য কবি অভিন্ন ব্যক্তি।

বঘুনাথের অশ্বমেধপবেব একথানিমান পুথি পাওয়া যায়। কবি উৎকলাধিপ মৃকুন্দদেবের সভায় নিজ কাব্য পাঠ করেন। মনে হয়, মৃদলমানদেব হাতে মৃকুন্দদেবের পবাভবের আগে ১৫৬৭-রবুনাথের মণ্মেধপর ৬৮ গ্রীষ্টাব্দে কাব্যথানি বচিত হয়েছিল। রঘুনাথের অশ্বমেধপর্বের সংগে কাশীবাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের বিস্ময়কর সাদৃশ্য ব্য়েছে।

কুচবিহাব-রাজ নরনারায়ণের ভাই শুক্লধজের প্রবর্তনায় কবি জ্ঞানিক্দ ভারত-পাঁচালা রচনা করেছিলেন। কবি কামরূপের কবি অনিক্দ্ধ অধিবাদী আন্দাণ-বংশ-জাত ছিলেন। আর, কাব্যের স্থানে স্থানে রাম-সরস্বতী উপাধি ব্যবহার করেছেন।

ষোডশ শতান্দীর মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশেষে উল্লেখ করব
পিতা-পুত্র ষষ্ঠাবর সেন এবং গঞ্চাদাদ দেনের। মহাভারতের কবি ষষ্ঠাবর
দেনের সংগে পদ্মাপুরাণের কবি ষষ্ঠাবর দত্তের পরিচয় জড়িয়েছিল। এ নিয়ে
নীর্ঘদিন মত-বিরোধও চলেছে। অধুনাতর বিচারে এই ছই কবির পার্থক্য
নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে। ১০ ড: দীনেশচক্তের প্রাথমিক ধারণার অনুসরণ

১৩। দ্রষ্টবা--- হৈ তক্ষোত্তর বুগের 'মনদামঙ্গল কাবা'--- বস্তীবর দত্ত।

করে মনে করা বেতে পারে, ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার জিনারদি গ্রামের বৈছ সেন বংশ-জ ছিলেন আমাদের আলোচ্য কবি-যুগা।

গঞ্চাদাস স্বর্জিত অখ্যেধপর্বের ভণিতায় প্রায় সর্বত্রই পিতামহ এবং পিতার নামোল্লেথ করেছেন:—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যাব যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥"

গলাদান কর্তৃক লিখিত মহাভারত আদিপর্বের পুথি পাওয়া গেছে ;— ষষ্ঠীবর সেনের ভণিতায় পাওয়া গেছে স্বর্গারোহণপর্বের পুথি। বঞ্চীবর-পুত্র গলাদান

এই দকল রচনা পূর্ববঙ্গে এককালে জন-সমাদৃত হয়েছিল।

ষোডশ শতকের কবি-তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা ত্যাগ কবলে সপ্তদশ শতকের মহাভারত-কবিদের মধ্যে প্রথমেই উল্লিখিতব্য কবি কাশীরাম দাস। পূর্বেই বলেছি, কাশীরাম দাসের সাধন-প্রভাবেই

কাশীরামদাদের পরিচয় রাজ্ঞসভার কাব্য মহাভারত সাধারণ বাঙালিব জীবন-কাব্যে পরিণত হয়েছিল। কাশীদাসের কাব্য মধ্যে

নিম্বরূপ কবি-পরিচিতি লক্ষিত হয়,—

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিধীগ্রাম। প্রিয়ক্ষরদাস-পুত্র স্থধাকব নাম। তৎপুত্র কমলাকান্ত, ক্ষফ্লাস-পিতা। কৃষ্ণ্যাসমূজ গ্লাধ্ব-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা। পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীবাম দাস। অলি হব কৃষ্ণদে মনে অভিলাষ।"

ইন্দ্রানী বা ইন্দ্রাবণী পরগণা বর্ধমান জেলাব কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত। অক্সান্ত ভণিতা হতে জানা যায়,—কবি 'দেব'-উপাধিক কায়স্থ ছিলেন।

কাশীরামেরা তিন ভাই-ই কবিছ-গুণ সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস পরবতী কালে কৃষ্ণকিহুর নাম অথবা উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণদাস সন্ন্যাসত্রত গ্রহণ করেছিলেন। গদাধর জগন্নাথ মচল বা জগং-মঙ্গল নামক কাব্যে বিশেষভাবে নীলাচল-মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

গদাধরের কাব্য পড়ে জানা যায়,—তাঁদের পিতা কমলাকান্ত জগন্নাথ-দর্শনে গিয়ে নীলাচলেই বস্তি স্থাপন করেন। গদাধরও উড়িয়াবাসকালেই তাঁর কাব্য-রচনা করেন। অনেকের ধারণা,—মহাভারত কাব্যের 'বিরাটপর' বচনার পর কবি কাশীরাম দাস-ও নীলাচল চলে গিয়েছিলেন। কাব্যের পরবর্তী অংশেও জগয়াথদেবের পৌনংপৌনিক উল্লেখ লক্ষিত হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"আদি সভা বন-বিরাটের কতদ্র। ইহা বচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥"

কেউ কেউ 'স্বর্গপুর' অর্থে 'নীলাচল' মনে করেছেন; আবাব কেউ কেউ মনে কবেছিলেন 'কাশীধাম'। কিন্তু, গ্রন্থেব বিভিন্ন পুথি পড়ে এই মতেব সংগতি খুঁজে পাওয়া হন্ধব হয়। বরং, কাশীরাম যে সম্পূর্ণ গ্রন্থ-রচনাব পূর্বেই তিন কিংবা সাড়ে তিনপর্ব গ্রন্থ-রচনা কবে লোকান্তরিত হয়েছিলেন, বিভিন্ন পুথিতে সেই প্রমাণই সমধিক। এ-সম্বন্ধে কাশীদাসেব ভ্রাতুম্পুত্র নন্দরাম স্পষ্ট লিপ্রেছন:—

"কাশীদাস মহাশয় বচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাওবের কথা।
ভাতৃ পুত্র হই আমি তিই থুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমাবে কবিল আশীবাদ!
আাত্মতাগে আমি বাপু যাই পবলোক।
বচিতে না পাইল পোথা বহি গেল শোক।
কিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাওব-কথা পরম সাদবে।
আশীবাদ দিয়া মোবে গেলা সেইজন।
অবিবত ভাবি আমি শ্রামেব চরণ।
কাশীদাস মহাশয় আশীবাদ দিল।
তাহাব প্রসাদে আমি পুরাণ বচিল।"

অক্সত্ৰ আছে,— "নন্দবাম দাদে বলে শুন খ্যামবায়। আমাবে অভয প্ৰভু দেহ জম-দায়। জ্যোঠতোত কাশীদাস পবলোক-কালে। আমাবে ডাকিয়া বলিলেন কবি কোলে। শুন বাপু নন্দৱাম আমাব বচন। ভারত-অমৃত তুমি করহ রচন।" শ্পষ্টই বোঝা গেল, —'ঘম-দায়'-হেতৃ কাশীরামের মহাভারত কাব্য সমাপ্ত হ তে পারে নি। নন্দরাম এই অসমাপ্ত কাব্যের কতটুকু অংশ লিথে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, জানা যায় না। তঃ স্কুমার সেন উল্লেখ করেছেন, — কাশীরামের কাব্যের শান্তিপর্ব এবং 'স্বর্গারোহণ-পর্ব' যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বস্থ এবং জয়স্ত দাদের রচিত ১৪।

কাশীরামদাদ দপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথমেই কাব্য রচনা করেছিলেন।

১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্দে মল্লাবনীনাথ রাধাদামোদর দিংহের রাজস্বকালে অম্বলিথিত

একটি পুথিতে আদিপর্ব-দমাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি শ্লোক

রচনাকাল রুয়েছে। তাকে অবলম্বন করে ঘোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি

দিদ্ধান্ত করেছেন ১৬০২-০৩ গ্রীষ্টাব্দে কাশীরামের আদিপর্ব দমাপ্ত হয়। একটি
পুথিতে বিরাটপর্ব-দমাপ্তির কাল উল্লিখিত হয়েছে ১৬০৪-০৫ গ্রীষ্টাব্দ।

কবি কাশীরাম বংশামুক্রমিকভাবে বৈঞ্ব ছিলেন। আর, বলাবাহুল্য,— এই বৈশ্বৰ-চেতনার প্রাণকেন্দ্র ছিল চৈতন্ত-ঐতিহ্য। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই ঐতিহের উংক্ট্র অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি কবি-পিতা ও কবি-ভ্রাতাদেব নীলাচল প্রীতি ও জগন্নাথ-আফুগত্যের মধ্যে। কিন্তু, কাশীবামের কবি-মানদের বৈষ্ণব-প্রাণতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখতে পাই তার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে। 'দেব'-বংশজাত কবি 'কাশীরাম দাস' নামে নিজ পরিচয়কে অমর করে গেছেন। পূর্বে বলেছি,—কাশীদাস-চেতনার কাব্য-মূল্য এই চৈতন্তামণ প্রেম-শরণাগতি রাজ-সভার কাব্য মহাভারতকে বাঙালিব জীবন-কাব্যে পরিণত করেছিল;—বীরগাথাকে প্রেম-কথায়. মহাভারতের শূর-নায়ক্ত্র নর-নারায়ণ রুফ্-ধনঞ্জয়কে নবতুর্বাদল-ভামরূপে পরিণত করেছে, —অসম্ভবকে করেছে শন্তব। বাংলা মহাভারতের ইতিহাদে বাঙালিয়ানাব ঐতিহারোপ কাশীরাম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অথণ্ড বাঙালি জাতি এই সাধনার দানকে সম্রদ্ধ,—অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে মূল কবির রচনা-পরিচয়কে যথাপূর্ব বিশ্বত হয়েছে। ক্বত্তিবাদের রামায়ণের মতই কাশীরামের মহাভারত-ও প্রক্ষেপ-বহুল। ফলে, কাণীরামের কাব্যের একথানি নির্ভর-বোগ্য সংস্করণ আজ্ঞও সম্পাদিত হতে পারে নি। ঐতিহাসিক তথ্যাত্মধায়ী কাশীরামের রচনা অপূর্ণ ছিল, কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে স্থসম্পূর্ণ কাশীদাসী

as । बांद्रांना माहिटकात है जिहाम अन चंख ( रह मः )।

মহাভারতের মৃদ্ধিত-অম্প্রিত বিচিত্র সংস্করণ আজও বিরাজ করছে। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কত জ্ঞাত-অজ্ঞাত, খ্যাত-অখ্যাতনামা কবির রচনা যে মৃল বচনাকেও বিগ্ণুত করেছে, তার ইয়ভানেই। কিছ এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে অস্ততঃ একটি সত্য ঐতিহাসিকরণে বিরাজিত রয়েছে:—এই সমস্ত বাঙালি-মহাভারত রচনার বিচিত্র চেষ্টার প্রাণ-স্ত্র মেশ্রক্যে বিগ্লুত, সেই একক-আদর্শের শ্রষ্টা কবি কাশীরাম দাস। এই তথ্যটুকু স্মরণ করেই বঙ্গীয়-কবির স্থ্রে স্থ্র মিলিয়ে সাহিত্য-ইতিহাসও ঘোষণা করবে:—

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান, হে কাশী। কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্<sup>১৫</sup>॥

কাশীরামের পুত্র দ্বৈপায়ন দাসও ক্ষাবয়ব ভারত-কাব্য রচনা করেন। সংক্ষিপ্ত রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবি পুনঃ পুনঃ পিতার অতুল কীতির প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ভণিতাংশে বার বার শ্বরণ করেছেন তুর্লভ পৈতৃক ঐতিহ্য;—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার। 'ৰেণাঘন দাস অবহেলে শুনে ধেন সকল সংসার॥" "দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন। এতদূরে পাগুবেব স্থগ আব্যোহণ॥" ইত্যাদি

কাশীরামের জ্ঞাতি-সম্পকিত (?) ভ্রাতুপ্পুত্ত নন্দরাম-রচিত মহাভারত-কাব্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কবির পিতার নাম নারায়ণ। নন্দরামের ভণিতাযুক্ত উচ্চোগ, দ্রোণ ও কর্ণ-পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

পাকুড়ের রাজা পৃথীচন্দ্র তার পৌরীমঙ্গল কাব্যে নিত্যানন্দ দাস রচিত
মহাভারতের উল্লেখ করে বলেছেন,—

"অষ্টাদশ পৰ্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূৰ্বে ভাৱত প্ৰকাশ ॥"

কিন্তু, নিত্যানন্দ-রচিত কাব্যের একথানি পুথিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের আগে অন্থলিখিত হয় নি। অস্ততঃ এর পূর্বে অন্থ-নিত্যানন্দ দাস লিখিত কোন পুথির পরিচয় আজ পর্যন্ত আবিদ্ধৃত হয় নি।

১৫। ठञ्चनभा किविजावनी—प्रधुएमन।

ডঃ স্কুমার দেন তাই অহমান করেছেন, — নিত্যানন্দের গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাথ কাশীরামের কাব্যের পরে রচিত হয়েছিল। এই অস্থমান কন্তটুকু নির্ভর্ষোগ্য, বলা কঠিন। নিত্যানন্দের রচনা একদা পশ্চিমবঙ্গে বহুল-প্রচলিত হয়েছিল, — কবির উপাধি ছিল 'কবীক্র'।

সৃপ্তাদশ শতাব্দীর আরো অনেক বাংলা মহাভারত-রচয়িতা কবির অপেক্ষাকৃত অপ্রধান পরিচয় উল্লেখ না করলেও,—ঐতিহাসিক কৌতৃহল-

নিবৃত্তির জন্ম কুচবিহার রাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষিত কুচবিহার রাজ-মহাভারত কাব্যগুলির পরিচিতি-গ্রহণ প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় বাংলা পছ-গছ <u>দাহিত্যের ইতিহাদে</u> কুচবিহার

রাজ্ঞ দরবারের দান বছল ও বিচিত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকভায় যথাক্রমে গোবিন্দ-কবিশেথরের কিরাত-পর্ব এবং দ্বিজ্ঞ শ্রীনাথের মহাভারত রচিত হয়। ডঃ স্কুকুমার দেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম্থণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণে কুচবিহাব-রাজ্ঞদরবারে রক্ষিত মহাভারত কাব্যের বিভিন্ন পৃথির বিবরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন।

অষ্টাদশ শতকে রচিত মহাভাবত কাব্যের সব কয়থানি পুথিই এক বা
একাধিক পর্বের সমষ্টি মাত্র; আর, প্রায় সব কয়টিই গতামুগতিক রচনা।
এর আগে রামায়দ কাব্যের আলোচনায় বলেছি,—সাধারণভাবে সপ্তদশ
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাঙালি জীবনে চৈতন্ত্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত প্রাণস্রোতের সন্ধীবতা ক্রমশ: মন্দীভূত হয়ে অবশেনে ন্তিমিত-প্রায় হয়েছিল।
ফলে, একদিকে যেমন বর্ণনাবলী নিস্প্রাণ, গতামুগতিক
হয়েছিল, অন্তদিকে তেমনি বৈচিত্য-স্টের চেটা চলেছিল
বিভিন্ন প্রাণক্থা থেকে ধার-করা গল্পের জোল্স স্টে
করে। স্মন্টাদশ শতকের মহাভারত কাব্য-সমূহ সম্বন্ধেও এই উক্তি সমভাবে

প্রযোজ্য।

সরস রামায়ণ কাব্য-রচয়িতা শঙ্কর চক্রবর্তী যে একথানি ভারতপাচালীও

শঙ্কর চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কবি সারলাদাস-রচিত আদি ও বিরাট-পর্বের পুথি পাওয়া গেছে। কবি রাচ্দেশের অধিবাসী ছিলেন; এবং তাঁর কাব্য রাচ্-সারলাদাস উৎকল-সীমান্তে জন-সমাদৃত হয়েছিল। ফলে, এই গ্রন্থের উৎকল ভাষা ও লিপিতে লিখিত পুথিও পাওয়া যায়। সারলাদাস সপ্তদশ প্তাব্দীতেও আবিভূতি হয়ে থাক্তে পারেন।

এছাড়া শ্রীহট্দেশে স্বৃদ্ধিরায়, অষ্ঠবল্লভ, পুরুষোত্তম দাস ইত্যাদি শ্রুষ্টদেশীয় পৃথিসমূহ ভণিতাযুক বিভিন্ন পুথি পাওয়া গেছে।

অষ্টাদশ শতাকীর মহাভারত কাব্য-সমূহের মধ্যে রাজেক্স সেন-ক্রত আর্দি-পর্বের স্চনা কৌতৃহলোদ্দীপক। গ্রন্থারত্তে রাজা জয়েজয় মহিষি বেদব্যাদকে জিজ্ঞাদা করেন, – মহধির উপস্থিতি সত্ত্বেও কি কবে জগদ্বিধ্বংসী কুরুক্ষেত্র দমর সম্ভব হ'তে পেরেছিল? মহর্ষির উপদেশও কেন কুক্ল-পাণ্ডবকে রক্ষা করতে পারে নি? ব্যাদদেব श्रीक्ट मन প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর পরিহাব করে রাজাকে উপদেশ দেন, — পরবতী প্রভাতে রাজ-দমীপে একটি রথ উপস্থিত হবে, কিন্তু রাজা যেন দেই রথে আরোহণ না কবেন; ধদি করেন-ও বা, তবু ষেন মুগয়ার্থ কোথাও না যান ;---যান-ও যদি তবু যেন দক্ষিণাভিমুখী না যান; --গেলেও যেন রাজপুরীতে প্রবেশ না করেন; করলেও যেন রাজকন্তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন; করেন-ও যদি, তাহলেও যেন তাব পাণিগ্রহণ না করেন; -- তা'ও যদি করেন, তবু কিছুতেই যেন সেই রাজকভাকে পাট-মহিষীত্বে বরণ না করেন। বলাবাছল্য, পরবতী প্রভাতে সমাগত র্থাশ্রয় করে রাজা দক্ষিণ্দেশে মুগয়ায় গিয়ে সেখানকার রাজকন্মাকে বিবাহ করে এনে পাটমহিষীত্বে বরণ করেন। একদা যথন বাজা পাটমহিধী-দহ রাজ-দভায় স্থাদীন, তথন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আৰিতাৰ ঘটে। ম্নির অডুত রূপদর্শনে বাণী হেসে ফেলেন,—স্বয়ং ম্নিও রাণীর অকারণ হাসিকে হাসি দিয়েই অভ্যথিত করেন। কিন্তু রাজা জন্মেজয় হাসির কদর্থ করে মুনির অপমান সাধন করেন এবং তাঁব শাপ-ভাজন হন। বোগগ্রস্ত জন্মেজয় ঋগুশৃঙ্কের সন্তুষ্টি বিধান করে বর লাভ করেন যে, মহাভারত-শ্রবণে তাঁর রোগ-মৃক্তি ঘট্বে। এবারে ব্যাদদেব রাজ-দভায় উপস্থিত হয়ে পূধবর্তী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন,—দেখা গেল একক রাজা জন্মেজ্মই সামান্ত ব্যাপারে তাঁর উপদেশ প্রতিপালন করেন নি। এ অবস্থায় বৃহত্তর ব্যাপারে বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় বীর যে তাঁর সত্পদেশে কর্ণপাত করেন নি, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। ষাই হোক, অতঃপর ব্যাসদেব জন্মেজয়ের নিকট মহাভারত-পাঠের নিমিত্ত শিশ্ত বৈশম্পায়নকে নিযুক্ত করেন। মহাভারত-

কাহিনীর স্টনা-সম্বন্ধীয় এই গল্প রাজেন্ত্র সেনের কাব্যেই অভিনব নয়। সঞ্জয়মহাভারত নামে প্রচলিত বাংলা কাব্যের একাধিক পৃথিতে অহুরূপ কাহিনী
দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ৺মণীক্র বস্ত্র অহুমান করেছেন জৈমিনী মহাভারত
থেকেই এই কাহিনী মূলতঃ গৃহীত হয়েছিল' । এখানে উলেথ করা
প্রয়োজন,— মূল জৈমিনী-মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব ছাড়া অন্ত পর্বের পৃথি
আজ পর্বন্ধ আবিষ্কৃত হতে পারে নি।

ষ্ঠি হোক্, রাজেন্দ্রের কাব্য মূলত: শকুস্তলা-উপাধ্যান অবলম্বনে রচিত।

## ভাগৰভের অনুবাদ ও কৃঞ্জীলা-কাব্য

চৈতত্যোত্তর বাংলা অহবাদ-সাহিত্যের প্রাথমিক আলোচনাতেই সম-সময়ের ভাগবত-অমুবাদ কাব্যেরও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা উলেথ করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করি,—হৈচতত্য-পূর্ব একমাত্র ভাগবত-অমুবাদক মালাধরের শ্রীকৃঞ্বিজয় একাস্তভাবে ছিল এশ্বয় মহিমা-ভাবর। কিন্তু হৈতভোত্তর বাঙালির ভাব-চেতনা 'ঐশ্বর্য-শিথিল' সাধনায় নিতান্ত অবিধাসী ছিল, কুম্ব-ভজনার প্রেমামুরক্তিময় পথেই ঘট্ছিল তার একান্ত প্রদার। লক্ষ্য করতে হবে, মূল সংস্কৃত কাব্যের তুলনায় এই ছটি দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল একদেশ-দশী। মূল শ্রীমন্তাগবতে কৃষ্ণ চরিত্রের বহু বিচিত্রমূখী সর্বায়ব-সম্পূর্ণ পরিচয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। দেখানে ঐশ্বৰ্য-গরিমা ও প্রেম-মহিমা যুগপৎ একএ-ধৃত হয়েছিল। কিন্তু, সন্দেহ নেই, এরপক্ষেত্রে চৈতন্ত্র-পূর্ব মালাধরের ভাগবত-অথবাদ ঐশ্বভাবের একান্ত অফুসরণই চৈতস্মোত্তর ভাগবত अमूराम उ করেছে। তা ছাড়া, মালাধবের রচনা, আংশিক অপুবাদ কালেও, ষ্থাসম্ভব ম্লাম্পরণ কবেছে। অন্তদিকে, চৈতন্তোত্তর ভাগবত-অমুবাদ সমূহ গল্পের কাঠামোতে কোণাও কোণাও প্রসঙ্গতঃ মূলের অনুসরণ করলেও, ভাবের দিক্ থেকে পৌরাণিক ঐতিহ্নকে প্রায়ই অস্বীকার করেছে। পূর্বে একাধিকবার বলেছি,—আহ্মণ্য-পৌরাণিক সংস্কারের সংগে লোক-জীবন-চেতনার দশ্মিলনে বিমিশ্র-যৌথ নব-বাঙালি দংস্কৃতির স্পষ্টিই চৈতন্ত্র-ঐতিহেত্ব শ্রেষ্ঠ কীতি। আর, সম-কালীন যুগ-মানদের দহজ আর্তিমূলেই এই

১৬। বাঙালা সাহিত্য २४ थ७।

নব-ঐতিহের সমূত্তব। চৈতক্যোত্তর বাংলা ভাগবত-অম্বাদ ও রুঞ্চ-কথার পুরাণেতর নবরূপায়নে এই সত্য সর্বাধিক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

দলেহ নেই, ভাগবত-পুরাণে কৃষ্ণের মধুর-লীলা, তথা রাসলীলারও সমূজ্জল বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু মনে রাখ্তে হবে, চৈতল্যোত্তর "বৈঞ্বদের ধর্মতে ওধু মধুর সম্পর্কই একমাত জিনিস নয়। রাধাভাবও তার মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করে।" আঁগেই বলেছি, রাধা নামের উল্লেখ-মাত্রও নেই ভাগবতে। পরবর্তী কালে ভাগবতের পুরাপেতর ভাব-সংমিত্রণ রাদলীলার অন্তর্বতী বিশেষ ক্ষণ-কূপা-পুষ্টা গোপীর সংগে রাধার অভিন্নতা কল্পনা করা হয়েছে। রাধার মধ্যে পৌরাণিক ঐতিহ্ আরোপের একটি উল্লেখ্য চেষ্টা লক্ষ্য করি এখানে। তা হলেও, অস্বীকার করবার উপায় নেই, রাধা-কল্পনার উদ্ভব হয়ত বাংলার লোক-চেতনার মূল-দেশে। সেধানে বাঙালি লোক-জীবন-বোধের ভাবাধিবাসনে পৌরাণিক ঐতিহের অভিন্তাত আবরণ শ্বলিত হয়েছে রাধাবাদের সাধন পথে। তাই দেখি, বাংলার লোক-কাব্যে পৌরাণিক রাসলীলার পরিবর্তে ন্তন দানলীলা, নৌকালীলাদির মত লৌকিক রাধা-ক্লফ গাথা গড়ে উঠেছে। চৈতক্ত-চেতনা, আগেই বলেছি,--রাধা-কথার এই লৌকিক-লোকেতর উভয় ধারাকে রাসায়নিক সন্মিলনে বন্ধ করেছে। তাই, স্বয়ং মহাপ্রভুব জীবনাচরণে পৌরাণিক ভাগবত-মহিমার অহুস্তি যত প্রকট হয়েছে, তার চেয়ে কম প্রস্টু হয় নি লৌকিক রাধা-গাথাব প্রতি তাঁব মমতার পরিচয়। এমন কি, আগেও বলেছি.—স-পার্বদ মহাপ্রভূ স্বয়ং দানলীলার একাধিক অভিনয়ও

 স্ত্রাকারে মাত্র উল্লিখিত হয়েছে,—জোর দেওয়া হয়েছে ব্রজ্ঞলীলার মধ্যবর্তী
মধুর রসাত্মিকা কাহিনীর 'পরে। আর সেই প্রদলে প্রায় সর্বত্রই ষথারীতি
এসে পড়েছে দানলীলাদির লৌকিক কাহিনী। ফলে, ভাগবত অমুবাদের নামে
বাংলা ভাষায় রাধাক্তফ্লীলার রাগাত্মিক লোক-কাহিনী সমষ্টিই একাস্ত প্রধান
হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশে চৈতক্ত-সংস্কৃতির প্রভাবে 'পরম-সত্যে'র অমুসন্ধিংস্থ
পৌরাণিক কৃষ্ণ-কথা মধুর-রসোজ্জ্লল বাঙালি-ধর্মী প্রণয় গাথায় পরিবর্তিত
হয়েছে। মধ্যুর্গের সাহিত্য-ইতিহাসের পক্ষে এই ঐতিহাটুকু অবশ্ব অরণীয়।

বলাবাছল্য, চৈতন্ত প্রবৃতিত এই প্রেম রুগোজ্জলতার প্রভাবেই এ-যুগে অসংখ্য বাঙালি 'ভাগবতাম্বাদ'-নামে মধুরলীলা-ঘন ক্ষুলীলা-কাব্য রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ড: দীনেশচন্দ্র তার অতুল্য ভক্তি-রুগামুভূতির সংগে এই শেণীর সাহিত্যেব শিল্প-মহিমা প্রকাশ করেছেন। ড: স্কুমার সেন এই সব কবি-দম্প্রদায়ের কালামুক্রমিক পরিচয় করেছেন উদ্ধার। অধ্যাপক শ্মণীক্রমোহন ২৪ জন কবি ও কাব্যের বিস্তৃত বিচার করেছেন। অধ্যাপক খণেক্র নাথ মিত্র করেছেন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ ভাগবত-অমুবাদ গ্রন্থাবলীর তুলনামূলক আলোচনা। বর্তমান প্রদলে আমবা কেবল পূর্বকথিত ঐতিহ্য স্ত্রের অস্থন্যর করেই ক্ষান্ত হব।

বাংলা কৃষ্ণলীলা-কাব্যসমূহের আলোচনা প্রদক্ষে ড: সুকুমার দেন্
ছদেনশাহ-পাবিষদ যশোরাজ বানিব কৃষ্ণমূলল কাব্যের
ফুশোরাজ খান'
উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যেব কোন-পৃথি আজ পর্যন্ত
আবিষ্কৃত হয় নি। তবে, পীতাঘর দাদের রসমঞ্জরী কাব্যে যশোরাজ খানের
একটি ব্রন্ধবৃলি' পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ড: স্কুমার সেনের মতে এই পদটিই
বাংলাদেশে লিখিত ব্রন্ধবৃলি কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন। আমরা পূর্বে
পদটি উদ্ধার করেছি।

তৈতন্ত্র-পরিকর গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দগুপ্তের রচিত রুফ্চলীলা-গোবিন্দ মাচার এবং কাব্যের উল্লেখণ্ড পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়ে থাকে। প্রমানন্দশুপ্ত কিন্তু মূল কাব্য ড্টির কোন পুথি পাওয়া যায় নি।

চৈতত্যোত্তর যুগের যে দকল বাংলা ভাগবত-অহ্বাদ কাব্যের পৃথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে কাল-বিচারে প্রথমেই উল্লেখ্য, — <u>রঘুনার্থ</u>-ভাগবতাচার্থের 'কৃষ্ণপ্রেম-তরন্ধিণী'। ভাগবতাচার্থ ব্রাহনগরের অধিবাদী ছিলেন। গৌড় থেকে নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভূ এঁর আতিথ্য ত্মীকার করেন। তথন ভাগবতাচার্যের ত্মললিত কঠে মূল সংস্কৃত ভাগবত পাঠ ভনে,—

"প্রভূবোলে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে। এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচর্য। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য॥"—চৈ: ভা:—

বৃন্দাবনদাদের বণিত এই তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, 'ভাগবতাচার্ধ' ছিল রঘুনাথের মহাপ্রভু-দত্ত উপাধি। কবি বহুমান্ত শিরোভূষণের মত এই উপাধি নিজ গ্রন্থের ভণিতায় প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার করেছেন। এর থেকে অফুমিত হতে পারে, চৈতন্তনেরে নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের পর রঘুনাপ ভাগবতাচার্থের 'কৃষ্ণ-প্রেম তরক্ষিণী' অফুবাদ-কাব্য স্থৃচিত হয়েছিল।

গ্রন্থ নির্মান প্রায় কর্মান করিব আন্তর্গান করিব অন্তর্গান করিব আন্তর্গান করিব আন্তর্গান করিব গ্রন্থ করা। "—আন্তর্গ্রিক গ্রন্থটির মধ্যে তিনি এই পণ সম্পূর্ণ রক্ষা করেছেন। স্ব্রুৎ অন্থান কাব্যটিতে প্রীমন্তাগবতের মোটাম্টি বারটি স্কন্ধেরই অন্থান করা হয়েছে। কিন্তু, এই অন্থান মূলের আক্ষরিক অন্থান নাই নয়;
প্রতিটি স্কন্ধের মূল প্রতিপাগুটুকু গ্রহণ করে কবি স্বাধীন-গ্রন্থল ভাবে বাংলা ভাষায় তার রূপায়ন সাধন করেছেন। কোন স্কন্ধে মূলাপেক্ষা অধ্যায় সংখ্যা বেশি, কোথাও বা কম। কোথাও কোথাও মূলের শ্লোকাবলী এক অধ্যায় থেকে অন্ত অধ্যায়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে গৃহীত হয়েছে। মোট-কথা, মূল ভাগবত-কথাকে কবি ইচ্ছামত ঢেলে সেন্দেছেন; আর এই নবীন রূপ-সজ্জায় উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রায় সর্ব্রু স্ক্লাই। শুরু তাই নয়, রঘুনাথ গ্লাধ্রপণ্ডিতের শিশ্ব এবং পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মূল সংস্কৃত শ্লোকের অন্থান ও যুগোপ্যোগী ব্যাখ্যায় এই পাণ্ডিত্য বিশেষ স্ক্রিয়, সার্থক হয়েছিল;—

"কুঞ্চবৰ্ণং স্থিষাকৃষ্ণং দাকোপান্সান্ত পাৰ্যদং যক্তৈঃ দংকীৰ্ভনপ্ৰায়ৈৰ্যজন্তি দ স্থমেধদঃ।"

উদ্ত শ্লোকটির ভাবব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাগবতাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন,—

"কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বলি বর্ণপদে নাম।

শীকৃষ্ণ চৈতকা নাম জানিহ বিধান ॥

থিষা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাল নিজ্ঞধাম।

গৌরচন্দ্র অবতাব বিদিত বাধান ॥

অল উপাক অন্ত পাবিষদ দক্ষে।

গৌরচন্দ্র অবতাব নিত্যবস বক্ষে॥

যুগ্ধর্ম সংকীর্তন যজ্ঞ লক্ষ্য করি।

বিচাবিয়া স্থপণ্ডিত ভজ্ঞ্যে শ্রীহরি॥

কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে।

তাব পূর্বাপব গ্রম্থে বিরোধ না ভালে॥

তে কাবনে বুধগনে মোব পরিহার।

দোধ দিহ পূর্বাপর করিষা বিচাব॥"

আলোচ্য শ্লোকটির সহাযতায় জীবগোস্বামী পরবর্তীকালে চৈতন্তের চগবন্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু, এ সম্বন্ধে ভাগবতাচাযের চেষ্টাই প্রথম-সক্রিয়তাব মাহাত্ম্য দাবি কবে।

ম্পষ্ট বোঝা গেল, রঘুনাথ ভাগবতাচাষ চৈতন্ম ভক্তি-প্রণোদিত-চিত্তে গাগবতাহবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁব প্রচেষ্টা ছিল বিশেষভাবে অন্যদিকে, চৈতন্যোত্ত্ব বাংলা ভাগবতাছ্বাদ চক্তিমাৰ্গী। পূৰ্বকথিত বৈশিষ্ট্যাবলীব প্ৰায় একটিও আলোচ্য কাব্যে উপস্থিত নেই। मामलीला-त्मोकालीलां कि लोकिक काहिमी छ त्महे-हे, ভাছাডা আগন্ত কাব্যে পৌবাণিক ভাগবত-ঐতিহ্যই ইতিহাসের প্রমাণ মোটাম্টি অহুস্ত হয়েছে। এদ**খনে** প্রধান বন্ধবা,—ভাগবতাচায চৈতন্য-শমসাময়িক যুগে গ্রন্থ বচনায় প্রবৃত্ত হযেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকালে হৈতন্য-ঐতিহ্ দৰ্বজনীন প্ৰতিষ্ঠা লাভের অবকাশ পোষ ওঠেনি। ধর্মাদর্শগত বিচাবেও দেখি,—ভাগুবতাচার্য অবতার-বর্ণনা-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের উল্লেখ হরেন নি। উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও চৈতন্যের অবতারছ প্রতিষ্ঠায় ঠাকে 'বুধগণে'ব নিকট 'পবিহাব' ভিক্ষা কবতে হযেছে। স্পষ্টই বোঝা গল,—ভাগৰতাচার্যের গ্রন্থ-বচনা-কালে চৈতন্য-মহাত্ম্যবোধের অঙ্কৃব উদগত হলেও, দেই ভাব-মাহাব্যোৰ অন্তনিহিত মূল বাণী স্পষ্ট-গ্রাহ্ম হয়ে ওঠেনি। শন্ত-উদ্গত চৈত্তন্য-মহিমার প্রভাবেই ভাগবতাচার্যের কাব্যে ঐখর্যধর্মী বর্ণনার চেয়ে ভব্তি-মাগী বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভাগবতাচার্যের রুঞ্চ-প্রেম-তরঙ্গিণীতে অভিব্যক্ত চৈতনাভাবাদর্শের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে দ্বিজ্ব-মাধব রচিত শ্রীকৃঞ্চমঙ্গল কাব্যে। শ্রীকৃঞ্চমঙ্গল চৈতভোগতর ভাগবতামুবাদ কাব্যের পূর্বকথিত দব কয়টি বৈশিট্যে সমুজ্জল। দ্বিজ-মাধবের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে পরস্পব-বিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। নিত্যানন্দদাসের

প্রেমবিলাদে ইনি বিফুপ্রিয়ার খুল্লভাত-পুত্তরূপে উল্লিখিত

হয়েছিলেন,— তার শিতার নাম উলিধিত হয়েছে দ্বিদ্দমা ধবের কালিদাস। আবার বৈঞ্বাচার দর্পণের বর্ণনা অহুসারে ঞীৰ ক্ষমকল

কবি ছিলেন বিষ্ণু প্রিয়ার সহোদর। অন্যদিকে শ্রীক্ষণ্ডমঙ্গল কাবে।র একটি পুথিতে কবির পিতার নাম লিথিত রয়েছে—পরাশর। অথচ বিষ্ণুরপ্রিয়ার পিতার নাম ছিল সনাতন। পূর্বোক্ত পুথিতে উদ্ধৃত তথা প্রামাণ্য হয়ে থাকলে বৈশ্ববাচার দর্পণের ভ্রান্তি স্বয়ং-প্রকাশ হইয়া ওঠে। অন্যদিকে মৈমনসিংহ জেলাব যশোদল-বাসী রাতী-বন্দোপাধাায় গোস্বামিগণ কবির উত্তরাধিকার দাবি কবে থাকেন।

গ্রন্থরচনাব কারণ সম্বন্ধে কবি বলেছেন,—

"স্বপনে পাইল ক্ষা-তৈতন্য আদেশ।

সেই সে ভবোদা আর ন। জানি বিশেষ॥"

বচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি আবার বলেছেন,—

''ভাগ্ৰত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে।

লোক-ভাষা রূপে কৃহি দেই পরিমাণে॥"

কিন্তু, গ্রন্থ-মধ্যে এই উভির সার্থকতা সর্বাংশে রক্ষিত হয় নি। সংস্কৃত ভাগবত-কথা ছাডাও হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুরাণ ইতাাদি বিভিন্ন পৌরাণিক স্তত্ত থেকে আলোচ্য কাব্যের কাহিনী যথেচ্ছ স্বাধীনভার সংগে আন্ধত হয়েছে। তাছাচা,লোক-ঘুৰ্বোধা সংস্কৃত কাহিনীর সর্বজ্ঞন-বোধ্য বর্ণনাব চেয়ে লোকপ্রিয় কাহিনীর চিত্রণের কাব্য-রচনা প্রকৃতিই শিল্প রচনার ক্ষেত্রে কবি সমধিক নির্ভর করেছেন। ক্রথমঞ্চল কাব্যে 'দানলীলা' 'নৌকালীলা'দি লৌকিককাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা লক্ষিত হয়। তাছাড়া, ভাগবতের একচ্ছত্র নায়ক শ্রীক্তফের পাশে একমাত্র নায়িকা হিসেবে আবিভূতি। হয়েছেন ভাগবত-বহিভূতি। বাধা। ভাগবত-তথাোদ্ধারের চেয়ে মধুর রস-সমৃদ্ধ রাধাপ্রেমের আবেগময় বর্ণনার প্রতিই কবির প্রবণতা সমধিক। তাই, কৃষ্ণমঞ্চলকাব্যের শিল্প-কৃতি পাতিত্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভাব-নির্ভর। এই ভাবৈর্থের প্রভাবে স্থানে স্থানে রচনা দান্সীতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে ; —সে সকল জায়গায় আছে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ। এই গব-প্রধান সাংগীতিক সমৃদ্ধির জন্যই দ্বিজ্ঞ-মাধবের কাব্য বাংলার গণ-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, চৈতলোত্তর যুগেব ভাব-বৈশিষ্ট্যে স্থ-সমৃদ্ধ এই কাব্য চৈতন্য-সম্পাম্য়িক কালের থুব পরে রচিত হয় নি। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় কবি ছিজমাধবের উল্লেখ দেখে তাঁর প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাছাড়া, প্রেমবিলাস কিংবা বৈষ্ণবা-চারদর্পণের বর্ণনা প্রামাণ্য যদি না-ও হয়, তবু কবির রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য থেকেও বোঝা ষায়, তিনি চৈতনা-দান্নিধ্য-লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ভাহলেও, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কাব্য-রচনা কালের পরে যে মাধবের কাব্য রচিত হয়েছিল, এ অহমানের কারণ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, – রঘুনাথের কাব্য-রচনা কালে চৈতন্যের 'অবতারত্ব' অবিসংবাদি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ফলে, অবতার-বর্ণাংশে কবি চৈতন্তের উল্লেখ করেন নি। গ্রন্থের পরবর্তী **অংশে এসম্বন্ধে** নিজ মত যুক্তি-ধার। প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন মাতা। কিন্তু মাধব-কবি তাঁর গ্রন্থের

কাব্যরচনাকাল

প্রারম্ভেই চৈতন্তু-স্মরণ করেছেন,—

"দৰ অবতার শেষ কলি পরবেশ।

শীক্ষম্ব চৈততাচন্দ্র গুপ্ত যতিবেশ॥"

এর থেকে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন,— রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গ্রন্থ-রচনাকালে যে চৈতন্ত-অবতারবাদ অঙ্গুরিত হয়েছিল, পরবর্তীকালের সমাজে তা সর্বজ্ঞনীন স্বীকৃতিলাভের পর বিজ্ঞমাধ্বের কাব্য রচিত হয়। গ্রন্থ ত্থানির ভাবাদর্শগত পার্থক্যের বিচারেও আমরা এই সিদ্ধান্তের 'পরে জাের দিতে চাই। চৈতন্ত-প্রভাব সহজ সংস্থার-রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হারার আগে ভাগবতাচার্যের কাব্য রচিত হয়েছিল বলে, তাতে কেবল ভক্তিমার্গী চেতনার প্রথমান্দামটিই লক্ষিত হয়। কিন্তু, বিজ্ঞমাধ্বের কাব্য-রচনাকালে চৈতন্ত্র-ঐতিহ্ সমাজে অকুঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই,

আলোচ্য কাব্যে চৈতত্যোত্তর ভাবাদর্শের পূম্পিত বিকাশ হয়েছে সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ। পরবর্তী কাব্য-প্রবাহের মধ্যে এই সম্পূর্ণতার অমূবর্তন, বিবর্তন এবং পরিসমাপ্তিটুকু কেবল লক্ষ্য করব।

क्कनारमत नारम প্राप्त 'बिक्कम्बन्त' कारवात कवि-श्रमख नाम भाषव-চরিত' ছিল বলে মনে হয়। কারণ, প্রায়-প্রতি অধ্যায়-শেষের ভণিতায় ঐ নামই উল্লিখিত হয়েছে; —ক্চিৎ কখনো ভণিতাংশে 'কুঞ্চমঙ্গল' নাম পাওয়া যায়। কবির পিতার নাম যাদব, মাতা পদ্মাবতী। তাঁর বাসস্থান ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে। অধ্যাপক থগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে কৃঞ্চাস মাধবাচার্যের 'দেবক' ছিলেন। এইজন্মই শ্রীচৈতন্য, অবৈতপ্রভু, রূপ, সনাতন, বৃন্দাবনদাদ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি মাধবাচার্যকেও বন্দনা করেছেন। ১° কিন্তু, অধ্যাপক ৺মণীল্রমোহন বস্থুর মতে কুঞ্চনাদের মাধ্ব-চরিত কবি শ্রীনিবাদ আচার্যের দেবক ছিলেন। ক্বফ্রণাদেব কাব্য বস্তুতঃ ভাগবতের অম্বাদ নয়,—বিভিন্ন পুরাণ-কথা থেকে আহত বিচিত্র কৌতৃহলাবহ কাহিনীর সমষ্টি। 'হরিবংশ' মতে দানখণ্ড নৌকাথণ্ডাদি, "ভারতের মতে" দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলিত কাহিনীর প্রভাবে গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ রচিত হয়েছে। মধ্র রসাত্মক কাহিনী বর্ণনার প্রবলতা ও দার্থকতা কৃষ্ণদাদের কাব্যে মাধবের গ্রন্থেরই অহুরূপ। কৃষ্ণদাদের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য যোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্রদশ শতকের একেবারে প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

ষোডশ শতকের ভাগবত অহবাদকদের মধ্যে কবিশেথর অক্সতম বিথ্যাত কবি। আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায়, -- তাঁর পিতার নাম ছিল চতুর্জ, — মাতা ছিলেন হীরাবতী বা হারাবতী। কবির পিতৃ-দত্ত নাম ছিল দৈবকীনন্দন দিংহ। ড: স্কুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন, — আলোচ্য শৈবকীনন্দন কবিশেথর, এবুং পদাবলী-বিথ্যাত 'বাঙালি-কবিশেথর দৈবকীনন্দন বিভাপতি' রঘুনন্দন-শিল্প রায়শেথর কবিশেথর ইত্যাদি ভণিভার আক্রর কবি এক ও অভিন্ন। শিল্প অধ্যাপক শমণীন্দ্রমোহন বস্থ বিভিন্ন প্রমাণ উদ্ধার করে এই মতবাদ খণ্ডনের চেটা করেছেন; — অধ্যাপক বস্থর

১৭। মালাধর বহুর জীকুঞ বিজয়: - খণেক্রনাথ মিজ সম্পাদিত, ভূমিকা।

১৮। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম থও।

ষ্ঠিসমূহ সর্বথা উপেক্ষণীয় নয়। বাইহোক্, কবিশেখর-দৈবকীনন্দনের রচিত একাধিক সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে। সংস্কৃতভাষায় 'গোপালচরিত মহাকাব্য ও 'গোপীনাথ-বিজয়' নাটক, বাংলা ভাষায় 'গোপালের কার্তনামৃত' ' বচনার পবেও পরিত্তপ্ত হতে না পেরে তিনি বাংলাভাষায় 'গোপালবিজয় পাচালী' রচনায় ব্রতী হন। এই গ্রন্থ-রচনার প্রস্কে কবি নিজে শীকার কয়েছেন,—

"আর একখানি দোষ না লবে আমার। পুরাণের অতিরিক্ত লিখিব অপাব॥"

সমগ্য গ্রন্থটিতে কবি যেন এই উক্তিটিরই সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন। ভাগবত-কাহিনী অপেক্ষা লৌকিক গল্পাদিব প্রতিই তার প্রবণতা ছিল সমধিক; প্রীকৃষ্ণকীর্তনেব সংগেই গ্রন্থাদর্শেব সাদৃশ্য বেশি। এসব কাহিনীর আহরণে কবি চৈতন্ত-প্রভাবিত ভক্তি-ভাবেব দারাই আহুপূর্বিক অহপ্রাণিত হয়েছেন। এই জন্মই দৈবকীনন্দনেব কাব্যে পাণ্ডিত্যেব চেযে সহজ্ব কবিত্বেব পরিচয়ই অধিক।

'তৃ:থী' শ্রামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' ঈশানচন্দ্র বহুর সম্পাদনায বঙ্গবাসীকার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থায়ী কবিব পিতাব নাম ছিল প্রীম্থ
ও তাঁব মাতা ছিলেন ভবানী। গ্রন্থ-সম্পাদকের মতে মেদিনীপুব সহর
থেকে ১৬ মাইল দ্রবতী হবিহরপুর গ্রামে কবি শ্রামদাসেব বাস ছিল ,
কবির গ্রন্থ-রচনাব কাল ছিল অস্তাদশ শতাকী। কিন্তু, অধ্যাপক

শ্রন্থী' শ্রামাদাসের
গোবিন্দমঙ্গল

শেষভাগে কবি বর্তবান ছিলেন।" ত আবাব, ত: হুকুমাব
গোবিন্দমঙ্গল

শেন মনে কবেন,— তৃ:থী শ্রামদাসের পিতা ও বিখ্যাত
মহাভাবতকাব কবি কাশীবাম দাসেব খুল্ল-পিতামহ প্রীম্থ ছিলেন এক ও অভিন্ন
ব্যক্তি। এই বিচাবে, ড: সেনের মতে, শ্রামদাসের কাব্য "বোড়শ শতকেব
মাঝামাঝি" সম্বেব বচনা হওয়া সম্ভব। শ্রামদাসের কাব্যেও লৌকিক
কাহিনীব প্রভাব অধিক। মঙ্গলকাব্যের অন্থ্যরণে লিখিত 'রাধার-বাব্যাশ্রা'
অংশ যুগ্পৎ কৌতৃকাবহ ও হ্রদম্মপাশী।

১৯। ড: হকুমার দেন 'কীড'নামৃত' অর্থে পদস'গীত বুঝেছেন।

২০। বাঙালা সাহিত্য—২ন্ন খণ্ড। ২১। ৰাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড।

'শ্রীকৃঞ্বিলাস' কাব্যের কবি 'কুঞ্কিঙ্কর' শ্রীকৃঞ্চাস্ মহাভারভের কবি-

শ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাদের অগ্রন্থ ছিলেন। কাশীদাসামূজ কুঞ্চদাদের শ্রীকৃঞ্চ গদাধর তাঁর জগনাথ মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন,—

"প্রথমে শ্রীক্বফানস ক্লফের কিন্ধর। রচিল ক্লফের গীত অতি মনোহর॥"

কৃষ্ণদাদের ব্যক্তি-পরিচয় কাশীদাদ-প্রদক্ষেই উদ্ধৃত হয়েছে। কাশীদাদের মহাভারত রচনার ত্-এক বংসর পূর্বে কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, এমন অফুমান দিদ্ধ হলে গ্রন্থানি সপ্তদশ শতান্ধীর প্রারম্ভিক ত্-এক বংসরের মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। কৃষ্ণদাদের গ্রন্থের কাব্যগত-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য নয়; দানলীলাদি লৌকিক কাহিনীর প্রভাবও গ্রন্থ-মধ্যে তুর্লভ। কাব্যখানি গতামুগতিক পয়ার ছলে রচিত। যদিও একাধিকস্থানে কবি নিদ্ধ গ্রন্থকে 'ভাগবত-সার' নামে অভিহিত করেছেন, তব্, বস্থতঃ গ্রন্থটিতে ভাগবতেতর কাহিনীরও অভাব নেই।

কবি অভিরামদাসের<sup>২২</sup> শ্রীক্রশ্ব্যক্ষল রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের কোন সময়ে। এই গ্রন্থেও দানলীলাদি লৌকিক কাহিনীর অভিরামদাসের বর্ণনা বিস্তৃত নয়। অভিরামের কাব্যের কিছু অংশ শ্রীকৃষণকল অষ্টাদশ শভকের কবি কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া গেছে।

অভিবাম গ্রন্থারস্ত করেছেন,—হৈতন্য-বন্দনা করে।

সম্ভবত: শ্রীহট্রের-কবি<sup>২</sup>° ভবানন্দের 'হরিবংশ'কাব্যের সংগে মূল সংস্কৃত-হরিবংশেব কোন সংযোগই নেই। প্রধানতঃ দানলীলাদি লৌকিক-কাহিনীই গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। ভবানন্দের কাব্যের এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রথির লিপিকাল ১৬৮৯-৯০ গ্রীঃ। ডঃ স্থকুমার সেন মনে করেছেন, মূল গ্রন্থের রচনাকালও এর চেয়ে খুব প্রাচীন ভবানন্দের হরিবংশ নয়। কবির পিতার নাম ছিল শিবানন্দ। ভবানন্দের গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—গ্রাম্য রাধা-কৃষ্ণ-কথাকে তিনি সরস রপ দান করেছেন।

দ্বিদ্ধ-পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের একথানি আগস্ত-সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্ণার

২২। মতান্তরে 'দন্ত'। ২৩। ৰাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড (২র সং)।

করেন দেশবরু চিত্তরঞ্জন। কাব্যটিতে দানথগু-নৌকাখগুদির বর্ণনা লক্ষিতি
হয়ে থাকে। পরগুরাম বীরভূম অঞ্চলের অধিবাসী
ছিল পরগুরামের
ক্ষমকল
দাসের নিকট কবি 'ভেকাশ্রম' গ্রহণ করেন। ১৪
ড: স্লকুমার দেনের অফুমান, — কবি হয়ত শ্রীথণ্ডের শিয় ছিলেন। ১৪

সপ্তদশ শতাব্দীর আবো বিভিন্ন কবির উল্লেখ ডঃ দীনেশচন্দ্র, ডঃ
স্কুমার সেন, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বস্থ
করেছেন। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে সে সকলের বিস্তৃত পরিচায়ন অপরিহার্য
নয়। করেণ,—আলোচ্য শতকের একেবারে প্রথম থেকেই এই শ্রেণীর কাব্য-

প্রবাহে উল্লেখ্য কবি-কৃতির অভাব স্থ-প্রকট হয়ে
সপ্তদশ শতাকীর উঠেছে; কাহিনী-বৈচিত্র্য-রচনার অবকাশ-ও গতারুকৃকনীলাখ্যান কাবোর
প্রতিকারি মধ্যে হয়েছে আচ্ছন্ন। পূর্ববর্তী আলোচনাতেই
উল্লেখ করেছি, মোটাম্টি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে

ৈচেন্ত্র-দংস্কৃতির বিপর্যয়-স্চনার দংগে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কাব্যিক প্রচেষ্টার দঞ্জীবতা ক্রমেই স্থিমিত হয়ে আসছিল। ভাগবত কাব্য-প্রবাহের পক্ষে এই বিপর্যয় আরো স্বস্কৃতর সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, পূর্বেই বলেছি;—'ভাগবতাহ্যবাদ'-নামধেয় এই সকল বাংলা রুক্ষ-কাহিনী-কাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পদাবলী সাহিত্যেরই মত রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম কথা। আবার, এই রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম কথা বিশেষভাবে পদ-সংগীতের মাধ্যমেই সমধিক রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। ফলে, এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ কবিগণ পদাবলীকেই কাব্যাক্তির আশ্রেয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে, প্রধানতঃ 'অপূর্ববস্তু-মির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা'র অভাবেই অপেক্ষাকৃত শীদ্র আলোচ্য শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহের শিল্প-সমৃদ্ধি বিনষ্টি লাভ করেছিল।

অপ্তাদশ শতকের 'ভাগবতামুবাদ' কাব্যেও ছিল যথারীতি জীবন-ধর্মের অভাব। কাহিনীর সংহতি ও গভীরতার চেয়ে বিভিন্ন অস্তাদশ শতাব্দীর ভাগবভামুবাদ-কাবা এ-যুগের প্রধান প্রবণতা।

২৪। মালাধর বহুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'—থগেক্সনাথ মিত্র সম্পাদিত।

২০। বাঙালা সাহিত্যের ইভিহাস—ঐ।

কবি বলরাম দাদের 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' কাব্য পূর্ব-কথিত বৈশিষ্ট্যের আকর।
গ্রন্থখানির কাহিনী-অংশ শ্রীমন্তাগবতের চেয়ে ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণের হারাই

সমধিক প্রভাবিত। কবির নিজের উক্তি থেকেই জানা
বলরাম দাদের
ব্রুক্ষনীলামৃত

রচিত হয়েছিল। কবি সহজ্জিয়া-পদ্বী ছিলেন বলে মনে
হয়। তারা-নামী গোপ-কন্তার "কুপার লেশে" তিনি "রসগান" করতে
পেরেছিলেন।

দ্বিজ্ব রমানাথের শ্রীকৃঞ্চবিজয় গ্রন্থে মোটাম্টি শ্রীমন্তাগবতের মূলাত্মসরণ করা হয়েছে। কাহিনী অংশে শ্রীকৃঞ্চবিজয় রনানাথের শ্রীকৃঞ্<sup>বিজয়</sup> একেবারে বাদ পড়েনি।

বামায়ণকাব্যের বিখ্যাত কবি শহর চক্রবর্তী অত্যান্থ প্রস্থের সংগে ভাগবতামূত-গোবিন্দমঙ্গল কাব্যও রচনা করেন। রামায়ণ কাব্যের আলোচনা-কালে কবির বিস্তৃত ব্যক্তি-পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে।

শঙ্কর চক্রবর্তীর
ভাগবতামূত
কাহিনীর অন্ধুসরণ করা হয়েছিল। নয়টি স্কল্পের বর্ণনা
সংক্ষিপ্ত, বিশেষ ভাবে ভাগবতাহুগ রাসলীলা-বর্ণনই অতিদীর্ঘ। শ্রীমন্তাগবত
ভাড়া শহরের কাব্যে হরিবংশ এবং ভবিশ্বপুরাণের অন্ধুসরণও স্থানে স্থানে দৃষ্ট
হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতকের বাংলা 'ভাগবতামুবাদ' কাব্যের পরিচায়ন আর দীর্ঘায়ত করব না। পূর্বের আলোচনা খেকেই বোঝা যাবে,—নিতান্ত স্থুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই দব রচনাকে ভাগবতের অমুবাদ বলা চলে না। স্বাভাবিক ঐতিহাদিক কারণেই আলোচ্য সময়ের বাঙালি চেতনায় চৈতন্ত্য-প্রভাবিত জীবন-ব্দ শুক্ষ-প্রায় হয়ে আদৃছিল। আর, প্রাণশক্তিব অষ্টাদশ শতকের ভাগবত-অমুবাদ

শেই অভাব পূরণের জন্ম কবির পর কবি ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণ, দিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিদ্যুপুরাণ, নৃদিংহপুরাণ ইত্যাদি অজম্ম পুরাণ-কথা থেকে যথেষ্ট কাহিনীর আহরণ ও বিম্রন্ত সংগ্রন্থন করেছেন। ফলে, এ-দব রচনায় ভাগবত-কথা, এমন কি ভাগবত-ঐতিহেরওবিশুদ্ধির ক্ষিত হয় নি;—আর চৈতন্য-প্রবিভিত ভক্তি-ভাবুকতার কথা ত বলাই বাহুল্য। এই দকল বিমিশ্র-পুরাণ কথার বৈচিত্যে রচনার পথে অষ্টাদশ-উনিশ শতকের

কোচবিহার রাজ্যতা বিশেষ পোষকতা করেন। তাছাড়া, এই বৈচিত্র্য-বুভূক্ষারই প্রভাবে, এ-সময়ে বিভিন্ন বৈশ্ববশাস্থ ও গোস্থামি-গ্রন্থের অহ্বাদ হয়েছিল। একাধিক কবি গীতগোবিন্দের অহ্বাদও করেছিলেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে এই সব রচনার বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন নেই, কারণ, সাহিত্যিক রচনা হিসেবে এ-সবই প্রায় মূল্যহীন। তবে, চৈতন্ত-সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের যে ঐতিহাসিক ধারার কথা পূর্বে বলেছি, তার সমুৎকৃষ্ট উদাহরণ পাই এ-সময়ে রচিত বৈশ্বব-সহজিয়া গ্রন্থাবলীর মধ্যে। চৈতন্ত প্রবৃতিত মধুর-রস-ঘন ধর্ম-সাধনা বিপর্যন্ত রূপে দেহাচার সর্বস্থতা প্রাপ্ত হয়েছিল এই সহজিয়া ধর্মাচরণের মাধ্যমে। ভাবাকৃতি-প্রধান ধর্মের নৈতিক বিনষ্টির ইঞ্কিত এই পর্যায়ে স্কুষ্ট হয়েছে।

চণ্ডীদাদের নামে প্রচলিত দেহ-কডচা, চৈত্যরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি গ্রন্থ এই শ্রেণীর বচনার উল্লেখ্য নিদর্শন। এই জাতীয় রচনার সাহিত্যিক মূল কিছুই শ্রেণীর বচনার উল্লেখ্য নিদর্শন। এই জাতীয় রচনার সাহিত্যিক মূল কিছুই নেই। তবে ঐতিহাদিক বিচারে, পূর্ব-কথিত বিপর্যয়ের ইন্ধিত ছাড়াও,— এই ধরণের রচনাবলীর মধ্যে বাংলা গত্যের একটা ভয়, অপূর্ণ-রূপের গোতনা প্রত্তি হয়েছিল। এ কালের সহজিয়া-চেতনার পুনর্বিকাশে সহজিয়া সাহিত্য বৌদ্ধ-সহজিয়া আদর্শের প্রভাবও যে যথেষ্ট ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে সমদাময়িক বাউল সম্প্রদায়, এবং তাঁদের নামে প্রচারিত পানগুলিতে। এই বাউল সংগীত বাংলার লোক-সাহিত্যের (Folk Literature) জন-প্রিয় নিদর্শন রূপে আধুনিক রিদিক-চিত্তকেও মূর্ম করে। ক্ষুদাদের আন্থ-চিস্তামণি সহজ্বিয়া ভাব-সাধনার আর একথানি উৎকৃষ্ট পরিচায়ক গ্রন্থ। 'আন্থ-চিস্তামণি' কাব্যে ধর্মমন্ধল কাব্যের অন্বরূপ স্বাহিত্য বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘতর করার যৌক্তিকতা নেই। তবে, স্থাআলোচিত অংশের ঐতিহাসিক ইন্সিতটুকু স্পট হওয়া প্রয়োজন। তৈতলোতর

য়্গে বাংলার অভিজাত এবং লোক-সংস্কৃতির অঙ্গান্ধি-মিলনে এক নৃতন
স্ব্রুনীন বাঙালি-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তৈতল-প্রভাবের শিথিলতার

সংগে সংগে তা আবার বিভক্ত,—বিচ্ছিন্ন হয়ে
ঐতিহাসিক ইন্সিত
পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতার পরিণামে একদিকে যেমন গড়ে
উঠ ছিল স্মার্ত-পৌরাবিক আদর্শ-নির্ভর অভিজাত সাহিত্য; আর একদিকে

লোক-সমাজের পুনরভাদয়ের সংগে সংগে লোক সাহিত্যেরও ঘট্ছিল ক্রমাভাদয়;—একদিকে ছিল বিভিন্ন পুরাণের অফুবাদ;—আর একদিকে সহজিয়া কড়চা,—বাউল সংগীত ইত্যাদি। এই বিভেদের ক্রম-পরিণতিতেই আধুনিক যুগ-বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়েছিল, সেটুকু আমাদের বিচাধ নয়; —কেবল বিপর্যয়ের স্বরপটিই লক্ষিতব্য।

## विश्म जशांश

# চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্য

চৈতন্তোত্তর মঙ্গল কাব্য প্রভাবের যুগগত ঐতিহ্য ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি, একাধিক অধ্যায়ে। বর্তমান প্রসঙ্গার্জে শ্বৃতি সহায়তার জন্ম সেই পূর্ব-কথার সার-সংকলন করব কেবল।

- (১) মঞ্চলকাব্য সম্হের উৎসর্রেপ পাঁচালী কাব্যের অন্তিত্ব কল্পনা করা ছয়ে থাকে। বাংলার আদিমতম অধিবাসীদের ধর্মচেতনা-সম্ভব বিভিন্ন লোক-কাহিনী-কাব্য ছিল এই পাঁচালীর উপাদান।
- (২) ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুকী আজ্মণোত্তর পুনর্গঠন-যুগে এই অ-পূর্ণগঠিত পাঁচালী সাহিত্য নৃতন উদ্দেশ্য-প্রণাদিত সাম্প্রদায়িক কাব্যের রূপ গ্রহণ করে। আগেই বলেছি, এই ন্যুকাব্যু-রূপ রচনার প্রেরণা এসেছিল অভিজ্ঞাত অনভিজ্ঞাত বাঙালি চেত্নাব সমন্ত্র সাধনের ঐতিহাসিক আকাজ্ঞা

মঙ্গলকাব্য-স্থভাব ও বিশ্ব কাব্যের উন্নয় এটি

স্থলক কাব্যের উদ্ভব যুগ (Age of origin))।"

পূর্বেই দেখেছি, এই উদ্ভবযুগে আলোচ্য শ্রেণীর কাব্যের

ভাব-রূপে স্থবিশ্বত শিল্প-সৌন্ধ্যর পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। অবশ্র, পূর্ণায়ত, বিশুদ্ধ শিল্পস্থির উপ্যোগী স্থন্থ জীবন বোধও দে-কালেব মঙ্গল-কবিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল না। কাবণ, তখনও বদাকৃতির চেয়ে দাম্প্রদায়িক অধিকার বিন্তারের প্রতিই জিগীয়ামূলক প্রবণতা ছিল একান্ত। বস্ততঃ, অভিজ্ঞাত-অনভিজ্ঞাত সমাজ-দম্মিলনের বাপেক পটভূমিকে আশ্রয় করে দৈবী সংস্কারের আদিম অন্ধতাই দেদিন নৃতন পৌরাণিক প্রচ্জদে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। ফলে দেবতার যথেচ্ছাচারী শক্তির অজ্ঞতাও বিভীষণতা প্রতিপাদনের প্রতিই উদ্ভব-যুগের মঙ্গল-কবির আকাজ্ঞা ছিল উদগ্র। তাই, একদিকে দেবশক্তি দৈবী-মহিমাবজিত পাষাণী, বিভীষণা রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন,— আর তার বরাভ্য়হীন ক্রইম্ভির সম্মুধে মহুয় চরিত্রাবলীও মানব-স্থাণ বিজ্ঞিত, মেরুদগুহীন নিঃশক্তি যুগবদ্ধ পশুর মত প্রতিভাত হয়েছে।

১। ৰাংলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস (২ম সং)।

- (৩) কিন্তু চৈতন্মোত্তর মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন বৃদ্ধিব তীব্রতা নৃপ্ত হয়েছে, দেবতাব ভৈরব-রূপ হয়েছে সংহ্বত। সংগে সংগে উগ্র ধর্ম-প্রীতিব স্থান অধিকার করেছে উদাব-ব্যাপ্ত মানব-প্রীতি,—'জীবে প্রেম'। ফলে, লোক জীবন-সস্থৃত প্রাচীন কাব্য-কথা রূপাস্তরিত হয়েছে, নব জীবন-গাথায়। সেই জীবন-বোধেব প্রভাবে দেবতা গৌণ <u>হ্যেছেন, মাহুষ গ্রহণ</u> কবেছে দেব-প্রতিদ্বী নাযুকের প্রধান ভূমিকা। বস্তুত:, চৈতভোত্তর মঙ্গলকার্য আত্মশক্তি-দীপ্ত মহুয়াত্বেব বিজয়-গাথা। মাহুষেব প্রতি উদার প্রেম-ম্লাবোধেব প্রভাবে শ্রেণি-ধর্ম-নিবিশেষে গ্রামীন বাংলার সকল জীবন-প্যায়েব পূর্ণ সামাজিক আলেখ্য স্বত-সমৃত্তাসিত হ্যেছে এই প্যায়েব মঙ্গল-সাহিত্যে। ফলে, একদিকে জাতীয জীবন-সম্ভব এই দব কাব্য-সাহিত্যে সমগ্র জ্বাতিব প্রাণম্য ঐতিহ্য স্থায়ী আশ্রয় লাভ করেছে। অন্তদিকে আবার বহু কবির অকুষ্ঠ ঐতিহ্যামুদবণেব প্রভাবে গঙে উঠেছে এই দব কাব্য-কথা প্রকাশেব একটি সংস্কাবগত আঞ্চিক (Conventional technique)। ফলকথা, এ-যুগেব বাংলা মঞ্চলকাব্য একাধাবে জীবন-বসপুষ্ট ও শিল্পাঙ্গিক-ন্থ-সম হযে উঠেছিল দিনে দিনে। তাই শ্রীআশুতোষ ভট্টাচাথ এই যুগকে মঞ্লকাব্যের 'স্তল্প যুগ ( Age of cication )' নামে অভিহিত কবেছেন।
  - (৪) আ'ব, সবশেষে শ্ববণ কবি, এই সজনী-প্রেবণা (creative inspiration) বহু কথিত চৈতন্ত-সংস্কৃতিব প্রতাক্ষ প্রভাবে জাত। বৈশ্বব পদাবলী বাংলা সাহিত্যে চৈতনা-চেতনার মন্ময শিল্প প্রকাশ, আাব চৈতন্তোত্তব মন্দল-সাহিত্য সেই একই চেতনাব বস্তুলীন রসাভিব্যক্তি।

### মনগামকল কাব্য

এবাবে, চৈতন্তোত্তর মনদামঙ্গলের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখ্য কবি ষষ্ঠীবর দত্ত। প্রাথমিক পণায়ে এই কবিব পরিচ্য আচ্ছন্ন হয়েছিল মহাভাবত-বচ্যিতা ষষ্ঠীবব সেনের অন্তবালে। পূর্বে চৈতন্তোত্তর অন্থবাদ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে পিতা-পুত্ত ষষ্ঠীবব ও গলাদাস সেনের কথা উল্লেখ করেছি।

ড: দীনেশচন্দ্রেব মতে এঁদেব বাসভূমি ছিল ঢাকা জেলাব জিনাবদি প্রগণায়। ড: সেন মহাভারতেব এই কবিদ্ধকেই ষ্টাব্বেব মন্দামঙ্গলেরও বচয়িতা বলে অহুমান কবেছিলেন। কিন্তু এবিষ্যে শ্রীহট্ট বাদীদের দীর্ঘকালের অভিযোগ ছিল। যগীবর সম্বন্ধে প্রীহটীয়দের সে দাবি এতাবং উপেক্ষিতই হয়েছে। মললকাব্যেব ঐতিহাসিক প্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য অধুনা তথ্যবিচার সহযোগে এই দাবির যথার্থতা প্রতিপন্ন কবেছেন'। প্রীভট্টাচার্যেব সিদ্ধান্ত কয়টি নিম্নে উপস্থিত করছি।

- ১। ষষ্ঠাবরের ভণিতায় আজ পর্যন্ত যত পদ্মা-পুরাণ-পুথি পাওয়া গেছে ভার প্রায় দব কয়খানিই শ্রীহট্ট থেকে আবিক্ষত। ঐ সকল বচনায শ্রীহট্টীয় ভাষারও প্রাধান্ত লক্ষিত হয়।
- ২। শ্রীহটের গয়গডে কবিব আদিনিবাদ এবং কবি-পৃজিত উমা-মহেশ্বর
  মৃতির ঐতিহ্য আজও দর্বজন-শ্রন্ধেষ হয়ে আছে।
- থাচীন কুলজী গ্রন্থদেহে বৈত্ত-দত্ত বংশক্ষাত কবি গুণরাজ্ব থা
   ষষ্ঠাবরকে শ্রীহটবাদী বলে উল্লেখ কবা হয়েছে।
- ৪। আরো জানা যায়, এই কবিব একটি কন্যা থাক্লেও ইনি অপুত্রক
   ছিলেন।

শ্রীভট্টাচার্য এই তথ্যাবলী এবং আবো নানা খুটিনাটি বিষয়েব বিচার করে দিলান্ত করেছেন,—

- ১। মহাভারতেব কবি পিতা-পুত্র ষষ্ঠীবব ও গলাদাস সেন বংশজাত,—
  পঞ্চাদাসের ভণিতায় মনসামললেবও কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়।
- ২। কিন্তু, এই কবি-যুগল মনদামঙ্গলেব কবি-শ্রেষ্ঠ ষ্ঠাবির থেকে পৃথক্। মনসা মঙ্গলের কবি শ্রীহট্টবাদী অপুত্রক ষ্ঠাবির দত্ত,—তাঁর কাব্য শ্রীহট্ট-বাদীর জীবন সম্পদ্।

ষষ্ঠীববের মনসামদ্রল কাব্যে সহজ্ব-কবিত্বেব চেয়ে সরস পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই বেশি। 'আরবী-ফারসী' ভাষায়ও ষষ্ঠা-কবিব পণ্ডিত-জনোচিত অধিকার ছিল,—তার পবিচয পাই লখিন্দরেব বিবাহ যাত্রাকালে কাজিনগরেব সরস বর্ণনা থেকে:—

"প্রথমে চলিল কাজি মীব বহব তাজি। আঠার হাজাব পাইক তাহার বামবাজি। সতর হাজাব পাইক বামবাজ লড়ে। ধাছুকীর ফৈজ সব লড়ে ঘোড়ে ঘোড়ে॥

२। मननकात्वात रुखिहान (२व मर)।

মূখে দোয়া করে কাজি হাতেত কোরাণ।
সাহেমানি দোলা আনি দিল বিগুমান
দোলা-এ চড়ি কাজি থসাইল মজা।
সেই দিন ধমাবাব পেগম্বরি রোজা॥
ভবে গুণবাজ থানে কাজির বড়াই।
হিন্দুয়ান থগুইয়া খাওয়াইব গাই॥"

ওপরের ভণিতা থেকে বোঝা যাবে,—ষষ্ঠীবব গুণরাজ থা উপাধিও ব্যবহার করেছিলেন। একই বচনাংশ থেকে এ-কথাও বোঝা যায় যে,— ষষ্ঠীবরের রচনা ছিল বর্ণনা-মূলক (narrative)। যে কোনো অবকাশে সরস গল্প জমিয়ে তোলার দিকেই ছিল কবিব প্রধান প্রবণতা।

তৈতনোত্তর যুগেব মনসামন্ধলের শ্রেষ্ঠ কবি বিজ বংশীদাসের রচনা অধুনাতন কালেও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'মহিলা-কত্তিবাস' নামে বিখ্যাত চন্দ্রাবতী ছিলেন বংশীদাসেরই কক্যা। তৈতনোত্তর যুগের রামায়ণ কাব্যের আলোচনায় চন্দ্রাবতীব কাব্য-বদাকব জীবন-কথা ও বংশদস তাঁব জনপ্রিয় কাব্যের পবিচ্য দিয়েছি। চন্দ্রাবতীর রোমান্টিক জীবন-কাহিনীব চেয়েও বিজ্বংশীর জীবন-রস-ঋদ্ধ মনসামন্ত্রন প্রবাদে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আর, এই পর্বজনীন প্রীতিশ্রেদাব ফলে বংশীদাস-জীবনীসম্বন্ধেও বহু বোমান্টিক জন-প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল। তা ছাডা, কবি-কন্সা চন্দ্রাবতীও পিতৃ-পরিচ্য় উল্লেখ করেছেন; বিজ্বংশী নিজেও মংসামান্ত আত্ম-পবিচয় বেথে গেছেন। সব কিছু মিলিয়ে বংশীদাসের একটি আমুপ্রিক ব্যক্তি-পরিচ্য় মোটাম্টি গড়ে তোলা যায়।

কবির নিবাদ ছিল ম্যুমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহাকুমার পাতুমারী গ্রামে। চন্দ্রাবতী নিজেব পিতৃ-পরিচয় প্রসঙ্গে লিথেছেন,—

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বী নদী বহে ধায়।
বসতি ধাদবানন্দ কবেন তথায়॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালাব ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পুজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাডি ধায়।

ছিজবংশী পুত্র হৈলা মনদার বরে। ভাদান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংগারে॥"

কবি-পিতা যাদবানন্দকে 'লক্ষ্মী' যে কারণে ত্যাগ করে ছিলেন,— দেই একই কাবণে স্বয়ং কবির প্রতিও যে তিনি অধিকতর বিমুধ হয়েছিলেন, তা বলাই বাহল্য। দ্বিজবংশীর দারিপ্র্যু-বর্ণনায় চন্দ্রাবতী বলেছেন,—

"ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি॥"

মনসাগীতি-ই কবির জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুভোষ ভটাচার্য বলেন,—"চৈতন্তের ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর সঙ্কীর্তন করিয়া নাম প্রচারের বীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পডিয়াছিল।

হওয়ার পর সন্ধীর্তন করিয়। নাম প্রচারের রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পডিয়াছিল।

দ্বিজ বংশীদাসও সংকীর্তনের দল বাঁথিয়া সর্বত্র স্বর্বাচত
বংশীদাস শরিচয়
ভাসানগান গাহিয়া বেডাইতে লাগিলেন, ইহাতেই তাঁহার
সাংসারিক অনটন কোন মতে দ্র হইত।" 'ভাসান'-কবি হিসাবে দ্বিজ বংশী
বিশ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন,—কিন্তু ভাসান-গায়ক হিসেবে তাঁর
ঝ্যাতি ছড়িয়েছিল ততোধিক। স্লকণ্ঠ দ্বিজবংশীর ভাসান-গানের অত্যাশ্চর্ম
মনোহারিতা বিষয়ে অ-পূর্ব লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে;—একদা নাকি
ভাসান-গাইতে যাওয়ার পথে 'জালিয়ার হাওর' এ কবি নরহস্তা-দয়্য
কেনারামের হাতে ধরা পড়েন। মৃত্যু নিশ্বিত জেনে কবি দয়ার কাছে জন্মের
শোধ 'ভাসান-গান করে নেবার অবকাশট্কু প্রার্থনা করেন। জীবনেব অস্তিম
মূয়ুর্তের মুঝেম্বী দাঁভিয়ে প্রাণের অফুরস্থ আতি স্বরের মাধ্যমে টেলে দিয়ে
কবি বেছলার বেদনা-সংগীত গানে তয়য় হয়ে গেলেন। পাষাণ-হদয় দয়্যও
সেই ভাব-তয়য় স্থর-স্পষ্টির মাধ্যে অভিভৃত হয়ে কবি-চরণে লুঞ্জিত হল,—
দয়্য কেনারামের বাকি জীবন নাকি কবি-সহচররূপে অতিবাহিত হয়।

বংশীদাদের কাব্যের কোন কোন পুথিতে রচনা-কাল-জ্ঞাপক একটি পদ পাওয়া গেছে,—

"জলধির বামেতে ভূবন মাঝে দ্বার। শকে রচে বিজ্ঞবংশী পুরাণ পদ্মার॥"

এর থেকে অহমিত হয়ে থাকে, কবি ১৯৯৭ শকে কাব্য রচনা করেন। কিছু উদ্ভ কাল-জ্ঞাপক শ্লোকটির প্রামাণিকতা বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ড: স্থকুমার দেন মনে করেন,—কবির জীবংকাল সপ্তদশ

শতকে হওয়া ত্রহ।"° মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেথক

ৰংশীদাসের কাব্য বচনাকাল গ্রন্থটির আভ্যস্তরীণ এবং পারিপাশ্বিক প্রমাণ উদ্ধার করে অমুমান করেছেন,—"····-ধিজবংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীব

মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়।" ড: স্বকুমারসেন উদ্বত সংশয় প্রকাশ করাব পরেও দ্বিজ্ঞবংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীবই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রথমেই বলেছি,—ছিজবংশীর 'মন্সারভাসান' চৈত্তোত্তরযুগের মন্সান্মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কার্য। এ-কথাও বলেছি যে,—সাম্প্রদায়িক দৈনী কার্যসূহ এ কালের যুগ-চেতনা-দীপ্ত কবিমান্দের স্পর্শে বাঙালির জীবন কার্যে পবিণত হয়েছে। এদিক থেকে দেখি চৈতন্ত পূর্ব প্রাথমিক যুগের মনসামঙ্গলকার্যসমূহের সংগ্রামী কাহিনীর কেন্দ্র-ভূমি ছিল 'স্ত্রীলিঙ্ক'-দেবতা মন্সার বিরুদ্ধে শিব-সাধক চন্দ্রধ্বের সাম্প্রদায়িক বিরূপতা। বংশীদাসে এসে চাদ্মন্যার সেই বিরোধের পটভূমি পরিবৃত্তিত হয়েছে বাঙালি-ধর্মী বিমাতা ও সপত্রী-কত্যা গোরী-মন্সার পারস্প্রিক ঈর্যার কেন্দ্রভূমিতে। বংশীদাসের চন্দ্রধ্ব 'উত্তবদেশ' থেকে ফিবে এসে সনকার মন্দিরে মন্সা পূজা প্রথম প্রত্যক্ষকরে, মনসার সম্মুথে তথন সে প্রণত্ত হয়েছিল,—

কাব্য-পরিচয়

"পুবীর ভিতবে আসি দেখে পদ্মাবতী।
আপনি সাক্ষাৎ পাত্র নেতার সংহতি ॥
তত্ব জানি চান্দ আসি দেখে সগ্লিধান।
চত্ত্ব জা ত্রিনয়নী ঘটে অধিষ্ঠান ॥
কথযোডে ভক্তিভাবে কবিলেক স্থতি।
ত্রহ্ম স্বরূপিনী তুমি আতা প্রকৃতি ॥
যেই তুগা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অক্সধা ॥
তোমাব অনস্ক মায়। কে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পৃত্তিব তোমারে॥"

চন্দ্রধরের এই স্বতঃক্ত উদার মনোভাব চৈত্যোত্তর মুগ-চেতনার-ই বে সহজ পরিচিতি-মাত্র, তা বলাই বাছল্য। কিন্তু পদ্মাপ্রায় রুত-সংক্র চন্দ্রধরের নৈশ-মধ্রে দেবী-চণ্ডিকা আবিভৃতি হয়ে বিবাদের অঙ্কুর বপন্দ করেন,—

"শেষ প্রহর রাতি বলিলাই ভগরতী,
ভন পুত্র রাজা চন্দ্রধর।
কোণা হনে হুরাচার, লক্ষ্মীনাশ করিবার,
সনকা আনিল তব ঘর॥
ভূষ্ট দেবী বিষহরী পুর্বজন্মে তব বৈরি,
ঘরে আইল ছ্ট্ট মায়া পাড়ি।
মন্তপি চাও কল্যাণ, কর তার অপমান,
মারি দড হেঁতালের বাড়ি॥"

স্পষ্ট বোঝা গেল, চৈতলোত্তবযুগের কবি বংশীদাস মনসামঙ্গল কাব্যের বিবাদের কেন্দ্র-ভূমি রচনা করেছেন শিবের পারিবারিক কোন্দলের মধ্যে। কিন্তু, এই বাঙালি-ধর্মী পরিকল্পনার উৎস-মূলে জাত কাব্য-কাহিনীতে চন্দ্রধর-চরিত্রের পৌরুষ-দৃঢ় মানবী-মহিমাকে বাঙালির কবি বংশীদাস কোথাও বিন্দুমাত্র সংকৃতিত বা তুর্বল হতে দেন নি।—বিবাহ-বাসরে সর্পদংশনে লথাইর মৃত্যু-সংবাদ লাভের পর চন্দ্রধর-মৃতি অন্ধন করেছেন বংশীদাস—

"হেনকালে চান্দ আইল সর্প বিচারিয়া।
পথে পথে স্থানে স্থানে থানা চৌকি দিয়া॥
পুরীর মধ্যে শুনিল বিলাপ কান্দা কাটি।
মার মার ডাক ছাড়ে হাডে লৈয়া লাঠি॥
কিন্দের ক্রন্দন মোর পুরীর ভিতর।
শুনিয়া বলিবে কানী হৈয়াছি কাতর॥
ধ্বস্তবীর পুত্র আহে স্থাব গাড়ুডী।
দেই জিয়াইব পুত্র আন শীঘ্র করি॥
সম্বাদ পাঠাইয়া আনে ধ্বস্তবী স্থতে।
চান্দ বলে লথাইরে জিয়াও অরিতে॥
তারে শুনি স্থেবণ চাহিল খড়ি লেখে।
বিনা পদ্মা পৃঞ্জিলে জিয়ন নাহি দেখে॥

কোপ করি বলে চান্দ সেত আমি নই।
ধন্বস্তুরীর বেটা দেখি তে কারণে সই॥
(শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পৃজ্জিব কানী পরাণ থাকিতে।
কানীর উচ্ছিই পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল মৃদক্ষ কাড়া আন ডাক দিয়া।

চান্দ বলে বাজ্নিয়া লও গুয়া পান। ঝুলাইয়া বাও বাত বিষৱী মুড়ান॥"

গৃহাশ্রম-সর্বন্ধ বাঙালি কবির লেখনীও আদিম পৌরুষের বর্বরতা-মিশ্রিত উদান্ততার পারচয় অট্ট রেখেছে, --বংশীদাদের শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এই রস-পরিমিতি বোধে। যথাস্থানে ঠিক ঘণাযথ ভাব-রুপটিকে সংযতভাষণের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন কবি। এই মন্তব্যের সার্থকতর সমর্থন খুঁজে পাই বেহুলাব ভাসান-কথায়। কেবল পৌরুষ-প্রাথধ নয়. — নারীস্থলভ বেদনা-বিধুর করুণবস-স্প্রতিও বংশীদাস অতুলনীয়।--বিপদসঙ্কুল জ্লপথে মৃত স্বামীর গলিত শব সম্মূবে ধরে বংশীদাদের বেহুলা বিলাপ করে চলে, ---

কান্দে চন্দ্ৰমুখী, ''নির্থি নির্থি विम जिद्यभीत घाटि। দেখি লাগে ডব, ত্রিবেণীর চর, ঠেকিল ঘোৰ সম্বটে ॥ প্রভু লক্ষীধর, চান্দর কোঞর, দেহ হে উত্তর মোরে। কিছুই না জানি, আমি অভাগিণী, ভাসিল একা সাগরে ॥ ভয়ে মুদে আঁথি, তবন্ধ যে দেখি, किम यारे (मर्ग्यो। পড়ে রাশি রাশি তব অঙ্গ খসি, কেমনে পরাণ ধরি।

ক্ষোনশ

জীবন-রস-সাধক বংশীদাস বাঙালি জীবনের প্রতিটি ভাব-বৈচিত্র্য, প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাণ-স্পর্শী বস-ত্রপ দান করেছেন বলেই তিনি পূর্ববঙ্গের 'প্রাণের কবি'।

পশ্চিমবক্ষের মনসামজল কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বিশদ করে কেতকাদাস একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তার থেকে কবি-পরিচিতি আহরণ করা সহজ হয়েছে। বর্ধমান জেলায় কার্দ্তা গ্রামে কেতকাদাসের জন্ম হয়; কিন্তু নানা কারণে স্বদেশে অশাস্তি দেখা দিলে তিনি দেশ-ত্যাগ কেতকাদাস

করেন। ফলে, নানা পরিবর্তনণীল পরিবেশের মধ্যে

তার বাল্য-শিক্ষালাভ ঘটে। অবশেষে বাজা বিষ্ণুদাদের ভ্রাতা ভারামল্লের নিকট কবি তিনটি গ্রাম দান-রূপে লাভ করেন। দেখানে বাদ কববার সময়ে এক সন্ধ্যায় খড কাটতে গিয়ে মৃচিনী বেশ-ধাবিণী মনদা কর্তৃক আদিই হয়ে কবি তাঁর গ্রন্থ-রচনা করেন। ক্ষেমানন্দ নিজ কাব্যে মন্দাকে বাবে বাবে 'দেবী কেতকা' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন: - 'কিয়াপাঁতৈ জন্ম হৈল কেতৃকান্ত্ৰনৱী'—ইত্যাদি। এই দেবী 'কেতৃকার' দাস হিসেবে কবি নিজ নামের সংগে 'কেতকাদাস' অভিগ যুক্ত কবেছিলেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে রচনাকালেব স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। তবে, গ্রন্থের আভ্যন্তবীণ প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়,—কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে অবস্থিত ছিলেন।

কেতকাদাদের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আস্করিকতা অথবা সরলতা নয়,--পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রকাশ-ভঙ্গি, এবং সামাজিক বীতিনীতি ও ভৌগোলিক সংস্থানস্থ্রের বিশদ বর্ণনা। মনসামঙ্গলের প্রায় সব কয়টি কবিই বেহুলার স্বর্গপুরী গ্রমশ্যের মোটামূটি বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করেছেন —তার মধ্যে ভাসান পথের কাব্য-পরিচয় ঘাটসমূহের অনেক কয়টিতেই কবি-কল্পনার প্রভাব সমধিক। কিন্তু ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার মাত্রাপথের "যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, তন্মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাঁকা নদীর এবং বর্তমান বেহুলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।"<sup>8</sup> দেব-স্ভায় বেহুলার নৃত্যের

ও। কেতকালাস কেমানল-রচিত 'মনসামলল' (ভূমিকা) সম্পাদক – অধ্যাপক যতীল্রমোহন क्षेत्राहार्व ।

ধে-চিত্র কবি ক্ষেমানন্দ অহন করেছেন, তাতে প্রাচীন কালের নটী নৃত্যের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কেতকাদাদের মনদামঙ্গলে পূর্ববর্তী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

ক্ষোনন্দের ভণিতায় মনসামঙ্গলের আরো একটি কাব্যের পুথি পাওয়া
পৈছে—কেতকালাস-ক্ষোনন্দের কাব্যের সংগে আলোচ্য কাব্যের পার্থক্য
প্রায় আমূল। 'বঞ্চবাসীকাষালয়' থেকে ৺বসম্ভরপ্তন
ভিতীয় ক্ষোনন্দ
রায় বিগুছল্লভের সম্পাদনায় গ্রন্থগানি প্রকাশিত হয়েছিল।
কাব্যের আদর্শ-পুথি মানভূম জেলা থেকে সংগৃহীত;—গ্রন্থের ভাষা এবং
প্রকাশভঙ্গিতে ঐ অঞ্লের ছাপ স্পষ্ট। কাব্যটি বৈশিষ্ট্যবজিত,—ক্ষুদাকার।
ভণিতায় কোথাও 'কেতকালাস' অভিধা নেই;— এই ক্ষেমানন্দ এবং
কেতকালাস-ক্ষোনন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে আজ আর প্রায় কোন সন্দেহই নেই।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তত্তর কবি কালিদাস ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনদামঙ্গলকাব্য রচনা শেষ করেন। গ্রন্থখানির কাহিনী অথবা চরিত্র-চিত্রণে
মৌলিকতার পরিচয় প্রায় নেই। কিন্তু, ভাষা ও প্রকাশকবি কালিদাস ভঙ্গি সরল, অনাড়ম্বর, অকারণ-পাণ্ডিত্য-বিবজিত।
কাব্যে উল্লিখিত স্থানসমূহের অনেক কয়টিই বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায়
আজ্ঞ অবস্থিত।

ধ্যমঙ্গলের বিশ্যাত কবি সীতারাম রাঢ়ের ধর্মদেবতাকে মনসামঞ্চলকাব্যেও সর্বোচ্চ মযাদা দান করেছেন; - এর মনসাসীতারাম মঞ্চল কাব্যে মনসাকে ধর্ম-পূজায় বৃত পাক্তে দেখা যায়।
বপ্তড়াজেলার করোতোয়া-তীরবর্তী লাহিড়ী গ্রামের অধিবাসী কবি
জীবন-মৈত্রের মনসামঞ্চলে আর এক ধরণের কাহিনীজীবন মৈত্রে
বৈচিত্র্যে লক্ষিত হয়। জীবন মৈত্রের কাব্যের ছটি খণ্ড
যথাক্রমে 'দেবগণ্ড' এবং 'বিণিক্যপণ্ড' নামে অভিহিত। প্রথমগণ্ডে 'বন্দনাদি'
সভামুগতিক বিষয়বস্তর অবতাবণা শেষে মহাভারত ও অভান্ত পুরাণ প্রোক্ত
সর্প ও মনসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে
অমুরূপ বৈচিত্র্য স্বান্টির বিষরবিত্রর কাব্যের ছিতীয়্বণ্ড চন্দ্রধর-বিজ্ঞান
সম্বন্ধীয় পুরাতন কাহিনীর অম্বর্তনমাত্র।

কবি পরিচিতি বিষয়ে জানা বায়,—জীবনের পিতার নাম ছিল অনস্ত মৈত্র, মাতা.—স্বর্ণমালাদেবী। কবি নাটোর-রাজী রাণীভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণের প্রজা ছিলেন; এবং সাধারণ্যে 'পাগ্লা জীবন' কবি-পরিচত নামে পরিচিত হন। জীবন মৈত্রের কাব্য ১১৫১ বলান্দে রচিত হয়েছিল।

মনসামঙ্গলকাব্যের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হতে পারে। চণ্ডী-মঙ্গল অথবা ধর্মস্থলকাব্য একদা সাধারণ বাঙালির জীবনাদর্শকে উদুদ্ধ ও পুষ্ট করে কাল-প্রভাবে লুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এসৰ কাব্যের পূজ্য আদন মন্দিরের অভ্যন্তরে দীমায়িত হয়েছে। (শ্ৰকথা কিন্তু, পূর্ববাংলার জনসমাজে মনসামঙ্গলের রসাবেদন বিশ শতকের মধ্যভাগেও ছিল সঞ্জীব ও অটুট। তাই দেশ-বিভাগ-পূৰ্ব পূৰ্ববঙ্গে বৰ্তমান শতাৰীতে লেখা মনসামন্ত্রল কাব্যের পরিচয়ও তুর্লভ ছিল না। একই কারণে, —মনসামন্ধল কাব্যের কবি-সংখ্যাও বর্ণনাতীত। কিন্তু, বর্তমান আলোচনায় অজ্ঞাত-কুলশীল কবি-পরিচিতি উদ্ধারের চেষ্টা স্থগিত থাক্তে পারে। কারণ, উদ্ধৃত আলোচনা থেকেই আলোচ্য শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব, সাহিত্যিক বিকাশ ও সর্বশেষ পরিণামের ঐতিহাসিক পদচিহ্ন স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পারবে। বিচার করলে দেখা যাবে,—পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে কথিত চৈতত্ত সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও বিপর্যয়ের চিত্র এই কাব্য প্রবাহেরও বিবর্তন-পথে নিঃসংশয়ে লক্ষিত হয়ে থাকে। ইতিহাসের এই সংকেত যেথানে উপলব্ধি-গম্য হয়েছে, দেখানেই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ হয়েছে দার্থক।

### চণ্ডীমলল কাব্য

চৈতত্যোত্তর মঞ্চলকাব্যের ইতিহাদে চণ্ডীমঞ্চল সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।
মঞ্চলকাব্যের প্রথ্যাতত্ম কবি শিল্পী মৃকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রতিভা অভিব্যক্তি
পেয়েছিল চণ্ডীমন্দলের কাহিনীকেই অবলম্বন করে। মনসামঙ্গলের মত
এই কাব্যের কবি-তালিকা সীমাতিক্রমী নয়। কিন্তু, সিদ্ধ-কাম কবিসংখ্যা এখানেও একাধিক। চণ্ডীমন্সলকাব্যের আর একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। অধুনাতনকালে মনে করা হয়ে থাকে যে,
মন্সলসাহিত্য;—সে যে কালেরই হোক—মূলত পাঁচালী কাব্য-সভ্ত বলেই আজও তাদের মধ্যে পাঁচালীলক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিতব্য। বলা ৰাহুল্য, মক্ষলকাব্য যথন পাঁচালী-জ্বাতীয় লোক-সংগীতের পর্যায়
হতিহনের শিক্ষা
থেকে 'কাব্য'-পর্যায়ে উদ্দীত হয়েছে,—তথন থেকেই তার
রুমাবেদন পাঁচালী-কাব্যের রূপ ও তাব-গত সকল সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম
করেছে। তা'হলেও দেখব চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা
মঙ্গলচণ্ডীর 'পাঁচালী', 'ব্রতকথা' 'ছড়া' ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়।
এর থেকে ছটি অমুমান দিদ্ধ হতে পারে, (১) লৌকিক ব্রত-কণা জ্বাতীয়
গাধা-কবিতার সংগে মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক মৌলিক;—অথবা, (২) অক্ষমতর
কিছু কিছু মঙ্গল-কাব্যিক প্রচেটা সীমাবদ্ধ পরিধি ও হুর্বল গঠনভঙ্গির
প্রভাবে কোথাও কোথাও পাঁচালীর মত লোক-গাথার নিম্ন তরেই আবদ্ধ
থেকেছে। চণ্ডীমঙ্গলের এই ঐতিহাসিক সংকেত অবলম্বনে পাঁচালী ও
মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি পারম্পারিক সম্পর্কের অমুমান গড়ে তোলা যেতে
পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, সত্যুনারায়ণের পাঁচালী, ষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, স্থবচনীরকথা, শনি অথবা লক্ষীর পাঁচালী-জাতীয় রচনাকে মঞ্লকাব্যের ইতিহাদের অস্তর্ভ করা উচিত নয়। মঙ্গলকাব্য-মঙ্গল ও পাচালীকাবা স্থভাবের পেছনে ইতিহাসাখ্রিত যে প্রাথমিক পূর্ব-পরিকল্পনা অপরিহার্য হয়ে আছে, সেটুকুই এই শ্রেণীর রচনার কাব্যিক সম্পদ। যে-সকল রচনায় দেই প্রাথমিক উপাদানটুকু উপস্থিত নেই,— অথবা, কাবিংক ব্যর্থতা সত্ত্বেও যে-সকল রচনা ঐতিহাদিক বিকাশে কোন স্পত্ত পথ-সংকেত করে না,—সাহিত্য বা সাহিত্য-ইতিহাসের আলোচনায় দে দকল রচনা বিচাষ নয়। ফলকথা, মললকাব্য-সাহিত্যের পেছনে পাচালী জাতীয় অপূর্ণ-গঠিত গাণা-কাব্যের প্রাথমিক প্রভাব হয়ত কিছু ছিল,—পরবতীকালে অক্ষম হন্তাবলেপের ফলে ঐ একই কাহিনী মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী পেকে পাঁচালী কাব্যের পর্যায়ে অধ্র:পাতিত হয়ত হয়েছে, কিন্তু এইটুকুমাত্র স্থত্রকে অবলম্বন করে দব কয়টি মঙ্গলকাব্যকে 'মেয়েলি ছড়া' ব্রতকথার সংগে সম্প<sub>র্</sub>ক্ত করা চলে না। এ ধরণের বিচারের প্রার**ন্তে** সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক এবং কাব্যান্ধিক-সন্মত সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন,—'মেয়েলি ছড়া' পৌচালীকার্য' সমূহের কাল এবং রূপ-শিল্পগত মান নির্ণয়। আর, ঐসক ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়ে অবধানতা রক্ষা করেও দেখব, মললকার্য ও অধুনাতন মেয়েলি অতকথা বা পাচালী জাতীয় রচনা-গাথার কাহিনীগত উপাদান অনেক স্থলে অভিন্ন ছিল। চণ্ডীমন্দল কাব্যের সংগে চণ্ডীর পাচালী বা বিভিন্ন আঞ্চলিক মন্দলচণ্ডী ব্রত কথার তুলনা-বিচার করলে এই সিদ্ধান্তের স্ত্র-মূলক পরিচয় অস্তত পাওয়া যেতে পারে।

চৈততোত্তর মূগের চণ্ডীমঞ্চল কবিদের মধ্যে বলরাম কবিকশ্বণের প্রথম উল্লেখ করেছিলেন ড: দীনেশচর্দ্র দেন। তার মতে, "বলরাম কবি-কঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্জল প্রচলিত ছিল।" বলরামের কাব্যের কোন পুথি দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হয় নি ; - কিন্তু বলবাম-কাব্যের অন্তিপ অনুমান করার পক্ষে কবিকহণ মুকুন্দরামের একটি উক্তি সহায়ক হয়েছিল। মৃকুনরামের গ্রন্থেব বন্দনাংশে উল্লিপিত বলরাম কবিকত্বণ (?) হয়েছে, — "বন্দিল্ঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।"——এই "শ্রীকবিকঙ্কণ" এবং বলরাম-কবিকত্বণ অভিন্ন ব্যক্তি বলেই অহমিত হ্যে থাকেন। কিন্তু 'গীতের গুক্ল' হিদেবে মুকুন্দরাম কোন কাব্য-রচয়িতারই যে উল্লেখ করেছিলেন, এমন মা-ও হতে পারে। এই শ্রীকবিকঙ্গ একজন অভিজ গায়েন হওয়াও অসম্ভব নয়। বিতীয়তঃ, মুকুন্দরামের উল্লিখিত 'শ্রীকবিকম্বণ' ও বলবাম কবি-কম্বণ ষে অভিন্ন ব্যক্তি, তারও প্রমাণ নেই। এগব দত্তেও 'গীতেব গুরু' অর্থে কোন কবিকেই যদি বোঝানো হয়ে থাকে, তবে মনে কণ যেতে পারে,— শ্রীকবিকস্কণের রচিত কোন অপূর্ণ-গঠিত চণ্ডী-পাচালীকে অবলম্বন করেই মুকুন্দরামের স্থগঠিত, পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। মুকুন্দরামের কাব্য-প্রকাশের পরে এই পাঁচালীগানি হয়ত ক্রমণঃ লুপ্ত হয়েছে।

এইরপ আর একথানি বহুল-প্রচারিত চণ্ডীর পাচালীর রচয়িতা ছিলেন বিজ জনার্দন। পূর্বক্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এর পাচালী কাব্যের বহু-দংখ্যক থণ্ডিত বা সম্পূর্ণ পুথি আরিক্ষত হয়েছে। ড: দীনেশচন্দ্রের অন্থুমান,— বিজ জনার্দনের অপূর্ণ-গঠিত পাচালীই বিজ-মাধব ও মুকুন্দরামের প্রতিভাধর লেখনীর স্পর্শে সার্থক কাব্য-রূপ লাভ করেছিল। এই প্রসক্ষে বিজ-জনার্দনের গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে ড: দীনেশচন্দ্র একথানি

<sup>ে।</sup> বঙ্গভাবা ও সাহিতী।

পুথিকে "প্রায় ২৫০ শত বংসরের প্রাচীন" বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পৃথিগুলির ভাষায় অত প্রাচীনভার পরিচয় লক্ষিত হয় না, এ-বিষয়ে আভ্যম্ভরীণ বা বহিরঙ্গ অন্ত কোনো প্রমাণও ছর্লভ। তাই, অধুনা পণ্ডিতগণ কেউঁকেউ এই কাব্যটির क्रनार्पत्नत्र **ह**श्वीर्थाहाली প্রাচীনত্ব স্বীকারে অসম্মত হয়েছেন। তাহলেও চণ্ডীমঙ্গল ও চণ্ডীর পাঁচালী কাব্যধারার অন্তবতী পারস্পরিক সম্পর্কের পূর্বক্ষিত সিদ্ধান্তের একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দ্বিজ-জনাদনের পাঁচালীর মূল্য সমধিক। ক্ষুদাবয়ব ছলেও এই কাব্যে কালকেতু ও ধনপতির ছটি কাহিনীই নিতান্ত সংক্রেপে বণিত হয়েছে। কিন্তু মঞ্চল ও পাচালী কাবোর কাহিনীগত এই অভিন্ন-স্ত্রতা সত্ত্বেও এদের মধাবতী মৌল পার্থকাটুকু বিশ্বত হওয়া উচিত নয়। এ সম্বন্ধে মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাদিক শ্রীমাশুতোষ ভটাচার্যের মন্তব্য বিশেষ অর্থপূর্ণ,— "পাঁচালীব উদ্ভব পাঁচীনতর হইলেও মঙ্গলকাব্যেব মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ আগ্র-বিলোপ ঘটে নাই। ইহাবা ইহাদেব নিজেদের পথে কাম-সাধন কবিয়াছে। মঞ্চলগান উচ্চত্ত্ব সমাজে, উৎসবে, অন্তষ্ঠানে আভন্নবের সহিত গীত হইত, পাচালী সাধারণ গৃহস্কেব নিত্য পূজায় পঠিত হইত ; উভয়ের ক্ষেত্র এক নতে, এবং একে-অন্তোব স্থান অধিকাব কবিয়া লইতে পারে নাই। ... প্রাপুরাণ কাব্যেব সংগে সংগে সাধারণ সমাজে (বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজে ) স্বতম্ব মনসাব ব্রতকথার প্রচলনও এই কাবণেই দেখিতে পাওয়া

যায়।" চণ্ডীমঞ্চল এবং চণ্ডীর পাঁচালী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।
এই সকল পাঁচালীজাতীয় রচনার কথা ছেড়ে দিলে, চৈতত্যোত্তর
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে দিজ মাধব বা মাধবানন্দের 'দারদা চিরিত' বা 'দারদা-মঞ্চল'ই পথমে উল্লিখিত্ব্য। মাধবের কাব্যের এ-পর্যন্ত আবিস্কৃত প্রায় দকল পুথিতেই যে কবি-পবিচিতি উদ্ধৃত হয়েছে, তার থেকে

জানা যায়,— কবি পঞ্-গোড়ের অন্তর্বর্তী সপ্তগ্রামের বিজমাধবের অধিবাদী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পরার্শার। সারণাচরিত কবির জীবৎকালে পঞ্চগৌড় 'একার্ব্বর' রাজার ( আকবর

৬। বাঙালা সাহিত্যের ই তহাদ ১ম খণ্ড (২র সং)। ৭। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২র সং) ৮। কাব্যধানির বিশ্ববিদ্যালর-প্রকাশিত সংস্করণের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'।

বাদশাহ ) শাদনাধীন ছিল। কিন্তু শ্রীআভতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে ( যু সং ) দীর্ঘ তথ্য-বিচার সহ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন,— দ্বিজ্ঞমাধবের পুথিসমূহে সাধারণভাবে উদ্ধৃত এই কবি পরিচিতি মূলতঃ

. শ্রীক্লফ-মঞ্ল-রচয়িতা বিজ্ঞমাধবের ব্যক্তি-পরিচয়ই বহন

দ্বিজমাধবের ব্যক্তি-পরিচর গোলঘোগ করে থাকে। বিশেষভাবে গায়েনগণ-ক্বত "গোলঘোগ (Confusion)" প্রভাবেই একের পরিচয় অপরের

কাব্যে দল্লিবিট হয়েছে। শীক্লফম্বল কাব্যের 'বিজ্ঞমাধ্ব'

সপ্তগ্রাম থেকে মৈমনসিংহ জেলার নবীনপুর, — বর্তমান গোঁসাইপুর গ্রামে বাস-পরিবর্তন করেন। এই গোঁদাইপুর গ্রামে কবি-বংশধরগণ আজও প্রতিষ্ঠা-সহ বিজ্ঞমান। এঁদের বংশ-পঞ্জী এবং কোলিক ঐতিহ্য এ'বিষয়ে শ্রীভট্টাচার্যের বিচারের প্রধান উপাদান যুগিয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা থেকেই বিজ্ঞমাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বাধিক সংখ্যক পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে দেখে শ্রীভট্টাচার্য অসুমান করেছেন, — চট্টগ্রামেই হয়ত আমাদের আলোচ্য কবির বাদস্থান ছিল।

শ্রীভট্টাচার্যের বিচারের যৌতিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না।
কবি পরিচিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্মে আরো
গবেষণা ও বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। তবে, 'মাধুকবি' সম্বনীয় এতাবং-

প্রচলিত পরিচয়ের গ্রহণ-যোগ্যতা স্থীকৃত যদি না হয়, গ্রন্থরচনাকাল

গ্রন্থরচনাকাল তাহলে কবির ব্যক্তি-জীবন-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রায়
শৃক্ত হয়ে পড়ে। , সে যাই হোক্, মাধ্ব-কবির গ্রন্থ-রচনার কালসম্বন্ধে
পণ্ডিতগণ সাধারণভাবে নিঃসংশয়। কবি-রচিত গ্রন্থের এ-পর্যন্ত প্রায় সকল পৃথিতেই নিমুদ্ধপ কালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া ধায়,—

"ইন্ বিন্ বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
 বিজ মাধব গায় শারদা-চরিত ॥"

এই শ্লোকাম্যায়ী কাব্য-রচনাকাল ১৫০১ শক্, অর্থাৎ ১৫৭৯ গ্রীষ্টাব্দ। একই শ্লোক অবলম্বনে জানা যায়, কবি-মাধবের চণ্ডী-কাব্য 'সারদাচরিত' নামে অভিহিত হয়েছিল। অবশ্য একাধিক স্থলে ভণিতাংশে গ্রন্থের নাম 'সারদা-মৃক্ষল'রূপেও উল্লিখিত হয়েছে।

 <sup>।</sup> বিজমাধবের 'মললচতীর গীত'—সম্পাদক শীল্ধীভূবণ ভট্টাচাব কিন্ত আয়-পরিচয়

কংশের আমাণ্য শীকার ক্রে নিবেছেন।

"মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্যে **বিজ্ঞা**ধব এ<mark>কজ্ঞন প্রথমশ্রেণীর কবি।</mark> আহুপূৰ্বিক দৃক্ষতি বৃক্ষা কৰিয়া পূৰ্ণাক চৰিত্ৰস্থষ্টিৰ এমন মৌলিক প্ৰয়াদ তাঁহাৰ পূর্বে আর খ্ব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই। এ কথা অরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা দাহিত্যে তথনও মুকুল-কাব্য-বিচার রামের আবিভাব হয় নাই ।।"--বলেছেন মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক। ইতিহাদের দৃষ্টিতে মাধবানন্দের কাব্যোৎকর্ষের এই অনন্য-নির্ভন্নতা বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ, মৃকুন্দরামের লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে চণ্ডী-কাব্য অ-পূর্ব শিল্প-সমৃদ্ধ নব-রূপ লাভ করেছিল। ফলে, সেই কাব্যাদর্শকে সম্মুখে রেখে, ভারই অমুদবণে অক্ষম-ভর কবির পক্ষেও রদোত্তীর্ণ কাব্য-রচনার চেষ্টা স্থাম হয়েছিল। মৃকুন্দরামের কবি-প্রতিভায় একই-সংগে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতি-তীক্ষু বস্ত্ব-দৰ্শন-ক্ষমতা ও ততোধিক সৃক্ষ সৃজনী-শক্তি। এদিক থেকে দ্বিজ-মাধবের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁব গভীর তুপ্য-দন্ধানী-দৃষ্টি। জীবনের যথার্থ সম্ভাব্য-পরিচয়টি আহুপ্রিক উন্ধাব করতে পারার.—বান্তব-সত্যকে অ-মিশ্র ব্লপে শিল্পে প্রত্যক্ষ কবাব যে আনন্দ, মাধ্ব-কবির কাব্যে তাই রস-ক্রণেব একমাত্র কাবণ হয়েছে। মুকুলবামের প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য বস্তুর শিল্প-রূপায়ন,—তাই তিনি সার্থক স্রষ্টা। কিন্তু মাধবাচার্যের একমাত্র সার্থকতা বস্তুর বান্তবায়নে, – চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে তিনি রূপ-সৌন্দর্যের দ্রপ্তা মাত্র। এই দৃষ্টি-তীক্ষতা ও চিত্রণ-ভঙ্গির বাস্তবাহুদারী যাথাযাথ্যের ফলে মাধব-কবির অফিত চরিত্রগুলির মধ্যে শৈল্লিক স্ক্রতা-স্পর্শের অভাব যদি ঘটেও থাকে, তবু আত্মপূৰ্বিক দঙ্গতি ও গাঢ়-বন্ধতা মাঝে মাঝে স্পষ্টতর্ত্ধপে প্রতিফলিত হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পূর্ণাঙ্গ চরিত্র স্থান্টির মৌলিকতায় মাধু-কবি যেন মুকুন্দরামকেও ছাড়িয়ে গেছেন কোথাও কোথাও। একটিমাত্র দৃষ্টাস্থ সহযোগে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পাববে।—

দিতীয়বার কলিকরাজ-দৈন্তের আক্রমণ-সংবাদ শুনে কালকেত্র প্রতি
ফুল্লরার উপদেশ বর্ণনা করেছেন কবিকয়ণ মৃক্লরাম,—

"প্রাণনাপ শুনহ জায়ার উপদেশ।

ৰিজমাধৰ ও হারিয়া যেজন যায়, পুনবপি আদে তায়, <sub>মৃকুশরাম</sub> হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ॥ ষদি থাকে প্রাণ-আশ, ত্যন্তি নিজ দেশবাস, প্রাণ লয়্যা যাও মহাবীর।

আজি প্রিল কাল, সাজি আইল মহীপাল তার রণে কেবা ররে স্থির॥

নথর-রঞ্জিত নক, নাহি কাটে তালতক, ফুল্লরার শুনহ আদাস।

কৃহি আমি সবিশেষ, যদি না ছাড়িবে দেশ, রামায়ণে শুন ইতিহাস॥

স্থাীবে জিনিয়া রবে, দয়ায় রাখিয়া প্রাবে,
আরোপিল হদয়ে পাষাণ।

বিষম সমরে বীব, কিছিদ্ধা আইলা ধীর, পদ্ধদটা বাজায়ে বিষাণ ॥

স্থাীব পলায়্যা যায়, আধাসিল রাম তায়, স্থা ভাবে রহ ঋষ্যমূপে।

স্থগ্রীব রামের তেজে, বালীর ত্য়ারে গর্জে ধায় বালী রণ অভিমূধে॥

কাদিয়া এমত কালে, পড়িয়া চবণ-তলে, পতিব্ৰতা বালীর রমণী।

আমি করি নিবেদন, আর না করিহ রণ, হেতু কিছু মনে আমি গুণি।

ষেজন তোমার ভয়ে ঋগুমুখে স্থির নহে, সে জ্বন হয়ারে দেয় ডাক।

হেন লয় মোর মনে, কোন রাজা আসি রণে, ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক॥

বালীকে বিভূগী বিধি, না মানে জায়ার স্থী সমরে পড়িল রাম শরে।

ফুলরার কথা রাধ, কতক কাল জীয়া থাক, না যাইহ রাজার সমরে॥ ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি,
লুকাইল বীর ধান্ত ঘরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করিল মুকুন্দ,
ক্রথে থাকি আড়রা নগরে॥"

বলাবাছল্য, অব্যবহিত পূর্ব পর্যায়ে ফুল্লরা-কালকেত্র বন্ত বর্বরতা-যুক্ত বে ধীরোদাত্ত শ্ব-মূতি অঙ্কিত হয়েছে, তার সংগে ওপরের ত্রিপদী-বর্ণিত চারিত ধর্মের আমুপ্রিকতা খুঁজে পাওয়া হৃষর। রামায়ণ কাহিনী উদ্ধারের ধারা ফুল্লরার চরিত্তে জ্ঞানিজনোচিত দ্রদর্শনের পরিচয় প্রস্কৃট হয়েছে। ফলে, বর্ণনাটি হয়ত হয়েছে মণ্ডন-সমৃদ্ধ (embelished)। কিন্তু "কতক কাল জিয়া থাক" গোছের ত্বর্বল উপদেশ ফুলবার চারিত্রিক পূর্বৈতিহের উপষোগী হয় নি। অন্তদিকে কালকেতুর "ধান্ত ঘরে" আত্মগোপন সত্যই অপ্রত্যাশিতের সীমাও অতিক্রম করে রদাভাদই যেন সৃষ্টি করে। এদের চরিত্রগত আমুপুবিকতার অভাবের একমাত্র দঙ্গত কারণ হিদেবে বলা যেতে পারে, বস্তু-জীবনে প্রকৃতির সাহচর্য-প্রভাবে কালকেতৃ-ফুল্লরার চরিত্তে শ্রত্বের যে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি স্বতঃস্কৃত হয়েছিল, রাজ-জীবনের বিলাস-কলার মধ্যে তার দৃঢ়তার মৃল হয়েছিল স্বতচ্ছিন্ন। কালকেতু-ফুল্লবার এই চরিএাকণে মনোধর্মের বৈচিত্র্য-স্বাধি, পুরাণাদির উদ্ধার-জনিত বৈদন্ধ্যের প্রকাশ, সর্বোপরি লিখনভঙ্গির মুন্সিয়ানার বন্ধন মুকুন্দরামের লিপি-চিত্রকে কলাকুশল, মণ্ডন-শিল্প-সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বলাবাহল্য, এর ফলে চরিত্র-ছুইটির আগস্ত স্বাভাবিকতা ও সামগ্রিকতা খণ্ডিত হয়েছে। এইরূপই ছিল মুকুন্দরামের প্রতিভা,—স্বাভাবিক বাস্তব-সত্যের 'পরে তিনি স্জন-শিল্পের রং ফলিয়েছেন। মাধু-কবি কিন্তু দৰ্বত্ৰই স্বাভাবিকতার অন্থুদারী,—স্বভাব-কবি। মৃকুন্দরাম-বর্ণিত পূর্বোদ্ত একই প্রদলে মাধ্-কবি লিখেছেন,—

প্রথমাংশে ফুন্নরার কালকেতুর প্রতি উপদেশ

"প্রভূ হে কিনেরে লইলা দেবীর ধন।

পাইয়া দুর্গার বর, কাননে তোলাইলা ঘর

সাজে রাজা তথির কারণ॥

না জানালে দণ্ডধর (भानारिं किना नगत অল্প বৃদ্ধি হল্যা অহকারী। ঠগেরে বাড়াইলা পুনি না ভূনিয়া মোর বাণী ভারু হৈলা পরাণের বৈরি। জানাইলা দণ্ডধরে তোমারে ভয় না করে দেবাইরে সাজাইয়া আনে ঠাট। মারিয়া প্রচণ্ড থানা চারিদিকে দিল হানা, বেড়িয়া রহিল গুজরাট। অহঙার দূর কর আমার বচন ধর লও গিয়া রাজার শরণ। কাররে নাহিক ভয় তুষ্ট হলে মহাশয় তুয়ারে পাইবা সর্বজন। বাজা অষ্টলোকপাল লোকে জানে সর্বকাল বিরোধিতে না আদে যুকতি। অস্তরে হবিষ হৈয়্যা ভূপতিরে কর দিয়া

নিজপুরে করহ বসতি॥
বলাবাছলা, এই বর্ণনার মধ্যে ফুল্লরা-চরিবের বাঙালিনী-স্থলত স্বাভাবিক
স্বৃদ্ধার্তি অবিমিশ্র প্রকাশ লাভ করেছে। মুকুন্দরামের ফুল্লরার মত মাধু-কবির
ফুল্লরা-চরিত্রেও স্বামীর মঙ্গল-কামী শঙ্কাকুল বাঙালি-পত্নীর চিত্ত-ব্যাকুলতাই
ফুটে উঠেছে। কিন্তু মুকুন্দরামের ফুল্লবার মত মাধু-কবিব ফুল্লরা জ্ঞান-সভ্যতার
স্পর্শ-জনিত বিনষ্টি (sophistication) থেকে মৃক্ত বলেই স্থল (rough)
হলেও স্বাভাবিক ? । আর, এই অতি-স্থলতার স্বভাব-প্রকাশ দার্থক দঙ্গতি-বোধের স্পষ্টি করেছে কালকেত্র প্রত্যুত্রের মধ্যে:—

"শুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাঁপে থর থর, শুন রামা আমার উত্তর। করে লৈয়া শরগাতী পৃজিব মঞ্চলচতী, বলি দিব কলিঞ্চ-ঈশ্বর॥

<sup>&</sup>gt; । অহান্তের মধ্যে মাধ্-কবির রচনার অমন্তণতার প্রসংস্থত শ্রীসংগীভূষণ ভট্টাচার্থ ভর-প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। স্তইব্যামঙ্গলচন্তীর গীত (ভূমিকা)।

## চৈতভোত্তর যুগের মললকাৰ্য

चारवाधिया मध धरत

এত দণ্ড মোর করে

**(मराहे भागिहेशा मिट्ह गेटि ।** 

আৰু রণে হান। দিব

ভূবনে ঘোষিতে থুব

म्ख्यांना मिव खबतारहे ॥"—इंखामि—

দীর্ঘ তুলনা-মূলক এই আলোচনা থেকে প্রতিভাত হওয়া উচিত; — মৃকুন্দরামের কবি-প্রতিভা অপেক্ষা মাধু-কবির কবি-প্রতিভা মণ্ডন-কলা-কুশলতার বিচারে অপেক্ষাক্ত মান হলেও, তাঁর রচনাভলি ছিল অধিকতর স্বভাবাস্থা। ফুলরার বারমাস্থা, ভাড়ুচরিত্র ইত্যাদির স্প্রতিও প্রতিপদেই মৃকুন্দরামের বর্ণনা শৈল্পিক, আর মাধুকবি নিতান্তই স্বাভাবিক।

পূর্বে বলেছি, মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হুজন-শিল্পী ছিলেন কবি মুকুন্দরাম।

ছিজমাধবের প্রায় সমসাময়িক কালেই,—হয়ত কয়েক বৎসর মাত্র পরে,
মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়েছিল। গ্রন্থেংপত্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি

তার ঘটনাবহুল জীবনের এক তৃ:থাবহ অধ্যায়ের বিস্তৃত
মুকুন্দরাম পরিচিতি

বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ধমান জেলাব দাম্ভা গ্রামে কবির

পৈতৃক বাসভূমি ছিল। "গোড-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ" রাজা মানসিংহের "কালে"

"ভিহিদার মামুদস্রিপ্"এর অত্যাচারে সমগ্র দেশ উৎপীড়িত হয়েছিল।

ভয়-ত্রস্ত রান্ধণ মুকুন্দরামকেও তথন বাস্ত্রত্যাগ করতে হয়। পথে অনেক কট্ট
সয়ে অজ্বর্ম বিপদ অতিক্রম করে, অবশেষে কবি "কুচট্যা নগরে" উপনীত হন।

দেখানে, কবি লিখ্ছেন,—

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিছু উদক পান, শিশু কানে ওদনের তরে।

ক্ষ্ধাভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥"

ঐ অবস্থাতেই তিনি দেবী চণ্ডীর কাছে মহামন্ত্র লাভ করেন; আর লাভ করেন চণ্ডী-মাহাত্ম্য-গাঁত রচনার নির্দেশ। দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে কবি দপরিবার এসে মেদিনীপুরে আড়রাগ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আখ্রে বসতি স্থাপন করেন। গুণমুগ্ধ বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজ্ব পুত্র রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাঁকুড়া রায়ের দেহান্ত ঘটে এবং

রঘুনাথ 'রাজ্য'-ভার গ্রহণ করেন। এই রঘুনাথেরই সভাসদ্রূপে কবি বিখ্যাত 'অভয়ামলল' কাব্য রচনা করেন,—

গুণে অবদাত "রাজা রঘুনাথ

বুসিক মাঝে স্থ জান।

রচি চারু পদ তার সভাসদ

শ্ৰীকবিকত্বণ রসগান॥"

কাব্যে উদ্ধত বিভিন্ন ভণিতাংশ থেকে কবিব বংশ-পরিচয়ও উদ্ধার করা **कत्न**,—

হৃদয় মিশ্রের তাত, "মহামিশ জগলাপ,

कविष्ठल अमग्र-नम्न।

চণ্ডীর আদেশ পাই, তাহার অহুজ ভাই.

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥"

এই বর্ণনা অমুসারে জগনাথ মিশ্র ছিলেন কবিব পিতামহ, —পিতা ছিলেন হৃদয় মিশ্র ; কবিচন্দ্র নাম অথবা উপাধি-বিশিষ্ট কবির একজন অগ্রজও ছিলেন বলে জানা যায়। অন্ত আর এক ধরণের ভণিতায় পাই,—

"निवानिम जूषा त्रवि, त्रिक म्कून कवि,

নৃতন মঙ্গল অভিলাষে।

উরিয়া কবির কামে কুপা কর শিবরামে,

. চিত্ৰলেখা যশোদা মহেশ।"

শিবরাম-চিত্রলেখা কবির পুত্র-পুত্রবধ্ ; যশোদা-মহেশ তাঁর কন্তা-জামাতা।

মুকুন্দরামের কাব্য-রচনা-কাল দম্বন্ধে নানার্প সন্দেহ সংশয় রয়েছে। কোন কোন মৃক্তিত পুথির শেষাংশে একটি কাল-জ্ঞাপক রচনাকাল পয়ার পাওয়া যায়,—

"শাকে রস বস বেদ শশাক্ষ গণিতা। কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

'রুদ' অর্থে '৯' ধরে এই শ্লোকটির দক্ষেত বিশ্লেষণ কবলে পাওয়া বান্ন ১৪৯৯ শক, তথা ১৫৭৭-৭৮ এটিকাল। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে;— মৃকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন মানসিংহেব "গৌড-বঙ্গ-উৎকলাধিপ" থাকা-কালে। ঐতিহাদিক তথাাছ্বায়ী মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীষ্টাক হতে ১৬০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বলের স্থবাদার পদে অভিষিক্ত ছিলেন। আবার জানা যায়,—১৬০০ প্রীপ্তান্দে উৎকল মোগলদের হন্তচ্যত হয়। অতএব, ১৫৯৪ প্রীপ্তান্দ্র থেকে ১৬০০ প্রীপ্তান্দের কোন সময়ে গ্রন্থ-রচনার কালেই কবি মানসিংহকে 'গৌড়-বল-উৎকলাধিপ' নামে অভিহিত করেছিলেন বলে মনে হয়। অপরপক্ষে, রঘুনাথের রাজস্থকাল অমুমিত হয় ১৫৭০ প্রী: থেকে ১৬০২-০০ প্রী: পর্যন্ত অতএব, ১৫৯৪ থেকে ১৬০০ প্রী: পর্যন্ত কোন সময়ে মুকুলরামের কাব্য রচিত হয়েছিল বলে মনে করা বেতে পারে। কিন্তু পূর্বে অম্বমিত রঘুনাথের রাজস্থকাল-নির্ণয় নিভূল হয়ে থাক্লে, বাকুড়া রায়ের সংগে কবির সাক্ষাৎ সম্ভব হয় না। মোটকথা, অপ্রাপ্ত বহু প্রাচীন বাঙালি কবির মত মুকুল্মরামের আবির্তাব-কাল সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। তবে, পণ্ডিতগণের অম্বমান,—মোটাম্টি বোড়শ শতকের শেষপাদে, মুকুল্মরামের কাব্য রচিত হয়েছিল।

মৃকুলরামের ধর্মত সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য আছে। কবির নিজ্ব বর্ণনা থেকেই জানা যায়,—তার পিতামহ জগন্নাথ বিশেষভাবে বৈফবাচার গ্রহণ করেছিলেন—

"কয়্যরি কুলেতে জাত মহামি**শু জগন্নাও** মুকুলরামের ধর্মমত একভাবে পৃজিল গোপাল।

কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥"

এই সুত্রে ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীয়ঙ্গল-বোধিনী-গ্রান্থ সিদ্ধান্ত করেন যে, কবিমুকুলরামও পূর্বপুরুষদেব মত বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু, প্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বহু-তথ্য উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন,—
"Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty was neither a Vaispava, nor a Sākta nor Saiva, nor Gāṇapata; but he was everything. In other words, he was believer in all the deities of the smārta cult'"." প্রীআত্তোষ ভট্টাচার্ষণ্ড মনে করেছেন, "সেকালের গোড়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিবার মত এত

<sup>33 | &#</sup>x27;Religion of Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty' (Indian Historical Quartely ).

উনার্ব ছিল না '।" কিন্তু, মুকুলরামের ব্যক্তিগত ও কৌলিক ধর্ম-বিশ্বাস বে-কোন সম্প্রদায়-নির্ভরই হয়ে থাক্ না কেন, তাঁর কবি-চেতনায় চৈতন্ত-সংস্কৃতির প্রভাব নিঃসংশয়ে একাস্ত হয়েছিল। সারাটি কাব্যে সে প্রমাণ --ষত্রতত্ত্র ছড়িয়ে আছে। পূর্বে বলেছি, বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দদাস কবিরাজ চৈতন্তোত্তর ভাবৈতিহ্নকে আত্মন্থ করে নিয়ে শিল্প-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ঠিক একই রূপে মঙ্গল-দাহিত্যের ইতিহাদে মুকুন্দরামের কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ-প্রেরণাও যুগিয়েছিল সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বোধ-নিরপেক চৈতন্ত্র-সংস্কৃতি-প্রভাবিত সমাজ-জীবন-দর্শন। কাব্য-স্চনা উপলক্ষ্যে বন্দনাংশে কবি চৈত্ত বন্দনা করেছেন,—

"অ্বনীতে অবতরি

চৈতন্ত রূপেতে হরি,

বন্দিব সন্ন্যাসি-চূড়ামণি।

সকে প্রভু নিত্যানন,

ভূবনে আনন্দ কন্দ,

মুকতির দেখাল্য সরণি॥"

**প্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের প্রদর্শিত লোকোত্ত**ব 'মৃক্তি-সরণির' প্রসঙ্গ ছেডে দিয়েও মান্থ শ্রীচৈতন্ত মধ্যযুগের বাংলাব সমাজ-জীবনে সকল বিভেদ-বিরোধহীন

মিলনের যে জাতীয় মৃক্তি-পথ প্রবর্তন করেছিলেন, তার স্ত্যস্থরূপটি মুকুন্দরামের কবি-চেতনার মধ্যে ভাস্বর মুকুন্দ্ৰ-কবি-চেত্ৰায় প্রকাশ লাভ করেছিল। দৃষ্টান্ত সহযোগে বস্তব্য স্পষ্ট চৈতন্ত্ৰ-ঐতিহের

করা যেতে পারে। মুকুন্দরামের ব্যক্তি-জীবনের শ্রেষ্ঠতম

লাঞ্নার কারণ হয়েছিল,—'ডিহিদারমাম্দসরিপ'; ম্সলমান ডিহিদার সেদিন বিশেষভাবে "ব্রাহ্মণ-বৈফবের হল্য অরি।" তবু, জীবনের যে চ্ড়াস্ত বিড়ম্বনার মধ্যে কবি "বাস্ত-হারা" হয়েছিলেন, তার চরম পর্যায়েও ব্যক্তি-বিশেষের অপরাধের দায়িত্ব একটা গোটা সম্প্রদায়ের ঘাডে চাপিয়ে দেবার মত বৃদ্ধি-বিকার তাঁর কথনো ঘটে নি। বরং, কালকেতুর নগর পত্তন এবং "মুসলমান-গণের আগমন", "মুসলমানের জাতিবিভাগ" ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংবেদনশীল কবিমানদের দহমমিতা নিয়েই মুকুন্দরাম মুদলমান দমাজ-জীবনের পুংধামূপুংধ বাস্তব চিত্তায়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মুকুন্দরাম-বণিত গুজুরাট-নগরে সমাগত মুসলমান-জীবনের একটি চিত্রাংশ—

১२ । अक्रमकारगुत्र हैं किशान—(२व नः)

"क्खद्र नमस्य डिठि

বিছায়া লোহিত পাটি,

পাঁচ বেবি করয়ে নমাজ।

ছिनिभिनि भोना थरत्र,

জপে পীর পেগছরে,

পীরের মোকামে দেই সাঁজ।

षम विभ विद्यापदा,

বদিয়া বিচার করে,

অমুদিন কিতাব কোরাণ।

সাঁজে ডালা দেই হাটে,

পীরের সির্নি বাঁটে,

সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।

**ब**ড़ हे नानिम-वन्न,

কাহাকে না করে ছন্দ,

প্ৰাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

ধরুয়ে কামোজ বেশ.

মাথে নাহি রাখে কেশ,

বুক আচ্ছাদিয়া রাথে দাড়ি॥"

এ বর্ণনা ষেমন দরদ, তেম্নি সজীব ও বান্তব।—আর, এই কৃষ্টির পশ্চান্ডে নিহিত কবি-চেতনার দৃষ্টি ছিল যেমন মর্মপ্রদারী, তেম্নি তার প্রকাশও নিশৃত,—দর্বাবয়ব সম্পূর্ণ। তাছাড়া, হিন্দু সমাজ ও তার অন্তর্বতী শাখান্মষ্টির বর্ণনাতেও ষে পুংথামুপুংখতা ও বান্তব-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়াষার, তাতে একদিকে মুকুলরামের সমাজ-নিষ্ঠ মানসভালর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ব্যক্ত হয়ে ওঠে। অক্সদিকে, স্মার্ত-পৌরাণিক জাতিভেদ-প্রথা সত্তেও গুণ-কর্ম-বিভাজিত অসম্প্রদায়িক গোষ্টি-চেতনার পরিচয় হয়েছে দর্বাধিক প্রকট। মুকুলরাম ব্রাহ্মণ, বৈশ্ব, কায়ন্থ, বিশক এবং নবশাখদিগের সামাজিক মর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন, দিয়েছেন কালকেতুর নগরে 'ইতরজ্ঞাতির' আগমনবার্তার খুঁটিনাটি বান্তব চিত্র।—কিন্তু ইতর বলেই তাদের উপেক্ষা করেন নি,—গুণ-কর্মান্থায়ী তাদের সামাজিক স্থান্ত্রুক বথার্থরণে নির্দেশ করেছেন,—

"মংস্ত বেচে চষে চাষ, বৈদে ছই জ্বাতি দাস, কলুরা নগরে পাতে ঘানী।

বাইতি নিবসে পুরে,

নানাজাতি বাগ করে,

পুরে ভ্রমে মঞ্জী বিকিনি।

নানা অস্ত্র ধরি করে, বাগ্দি নিবসে পুরে, দ্বল বিশ পাইক করি সঙ্গে। জাল বুনে মাছ মারে. মাছ্য়া নিবদে পুরে, কোচগণ বৈদে নানা রঙ্গে।

বসিল অনেক ধোবা. নগর করিয়া শোভা. দড়ায় শুকায় নানা বাসে।

বেডন করিয়া জীয়ে. দরজী কাপড দীয়ে.

গুজরাটে বৈদে একপাশে।

খাজুরের কাটি রসে, मिछेनि नगरत रिटम.

खंड कवि विविध विधात।

চিড়া কোটে থই ভাব্দে. ছুতার নগর মাঝে.

কেহ গঢ়ে শক্ট বিমানে॥

বাত্রিদিন জলে ভাসে. পাটনি নগরে বৈদে. পার করি লয়ে রাজ কর।".....ইত্যাদি।

উদ্ভ অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়,—মুকুন্দরামের পরিকল্পিত জীবন-ৰ্যবন্ধায় তথা-কথিত ইতর-জাতিও সমাজের ভার-স্বরূপ হয়ে ছিল না।— বে-কোন নিক্ট উৎস থেকেই কারো জন্ম হোক্ না কেন, ব্যক্তি-হিসেবে নিজ নিম্ব কর্ম-প্রভাবে প্রতিটি লোকই ছিল সম্পাময়িক ষোথ সমাজ-সংগঠনের এক একটি সক্রিয়-অমু, (Active Unit)। এই সক্রিয়তার দাবি-মুলেই সমাজ-দেহের কাছে এদের প্রতিষ্ঠা ছিল দর্বজন-শ্রন্থেয়। আমাদের ধারণা, মানবন্ধীবন সম্বন্ধে এই মৌলিক শ্রন্ধা বিশাস, চৈতত্ত্ব-প্রভাব-সম্ভূত। মধ্য-যুগের বাংলাদেশে চৈতন্ম-প্রবর্তিত বৈঞ্ব-চেতনার ঐতিহাসিক স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ড: যত্নাথ সরকার মস্তব্য করেছেন,—The new creed (Bengal Vaishnavism propunded by Chaitanya), like methodism in England born two centuries later,- has opened a new life of knowledge and spirituality to the lower castes, and under its life-giving touch they have produced many Vaishnav saints and poets, scholars and leaders of thought. This was not possible in the old days of orthodox Brahmanic domination over society. Thus Vaishnavism has proved the saviour of the poor; it has proclaimed the dignity of every man as possessing within himself a particle of divine soul (Jivātmā)." ত ঐতিহাসিকের এই তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্ত গোডীয়-বৈষ্ণৱ সম্প্রদায়ের পক্ষে কত ব্যাপক পরিমাণে প্রযোজ্য, সে জিজ্ঞাসা বর্তমান প্রসঙ্গে নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু, এ-কণা নিঃসন্দেহে বলা চলে,— চৈতন্ত-ঐতিহের প্রাণ-সত্য আলোচ্য মন্তব্যের মধ্যে সার্থকতম অভিব্যক্তি পেয়েছে। আবার, এই প্রাণ-বৈশিষ্ট্যেরই পৃংধার্মপুংথ সজীব প্রকাশ মৃকুন্দরামের রচনার ছত্তে ছত্তে মৃর্ত হয়েছে। তাই বল্ছিলাম, — মৃকুন্দরামের বংশ কিংবা ব্যক্তিগত আচার-আচরণ-নির্ভর ধর্মাতের বিতর্ক পরিহার করেও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা চলে, — মৃকুন্দরামের কাব্য ছিল মধ্যযুগের চৈতন্ত-সংস্কৃতির জীবন্ত বাণীকণ। আর, কবি হিসেবে মৃকুন্দরাম ছিলেন এই জীবন-বোধের সার্থক বাণীকার।

বিজ্ঞমাধবের কাব্যপরিচিতি, এবং স্বয়ং মৃকুন্দরাম সম্বন্ধীয় এ-পর্বস্ত আলোচনা থেকে মৃকুন্দরাম কবিকঙ্কণের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের সাধারণ পরিচয় উক্ত হতে পেরেছে। ৺রমেশ চন্দ্র দত্তের ভাষায় এই সব বিচ্ছিন্ন আলোচনার ফলশ্রুতি ঘোষিত হতে পারে:—

"Its (Mukunda Ram's Chandimangal's) most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are super-human and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature." মুকুন্দরামের কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ঐ Fidelity,—বাঙালি জীবন-চিত্র রচনায় কবি-চেতনার ঐ আমুপ্বিক বিশ্বস্তা! ভক্ত-সাধকের ঐকান্তিকভা নিয়ে মুকুন্দরামকিবনার আমুপ্বিক বিশ্বস্তা! ভক্ত-সাধকের ঐকান্তিকভা নিয়ে মুকুন্দরামকিবনার আমুক্তিলেন;—আর এই সাধন-লক্ষ্য সভামুভ্তিকেই গভীরতর বিশ্বস্তার সংগে বস্ত-রপ দান করেছেন।—ফলে, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য বাঙালির জীবন-কাব্যে শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। চৈতলোভর মুর্গে সাম্প্রদায়িক তীরতার ভারকেন্দ্র-চ্যুত সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য সমূহ

<sup>391</sup> History of Bengal Vol. II. 381 Literature of Bengal.

ষভাবতঃই সমকালীন সমাজ-চেতনাকে কাব্য-কাহিনীর আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে, ঐ সকল কাব্যে সমসাময়িক সমাজ-চিত্রের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন-না-কোন বিবরণ প্রাস্থিক অপ্রসাদিক ষে-কোন ভাবে বিশদ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, আলোচ্য সমাজ-চিত্রণ মাত্রই শৈল্পিক সঞ্জীবতা লাভ করে নি।— মৃকুন্দরামের কাব্যে যে অমুদ্ধণ বর্ণনা বর্ণনা-মাত্রেই নিবদ্ধ নেই, বাঙালির জাতীয় জীবন-প্রবাহের শিল্পালেথ্য হয়ে উঠেছে, তার কারণ মৃকুন্দরামের সাধকোচিত ধ্যান-দৃষ্টি। জীবনের হুংখবছল চরম বিপর্যয়সমূহ অতিক্রম করে কবি একদিন পরম সার্থকতার অধিকারী হয়েছিলেন। ঘটনা-সংঘাত-সমৃদ্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার আধার এই ব্যক্তি-জীবন-উপলব্ধিব আলোকেই নিখিল বাঙালি জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আবার সে উপলব্ধি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নব-সঞ্জীবিত হয়ে সমগ্রদেশ, তথা দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নিখিল-বাঙালির জাতীয়-জীবনের শাখত কাব্য-রূপ লাভ করেছিল। একটি মাত্র দৃষ্টাস্ত দিলেই বক্তব্য স্পর্ভ হতে পারবে।

মঙ্গলকাব্যাঞ্চিক সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনায় উল্লেখ করেছি,—এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রারম্ভিক দেব-খণ্ডাংশে শিব-জীবনের একটি আমুপ্বিক বর্ণনা উপস্থাপিত হত। বলাবাছল্য,—এই শিব-দেবতা বৈদিক কিংবা-পৌরাণিক অভিজ্ঞাত-ঐতিহ্ সম্ভূত নন,—ইনি আদিম বাঙালিব মৌলিক কল্পনা-সম্ভূত থাঁটি বাঙালি 'কুষক-দেবতা'। বাঙালির স্থ-ছুংখ, আশা-আবেগ,

দৈশ্য-ব্যর্থতা নিয়ে ইনি বাঙালির কৃষ্ক-জীবনের আদর্শ

মুকুলরামের কাব্যে

প্রতীক, – সাধাবণ বাঙালির ঘরের ঠাকুর, — প্রাণের

শোৰত-বাঙালি

দেবতা। মঙ্গলকাব্যেব শিব-কাহিনী বর্ণনার মধ্যে

বিশেষভাবে এই জাতীয় প্রাণবন্তার উদ্বোধনই সমধিক স্টিত হয়ে থাকে বলে
মনে করি। মুকুলরাম তাঁব শিব কাহিনী বর্ণনায় এই প্রাণ-স্করণটিকেই

উদ্ধার করেছেন;—

ভিথারি শিব বছদিনের ব্যর্থ চেষ্টার শেষে সার্থকতার প্রাচুর্যে ভিক্ষা-ঝুলি পূর্ণ করে ঘরে ফিরেছেন, সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যাপ্ত হয়ে আছে ক্লান্তি আর আরাদ কামনা। পরদিন প্রভাতে আলম্ভ-জড়িমা-গ্রন্ত শিব শ্ব্যাত্যাক্ষ করেন;— "রাম রাম দোঙ্বেণ্ পোহাইল রক্ষনী।
শযা হৈতে প্রভাতে উঠিলা শ্লপাণি॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করি সমাপন।
বিদলেন মহাদেব অজিন আসন॥
বামদিকে কাতিক দক্ষিণে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক ছাড়েন শহর॥
সম্রমে আইলা গৌরী করিয়া অঞ্জলি।
কহিছেন শহর হৈয়া কুতৃহলী॥
কালি ভিক্ষা করি ছংখ পাইলুঁ ধামে ধামে।
আজি সকালে ভোজন করি রহিব বিশ্রামে॥"

ভাবপরে চর্ব্যচুষ্যাদি পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের ম্থরোচক তালিকা রচনা করে চলেন শিব। বর্ণনা-হিদেবে এর মধ্যে কবি-প্রতিভার সম্চিত তীক্ষতা ও সরসতা রয়েছে, সন্দেহ নেই। তবু, এটুকু মলল-কাব্যালিকের গতাহগতিক অহবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য, – বাঙালির গাইস্থা জীবন-স্বরূপের যথার্থ সঙ্গেতটুকুর ম্পষ্টীকরণ। বাঙালি জন জীবনের আদিম প্রতিভূ,—আদি জনক-জননী হর-গোরীব এই জীবন-পরিচায়নে 'ঘরমুখো' বাঙালির শাখত ঘরের মায়া-টুকুই নিবিড় হয়ে ধরা পড়েছে। যত দরিত্রই হোক্,—বহিজীবনে বাঙালির বস্তুগত উপাদান-সম্মতা যতই সমীতিক্রমী হোক, তার হৃদয়কে দে অভাবের দৈও কথনো পীডিত করতে পারে না। 'ছায়েবাহগতা' গৃহাধীশ্বরী গৃহিণীর নিয়ত প্রেম-সংস্পর্লে, সন্তান-সন্ততির নৈকট্য-নিাবড়তায় স্বজ্ন-পরিজনের আত্মীয়তায় পরিপূর্ণ গৃহাঙ্গণ গাইস্থ্য-সামাজ্যে পরিণত হয়েছে। নিতান্ত ভিথারিজন-ও সেই গৃহ-দামাজ্যের একচ্ছত্ত অধীশব্ব। কেবল, হাদয়-ধর্মের ঐকান্তিকভার বলেই সে এই প্রেম-ভক্তি-প্রীতি-ছায়া-ঘন সামাজ্যের স্বাভাবিক অধিকারে অপ্রতিদ্বনী হয়েছে। লক্ষ্য করা উচিত,—ভিথারি শিবের এই প্রাদিক গার্হস্থ্য-চিত্রাঙ্কণ উপলক্ষ্যে জীবন-শিল্পী মুকুন্দবাম এই অবিনশ্বর স্নেহ সাম্রাজ্যকেই শাশ্বত শিল্পমৃতি দিয়েছেন।

এখানেও শেষ নয়—একই পয়ারের শেষাংশে শিবের লোভাত্র নির্দেশের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন গৌবী,— "कानिकात जिका नाथ উधात अधियं। অবশেষে ষেবা ছিল রন্ধন করিছ। রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁদাই। প্রথমে বে পাতে দিব সেই ঘরে নাই।"

পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনের লোভে এক পক্ষের রসনা যথন সিক্ত হয়ে এসেছে,— তথন অপর-পক্ষের মৃধে ধ্বনিত হয় এ কী প্রত্যুতর! কিন্তু সাধারণ বাঙালি জীবনে এই আশা-প্ৰলুকতা ও আশাভলের আঘাত হই'ই নৈমিত্তিক ঘটনা। কারণ, হুখে-ছুংখে, প্রাচুর্যে ও রিক্তভায় বাঙালি পুরুষ চিবকালই শিবের মত বে-হিদাবী। একদিনের ভিক্ষার প্রাচুর্যের পরিমাণে শিবেব কল্পনা সম্ভাব্যতার সীমাকেও ছাডিয়েছে। কিন্তু, যে দীর্ঘদিন ভিক্ষায় তণ্ডুলকণাও জোটেনি, সেদিন কি কৌশলে নীববে গৃহিণী গৌরীকে পতি-পুত্রের ক্ষির্ত্তির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, সে থেয়ালটুকুও আত্ম-ভোলা শিবের নেই। ধার সম্বন্ধে ধারণা থাক্লে, তবেই ত ধার-শোধের ভাবনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্লেন উদাসী মহেশ্বর আশাভঙ্গের ক্ষোভে,---

"আমি ছাডিব ঘর

যাব দেশান্তর,

কি মোব ঘব করণে

হয়ে স্বতন্তব,

তুমি কর ঘর

লয়ে গুহ গজাননে॥

ঘরে যত আনি, লেখা নাহি জানি,

ডেরী অন্ন নাহি থাকে।

কতেক ইন্দুর

ধায় দূর দূর

গণার মুধার পাকে।

দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি

কুধায় অগ্ন নাহি মিলে।

গৃহিণী হুৰ্জন,

ঘর হৈল বন

বাদ করি তরুমূলে।

### চৈতক্রোত্তর যুগের মকলকাব্য

আৰ বাঘ ছাল

সিকা হাড়-মাল

ডুম্ব বিভৃতি ঝুলি।

আইস হে নন্দী

আমার সলী

घत्त्र ना द्रहित्त भृनी ॥"

শিব গৃহত্যাগ করছেন ;— ক্ষোতে অভিমানে গৌরী বলেন,— "কি জ্বানি তপের ফলে হর পায়্যাছি বর। পার্ট-পড়দী নাহি আইদে দেখি দিগম্বর॥

ময়্রে মৃষিকে হয় সদাই কোন্দল।
এই হেতু ছুই ভাইয়ে ছন্দ মোর কর্মকল।
বাপের দাপ পোয়ের ময়্র সদাই কলকলি।
গণার মৃষা ঝুলি কাটে আমি থাই গালি।
বাঘ বলদে সদাই হন্দ নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীব প্রাণে সদাই উপহত।

দাক্তণ কর্মের দোষে রইলাঙ্ তৃঃথিনী। ভিক্ষার ধনে দাক্তণ বিধি করিল গৃহিণী॥ জ্বা-বিজ্বা পদ্মা গুহ-লম্বোদর। সক্তে লইয়া যাব আমি মা-বাপের ঘর॥"

শাখত বাঙালি দাম্পত্যজীবনের ষ্থার্থ-চিত্রণ এখানেই পূর্ণতার দর্বোচ্চ-গ্রামে (Climax) স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রোধে অধীর শিব গৃহ-নির্গত হয়েছেন,— পার্বতী হয়েছেন পিত্রালয়াভিম্থিণী,—কিন্তু একি যা দেখা গেল, ঠিক তাই?—অভাব-অভিযোগ পূর্ণ জীবনের দর্বপ্রকার মাধুর্যহীন বিত্তথামাত্র, না বিত্তথারূপে আলোচ্য চিত্রটি "বহুরারম্ভে লঘুক্রিয়ার"ই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। "গৃহিণী হর্জন · · · · · '' ইত্যাদি বলে শিব যথন অহুযোগ করেন কিংবা "বাণের সাপ পোয়ের ময়্ব · · · · · · " ইত্যাদি বলে গৌরী যথন সেই তিরন্ধারের প্রত্যুত্তরে থেদ প্রকাশ করেন, তথন মনে হয় না কি,— কবি-মুকুন্দরাম নিত্যদিনের বাঙালি-দম্পতীর কণ্ঠ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে সেই জীবন-তথ্যকেই শিল্প-দত্যে পরিণত করেছেন!

মৃকুলরামের এই কবি-স্বভাবের প্রতি লক্ষা রেপেই ডঃ শ্রীকুমার বলেছেন "মৃকুলরামের চণ্ডীমঙ্গলে জীবনের যে প্রত্যক্ষরণ, যে স্বতংশৃতি ও প্রচুর জীবন-রস-রসিকতা পাওয়া যায়, তাহা বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। 'জাহার ফুডিছ কেবল
ডঃ শ্রীকুমার
বন্ধ্যে বিহার
কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার
প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে সমাজ-জীবনের
স্বছল লীলায়িত গতিছেল, ইহার বহির্ঘটনার অন্তর্গল-শায়ী মর্মম্পন্দন
চমৎকারভাবে ফুটিয়া উটিয়াছে।" মৃকুলরামের কবি-কীতির মূল কথা,
নিতান্ত গতাহগতিক কাহিনী-বিষয়ের অন্ত্বর্তন করেও তাঁর রচনা অনায়াসে
বনোতীর্ণ হয়েছে কেবল ঐ "বাত্বরসের পরিবেশন নৈপুণ্যে।" আর,
এই শিল্প-নৈপুণ্যের মূলে রয়েছে কবির জীবন রস তয়য় মর্যান্থসারিতা।

কোন কোন আলোচক মৃকুলরামের এই মর্মান্থদারী কবি-দৃষ্টিকে রোমাণ্টিকতা বলে ভুল করেছেন। বান্তবতাধর্মী শিল্প-কর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে সংশয়ই এই বিভ্রান্তির কারণ। মনে রাখতে হবে,— বান্তবতার অর্থ বন্ধ সর্বাপর প্রতিফলন ,—বন্ধরণের যান্ত্রিক প্রতিবিহ্বন (photography) নয়। বস্তুতঃ, কবি-ব্যাক্তব অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির পবিমণ্ডনেই বন্ধ বান্তবন্ধনাত্তীর্ণ হতে পারে। আর, আগেই বলেছি সমাজ ও পরিবেশের প্রতিটি ঘটনাচিত্রকে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ভাষাধিবাদনে মৃকুলরাম রস-সৌন্দর্যে ভাষর করে তুলেছিলেন। এই রসই একাধারে বান্তবর্ষ এবং জীবনর্ষও। মৃকুল্বামের কবিশ্বভাবের বান্তবধ্মিতা সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিঃসংশন্ধ ঘোষণা করেছেন—

」 "মুকুন্দরাম রোমাণ্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের স্ক্র্ম, অপ্রভাক্ষ ভাব ব্যঞ্জনা তাহাকে স্পর্ম করে নাই। তিনি প্রভাক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক স্বপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। ১৯ মুকুন্দরামের এই বাস্তবতা ছংখ বাদী ছিল না,—ছিল না স্থবাদীও! স্বধহংখ-নির্বিশেষে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, - তাঁর কবি ও ব্যক্তি-সম্ভার সকল ঐকান্তিকতা দিয়ে আমুপ্রিক জীবনকে করেছিলেন উপভোগ। তাই,

১৫। কৰিকৰণ্টভা (নৃতন সংস্করণ) কলকাতা বিশ্বিভালর প্রকাশিত। ১৬। ঐ।

নিত।স্ত তৃ:খময় চিত্রকেও দেই উপলব্ধি-উপভোগের ঐকান্তিক মাধুর্য রসাবিষ্ট করেছে, —মুকুন্দরাম ছিলেন অথও জীবন রদের কবি।

অধুনা চণ্ডীমন্ধল কাব্যের আর একটি নৃতন রদাকর গ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন তঃ আশুতোষ দাস। অধ্যাপক কুদিরাম দাস গ্রন্থটিকে সাধারণ্যে পরিচায়িত করেছেন (দেশ—মার্চ, ১৯৫৭)। গ্রন্থের নাম অভয়ামন্ধল, লেথক দ্বিজ্ঞামদের। মূল পুথি দেখার স্থোগ হয় নি বলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

গ্রন্থবাধে পৃথিটির রচনা সমাপ্তি স্চক পৃষ্পিকায় লেথা আছে:—
"ইন্দুবাণ রিদিবাণ বেদ সন জিত—অর্থাৎ ১৫৭৫—৪ = ১৫৭১ শক।" এদিক্
থেকে রামদেব দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের উত্তরস্বী, – সপ্তদশ শতকের কবি।

এ গ্রন্থের পুথিতে প্রবল বৈষ্ণব আবেগ আছে বলে দ্বিল্লরামদেবের অধ্যাপক দাস জানিয়েছেন,—"রামদেবের গ্রন্থে শতাধিক অভ্যামসল উৎক্রস্ত পদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার অধিকাংশ

রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত। ঘটনা বিশেষের প্রারম্ভে তত্চিত পদ-সন্ধিবেশের এই কৌশলটি রামদেব তৎকাল-প্রচলিত চৈতল্পমঙ্গল গান হইতে পাইয়া থাকিবেন।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবশ্র স্বরণীয় যে, বিজ্ঞমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত-এ অফুরূপ বিষয়াহুগ বাধাকৃষ্ণ-পদরচনার পূর্বৈভিহ্ন সহৃদয়-দৌলর্ষে মণ্ডিত হয়ে আছে। আর, বিজ্ঞমাধবের অধিকাংশ কাব্য-পৃথিই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। অতএব, মাধুকবির প্রায় এক শতাব্দীরপ্র বেশি পরে আবিভূতি হয়ে বিজ্ঞ রামদেব এ-বিষয়ে তারই ঐতিহ্ অফুসরণ করেছিলেন, এ অফুমান একান্ত সঙ্গত।

অধ্যাপক ক্ষ্দিরাম দাস আলোচ্য পদাবলীকে দ্বিজমাধবের রচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে দাবি করেছেন। পুথির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশের আগে বর্তমান প্রসাদে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। অধ্যাপক দাসের দাবি ঘদি ম্থার্থ হয়, তা হলেও বল্ব, রামদেবের সার্থকতা সার্থকতর পূর্বস্থনীদের বিশ্রুত কাব্য সাধনারই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা অঞ্চলের কবি ছিলেন।

"মৃকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রণোদিত যে কয়থানি চণ্ডীমকল কাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে হিজহরিরামের কাব্যথানি উল্লেখযোগ্য"। " তঃ স্থকুমার সেন অহুমান করেন, —কবি সপ্তদশ শতান্দীর
লোক ছিলেন। কাব্যমধ্যে শোভাসিংহ নামক একব্যক্তির জন্ত কবি
চিপ্তিকার প্রসাদ-ভিক্ষা করেছেন। এব থেকে ডঃ সেন
ছিলহরিরামের আরো অহুমান করেছেন, — "ছিলহরিরামের কাব্য লেখা
চন্তীমকল
হইয়াছিল দক্ষিণরাঢ়-সীমান্তে চিতৃয়াবরদার বিশ্রোহী
সর্দার শোভাসিংহের আশ্রমে থাকিয়া।" > শ্রীআশুতোষ ভটাচার্থের
অহুমান, —১৬৯৬ গ্রীষ্টান্ধে শোভাসিংহের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে সপ্তদশ
শতান্দীর শেষভাগে হরিরামের কাব্য রচিত হয়েছিল। ছিলহরিরামের কাব্যের

পূথি "১০৮০ দালে অহলিখিত।"

চটুগ্রামের কবি মৃক্রারাম দেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-রচয়িভাগণের মধ্যে
অন্ততম প্রধান। কবি বৈভবংশ-সভৃত ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন
জয়দেব, পিতামহ নিধিরাম। মধুরাম ছিলেন কবির
শ্রুলারাম দেন
পিতা। ম্ক্রাবামের কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল';
রচনাকাল মোটাম্টি অষ্টাদশ শতান্ধীর মধ্যভাগ। ম্ক্রারামের কাব্যে
ধনপতি-কাহিনী বণিত হয় নি। সরলভাষা এবং স্কুলর প্রকাশ-ভঙ্গির
সহায়ভায় কেবল কালকেত্-কাহিনীই বিভৃতভাবে বণিত হয়েছে।

রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ-যতি একথানি চণ্ডী-কাব্যন্ত রচনা কবেন।
তিনি মৃকুন্দরামের কাব্যের সংগে তুলনামূলক আলোচনার
রামনন্দ-যতি
ভারা নিজ কাব্যের উৎকর্ম প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন।
লালা জয়নারায়ণ দেবের 'চণ্ডিকামঙ্গল' কাব্যে কালকেতু ও ধনপতিকাহিনী ছাড়াও 'ক্রিয়াযোগ সারে' উদ্ধৃত মাধব-স্থলোচনাজয়নারায়ণ দেব
কাহিনী বণিত হয়েছে। জয়নারায়ণ বিক্রমপুরবাসী
বৈশ্ব ছিলেন।

চট্টগ্রামাঞ্লের কবি ভবানীশন্ধর তাঁর স্বর্হৎ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য লিখে শেষ ভবানীশন্ধর করেন ১৭৭২ গ্রীষ্টাব্দে।

কিন্তু এ সকল আলোচনার বিস্তারে প্রয়োজন নেই। কারণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-প্রবাহে শিল্প-বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে মৃকুন্দরামের পরেই। এই

১৭। মন্ত্ৰকাৰোর ইতিছাস (২র সং)। ১৮। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম থগু (২র সং)। ১৯। মন্ত্ৰকাৰোর ইতিহাস (২র সং) ৮

প্রদক্ষে ডঃ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—"তঃখের বিষয় মৃকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে বন্ধ-দাহিত্যে যে নৃতন বান্তবতার ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, পরবর্তীদের রচনায় তাহাতে আবার চড়া পড়িয়াছে। চণ্ডী কালিকা ও অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিভাস্থনবের কুরুচিপূর্ণ কেলিবিলাদের প্রশ্রয়দাত্তী ও সমর্থনকারিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ জীবন-যাতার বছ-বিদর্শিত বিস্তার দংকৃচিত হইয়া রাজ্যভার ক্লতিম আদ্ব-কায়দা-ঘেরা দংকীর্ণ গণ্ডীতে, তন্ত্রসাধনার ছন্মবেশধারী স্থল ভোগাশক্তির প্রমোদ-কক্ষে আত্মশংহরণ করিয়াছে। প্রথার প্রস্তর-ইতিহাসের বিবর্ত ন শৈল ভেদ করিয়া বান্তবতার যে-প্রবাহ নির্গত হইয়াছিল, নৃতন প্রথার চড়ায় প্রতিহত হইয়া আবার তাহা প্রোতোবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে।" ১০ আমাদের পক্ষে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার শেষাংশটুকু বিশেষ প্রয়োজনীয়। চণ্ডীমন্দলের বিবর্তন-পথে নিজীবতার অব্যবহিত শেষ-পাদেই 'কালিকামন্দল' কাব্যসমূহ কিংবা অল্পনামন্ত্ৰ কাব্য বিকশিত হয়েছিল কি না,—ধৰ্মগত বিচাৱে কালিকামকলের কালিকা এবং অল্পনামকলের অল্পনা মৃকুন্দরামের চণ্ডীরই অব্যবহিত পরবর্তী 'ক্লপান্তর' কি না, এসব বিচাব পৃথক্ প্রসঙ্গের অপেক্ষা রাবে। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, – সাম্প্রদায়িক প্রথা-সংকীর্ণতার কবল-মৃক্ত এক দার্বভৌম জীবনাদর্শের পটভূমিকাতেই লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক ৮ওীর শংগে যুক্ত হয়ে সর্বজনীন কাব্য-স্প্রির উৎসমোচন করেছিলেন। আর, পৌরাণিক সংস্কৃতির সংগে লোক-সংস্কৃতির সমন্বয়ে সর্বজনীন বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা-ভূমিকেই আমরা চৈতন্ত-সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছি। এই চৈতন্ত-সংস্কৃতি-প্রভাবিত শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কবি রূপে মৃকুন্দরাম তাঁর কাব্যে লোকিক মন্তলচণ্ডাব সংকীর্ণ পরিধি-প্রচণ্ডতা ও পৌবাণিক চণ্ডীর উদান্ত মহিমাকে একতা সংগ্রথিত কবে বিস্ময়কর স্বন্ধন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু, মুকুলরামের পরবর্তী কালে প্রথা-বিমৃক্ত দর্বজনীনতার ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে চণ্ডীকাব্যের ধারা আবার 'নৃতন-প্রথার চড়ায়' আট্কে পডল। এবারে সেই প্রথা-দীমা রচনায় দক্রিয় হয়েছে পৌরাণিক সংস্কৃতি। তাই, এই পর্যায়ে লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী-গাথা রচনা পরিত্যক্ত হয়ে পৌরাণিক মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শ-নির্ভর নূতন তুর্গামকল রচনার নবীন ধারা স্চিত হয়েছে।

২০। ক্ৰিকল্প চন্তী (ভূমিকা)—কঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকাশিত (নৃতন সং)।

পূর্বে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি,—মোটাম্টি সপ্তদশ শতান্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালির সাহিত্য প্রায় সকল বিভাগেই পৌরাণিক প্রথার বন্ধনে কেবলই আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল,—জীবন্ধ বাঙালি জীবন-গাথার পরিবর্তে নিজীব পৌরাণিক কথার বিবৃতিই সেদিন হয়েছিল তাদের প্রধান উপজীব্য। এই ঐতিহাসিক ধারারই অকুসরণে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিপর্বয়-মূলক বিবর্তনের চিহ্ন স্চিত হয়েছে, পৌরাণিক চণ্ডী-কথাপ্রিত তুর্গামঞ্জল কাব্য সমূহে। বলে রাখা উচিত,—এগুলো মঙ্গলকাব্য নয়—চণ্ডীমঙ্গলকাব্য-ধারার রূপ-বিকৃতি,—মূলতঃ প্রাণাহ্বাদ।

## তুৰ্গামজল কাব্য

তুর্গামকল কাব্য-প্রসঙ্কের আরন্তে আবার স্মরণ করি, এই সব রচনা
মকলকাব্য-নামান্ধিত হবার যোগ্য নয়,—নিছক শিল্পকর্ম হিসেবেও এরা
মৃল্যহীন। এমন কি, পুরাণের অন্থবাদ হিসেবেও এ সব
প্রতিহাসিক পরিচর কাব্য সাহিত্য-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।
কেবল চণ্ডীকাব্য সমূহের প্রথা-নিবদ্ধ বিবর্তনের যোগ-স্ত্র হিসেবেই এই
সব কাব্যের বিকাশ-ধারা উল্লেখ্য। তবে, প্রত্যেক নব-যুগ-স্ট্চনার সন্ধিলগ্রেই
পূর্ব যুগ-বিপর্যয়ের স্বভাব-চিহ্ন স্বত-অন্থ্যত হয়ে থাকে। যুগান্থব পথের
সান্ধ্য ক্লেণ্র সারক হিসেবে এই রচনাপ্রবাহের একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-কাহিনী অবলখনে রচিত সপ্তাদশ শতান্দীর একটি উল্লেখ্য তুর্গামঞ্জল-কাব্য 'হিজ' কমললোচনের 'চণ্ডিকা-বিজয়'। কিল কমললোচন কিল পিলীখর-স্থতের জাগীবে" বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। শাহস্তজা ১৬৩৯ খ্রীষ্টান্ধ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টান্ধ পর্যন্ত বাংলার স্থবাদার ছিলেন। কাব্যথানি হয়ত ঐ সময়েই সমাপ্ত হয়। রংপুর জেলার চরখাবাতী গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ষত্নাথ। কাব্যের মধ্যে যতুনাথের ভণিতা-যুক্ত রচনাংশও রয়েছে। কমল লোচনের কাব্যের স্থানে স্থানে ভক্তিধর্মের আবেগময় প্রকাশ থাক্লেও কাব্যিক সমৃদ্ধি বিশেষ নেই।

সপ্তাদশ শতাব্দীর আর একজন শ্রেষ্ঠ তুর্গামলল-রচয়িতা ছিলেন তবানী প্রসাদ রায়। সম্ভবতঃ ১৬৬৪-৬৫ প্রীষ্টাব্দে ভবানীপ্রসাদের ভবানীপ্রসাদ রায় কাব্য রচিত হয়। কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়,—
কাতিতে এঁরা বৈচ্চ ছিলেন। কবির কোলিক-উপাধি ছিল 'কর',—বাসস্থান

মৈমনসিংহ জেলার কাঁটালিয়া গ্রাম। শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন, জ্ঞাতি-পীড়িত, জন্মান্ধ কবির আত্মকণার কারুণ্য কাব্যের অংশবিশেষকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে বিশেষভাবে রচিত হলেও রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের ত্র্ণোৎসব-কাহিনীও গ্রন্থখানিতে সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। কাব্য-চমংকারিত্বের অভাব থাকলেও ভবানীপ্রসাদের রচনা সরল এবং মূলামুগ।

"मकरलत्र वलवीयं व्यवस्त्रक्षिनी।

বিশ্বজীবরূপে তুমি মায়া প্রকাশিনী ॥"—ইত্যাদি অংশে দেবগণকৃত দেবী-শুতির অমুবাদ-সফলতা স্বীকৃতব্য।

রূপনারায়ণ ঘোষের ছুর্গামঞ্জল কাব্য রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে। কবির নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জ্বেলার
রূপনারায়ণ ঘোষ
আদাবাড়ী গ্রামে। কবি সংস্কৃতক্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং
গ্রন্থের স্থানে স্থানে ব্রন্ধবৃলি ভাষারও ব্যবহার করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হরিশচন্দ্র বস্থর কাব্য রচিত হয় ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে। হরিশুন্দ্রবস্থ

এই শতাব্দীতে বচিত বৃহৎ 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা রামশঙ্কর

দেব রামায়ণ ও চণ্ডীকাব্য-রচয়িতা রামানন্দ যতির শিশ্ত

রামশঙ্করনেব

ছিলেন। কবির নিবাস ছিল হুগলী জেলায়। "গৌতমপুত্র শতানন্দের আগমশাস্ত এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বন" করে রামশঙ্করের
কাব্য বচিত হয়েছিল।

এই শতান্দীর অগ্যতম কবি ফুলিয়ার মুখ্টি দ্বিজ্ন গলানারায়ণের

"ভবানীমঙ্গল" কাব্যে উমার জন্ম থেকে আরম্ভ করে
'দ্বি-লীলা এবং রুক্ষ-লীলা-কাহিনী আছপ্রিক বণিত
হয়েছে। গলানারায়ণের পিতা ফুলিয়া থেকে বীরভূমে বাদ পরিবর্তন করেন।
চণ্ডী ও তুর্গামঙ্গল কাব্য-ইতিহাদের আলোচনা এথানে শেষ হতে বাধা
নেই, কারণ প্রারম্ভে কথিত ঐতিহাদিক প্রয়োজনের পক্ষে অতি বিস্তার
নিপ্রয়োজন।

গৰ্মসল কাব্য

চৈত্তন্য-পূর্ব ধর্মমন্দল কাব্যের বিচার-প্রসঙ্গে অমুমিত হয়েছে,—
ময়্রভট্টের প্রাথমিক চেষ্টা-মাধ্যমে অক্সান্ত মন্দল-কাব্যের মত ধর্মমন্দল

কাব্যেরও স্টনা ঘটেছিল হয়ত তৃকী-আফোমণোত্তর কালে। কিন্তু যোড়ণ শতকের আগে রচিত কোন ধর্মজলের পুথি পাওয়া যায় না। আর, এই কাব্য-প্রবাহের শ্রেষ্ঠ কবি রূপে খ্যাত ঘনরাম ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। ষোড়শ শতাব্দীর জাগ্রত জীবন-বোধের প্রভাবে মনসা ও চণ্ডীমকল কাব্য যে শিল্পোৎকর্য লাভ করতে পেরেছিল, ধর্মমন্ধল কাব্যসমূহ তা পারে নি। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, আলোচ্য কাব্য-প্রবাহ দেই জীবন-त्यां एव भी भारत वर्षे हम नि। भारत क-भूभा लाहक राज्य ধর্মকল কাব্য কেউ কেউ ধর্মমঞ্জল কাব্যসমূহের চবিত্রায়ণে ঐতিহাসিক ব্যক্তি-পরিচিতির আবিষারে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত,—ধর্মক্লবের লাউসেন-কাহিনীর মূলে কিংবদন্তী জাত কোন ক্ষীণ ঐতিহ্য যদি থাকেও, তবু, আজ আর তা আবিষ্কার করে ওঠা কেবল ত্ষরই নয়, প্রায় অসম্ভব। অতএব, এই সব কাহিনী-কাব্যকে সাধারণ লোক-জীবনের ঐতিহাসিক ইপিতাবহ রূপে স্বীকার করা দক্ষত নয়। বস্তুতঃ, নিছক যুদ্ধ-বিগ্রহ-জনিত উত্তেজনামূলক ঘটনা-সমষ্টির প্রাচ্থ ছাড়া এ সকল কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদানও বড় একটা নেই। অন্তদিকে, কাহিনী-বিচারেও এ-সব কাব্যের রস-মৃল্য ডিটেক্টিভ গল্পের সীমা অভিক্রম করেছে বলে মনে হয় না। যে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছে, তাতেও জীবন-রস-নিবিড়তার চেয়ে পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা-জনিত রূপ-চাক্চিক্যই বেশি। অবশ্য, দে রূপ-জৌলুষ চিরাচরিত ডিটেক্টিভ ্গল্ল-রদকে নৃতন উজ্জ্লতা দান করেছে। বস্তুতঃ এথানেই ঘনরামের কবি-কৃতির দার্থকতা।

তাছাড়া, মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর প্রাথমিক উদ্ভব আর্যেতব লোক-গোর্চার প্রাচীন-চেতনা প্রস্ত হয়ে থাক্লেও মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্ক্রুক্তিবাধের যে অবলেপ পরবর্তীকালে ঘটেছে,— ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় তার পরিচয়ও স্বল্লতর। মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাহিনীই সর্বাপেক্ষা স্থলতাধনী (crude)। এই কারণেই পণ্ডিতগণের কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, ঐ কাহিনীটিই হয়ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে পরিক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু, এই অনুমানের পেছনে যুক্তি কিছু আছে বলে মনে হয় না। বরং, এ-কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছে,—বিশেষ করে রাচের ভোমশ্রেণীর প্রিত ধর্মচাকুরের পক্ষে চণ্ডী বা মনসার মত অনায়াদে আর্থ সমাজের অন্তর্বতী

হয়ে পড়ার স্বযোগ ছিল না। আর তাই, এই দেবতাটির আর্যীভবনে বিলম্ব ঘটেছিল। আবার, তথাকথিত অস্তাজ অশিক্ষিত কবি-কল্পনার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার ফলে আলোচ্য কাব্য-সমূহের সংগঠন স্থলতাশুক্ত হতে পারে নি। সজীব কবি-প্রতিভার স্পর্শের অভাবে জীবন-রস-পুইও হয়ে ওঠে নি তেমন।

রাঢ়-প্রত্যন্তে বিভিন্ন ধর্ম-দেবাধিষ্ঠানসমূহের ঐতিহাসিক প্রতিবেশের বিচার করলেও এই মতবাদ সমর্থিত হতে পাবে। মঞ্চলকাব্য-কাহিনীর শিল্প-দ্রপ বিকাশের মূলে চৈতন্ত-প্রভাবিত প্রেম-মিলনাত্মক জীবন-চেতনার উল্লেখ করেছি বারে বারে। রাঢ়-প্রত্যন্তের পক্ষে সেই সাংস্কৃতিক গোষ্টিচেতনাব অন্তর্ভু হতে বিলম্ব যে ঘটেছিল, বীর-হাম্বীরের কাহিনীই তাব প্রমাণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে, রাঢ়ের এই লোক-

দেবতার প্রতি আ্ব-ব্রাহ্মণ্য সমাজ দীর্ঘকাল অপ্রস্কা কাব্যকথায় পোষ্ণ করে এনেছেন,—সপ্তদশ শতকেও 'ধর্ম'-ভক্তজনকে

মুনতার কারণ
বর্ণাশ্রম সমাজে 'পতিত' হতে হয়েছে। রূপরাম চক্রবর্তীর
জীবন-কাহিনীই তাব উৎক্কপ্ত প্রমাণ। আয-সংস্পর্শ থেকে এই স্থানীর্ঘ

বিযুক্তির ফলেই ধর্মঙ্গলের কাহিনী, উপস্থাপনা ও পরিকল্পনায় আদিমতার ছাপ দমধিক। আর, অশিক্ষিত লোক-দমাজের মধ্যেই দীর্ঘকাল আবন্ধ থাকার ফলে এই স্প্রাচীন কাহিনীর পুথিগত-রূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আর্গে পাওয়া যায় নি।

ধর্মজল কাব্য-ধাবাব স্বপ্রাচীন কবি হিসেবে ম্যুরভট্টের উল্লেখ পূর্বে করেছি। ম্যুরভট্টের পরে আর যে প্রাচীন কবিব পবিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া

গেছে তিনি খেলারাম।

৺হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি হুগলী জেলার স্থামবাজার গ্রামে এক 'জেলে'র ঘরে রক্ষিত পৃথি থেকে থেলারামের রচনাকাল-জ্ঞাপক একটি পদ উদ্ধার করেছেন:—

"ভুবনশকে বায়ুমাদ শরের বাহন।

থেলারাম বেবলোরাম করিলেন গ্রন্থ আবস্তা ॥"

এই পদারটির পাঠ শুদ্ধ করে ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া গেছে।

কাৰ্যারস্তকালের এই পরিচিতি ছাড়া খেলারাম সহজে আর কোন সংবাদ আহত হতে পারে নি। কাব্যের এক স্থানে কবি লিখেছিলেন,—

"তোমার কুপায় যদি গ্রন্থ সান্দ হয়। অষ্ট মন্দলায় দিব আত্ম পরিচয়॥"

কাব্যের শেষাংশ পাওয়া যায়নি,—'গ্রন্থদাক' হয়েছিল কি না, ডাও জানা যায় না।

ধর্মকলের পরবর্তী উল্লেখ্য কবি রূপরাম চক্রবর্তী। ডঃ স্কুকুমার সেন মনে করেন,—রূপরামের কাব্যই রচনাকাল-সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য-জ্ঞাপক প্রথম ধর্মকল<sup>১</sup>। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থরচনার কালজ্ঞাপক যে ক্লাকটি পাওয়া গেছে, তা নিভান্ত তুর্বোধ্য,- লিপিকর-কৃত প্রমাদ যে তাতে প্রচুব রয়েছে, সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায়।—

"শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারিযুগ বেদে যত বয়॥
বনের উপরে বস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা করি নেই॥"

এই শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করে ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিচানিধি গ্রন্থ রচনার কাল ১৬৪৮ শক তথা ১৭২৬ খ্রীষ্টাক বলে দিদ্ধান্ত করেন। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শ্লোকটির আত্মানিক শুদ্ধপাঠ নিরূপণ করে লিখেছেন:—

"তিন বাণ চারি যুগে বেদে ষত রয়। শাকে সনে স্বাড হৈলে কত শক হয়॥ রসের উপরে রস তাহে রস দেহ। এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ॥"

এই শ্লোক অমুসারে,— শ্রীভট্টাচার্যের মতে,— রূপরামের গ্রন্থ রচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ গ্রীষ্টাব্দ। ২২ ডঃ স্থকুমার দেন প্রথমোদ্ধত কালজ্ঞাপক শ্লোকটি বিচার করে রূপরামের গ্রন্থ রচনাকাল নির্ণয় করেছেন,— ১৬৪৯-৫০ গ্রীষ্টাব্দ। ২৬

২০। অপরাপর ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে মাণিকরামের দাবিকেও উপস্থিত করে থাকেন,— পরবর্তী আলোচনার এ তথ্য স্পষ্ট হবে।

২১। মঞ্চল কাব্যের ইতিহাস (২র সং)। ২২। এ। ২০। রাপমামের ধর্মসকল (ভূমিকা) ১

ক্ষপরামের জন্মস্থান ছিল মৃকুলরামের পিতৃভূমি দাম্ঝার অনতিদ্রে, বর্ধমান-জেলার কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে। কবি পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী পণ্ডিত-অধ্যাপক ছিলেন; শীরামের টোলে বছসংখ্যক ছাত্র-সমাগম হত। পিতার মৃত্যুর পর অগ্রন্ধ রত্নেশ্বরের কাছে পাঠ গ্রহণের সময় কবি অমনোযোগিতার জন্ম ভং সিত হন। পরে আরো একাধিক স্থানে শিক্ষালাভ করতে গিয়েও তিনি বার বার ঝগড়া কবে বাড়ি ফিরে আসেন। এমনি করে একবার বদুনাথ ভটাচার্যের কাছে 'বিদায় হয়ে' নবদীপ কবি-পরিচিত্ত ও গ্রন্থেৎপত্তি ষাবার আগে কবি মার সংগে দেখা করতে যান। পথে ধর্মসাকুরের সংগে তাঁর সাক্ষাং হয়। ধর্মকে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাডি পৌছার আগেই রত্নেখনের সংগে কবিব সাক্ষাৎ হয় এবং পুনরায় ভৎ সিত হয়ে তিনি মার সংগে দেখানা করেই গৃহত্যাগ করে ধান। পথে বছ কর্ম-ভোগের পর কবি গোপভূমের রাজা গণেশের সভায় উপনীত হন, এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতাম ধর্মমঞ্চল রচনাম ত্রতী হন। সে-যুগেও ধর্মঠাকুরের উপাসনার অপবাধে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রূপরামকে সমাজে পতিত হতে

হয়েছিল।
ক্লপরামের ধর্মমঙ্গল মোটাম্টি সরল দাবলীল ভাষায় লিখিত হয়েছে।
ভানে স্থানে শব্দ চয়ন ও বর্ণনায় সংস্কৃত পণ্ডিত-স্থলভ মনোভাবের পরিচয়
পাওয়া যায়। কবি-কৃতি হিদেবে কপরামের রচনা খুব উচ্চশ্রেণীর নয়।

শ্যামপণ্ডিতের ধর্মদল কাব্যের একখানি পুথির উল্লেখ করেছেন মাল্ল-কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পুথিখানির গ্যামণ্ডির্গ লিপিকাল ১৬১৫ শক তথা ১৭০৩ খ্রীপ্টাক্ষ। কবি সম্বন্ধে আর কোন তথা জানা যায় না। পণ্ডিত উপাধি দেখে শ্রীভাটাচার্য অফ্সান করেছেন,—কবি হয়ত ধর্ম-পূজারী ছিলেন। কাব্যখানি বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কবির বর্ণনাতেও বীরভূমের পরিবেশ-প্রভাব দেখে মনে হয়,—কবি ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

কবি বামদাস আদকের অনাদিমকল কাব্য রচিত, ন্মতাস্তবে, প্রথম গীত রামদাস আদক হয়েছিল ১৬৬২ এটিাকে। কবি জ্ঞাতিতে কৈবর্ত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রঘু: নিবাস ছিল ভ্রস্ট পরগণার। হায়াৎপুর গ্রামে।

সীতারামদান ধর্মসকল কাব্যের অগ্যতম লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি। বাঁকুড়া জেলার
ইন্দাস্থামে মাতৃলালয়ে কবির জন্ম হয়। তাঁর পিতৃভূমি ছিল অথসায়ের
প্রাম। কবির পিতার নাম ছিল দেবীদাস,—জাভিতে
সাভাগ্যম দাস
এঁরা ছিলেন কায়স্থ। 'গৃহদেবতা' 'গঞ্জলন্দ্রীমা'র স্বপ্নাদেশে
কবি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থরচনাকাল ১০০৪ মল্লাক্ষ তথা ১৬৯৮-৯৯
প্রীষ্টান্থ। বি সীতারামের রচনা প্রাঞ্জল ও সরল ছিল; অবশ্র শৈল্পিক উৎকর্ষ
থ্ব উল্লেখযোগ্য ছিল না। কবি সীতারাম একথানি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা
করেছিলেন।

ধর্মন্ত্রল কাব্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাভিমান কবি ঘনবাম চক্রবভী গ্রন্থর চনা করেন অষ্টাদশ শভাব্দীতে। কাব্যের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র ভণিতায় কবি খণ্ডে খণ্ডে আত্ম-পবিচয় উদ্বাদন করেছেন, – তার স্বটুকু সংকলন করলে মোটামুটি নিম্নরূপ কবি-পরিচিতি পাওয়া যেতে পাবে:— বর্ধমান জেলায় কইয়ড পরগণার রুম্ভপুর গ্রামে কবির বদতি ছিল। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহ ধনপ্রয়। কবি জননী দীতাদেবী ছিলেন বাজ বংশ-সভ্গতা। কবির চাব পুত্রেব নাম ছিল: – রামরাম, বামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামরুষ্ণ। কবি বিশেষভাবে বামচন্দ্রের ভঙ্কে ছিলেন; পুত্রদেব নামকবণের মধ্যেও সেই ভক্তি-নিষ্ঠাব পবিচয়ই স্পষ্ট হয়েছে। তা ছাডা, ভণিতাংশেও ঘনবাম-কবি বাব বাব "প্রভূ" "কৌশল্যানন্দন ক্রপাবান"-এর উল্লেখ করেছেন।

কাব্য-রচনাকাল সুষ্ধে ঘনরাম বলেছেন.--

"সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক অরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপণ।
শক লিথে বাম গুণ রদ স্থাকর।
কাবা-রচনাকাল
মার্গকাল অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
স্থাক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াক্ষ তিথি।
যামসংখা দিনে সাক্ষ স্পীতের পুথি॥"

এই উদ্ধৃতি অফুসারে ১৬৩৩ শক অর্থাৎ ১৭১১ গ্রীষ্টান্সের ৮ই অগ্রহারণ শুক্রবার শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে ঘনরামের গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। কিন্তু ৺যোগেশচন্দ্র

২৪। মতাত্তরে ১০০৪ বঙ্গাল তথা ১৫৯৭ খ্রী:।

রায় বিত্যানিধি গণনা করে দেখেছেন ঐ শকাব্যের শুক্লাতৃতীয়া তিথি হয়েছিল ১লা অগ্রহায়ণ। অতএব, "মাম সংখ্য দিনে" উদ্ধৃতিতে কোথাও ভূল আছে। শ্রীআন্ততোষ ভট্টাচার্য "মাম সংখ্য দত্তে" শুদ্ধ-পাঠ অন্থুমান করে ঘনরামের রচনা-সমাপ্তির কাল নির্দেশ করেছেন,—১৭১১ খ্রীষ্টাব্যের ১লা অগ্রহায়ণ শুক্লাতৃতীয়া তিথি শুক্রবার দিন অথ্বম দণ্ডে।

ঘনরাম কাব্য-মধ্যে বর্ধমানাধিপ কীতিচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করেছেন। মনে হয়, রাজা কবির অন্ততম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ডঃ স্বকুমার দেন মনে করেন,—ঘনরামের ধর্মমঞ্চল কাব্য দ্বাপেক্ষা খ্যাতি সম্পন্ন হলেও, "তাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গল কাব্য নম্ন<sup>»১৫</sup>। তাঁর কাব্য-থাতির প্রধান কারণ "মূদ্রণ-দৌভাগ্য"। কিন্তু ড: সেনও ঘনরামের রচনার "স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা"র প্রশংসা করেছেন। পূর্ববর্তী আলোচনাতে বিশেষভাবে বলেছি, – ক্লচি ও রচনার "গ্রাম্যতা"-বিমৃক্তিই ধর্মকল কাব্যে ঘনরামের সবস্রেষ্ঠ দান ; — বস্তুত: ধর্মসন্দরে ইতিহাসে কেবল এইজন্মই ঘনরামকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করা উচিত। মনদা অথবা চণ্ডীকাব্যের জীবন-রূপ-নিবিডতা ধর্মকলে নেই। —আগেই বলেছি,—এাড ভাঞার-কাহিনীর পরিপুষ্টিতেই এই কাব্যের সমধিক রসস্ক্রণ কাব্য-বৈশিষ্ট্য ঘটেছে। রাঢ়ের অন্তাজ-জীবনে এই বদোপধোগী উপাদান স্থপ্রচুর ছিল ;— কেবল পুরুষ-চরিত্রেই নয়, ধর্মঙ্গলের নারীচরিত্রগুলিও বীঘবতায় এছাড্ভাঞ্চার কাহিনীর আদর্শ-নায়িকা। কিন্তু রসিক-সমাজে পাংক্তেয় হওয়ার জন্ম ধর্মস্বল কাব্যের পক্ষে যে উপাদানটুকু অপরিহার্য ছিল, দেটুকু চিন্তার সংষ্ম, প্রকাশের সোষ্ট্র ও ক্তির শালীনতা। কবি ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সর্বাধিক সার্থকতার সংগ্নে সাধন করেছিলেন।

বস্তুত:, ঘনরামই ধর্মফল কাব্যের প্রধান ও প্রায় প্রথমকবি, যিনি
পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য ও বর্ণ-হিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্ন নিয়ে
ধর্মফল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই সংগে
ঘনরাম-প্রতিভার নিজ প্রতিভার সমন্বয়ে নিভান্ত "গ্রাম্য" লোক-কথাকে
সার্থকতা
তিনি শ্রদ্ধা-যোগ্য কাব্য-রূপ দান করেছিলেন। প্রতিভা
ও পাণ্ডিত্যের অভাবে ধে-প্রচেষ্টায় বৃত হয়ে রূপরাম চক্রবর্তী সমাজে পতিত

২০। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২র সং)।

হরেছিলেন, ঘনরাম-কবি নিজ ক্ষমতাবলে দেই কাব্যকেই পাতিত্য-বিমৃক্তমহিমাময় আদন দান করলেন। ঘনরাম অটাদশ শতকের প্রথমতাগের কবিছিলেন।—সপ্তদশ শতক্ষীর মধ্যতাগ থেকে যে নবজাত পৌরাণিক হিন্দু-ঐতিহ্য বাংলার নব্য-শ্বতি-শাসিত সমাজে ক্রমশঃ পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠ্ছিল, তার পরম প্রকাশ লক্ষিত হয়ে থাকে ঘনরামের কাব্যে। বেদ-পূরাণ-শ্বতিশাস্তে কবি বিশেষ পারক্ষম ছিলেন। কেবল তাই নয়, তাঁর চেতনার সংগে এই শিক্ষার ঐতিহ্য একীভৃত হয়ে পড়েছিল। তাই, নিতান্ত লোক-জীবন-সম্ভব লোকিক কাহিনীর যত্রত্ত্রে তিনি বেদ-পূরাণ-কথার বর্ণাঢ্য স্থমা বিস্তার করেছেন। রঞ্জাবতী-কর্ণদেনের বিবাহ-বর্ণনায় পৌরাণিক হিন্দু-মঞ্চলাচারের বর্ণোজ্ঞল পরাকাটা প্রদর্শন করে কবি সমস্ত চিত্রটির সারসঙ্কন করেছেন,—

"যেন লক্ষী নারায়ণ শচীপুরন্দর।
স্বয়স্থ-সাবিত্রী কিবা ভবানীশঙ্কর॥
বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে।
দেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণদেন বরে॥"

এটুকু কেবল, রঞ্জাবতী-কর্ণদেনের বিবাহ চিত্রান্ধণ-সারই নয়—ঘনরামের কবি-চেতনার ভাব-সার সংকলনও। পৌরাণিক ভাবৈতিছে পরিপূর্ণ-চেতন ঘনরাম এম্নি করে যত্ত্র-তত্ত্র পুরাণ-কথার,—পৌরাণিক চিত্রের দীপালি সজ্জা রচনা করে দেই বর্ণ-মুধমার প্রতি তাকিয়ে ছিলেন যেন তত্ময় দৃষ্টিতে। বিভিন্ন নারীরাজ্যে লাউদেন ও নারীগণের কথোপকথন বর্ণনা-প্রসঙ্গে হর-গৌরী, রাধা-কৃষ্ণ, গোপী-গোপীকাস্কের সম্ভোগ-চিত্রণ যে মদবিহরল রসাবেশের সৃষ্টি করে, তাতে এই বক্তব্য আরো স্প্রতিষ্ঠিত হবে। মনে হয়, এ-ঘেন কোন গ্রাম্যতা'-তুই লালসা-চিত্র নয়,—মধ্যযুগীয় পুরাণ কিংবা কালিদাসীয় কাব্যের শৃশাররস-লোকে উত্তীর্ণ হওয়া গেছে।

ঘনরামের সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য কেবল রুসোজ্জ্লতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি,—
অলংকার শাস্ত্রে তুর্লন্ত অধিকার প্রভাবে আশ্চর্ম বাগ বৈদগ্ধাও সৃষ্টি কবেছে।
এই বাচন-সৌকর্ম, তথা শন্ধ-শিল্পায়নের প্রভাবে ধর্মফল কাব্যের
'এ্যাড্ভাঞ্চার' বর্ণনা কি অপ্রত্যাশিত সঞ্জীবতা লাভ করেছে,—লোহটা
বক্জবের সঙ্গে যুদ্ধবর্ণন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

# চৈতভোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্য

আলংকারিক তমৎকারিত্ব .

মাতকের ওও "মাহতের মুগু

হানিছে এক এক চোটে।

জড়াইয়া জোড়া যতেক জাকড়া

ঘোডা সনে ভূমে লোটে॥

ভূপতি লম্বর তবু অকাতব

তৃষ্কর সাহসে লডে।

দূড, দূড়, দুড়ুম একাকার ধুম ঘোব নাদে গোলা পড়ে॥

টাঙ্গি শেল রাথে

হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝুপ্ঝুপ্রাথিছে তীর।

জুড়ে এক কাট, কোটালেব ঠাঁট

সমরে না রহে স্থির।

হানে যূথে যুথ, রাহত মাহত

কোটাল যম থণ্ডাতি।

গণি পরমাদ ছাডি সিংহনাদ

হুতাশে হটায়ে হাতী।

শুনি স্বন সান্ শরের নিশান

ঝঞ্চান বাঁকিছে পাঁডা।

হানে ঠন্ ঠন্ टेकि टेन् टेन् সেনা গণে দিয়ে তাড়া **॥**"

শব্দকে নয়,—শব্দালংকারও ন্য,—শব্দধ্বনি-মহিমার সার্থক উপলব্ধির এতাধিক উৎকৃষ্ট নিদর্শন আব কি হতে পাবে! এই শব্দ-ধ্বনি-সাধনার প্রভাবে ঘনরামের বাগ্বৈদ্ধা বহু স্বাভাবিক উক্তিকেও প্রবচন-মহিমা দান করেছে। কর্ণদেন-রঞ্জাবতীর বিবাহ-যোড়নির দার্থকতা-প্রতিপাদন প্রদক্ষে কবি এক জায়গায় বলেছেন,—

"নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা। সহজে হইবে বলে সোণায় সোহাগা॥"

সব দিকু থেকে বিচার করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঘনরামের ম্থার্থ-মহিমা কেবল ধর্মফলের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেই নয়,—মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-পৌরাণিক-ঐতিহ্নের শ্রেষ্ঠ ধারক বাহক-উদ্গাতারপেও। বর্তমান প্রসংগে

মন্ত্র্নরামের কথা অ-বিম্মরণীয়। কিন্তু, পণ্ডিত হলেও

মৃক্নরামের কথা অ-বিম্মরণীয়। কিন্তু, পণ্ডিত হলেও

মৃক্নরামের কবি-কৃতি ধে মধাযুগীয় সর্বজনীন বাঙালিজীবন-ঐতিহ্নের বাণীরূপ, সে কথার প্রকৃত্তি করে লাভ

নেই। ভারতচন্দ্র পৌরাণিক শাল্পে পাবক্রম ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ছিলেন
না। ঘনরাম সেই কবি, যিনি পৌরাণিক নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায় উপেক্ষিত
লোককাবাকে পুরাণ-কথার মর্যাদা দান করেছেন। ধর্মমন্ত্রের ইতিহাসে
তার এই দান অবশ্য-স্বীকার্য।

ষিজ্ঞরামচন্দ্র তথা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল মঙ্করাজ গোপালসিংহেব বাজস্থকালে। কবিব নিবাস ছিল চামট্ প্রামে। "এই গ্রাম এখন বাকুড়া জ্ঞেলার বিফ্পুর থানাব বিজ্ঞ রামচন্দ্রের সামিল<sup>২৬</sup>"। কবির পিতার নাম জীবন, মাতা মহামায়া। ধ্যমঙ্গল কাব্যের স্থানে স্থানে পাণ্ডিভ্যেব পরিচয় থাক্লেও,

#### শিল্প-কৃতি উল্লেখ্য নয়।

'অনিলপুরাণ'-রচয়িত। সহদেব চক্রবর্তীব গ্রন্থবচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত
কবে কিছু বলা যায না। মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাসেব দ্বিতীয
সহদেব চক্রবর্তীর
সংস্থবণে অবশ্য সন-তাবিথ-যুক্ত একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত
হয়েছে:—

"দ্বিজ পহদেব গান পূর্বতপফলে। যাহারে করিল দয়া একচল্লিশ সালে॥ চৈত্রেব চতুর্থী দিন পূর্ণিমাব তিথি। হেন দিনে যাবে দয়া কৈল যুগপতি॥"

কিন্ধ, জানা গেছে ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা ছিল না,—ছিল ক্লফাচতুর্থী ডিথি,—তাই ঐ তিথি সম্বন্ধীয় উল্লেখটি মাত্র ভ্রান্ত মনে করে বাকি অংশ ঠিকই গৃহীত হয়েছে। ড: স্কুমাব সেন কিন্তু মনে করেন ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুবাণ বচিত্ত হয়েছিল।

২৬। বাঙালা সাহিত্যের ইভিহাক ১ম খণ্ড ( ২র সং )।

হুগ্লী জেলার অন্তর্গত বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম বিশ্বনাথ,—পিতামহ ছিলেন রাজারাম।

'অনিলপুরাণে' ধর্মফল কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউদেন-কাহিনী নেই।
হরিশ্চন্ত্র ও তার পুত্র লুইচন্দ্রের প্রাচীনতম কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত
হয়েছে। তাছাড়া, প্রাচীনতম লোকদেবতা শিবসম্বন্ধীয় নানা লোকিক ও
পোরাণিক কাহিনী, নাথ-সম্প্রাদায়ভূক্ত মীননাথ-গোরক্ষআনিলপুরাণ কাহিনী
ও অভায়ত পুরাণ কাহিনীর বর্ণনাও
পাওয়া যায়। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-ধারার বিপর্যয়পূর্বকালে জীবনরদের শুভতা হেতৃ পুরাণাশ্রামী বৈচিত্র্যুস্টির যুগাম্বুগ চেটা
লক্ষিত হয়েছে। লোক-জীবন-সন্তব,—লোকজীবন-সীমায় আবদ্ধ ধর্মমঙ্গল
কাব্যে একই ধরণের বৈচিত্র্য-স্টের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বিভিন্ন স্ক্রোগত
লোক-কথাকেই অবলম্বন করা হয়েছিল। সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ এই
ঐতিহাসিক সত্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। তাছাড়া, সহদেবের কাব্যে শৈল্পিক
সমৃদ্ধি কিছু নেই।

নরসিংহ বস্থর ধর্মকল রচিত হয় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম
ছিল ঘনশ্রাম। পাঠ-সমাপনাস্তে কবি বীরভূমের নবাব আসাছল্লা অথবা
আসম্ভূলা থার 'উকিল' নিযুক্ত হন। থার দেয় থাজনা
নরসিংহ বহর
দিয়ে মুশিদাবাদ যাওয়ার পথে একবার কবি ধর্মঠাকুরের
স্থানে এক সন্মাদীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সন্মাদী
নরসিংহকে ধর্মকল রচনায় প্রবৃদ্ধ করেন। মুশিদাবাদ থেকে ফিরে কবি
স্পন্থাবের সংগে প্রামর্শ করে কাব্য রচনায় ব্রতী হন।

নরিসিংহ সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা কোথাও লক্ষিত হয় না। সহজ, সরল গ্রাম্যতা-দোষ-মৃক্ত ভাষায় কবি আগাগোড়া গ্রন্থরচনা করেছেন।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের খ্যাতিমান্ কবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর লেখা একথানি কৃদ্রাবয়ব ধর্মমঙ্গল কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। শঙ্কর চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা মাণিকরাম গাঙ্গুলির গ্রন্থ- রচনার কাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। একটি পুথিতে কালজ্ঞাপক নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়,—

"শাকে ঋতু দকে বেদ সমূদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগপক্ষ যোগ তার সনে॥
মাণিকরাম গাঙ্গুলি
নারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহত।
শ্বরী শ্রাগ্নি দণ্ডে সাল হৈল পুথি॥

এই স্নোক অন্বসরণে নানাজনে নানা কথা বলেছেন। ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধির সিদ্ধান্ত মতে ১৭০০ শকান্ধ তথা ১৭৮১ গ্রীষ্টান্ধে মাণিকরামের কাব্য রচিত হয়েছিল। মাণিকরামের পিতার নাম গদাধর, মাতা কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা। কবির নিবাস ছিল হগ্লী জেলাব বেল্ডিহা গ্রামে। গ্রেছাংপত্তির কারণ প্রসংগে ধর্মঠাকুরের স্বপ্লাদেশ-কথা এক বিচিত্র কাহিনী। মাণিকরামের কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউসেন উপাথ্যান। তাহলেও, স্থানে স্থানে ক্লুক্ ক্লুক কাহিনী-বর্ণনায় বৈচিত্র্যও লক্ষিত হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতাবীর কাহিনী-বৈশিষ্ট্য-মূলক আরও একথানি অনিল-পুরাণের সন্ধান দিয়েছেন ডঃ স্তকুমার সেন। १० কাব্যথানির সর্বঅই নানারপেরামাই পণ্ডিতের জণিতা উদ্ধৃত রয়েছে। কেবল একটিমাত্র স্থানে লক্ষণের জণিতা আছে। ডঃ সেন মনে কবেন, ইনিই মূল কবি। কাব্য কাহিনী পুরাদ্ধৃত 'অনিলপুরাণের' অঞ্বরপ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। ডঃ স্তকুমার সেন জানিয়েছেন,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এবং তাহার পবেও কিছুকাল ধরিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচনায় একটুও জাটা পড়ে নাই।" ১৮ তবু আমাদের আলোচনা এথানেই শেষ হবে। কারণ, এই প্রসংগের স্ট্রনায় ধর্মমঙ্গল কাব্য সন্থাল নির্দেশ করেছি,—তার প্রতিশাদন এপর্যন্ত পরিচায়নের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি।

## শিবায়ন কাব্যপ্রবাহ

পূর্বে একাধিক প্রসংগে উল্লেখ করেছি,—শিব ছিলেন প্রাচীন বাংলার আদিম লোক-দেবতাদের একজন। ফলে বিভিন্ন লোক-দেবতার প্রাচীন পাঁচালিকাব্যে, নানারকম ছড়া-গাণায় বিচিত্র ধরণের শিব-কথা বাংলার

२१। बांबाना माश्रिकात वेकिहान १२ थंख (२इ मर)। २४। छ।

নানা অঞ্চলে স্প্রচলিত ছিল। কিন্তু, শিব-মহিমাত্মক পূর্ণাঙ্গ কাহিনীলব-কথার প্রাচীনভা
কাব্য রচনার পরিচয় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের আগে বড়
একটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, উন্তব-উৎস ও
প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের বিচারে এই শ্রেণীর কাব্যকে ঠিক মঞ্চলকাব্যের
পর্যায়ভূক হয়ত করা চলে না ;—যদিও মনসা, চণ্ডী, এমন কি, ধর্মফল কাব্যকথাতেও শিব-দেবতার প্রাধান্ত কোন না কোন উপায়ে স্বীকৃত ও প্রকাশিত
হয়েছেই। অবশ্য, এই সিদ্ধান্তের পরিপোষণের জন্ম বাংলা সাহিত্যে শিবসাধনার ইতিহাদ আলোচনা প্রয়োজনীয়;—যদিও অনেকাংশেই তা হবে
অন্নমান-নির্ভর।

শিব সম্বন্ধীয় আলোচনার স্চনাতেই শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্ঘ মন্তব্য করেছেন,—"ভারতীয় যে সকল প্রাণ্ বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দুসমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে দক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিবই প্রধান।" ১৯ প্রাগ্রৈদিক শিব-শিব-দেবতার স্বরূপ দেবতার মূল রূপাবয়ব স্পষ্টভাবে নির্ণীত হতে পারেনি। তাহলেও, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, শিব-দেবতার কালজয়ী সর্বজনীন প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে তাঁর প্রতিরোধহীন রূপ-বাাপ্তির সম্ভাবনা। বৈদিক কল্ত, ধ্যানী বৃদ্ধ-মৃতি ও জৈন-তীর্থন্ধর পরিকল্পনার দারা বিচিত্র পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে, এবং হয়ত এদের উপর নিজের প্রভাবও অল্লাধিক বিস্তার করে শিব ব্যাপক লোক-প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশে এমে হয়ত প্রাচীনতর তান্ত্রিক লোক-দেবতার সংগে যুক্ত হয়ে ইনি এক বিমিশ্র নবরূপ লাভ করেন। ক্রমে নাথ-ঐতিহ্যও এই সংগে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, এই সব সমন্বয়-বিবর্তনের পরেও শিবের একাধিক পৃথক্ রূপ-পরিণাম আজও লক্ষ্য করবার মত। বৈদিক কিংবা অন্তান্ত ঐতিহ্-সম্ভূত রূপ-বিভিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, বাংলা-ভাষা-দাহিত্যে এই দেবতার স্পষ্ট-লক্ষিতব্য ছটি পৃথক রূপ রয়েছে। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত উন্নতত্তর কল্পনা-জাত পৌরাণিক স্বরূপ; দিতীয়টি নিতাস্ত লৌকিক,—বছলাংশে কৃচিহীন, আদিরসাম্রিত। সন্দেহ নেই, এই বিভিন্ন ম্লোস্থত কাহিনী ছটি পর্কতী-কালে পরস্পর পরস্পরের ছারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবু, এই হুই দেব-

২৯। সঙ্গকাবোর ইতিহাস (২য় সং)।

রূপের মধ্যে আগাগোড়াই পার্থকোর মৌল স্বাটি রক্ষিত হয়েছে। পৌরাণিক ধ্যানী শিব-মৃতি ও "শৃঙ্গারাদি-রমোল্লাদ" - অরপ তান্ত্রিক শিবের ধ্যান-কল্পনায় তার প্রমাণ স্কল্পট। দ্বিতীয়তর ধ্যানের সংস্কৃত ভাষা-প্রয়োগ ভঙ্গি থেকে ল্পট প্রতিপন্ন হয় যে, এই ধ্যান-কল্পনা মূলতঃ লোকিক শিব-অরপের প্রভাবে পুষ্ট। বাংলাদেশের লোকিক শিব প্রধানতঃ কৃষি-দেবতা, দারিদ্র্যান্ত্রিক গৃহধর্মের ভিক্ষা-জ্রীবি অধীশর। চিরায়ত দারিদ্রোর মত কোচ-রমণী-সংগে ব্যভিচার ও মাদকাসক্তিও তাঁর নিভাসঙ্গী। একদিনকার বাংলাদেশে "ধানভান্তে" এই 'শিবের গীত'ই গাওয়া হত। মঙ্গলকাব্যান্দ্র্যুক্ত,—মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ম্থবদ্বেও এই লোক-জ্রীবনাধীশর গৃহাশ্রয়-সর্বস্থ বাঙালি শিবের গৃহধর্মের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্রু, আলোচ্য পর্যায়ে লোকিক শিবের মধ্যে মঙ্গল-সাধন-ক্ষমতার পৌরাণিক ঐতিহ্যন্ত এমে যুক্ত হয়েছিল।

এ পর্যস্ত আলোচনা থেকে শিব-দেবতার আদিমতার সংগে তাঁর
সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা ও তার কারণ বিশেষ লক্ষ্য করবার মত। শিবের
মধ্যে ব্যাপ্তি-সন্তাবনা (Flexibility) এত বহু-বিচিত্র
শিবারমও ছিল যে, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-অহিন্দু, জৈন-বৌদ্ধ-নাথসম্প্রদায়-নিবিশেষে সকলের মধ্যেই তিনি স্বীকৃতির শ্রেষ্ঠ
আসনটি অনায়াদে অধিকার করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্য
সমষ্টির উন্তব-মূলে বিভিন্ন লোকদেবতার আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাম্প্রদায়িক হন্দের
পরিকল্পনা করা হয়ে পাকে। এমন অবস্থায় দ্বান্থিক পটভূমিতে জাত
মঙ্গলকাব্যের রূপাব্যব ও ভাব-বিষয়ের সংগে আত্মপ্রসরণশীল শিব-দেবতার
মাহাত্ম্য-কথার কোন সাদৃশ্যই কল্পনা করা চলে না। তাই বলেছি,
শিবায়ন লোক-দেব-পাথা হলেও, যথার্থতঃ মঞ্গলকাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভু কৈ নয়।

শিবায়নের বিভিন্ন কাহিনী থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলা শিব-কাব্য সমষ্টিকে গল্লের দিক্ থেকে তৃভাগে ভাগ করা চলে:—(১) মৃগল্ক কাহিনী এবং (২) শিবায়ন কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্য-পর্যায়ের গল্লাংশে পৌরাণিক আদর্শ প্রধান; বিতীয় পর্যায়ে অল্লাধিক পুরাণকথার সংমিশ্রণ থাক্লেও লোকিক কাহিনীই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে।

মৃগ-লুক কাব্যের এ-পর্যন্ত জ্ঞাত প্রাচীন কবি রতিদেবের কাব্য-কথা নিম্নরপ: --প্রথমে দেব-দেবী-বন্দনা ও আত্ম-পরিচয় বর্ণনার পরে 'মধুকৈটভ বংধাপাথ্যান' বিবৃত হয়েছে। তারপরে, শিব-কর্তৃক ম্নি-পত্নী লজ্অন, ম্নি-শাপে লিল-চ্যুতি, ভ্রষ্ট-লিলের মুগলুন্ধ-কথা প্রভাব ইত্যাদি ঘটনা হরগৌরী-সংবাদে ব্রতক্পার আকারে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে রাজা মৃচুকুল এবং রাণী ক্ষত্মিণীর কথোপকখনের মাধ্যমে প্রধান কাহিনীট উপস্থাপিত হয়েছে। পাৰ্বতী কত্কি জিজ্ঞাদিত হয়ে শিব নিজ পূজা প্রচলনের কথা বিবৃত করেছেন,—একদা রাজা মূচ্কুন্দ শিব-চতুর্দশীর উপবাস-পূজা সমাপ্ত করে রাণী ফ্রিণীর কাছে নিমুর্প বতকথা শ্রবণ করেন। বিভাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্য কালে হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখে তাল ভঙ্গ করেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাকে নরলোকে ব্যাধ-জীবন যাপনের অভিশাপ দেন। ভদ্রসেন মূগের সাক্ষাৎ লাভ করলে চিত্রসেনের শাপ-মৃক্তি ঘট্বে,—ইল্রের এরূপ নির্দেশ ছিল। সারাদিন ব্যর্থ মুগালেষণে শ্রান্ত, অবদন্ধ, উপবাদক্লিষ্ট চিত্রসেন এক শিবচতুর্দশীর রজনীতে আত্মবক্ষার জন্ম বিশ্ববুক্ষে আবোহণ করেন। সেই সময় একটি সঙ্গল বিল্পতা বৃক্ষতলের শিব-লিক্ষোপরি পতিত হয়। তথন পরিতুই শিব ব্যাধকে বর দিতে আসেন। ব্যাধ শিবেব কাছ থেকে পরদিন পশুলাভের বব আদায় কবে নেয়। সেই অম্থায়ী ভদ্রদেন মৃগ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়। মৃগী কিছুতেই স্বামীকে ত্যাগ কবে যাবে না— নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও দে স্বামীর উদ্ধারে রুত-সংকল্প। এমন সময় ব্যাধ চিত্রদেন এসে উপস্থিত হল। মৃগী তাকে অনেক ধর্মোপদেশ দিলে— ষধা:—জীবহত্যাদম পাপ নেই, কেবল শিবরাত্তি ব্রতে সেই পাপ মোচন সম্ভব ইত্যাদি। মুগীর বাক্যে চিত্রসেনেব জ্ঞানোদয় হল, এবং মৃগ-মৃগীকে পরিত্যাগ কবে দে চক্রতাগাতীরস্থ শিবমন্দিরে আরাধনা করে পাপ-মৃক্ত হল।—ভদ্রমেন মৃগও সপত্নীক শিব-লোক প্রাপ্ত হয়। কৃক্মিণীর এই কথা শ্রবণ করে মৃচুকুন্দের শিব ব্রতের রাত্তি উদ্যাপিত হল। প্রাতঃকালে তিনিও চক্রতাগাতীরস্থ শিবমন্দিরে শিবপূজা করে লোকাস্তরিত হন।

অন্তদিকে, লৌকিক শিবায়ন কাব্য-সমূহের গল্লাংশে দেব-মাহাত্ম্য-কীর্তনের

চেয়ে লোক-জীবনাপ্রিত কাহিনী-রস রচনার নিবিড্তাই ষেন সমধিক।
প্রোথমিক অংশে অবশ্র পৌরাণিক মুখবদ্ধটুকু ঠিক আছে। ইপ্রসভায় শিব
কর্তৃক নমস্কৃত না হয়ে দক্ষ-প্রজাপতির ক্ষোভ, শিবহীন
লোকিক শিবায়ন-কথা
দক্ষ্মজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের বিড়ম্বনা, গৌরীরপে
হিমালয়-মেনকার ঘরে সতীর পুনর্জন্মগ্রহণ, পার্বতীর সাধনা ও শিবকে
পতিলাভ ইত্যাদি অংশের শেষেই আরম্ভ হয়েছে বাঙালি-ধর্মী লোক-গাথা।
অবশ্র এই অংশে মুগলুকাফ্র্যায়ী ব্যাধ-কথা ও শিবরাত্তিমাহাত্ম্য বর্ণনাও
আছে। কিছু শিবায়নের মূল গল্প নিয়ন্ত্রপ:—

গার্হস্ত্য-জীবনে পার্বতীর বড় ছঃখ,—ভিক্ষান্ত্রে সংসার যেন আর চলে না। পার্বতী তাই মহাদেবকে চাষ-কর্মে বৃত হতে পরামর্শ দেন। বিশ্বকর্মা চাষের জোয়াল, লাঙল, মই, তৈরী করে দিলেন; কুবেরের ভাণ্ডার থেকে ধার করাহল বীজ ধান। শিবাহচর ভীম ত্রস্ত বর্ধায় করল হল-চালনা। ক্রমে শিবের কৃষিকর্ম সার্থক হয়ে উঠ তে লাগ্ল,— বহুন্ধরা হয়ে উঠ্ল শশু-পূর্ণা। बातराहत होंकि हिरा छीम थान छात्न, शिरवत चानल चांत्र शरत ना। আনন্দের আতিশয্যে ভোলানাথ পার্বতীর দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত সংসারের কথা ভূলে গেলেন। শিব ঘরে আসেন না,—পার্বতীর ত্রথত্র্দশার শেষ নেই। নারদের পরামর্শে পার্বতী শিবকে উত্তাক্ত করবার জন্ম একে একে উঙানি মশা, ভাঁশ মাছিদের পাঠিয়ে দিলেন।—শিব ঘৃতাক্ত-কলেবর হয়ে তাদের অত্যাচার থেকে আতারকা করলেন। শিবের পাক। ধানে পোকা পড়ল, তবু শিব নির্বিকার। অবশেষে নিরুপায় বিখেখরী বাগ্দিনী-রূপ ধরে চললেন মহাদেবকে বিভ্রাস্ত করতে। শিবের মন টল্ল,—বাগিনীর রূপে তিনি যথন উন্মাদ-প্রায়, তথনই পার্বতী ঘরে ফিরে এলেন। শিবও অতদিন পরে স্মাবার এলেন। পার্বতী এবারে নারদের পরামর্শে এয়োতির ভূষণ শাঁখা मावि कत्रलन सामीत काष्ट ;—गांथा शत्रलहे सामी आत विम्थं शतन ना। কিন্তু ত্রিদশেশব যে ভিথারী,—তিনি শাঁথা পাবেন কোথায়! আরম্ভ হল হর-গোরীর কোন্দল। কোভে-ছঃথে পার্বতী পিত্রালয়ে চলে গেলেন। হিমালয়-গৃতে তথন তুর্গোৎসব। নিকপায় শিব শঝ-বণিকের বেশে খণ্ডরালয়ে উপনীত হলেন। হর-গৌরীর দাক্ষাৎ হল, কথোপকথনচ্ছলে পতি-পত্নীর মধ্যে বাদাস্থাদ চলল কিছুক্ৰ। তারপর বিখেখরী বিখনাথের কাছে নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ শব্ধ পরিধান করে শক্তিরূপ। মহাকালীরূপে আবিভৃতি। হলেন।
হরপার্বতী ফিরে এলেন কৈলাদে।

আলোচ্য গল্প-ছটির এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকেই প্রতিপন্ন হবে,—শিবায়ন মঞ্চলকাব্য-ধর্মী কাহিনীর আধার নয়। বস্তুতঃ, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-ম্লে উহুত "আত্ম-প্রতিষ্ঠার লতাই"এর মধ্যেই মন্তলকাব্যিক কাহিনী-সমূহ শক্তি স্ঞ্য় করেছে। এমনকি, পরবভীকালেব সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য-সম্ষ্টির শিল্পান্দিক এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ভিত্তিমূলেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, পূর্বোদ্বত শিব-কাব্য-কাহিনীতে দেই প্রতিরোধ-স্পৃহা সম্পূর্ণ অমুপস্থিত। সমাজ ও কাবো শিব-দেবতার প্রতিষ্ঠা ছিল নিবিরোধ, অবিদংবাদিত। এই কারণেই দেবমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য-হিদেবে এই শ্রৈণীর রচনাবলী ববং ক্লফমঙ্গল-চৈতক্তমঙ্গলেক ইতিহাদের সংকেত মত নির্বিরোধ সাংগীতিক কাব্য-সম্হেরই স-গোত্ত।— অবশ্য রুচি এবং রচনা-পদ্ধতি, ভাব-এবং-বিশ্বাদের স্থূলতা ও অশালীনতাই শিবায়ন কাব্য-সমূহকে পূর্বকথিত কাব্যাদি থেকে পৃথক্ কবেছে। আবো লক্ষ্য করা ষেতে পারে যে,---শিবায়ন কাহিনী হু'টির মধ্যে পাবস্পরিক অম্পুরক-পরিপুরকতার সম্পর্ক কিছু পবিমাণে থেকেও যদি থাকে,—তবু মূলতঃ এবা ছটি স্পই-দৃষ্ট পৃথক্ স্ত্ত থেকে উদ্ভূত। প্রথমটিতে অভিজাত-পৌরাণিক শৈব-সংস্কার প্রবল,— দিতীয়টিতে লৌকিক শিব-কথার মধ্যে বাংলার ক্ববি জীবি সমগ্র লোক-জীবনটি ষেন নবজন্ম লাভ করেছে। এটি দেবগাথা তত নয়,— যত লোকিক वाःनाव জीवन-कथा।

মৃগলুক কাব্যের পবিচায়ক মুন্সী আব্দুলকরিম সাহিত্য-বিশাবদ এই
পর্যায়ের যে পুথিখানিকে প্রাচীনতম বলে অনুমান
অপরিজ্ঞাত-নামা কবি
করেছেন, তার রচয়িতার নাম জানা যায় না। তবে
কবি যে চট্টগ্রামের অধিবাদী ছিলেন, দে কথা মনে করবার কারণ
আছে।

মৃগলুকের দর্বাধিক প্রচারিত কাব্যের লেথক রতিদেবের কাব্যে নিম্নরূপ কাল-জ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায় —

"রস অঙ্ক বায়ুশনী শাকের সময়। তুলামাসে সপ্তবিংশতি শুরুবার হয়॥" — অর্থাৎ ১৫৯৬ শক তথা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে কার্তিক বৃহন্পতিবার কবি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। চাটিগাঁ চক্রশালা পরগণার স্কচক্রদন্তী প্রামে রাহ্মণ-বংশে কবির জন্ম হয়। গোপীনাথ এবং মধুমতী মতিদেবের মুগল্ক ছিলেন যথাক্রমে তাঁর পিতামাতা। রাম ও নারায়ণ নামে কবির আরো হটি ভাই ছিলেন। কবির গুরুর নাম ছিল মোক্ষদা ঠাকুর। রতিদেবের মুগল্ক-কাহিনী নিতান্ত ক্ষ্যাকার,—পাঁচালীর মত লেখা। কিন্তু রচনার মূলে রচয়িতার অটুট্ নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশ-ভঙ্গিতে প্রকৃট হয়েছে। বিশেষ করে মুগী-কঠে শিবরাত্তি-মাহাত্ম্য-কথনের 'পরেই জোর দেওয়া হয়েছে। হরিণীর বিলাপ অংশে করুণ-রস-নিবিডতার পরিচয় আছে।

রতিদেবের মৃগল্কের মৃদ্রিত পুথির পরিশিষ্টে উদ্ভ মনসা ধ্পাচার অংশটিও হয়ত একই কবির রচনা।

মুগলুক কাব্যের অপর কবির নাম রামরাজা। মূন্সী আব্দুলকরিম সাহিত্যবিশারদ মনে করেন,—কবি চট্টগ্রামবাসী মগ ছিলেন; কারণ সাধাবণতঃ
চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদের মধ্যে নামের সঙ্গে
মুগলুককার রামরাজা
নিধ্যে,—"শহর কিন্ধর শিশু রামরাজে গায়"……ইত্যাদি ধরণের ভণিতা
দেখে ডঃ স্কুমার সেন অনুমান করেছেন কবির নাম হয়ত 'শিশুরাম'ও হয়ে
থাকতে পারে। লিন্ধ-পূজা-প্রচার-প্রকরণ ছাড়া অন্য অংশে সর্বত্র রতিদেব
ও রাজারামের কাব্যে আশ্রেম্ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কে-যে কার কাছে
মুণী, বলা তুক্র।

চটুগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত এই সব মৃগলুর কাব্য ছাড়া বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম
প্রত্যম্ভেও পৌরাণিক শিব-কাব্য রচিত হয়েছিল। মল্লাবনী-মহীল্র
বিষ্ণুপুরপতি বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীঃ)
কবিচন্দ্র নাম বা উপাধি-বিশিষ্ট কবির রচনাই এ-বিষয়ের
প্রেষ্ঠ প্রমাণ। ডঃ স্বকুমার দেনের ধারণা,—এই 'কবিচন্দ্র' এবং স্বরহৎ
শিবায়নকাব্যের রচয়িতা রামক্ষ্ণ (রায়) দাদ একই ব্যক্তি। কারণ,
রামক্বঞ্চের কাব্যের একাধিক স্থলেও ভণিতাংশে 'কবিচন্দ্র' 'ক্বিচন্দ্র দাদ'
ইত্যাদি উল্লেখ দক্ষিত হয়ে থাকে।

রামক্তফের কাব্য-পরিচয় থেকে জানা যায়,—তিনি কাশ্রপণোত্রীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ক্ষরায়, মাতা রাধানাসী। রামক্তফের কাব্যের যে দকল পুথি পাওয়া গেছে, তার প্রাচীনতমটির রামক্ষ লিপিকাল '১০৯১ দাল'; জনেকে এটি মন্ত্রান্ধ বলে মনে করেছেন। কিন্তু ডঃ স্তকুমার দেন বলেন,—এই 'দাল'কে "মল্লান্ধ মনে করিবার কারণ নাই।" বামক্তফের কাব্য বিভিন্ন পুরাণ-কথার সমষ্টি।

অষ্টাদশ শতান্দীর শিবায়ন-রচয়িতাদেব মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীই )প্রধান।
কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী। কবির এক ভাইও
ছিলেন, তাঁর নাম শস্তুনাথ। এঁবা কেশরকোণীয় প্রাহ্মণ
রামেশ্বরচক্রবর্তী
ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় বরদাবাটি পরগণার যতপুরে
শৈতৃক বাসভূমি ছেডে কবি একই জেলার অবোধ্যা
নগরে বাস-স্থাপন করেন। স্থমিত্রা ও প্রমেশ্বরী নামে তাঁর ছই পত্নী
ছিলেন।

যত্পুর বাসকালেই কবি একথানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। গ্রন্থ রচনাকাল কিন্তু, তাঁব শ্রেষ্ঠ কাব্য শিবায়ন রচিত হয় কর্ণগড়েব রাজা রামিসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে। রচনাকাল—

''শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে। বামে হল্য বিধিকান্ত পডিল অনলে।"—অর্থাৎ ১৬৩২ শক তথা—১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ।

শামিশবের কাব্যের নাম 'শিব-সংকীর্তন';—'শিবায়ন' বা 'শিবমঞ্চল নাম রামেশবের কাব্য- কোথাও উল্লিখিত হয় নি। কীর্তনোন্দেশ্যে রচিত বলেই পরিচ্য প্রস্থানি 'অষ্টমঙ্গলা'র আকারে লেখা। আট দিন-রাত ধরে গীতব্য বিভিন্ন পালায় ভাগ করে মঞ্চলকাব্য-কাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিল 'অষ্টমঙ্গলা'। রামেশ্বরের গ্রন্থের "অষ্টমঙ্গলা" কিন্তু কেবল অফুরূপ সাংগীতিক পালাবিভাগেরই সংকেত স্চক। ভাছাড়া, শিব-কাব্য যে কোনো অর্থেই মঞ্চলকাব্যের পর্যায়ভূক্ত নয়; সে-কথা পূর্বে বলেছি।

অষ্টাদশ শতান্দীর শ্রেষ্ঠকবিদের মধ্যে রামেশ্বর অন্যতম। শিক্ষিক প্রতিভার বিকাশে ভারতচন্দ্রের মত প্রথমশ্রেণীর চমৎকৃতি হয়ত তিনি প্রদর্শন

৩০। বাঙালা দাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২র সং)।

করতে পারেন নি, তাহলেও তাঁর কাব্যের আলংকারিক সমৃদ্ধি, ও শান্ধিক-

রাহেশবের কবি-প্রতিভা দম্পূদ স্থাচুর; এবং উপভোগ্যও। রামেশর ত্রুদ্রশী, স্পত্তিত ছিলেন। তাই, লৌকিক শিব-কাহিনীর মধ্যেও তত্ত্বদৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের গভীর পরিচয় দিয়েছেন। স্থানে

স্থানে কিছু কিছু চিত্র স্বাভাবিক ভাব-নিবিড্তায় <u>ক্রদম্ব্যাহীও</u> হয়েছে।
দৃষ্টাস্ত হিদেবে হিমালম-গৃহে গৌরীর বাল্যক্রীড়ার কথা বলা ষেতে পারে।
রামেশরের রচনার একাধিক অংশ লোক-প্রবচনে পরিণত হয়েছে,—রচনার
বহুলাংশে হাস্ত-সরসভাও কম নয়।

শঙ্কর-বির্মাচত দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর-বির্মাচত একথানি লৌকিক শিবায়ন কাব্যের পরিচয়ও পাওয়া গেছে।

শিব-কাব্য-সংক্ষীয় এই ধৎসামান্ত উপাদান নিয়ে আলোচ্য শ্রেণীর সাহিত্যের ঐতিহাদিক মর্যাদা-নির্ণয় সহজ নয়। তবে কোন প্রকার অ-তথ্য-কথনের ঝুঁকি না নিয়েও বলা যেতে পারে, - মঞ্চল-দেবতাদের তুলনায় শিব গুণ-চরিত্রে বিশেষ ভাবেই ছিলেন পৃথক্। ফলে, যে প্রয়োজন-বোধ ও সমাজ-পরিবেশের মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধারার উদ্ভব ঘটেছিল, শিব-কাব্যসমূহ সে-যুগে রচিত হয়নি। বরং, সমাজের সকল স্তরেই নিষ্ঠা বিখাসের সংগে পূর্বাবধি স্থপ্রতিষ্ঠিত এই দেবতাকে আশ্রয় করেই "নিজ পূজা-প্রচারের জন্ম উৎকট ও অশোভনরূপে আগ্রহশীল" মঙ্গল-দেব-দেবীগণ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেমেছিলেন। ঐ প্রয়োজন-বোধের তাড়নাতেই মঙ্গলদেবতাগণ শিব দেবতার সংগে সম্পৃত্ত, – একথা প্রমাণের জন্ত বিভিন্ন মন্দলকাব্যে প্রসন্ধতঃ শিব-কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে। এইসকল কাহিনী-বর্ণনার উপাদান ছডা-পাঁচালী আকারে প্রচলিত লৌকিক শিব-(नव कथी কথা ও অভিজ্ঞাত-পৌরাণিক শিবোপাথান থেকে বিভিন্ন স্থ্যে বিভিন্ন পরিমাণে আহত হয়েছিল। অবশ্ব, ছড়া এবং পাঁচালীর আকারেও ঐ সকল কাহিনী পৃথক, --বিভিন্নভাবে প্রচলিত হিল। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাকীতে ৰথন মধ্যযুগীয় জীবন-প্ৰবাহে ভাঁটার শিথিলতা দেখা দিয়েছিল,—বথন জীবনীশক্তির অভাব পরিপ্রণের জন্ম বিভিন্ন প্রাণ-কথা এবং লোক-গাথার আংহরণ করে চলেছিল কাহিনী-বৈচিত্ত্য-সৃষ্টির চেটা, তথনকারই বছ অভিনব কাহিনীকাব্যের মধ্যে প্রাচীন শিব-গাথা নৃতন আর একটি বৈচিত্ত্যের স্বষ্টি করেছিল। ধর্মগত বিচারেও দেকালে বিশেষ করে পৌরাণিক-চেতনা এবং বিভিন্ন লৌকিক-সহজিয়া চেতনা আবার বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হচ্ছিল। আর, শিব-কাব্যসমূহের অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত প্রকাশ এই উভয় চেতনারই বিকাশ ও পৃষ্টি-সাধনের ভোতক বলে গৃহীত হতে পারে।

#### কালিকামলল

কালিকামৰুল কাব্য-সমষ্টি বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতকেব যুগগত স্বষ্টি,— (Product of the age)। ষোডশ শতকে বচিত একথানি এবং সপ্তদশ শতকে রচিত তিন্থানি কালিকামঙ্গল কাব্যেব সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহলেও, কাব্য-সাহিত্য-শিল্প যদি যুগ-যুগাস্তবের খাবে যুগ-জীবন-স্বরূপের ধাবক ও বাহক হয়ে থাকে,—ভবে অন্তাদশ শতানীর যুগ জীবনালোকেই এই শ্রেণীর কাব্যসমূহ বিচার্য। সাহিত্য-ইতিহাসের মল]মান কারণ, শ্রেষ্ঠ কালিকামন্বল কাব্যসমূহে এই যুগের জীবন-বাণীই সমধিক বিকশিত হয়েছে। কিন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীব বাংলা সাহিত্যে বাঙালিব জীবনাকাজ্ঞা এ-পয়স্ত অবলম্বিত ঐতিহাদিক বিচার-স্ত্তকে অতিক্রম করে স্পষ্ট এক নব-যুগ-সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে, চৈতন্ত্র-প্রভাবিত সংস্কৃতিব দৃষ্টিকোণ থেকে এই শ্রেণীব সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচাব সভব নয়। সে জন্ম নৃতন বিচারেব মান-স্বরূপ নব্যুগ-স্ভাবনার পটভূমিকা রচনা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীব সাহিত্যকে মঞ্চলকাব্য-পর্যায়ের অক্তর্ভুক্ত কবা চলে না, এমন কি. শিব কাহিনী-কাব্য-প্রবাহেব মত এদেব দৈবী-কাব্যস্ত বলা চলে না।—বস্তুতঃ, এ সকল কাব্য দেব-বাদ-বিনিম্ভি মানবিকতাব পথে অগ্রসর হয়েছে। হতে পারে, সে মানবিকতা-বোধ অস্ক্স এবং অপূর্ণ ; – তবু তার ঐতিহাসিক স্বীকৃতিরূপেই এই শ্ৰেণীৰ কাৰ্যকে কালিকামঙ্গল অপেক্ষা বিছাফুন্দৰ কাৰ্য নামে অভিহিত করা অধিকতর সঙ্গত। অতএব, নৃতন আলোচনার উপযুক্ত নৃতনতর স্থাগ-রচিত হওয়ার অপেকায় মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্য সম্বনীয় ঐতিহাসিক বিচারেব দমাপ্তি এথানেই চিহ্নিত হতে পারে।

## वकविश्म षशाग्न

#### যুগান্তরের পথে

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ-সমাপ্তির সন্ধিলক্ষণ স্চিত হয়েছিল সপ্তদশ
শতকেই। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, বিশেষভাবে সপ্তদশ শতকের
বিতীয়ার্ধ থেকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রত্যেক ধারাতেই অভিনবতর বৈচিত্য
ভগা নৃতন পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিবর্তনের এই প্রবাহ
প্রাচীন ধারার নবায়নেই নিঃশেষিত হয় নি, নব-স্থতাবযুক্ত সাহিত্য-কৃতির উৎসারে পরিণতি লাভ করেছে।
লোক সাহিত্য, আরাকান রোদাঙের ইস্লামী সাহিত্য, শাক্ত সংগীত ও
বিভাস্কলর কাব্যধারার আলোচনায় অতংপর সেই নবায়িত ঐতিহাসিক
লক্ষণ সমূহেরই সন্ধান করব। কিন্তু, এই প্রসাক্ষ অ্ববণ করতে হবে, আলোচা
রচনা প্রবাহের নবীনতা একটি নৃতন যুগের সন্তাবক তত ছিল না, যত ছিল
পূর্ব যুগ-লক্ষণের বিপর্যয় স্ক্চক।

অতীত থেকে বর্তমানের মাধ্যমে অনাগতের পথে নিয়ত চলেছে ইতিহাসের অনাহত ধারা। বর্তমান যেথানে নিংশেষিত, সেথানেই যুগপৎ অঙ্করিত হচ্ছে ভবিয়ৎ। কিন্তু, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই বিনষ্টি ও নব-অভ্যথান একটি আকম্মিক ঘটনা মাত্র নয়; একটি স্বতো নিয়ম্বিত ব্যাপক পদ্ধতি। প্রথমে যুগ-মানসের অসংজ্ঞান চেতনায় এই য়্গান্তরের পথে ধারা স্টিত হয় অজ্ঞাত-গোপনে। ক্রমশং তার প্রভাব স্পেই-মুট হয়ে হয়ে, বর্তমানের বিনষ্টি-লক্ষণকে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ করে তোলে। তারপরে প্রমৃট হতে থাকে ভবিয়্যতের স্বভাব-চিহ্ন। এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির সহন্ধ বিবর্তনে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিলুপ্তির শেষে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আধুনিক যুগ। সেই যুগ-ধর্ম 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র পৃথক্ পর্যায়ের আলোচ্য হবে। বর্তমান আলোচনা মধ্যযুগ লক্ষণের বিপর্যয়-বিলোপ-সন্ধাননার পরিণতি মুথেই হবে নিংশেষিত। বলাবাহল্য, এই সন্ধিমুথেই আধুনিক যুগের অসংজ্ঞান অঙ্করোলগমন্ত ঘটেছে

বলে আমাদের বিশ্বাস। এই অর্থেই পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আলোচ্য রচনা-প্রবাহ যুগাস্তরের পথ প্রদর্শক।

এ পথের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে প্রথমেই স্মরণ করি,—মধ্যযুগীয় সাহিত্য-স্বভাবকে আমরা এতাবং চৈতক্ত-চেতনা নামে অভিহিত করে এসেছি। ড: স্ত্রার সেন দ্বর্থহীন ভাষায় এই চেতনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন,— "[ চৈতক্ত-পূর্ব মূগে ] বাঙালি ছিল অপদেবতার পূজারী ও উপদেবতার উপাসক। এখন [ চৈতভা মুগে ] হইল দেবতার লীলা সহচর ও দেবক**ল** মহাপুরুষের ভক্ত। বাংলা সাহিত্য উপকথার পর্যায় হইতে কাব্যের স্তবে উন্নীত হইল।"' চৈতফোত্তৰ বাংলা দাহিত্যেৰ স্থনীৰ্ঘ আলোচনায় এ-পৰ্যস্ত আমবা এই সত্যের উদযাটনেই প্রয়াসী হয়েছি। এই প্রসংগে পুন:পুন: বলেছি,—(১) খ্রীচৈতভাকে আশ্রয় করে বাংলার বৃহত্তর দমাজ-জীবনে ধর্ম-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এক আবেগাত্মক অতীত যুগ-সভাব ও বিপায় প্রেমমিলনাকাজ্জা হয়েছিল স্থতীত্র। (২) এই ভাবপ্রধান প্রেমাগুবক্তির চর্যাব ফলে চৈতক্ত জীবন প্রভাবেই দেখা দিয়েছিল দেবায়িত মানব-মহিমাবোধের, — নবচন্দ্রমা প্রীতির এক মহৎ-বলিষ্ঠ আদর্শ। (৩) ভগবৎ-বিশানের নিষ্ঠাত্মবাগে ভাবতন্ময় এই মানব-প্রেম-সাধনার একাস্ত পটভূমি

ছিল সমষ্টি চেতনাখিত গ্রামীণ সমাজ।

এই ত্রিবিধ উপাদানকে আশ্রয় করে মধ্যযুগের নব-উদ্বোধিত জীব'নাচ্ছাদ

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রাণ-স্পন্দিত ত্রিবেণীসংগম রচনা কবেছিল।
স্বভাবত:ই, ভাটার টানে বিপর্যয় মথন অনিবার্য হল, তথনও জাতীয় জীবনে
তার অম্প্রবেশ ঘটেছে এই ত্রিপথ বেয়ে। প্রথম ভেঙেছে মধ্যযুগীয় বাঙালিচেতনার জীবন পটভূমি গ্রামীণ সমাজ। তার সংগে সংগে শিথিল হয়েছে

ঐতিহ্-সচেতনতা। সবশেষে লুপ্ত হয়েছে প্রাচীন মূল্যবোধ।

এই বিপর্যয়-পদ্ধতির উৎস-মৃলে রয়েছে বাংলা দেশের রাজনৈতিকঅর্থ নৈতিক জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তন। যোডশ শতকের শেষে ১৫ ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে
বাংলাদেশ প্রথম মোগল-অধিকার ভূক্ত হয়; আকবর
ইতিহাসের
বর পটস্থাম

মোগল শাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক্লেও, বাংলাদেশে

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (২র সং)।

পাঠান অধিকারই কোন-না-কোন রূপে প্রচলিত ছিল। সন্দেহ নেই,
বিরোধ, বিচ্ছেদ ও স্বাতস্ত্রের ফলে বাংলাদেশ ও তার সিয়িছিত অঞ্চলের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনিশ্যুতা তথন প্রায় তুর্তর হয়েছিল। তা হলেও, বাঙালির
সাংস্কৃতিক, এমন কি অর্থ নৈতিক জীবনেও তা সর্বর্যাপক হতে পারে নি।
এই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের জীবন-বৃত্তান্তের উল্লেখ করতে পারি। বঙ্গীয়
জনপদের এক অংশের বিধ্বংশী বিপর্যয় থেকে পলায়ন করে সয়িহিত অপর
অঞ্চলে গিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত জীবনখাত্রা ও কাব্যুচ্গা নির্বাহ করতে
পেরেছিলেন। মোগল অধিকার তথন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছে,
কিন্তু তথনো রাজশাদনের সেই নাগ-পাশ জাতির জীবনকে সম্পূর্ণ বেঁধে ফেলে
নি। মুকুন্দরামের যুগেও পাঠান যুগের ঐতিহাই অল্লাধিক প্রচলিত ছিল বলে
মনে করি। পাঠান অধিকারের সময়ে বৃহত্তর বাঙালি জীবন রাষ্ট্রনীতি-নির্ভর
অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের আপেক্ষিকতা বর্জিত ছিল। মোগল আমলে
বাংলার শাসনব্যবস্থা একদিকে ধেমন ক্রমেই কেন্দ্রাভিম্বী হয়েছে, অন্ত দিকে
তেমনি বাঙালির সমাজ-জীবন হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত।

মোগল শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৃহত্তর বাঙালি জীবনের পক্ষে তার বিজ্ঞাতীয়তা। তুর্কী আক্রমণের বিপথয় দূগের শেষে পাঠান শাসকেরা যে ক্রমশ: মনে-প্রাণে বাঙালি হয়ে উঠেছিলেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বাংলার মোগল শাসকদের সম্বন্ধে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত:—"...Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The Viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the Province". মোগল শাসকদের এই বিজ্ঞাতীয়তার প্রধান কারণ, এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সকলেই ছিলেন দিল্লীবাসী। দিল্লীর বাদ্শাহীর সংগে রক্ত-সম্বন্ধ এবং মোগল বা অক্যান্ত কর্মস্ত্রে এঁদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বলারাষ্ট্রাধিকারের বৈশিষ্ট্য বিভ্লা, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবার ও সমাজ-বিন্তাস, এমন কি, নৈতিক ফটি-বৃদ্ধির দিক্ থেকেও দিল্লীর পরিবেশ ছিল বাংলাদেশের তুলনায় আমৃল বিভিন্ন। মোগল ভারতের আর্থিক সম্পদ্ সম্বন্ধে ইতিহাসের

२। এটবা-'বাংলা সাহিত্যের মধাবৃগ'

ও। Bengal under Akbar and Jahangir-তপনকুমার বারচৌধুরী।

কোন সংশয় নেই। তেম্নি, কাঞ্চন-কোলীত্ত-দীপ্ত বাদ্শাহীর বিলাস-বাসন-প্রিয়তাও স্থ্যাত; দেই দংগে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অভাব-জনিত অখ্যাতিও কম ছিল না। যে মোগল শাসকেরা বাদ্শাহের প্রতিনিধি হয়ে বাংলা দেশে এসেছিলেন, বাদ্শাহীর রুচি, মেজাজ এবং চরিত্রকেও তাঁরা সংগে এনেছিলেন। ফলে, নোগল অধিকাবের প্রারম্ভ থেকেই বিভিন্ন অঞ্লের শাসনাধিকারকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে একাধিক নগর-সহর গভে উঠেছে। তাছাড়া, বাদ্শাহী শাসনের কল্যাণে বঙ্গভূমি সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অস্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফলে, ব্যবসা বাণিজ্যের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা হয়েছিল ব্যাপক। সেই সংগে বিদেশী বণিক্দের বাণিজ্যের প্রায় অবাধ অধিকার উন্মূক্ত করে দিয়েছিলেন স্বয়ং আকবর ও তার পববতীরা। ফলে, বাংলার নানা অঞ্চলে বাণিজ্যিক সহর-বন্দরও গড়ে উঠ্ছিল জ্রুতগতিতে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধাধিকার লাভ কবে, পর বছরই আকবর পর্তুগীজ বণিক্দের হুগ্লিতে বাণিজ্যকুঠি গড়ে তোলাব ফরমান দিয়েছিলেন। ক্রমে ওলনাজ, ইংরেজ, ফ্রাদী বণিক্দের বাণিজ্ঞানগ্রী নদী-মাতৃক বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্ত মাথা তুলছিল। বাংলাদেশের আর্থিক সমৃন্নতি এই সব বাণিজ্যিক আদান-প্রদান থেকে কম হয় নি। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্বে এক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই বাংলাদেশ থেকে তথনকার ১৮১ লক্ষ, তথা এখনকাব ৩% কোটি টাকাব জিনিদ রপ্তানি করেছিলেন।<sup>8</sup>

একদিকে এই সব বাণিজ্য-নগবী, অন্তদিকে মোগল শাসন-কেন্দ্রাশ্রিত নগব-সহরে অর্থের দীপ্তি ও বিলাসের চাক্চিক্য বাঙালিকে অভিভৃত আচ্চন্ন করেছিল। বাঙালির ঘবে পুকুরভরামাছ, গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধানের

অর্থ সর্বস্থ বাণিজা-নগরীর প্রসার অভাব মোগল-পূর্ব যুগে ছিল না হয়ত, কিন্তু অত প্রচুর কাচা পয়সা এর আগে বাঙালি দেখেনি। আর, সেই

পয়নার কল্যাণে উপার্জনের উপায়ও হয়েছিল সেদিন বহুধাব্যাপ্ত। ফলে, অর্থ-বিলাস-ব্যসনের চাক্চিক্য-মুগ্ধ গ্রামীণ বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা সহর-নগরের অভিমূথী হলেন ;—বাদ্শাহী প্রসাদ অথবা বণিক্জনের আথিক আফুক্ল্যের লোভে। মধ্যযুগীয় সমাজ-জীবনের ভিত্তি ছিল যে গ্রামীণ সমাজ, এইরূপে তার বিনষ্টি স্থৃচিত হল।

 <sup>।</sup> বিস্তৃত আলোচনার এন্ত তাইবা:—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় প্রায়) ২য় অবায়

মোগল শাসন ৰাংলার গ্রামীণ সমাজের ভাঙনকেই স্চিত করে নি, গ্রামীণ ৰাংলার সংস্কৃতি-চেতনার বিনাশ সাধনেও এর প্রভাব ছিল স্থদ্র প্রসারী। পূর্বে লক্ষ্য করেছি, পাঠান যুগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার শাসক-প্রজা

গ্রামীণ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিনষ্টি সকলেই ছিল মনে প্রাণে বাঙালি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালি জীবন-কথাকে আম্বাদন করে সেকালের পাঠান শাসকেরাও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, মোগল যুগে

রাষ্ট্রের ভাষা হল আরবী-ফারসী। তাই, রাজপ্রসাদ-লোভী বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা আথিক প্রয়োজনে ও রাজদপ্তরে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় প্রাণপণে আরবী-ফারসী শিখতে আরম্ভ করেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনে শিক্ষিত যাঙালির এই বৈষয়িক বৃদ্ধিজাত ফচি-পরিবর্তনের কৌতুকপ্রাদ চিত্র রয়েছে। অল্পবয়সে সংস্কৃত বিভায় শিক্ষিত ও সংস্কৃত পণ্ডিত বংশের কভার সংগে বিবাহিত হয়ে বাড়ি ফিরে ভারতচন্দ্র অগ্রজদের হাতে ভীত্র ভং সনাই লাভ করেছিলেন। ফলে, তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। কিন্তু, আরবী-ফারসী শিক্ষে আবার যথন তিনি ফিরে এলেন, তথন পরিবারে তাঁর সম্মান আদরের অবধি ছিল না। বলাবাহল্য, এ-অবস্থায় শিক্ষিত সম্পন্ন জনের মধ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি দিনে দিনেই অনাস্থিক, এমন কি বিরূপতাও বেড়ে উঠুছিল।

অন্তদিকে দিল্লীর বাদশাহী ঐতিহ্নে পরিপুষ্ট মোগল শাসকেরাও আরবীফারসী ভারার মাধ্যমে সাহিত্য-পিপাসা চরিতার্থ করতেন। আর, বহুলাংশে
সোহিত্য ছিল ওঁদের ক্ষচি-সম্চিত অশালীন লত্তার উত্তেজনায় ভরা।
ফলে, কি রাজ-সভায়, কি রাজ-পৃষ্ঠপোষিত শ্রীমান্ বাঙালিজনের বৈঠকে
বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্যা ও প্রগতির পথ ক্ষম্ম হল। কোন কোন
শাবনী মিশাল
শংস্কৃতির বৈচিত্রা
শপরে বেশি জ্লোর দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, মধ্যযুগের
বাংলা সাহিত্য একাস্কৃতাবে রাজ-পোষকতা-নির্ভর ছিল। আর, এই জন্মই
রাজশক্তির সমর্থন হারিয়ে মোগল যুগে বাংলা সাহিত্য অনাথ হয়েছিল।
কিন্তা, পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর জন্ম পরাগল ও ছুটিখার সমর্থন স্বীকার
করে নিলেও কাশীরাম দাসের রাজ-কুপালাভের তথ্য সন্ধান করব কোধায় ?
বিভাগতির পক্ষে কীর্তিসিংহ, শিবসিংহ ইত্যাদি একাধিক রাজা-রাণীর

পৃষ্ঠপোষকতা ছিল,—এমন কি হয়ত নসরত্ সাহ-ও ছিলেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের কে ছিলেন; এমন কি, জ্ঞানদাস-গোবিন্দাসের-ও! আসল কথা, গ্রামীণ সমাজ-শ্রেষ্ঠরাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেছেন:— আর, সেই সাহিত্যরসকে প্রাণের রসদ যুগিয়েছে বাংলার আদর্শ-স্পরিবন্ধ গ্রামীণ সমাজ। সেই সমাজ ভেঙেছে, ভেঙেছে সেই সমাজপতিদের আশ্রয়। ফলে, মোগল আমলে মধ্যযুগের বাংলা-দাহিত্যের প্রাণ-উৎস ক্রমেই শুকিয়ে এসেছে, তার অভিব্যক্তির ভিত্তি হয়েছে ক্রমেই শিথিল-ত্বল। এখানেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিপর্যয়ের মৃল কেন্দ্র।

তাছাড়া, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, রুঞ্চাদ কবিরাজ, জ্ঞানদাদ-গোবিন্দদাস, এঁরা মোগল আমলের স্বরুতেই কাব্য রচনা করে গেছেন। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মধাযুগের বাংলা দাহিত্য রাজবৃত্ত-প্রভাবিত ছিল না। এ-বিষয়ে অধ্যাপক তপনকুমার রায়চৌধুরীর মস্তব্য নোগল শাসনে উৎকৃষ্ট ভাংপর্যপূর্ণ: — "Krishnadasa Kaviraja, Kasiram Dasa and Mukundarama, the only outstand-সাহিত্য-কর্মের ing products of the age, are men of the old rather than of the new epoch, judged by the generation they belong to.8" আমাদের বক্তব্য, কেবল বয়দের পর্যায়েই নয়, ভাব-চেতনার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যাত্ম্পারেও এঁরা ছিলেন পূর্ববর্তী চৈতন্ত-জীবন-স্বভাবেরই অন্তর্ভুক। অধ্যাপক তপনকুমার মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি-দাহিত্যের ক্লেত্রে চৈত্ঞ-চেতনার সর্বজনীনতাকে স্বীকার করতে পারেন নি। তাই, নিছক্ বয়সের বিচারেব 'পরে নির্ভর করেই তাঁকে মৃকুন্দরাম-কাশীদাদের অন্যুত্ল্যতার ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। কিন্তু, সেই বয়স-বিচারের আওতায় পড়েন না বলে গোবিন্দদাস কবিরাজকে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর নিকৃষ্ট, এমন কি জ্ঞানদাসের চেয়েও নিরুষ্টতর কবি বলে ঘোষণা করেছেন। ° বাংলা সাহিত্যের নিরপেক্ষ সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এই তথ্য যে কলাপি গ্রাহ্য নয়, তা বলাই বাহল্য। পূর্বতী আলোচনায় আমরা দেখেছি, কৃঞ্দাদ কবিরাজ, কাশীরাম দাস, মৃকুন্দরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রত্যেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজ নিজ ধারার মৃক্টমণি। আর, তার একমাত্র.

<sup>8।</sup> Bengal under Akbar & Jahangir, । । । ।

কারপ, এঁবা প্রড্যেকেই ছিলেন মধ্যযুগীয় বাঙালিচেতনার,—তথা চৈডক্তঐতিহের সার্থকতম বোদ্ধা-ব্যাখ্যাতা-বাণীকার। বস্তুতঃ, চৈতন্ত-ঐতিহের
স্বভাব-ধর্মকে যথার্থ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করে না দেখলে, মধ্যযুগের বাঙালি
সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্য মূল্যায়ন অসম্ভব। আবাব, চৈতন্ত-প্রতিভার নিবপেক্ষ
স্বরূপ অবধারণের জন্ম তাঁকে গৌড়ীয় বৈশুব সম্প্রদায়ের একান্ত কৃষ্ণিবদ্ধতা
থেকে মৃক্ত করে দেখ্তে হবে। চৈতন্ত-ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ ধর্মাশ্রয়ী হলেও
কোনো পর্যায়েই সাম্প্রদায়িক ছিল না। আর, কেবল এই কারণেই মধ্যযুগের
প্রত্যেক ধর্ম-পর্যায়ভূক সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে চৈতন্ত-চেতনার প্রেমান্থরজিমূলক আবেদন ছিল সর্বজনীন।

ষাই হোক, মোগল শাদনের প্রবর্তনেব প্রথম মৃহূর্ত থেকেই এই চৈতন্ত্র-ঐতিহের বিনষ্টি সম্ভাবিত হতে পারে নি। কারণ, স্থন্থিত একটি সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে, নৃতন রাষ্ট্র-বাবস্থার ছাপ বৃহত্তর জীবনে প্রবর্তিত হবার আগে কিছুকাল অপরিহার্য ভাবেই অতিবাহিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, ১৫৭৫ গ্রীষ্টান্দে বাংলাদেশে মোগল সবকর্টি মোগল-রাষ্ট্রাধিকার স্টিত হয়ে থাক্লেও সপ্তদশ শতকেব আগে প্ৰভাব বিভিন্ন তা স্বন্ধিত হতে পারে নি। এর মধ্যে আকবরের রাজ্ঞতে মানসিংহেব শাসনে একবার, আর জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইত্রাহিম থার শাসনে আর একবার বাংলাদেশ স্বল্লস্থায়ী শান্তির সমু্থীন হয়েছিল। তাছাড়া, মোগল বাংলায় অব্যাহত শান্তি দীর্ঘস্থায়ী কথনো না হলেও, শাজাহানের রাজত্বের আগে বাঙালি জীবনের গভীরে মোগল-শাসন-সংস্কাবের প্রভাব স্থদ্র প্রসারী হতে পারে নি। জাহালীরের জীবনাবদান ঘটে ১৬২৭ গ্রীষ্টাব্দে। অতএব, সপ্তদশ শতকের প্রথম তিন দশকের পরেই বাংলা দেশে মধ্যযুগীয় জীবনধারার পূর্ব-কথিত বিপর্বয় স্টেত হয়। বাংলা সাহিত্যে মোটাম্টি ঐ শতকের দ্বিতীয়াধ থেকে এই বিপর্যয়-চিহ্ন স্পষ্টব্যক্ত হতে আরম্ভ করেছে।

মোগল বাংলায় সমাজ-বিপর্যয়ের প্রথম স্ত্রপাত বাঙালি জীবনের বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। পূর্বক্থিত তথ্যাদির অন্সরণেই দেখ্ব, সেদিনকার বাঙালি সমাজ সহর ও গ্রামের হুটি মোটা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রহরে জীবন্যাত্রার চারণাশে ঘিরেছিল অর্থোন্মাননা ও কাঞ্চন-কৌলীক্ত। এখানকার জাচার-ব্যবহারেও দিনে দিনে দেখা দিচ্ছিল নৃতন জৌলুস ও বিলাস-বাসনের চাক্চিকা। অন্তদিকে, দারিদ্রা-অশিক্ষার অন্ধকার প্রামে এসে ক্রমেই ভিড়
করছিল। কিন্তু, উভয় পর্যায়ের জীবনধারাতেই পুরাণো
মূল্যবোধ ও আদর্শ-বৃদ্ধি হয়েছিল লুপ্ত। সহরের নৃতন
নাগরিকেরা নবীন লাভের লোভে পুরাতনকে ম্মরণ
করবার অবকাশ পান নি; প্রামীন লোকেরা চর্চা ও চর্যার অভাবে প্রামীন
আদর্শ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল,—তাদের 'চিত্ত জলাশয়ের জল'
আসছিল শুকিয়ে। তাছাডা, আরো একটি বিষয়ে নাগরিক ও গ্রামীন বাঙালির
মধ্যে সেদিন সমতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সে তাদের লজ্জাকর নৈতিক
দীনতায়। সেদিনকার তথ্যাভিজ্ঞ বিদেশি বিশেষজ্ঞরা এ-বিষয়ে সকলেই
একমত; আর এই প্রসক্ষে তাঁদের মস্তব্য বাঙালির লজ্জাকে ঐতিহাসিক
স্থায়িত্ব দিয়েছে।

এ-অবস্থায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-কৃতি প্রত্যাশা কবাও অন্থায়। বারে বারে বলেছি, সাহিত্যের ভিত্তি জীবনের মূলে। জীবনের বনিয়াদ যথন ভেঙেছে, সমাজ-সংস্থান হয়েছে বিস্রস্ত ; জাতির জীবনের পক্ষে সে এক অবক্ষয়ের যুগ। এ-যুগে নবীন স্বাষ্টি অসম্ভব। তাই, নাগরিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরাতনের পুনরার্ত্তিই চলেছে সাহিত্য-জগতে। সেই গতামুগতিকতার মধ্যে ভাবের দীনতা পূরণ কবাব প্রয়াস চলেছে জ্ঞানের সমৃদ্ধি দিয়ে।

মধ্যযুগের জীবন-চেতনা ছিল ভাব-নিষ্ঠা প্রধান;—ভক্তিযোগ। জ্ঞানকর্মের চর্যা দে যুগে হয় নি, এমন কথা বলা চলে না। জ্ঞান-হীন নিষ্ঠা অন্ধ;
কর্মহীন ভক্তি বন্ধ্যা। চৈতন্ত্য-প্রতিভা জ্ঞান-প্রদীপ্ত ছিল।
প্রাঠ মভিলাত তাছাড়া. একাধিকবার ভারত পর্যটন ও নানা দেশে
পর্মপ্রচার, সংকীর্তন ইত্যাদির মধ্যে তাঁর কর্মবছল জীবনের
বলিষ্ঠ রূপটিই প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্ত্য-সহচরেবাও জ্ঞান-কর্মের সাধনায়
অকুষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু, জ্ঞান ও কর্ম তুইই ছিল নিষ্ঠা-বিশ্বাদের দারা নিয়ন্তিত।
ফলে, চৈতন্ত ঐতিহ্-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাংলা দেশেও জ্ঞান-কর্মের সাধনা
হয়েছিল প্রেম-মিলনের আকাজ্ঞা-সাপেক। কিন্তু, ঐ একই সময়ে
বিচার-তর্কমূলক স্বতি ও ন্তায় শান্তের বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী চর্যা ও যুক্তিবিচার-নির্তর আচার-অর্ম্নানের ধারাও সমান্তরাল ভাবে প্রচলিত ছিল।

७। जहेरा -Bengal under Akbar & Jahangir.

বাংলা দেশে, একেবারে নবদ্বীপেই নব্যন্তায়ের ন্তন বিভাপীঠ স্চিত হয় চৈতন্ত্ৰ-সমকালীন মুগেই। বিখ্যাত বাস্কদেব দাৰ্বভৌম (১৪৫০— ১৫২০ খ্রী:) মিথিলা থেকে ঐ সময়ে গকেশের তত্ত্ব চিস্তামণি নবদীপে নিমে আদেন। তারপরে, নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ বঘুনাথ শিরোমনির পাণ্ডিতাপূর্ণ বিচার-আলোচনাকে আশ্রয় করে দেই নৈয়ায়িক ঐতিহের স্ত্ত দিনে দিনে দৃঢ় বলিষ্ঠ হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষে গদাধর ভটাচার্যের কাল পম্সত। আবার বোড়শ শতকেই সার্ত-পৌরাণিক বিভাকেন্দ্রও নবদীপেই গড়ে উঠেছিল। নব্যস্থতির আচায বঘুনন্দন এই প্রদঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। শতাব্দীর ত্রিপাদব্যাপী চলেছে এই বিচার আলোচনার ধারা। নেই, বৃহত্তর বাংলার প্রাণচেত্না প্রেমমিলনমূলক জীবন-বাসনার ধারা উদ্বোধিত হয়েছিল, জাতি-ধর্ম নিবিশেষে। কিন্তু, দেই সংগে সমাজের বিশেষ এক অভিজাত রক্ষণশাল অংশে ক্রায়-স্মৃতির চর্চা, তন্ত্রাদি আফুঠানিক ধর্ম চ**লেছিল সমভাবে।** এই এক্ষণশীল আভিজাতোর প্রভাব-প্রাচুর্য<del>ও</del> মহাপ্রভুর নবদ্বীপত্যাগ ও নীলাচলবাসকে কতদূর অপরিহার্য করেছিল, দে কথা নিশ্চিত করে জানা আজ সম্ভব নয়। যাই হোক্, চৈত্ত প্রভাব সমাজের 'পরে যতই লুগু হয়েছে, অন্তদিক থেকে আফুটানিক তান্ত্রিক-পৌরাণিক চেতনার প্রয়োগ ততই হয়েছে প্রত্যক্ষ। ফলে, প্রাচীন মন্ধল-বৈঞ্ব-অমুবাদ কাবো পৌরাণিক জ্ঞান-বিমণ্ডনের প্রয়াস मिर्ट्स थिवन श्राह्म ; कीवन-मीश्व कावास्त्रष्टित পরিবর্তে একালের কবিরা পৌরাণিক জ্ঞান-প্রাচূর্যের সাহায্যে রচনা করেছেন বৈচিত্তা, অভিনবতা ও বৈদগ্ধ। এই ঐতিহের স্বরূপ পূর্ববতী আলোচনায় প্রত্যেক পর্যায়ের স্ঞ্জন-প্রবাহেই লক্ষ্য করেছি। আলোচ্য কাল-দীমায় ভারতচন্দ্রের অল্পা-মঙ্গলে এই জ্ঞানমার্গী স্মার্ত-পৌরাণিক কাব্য দাধনার চর্ম অভিবাক্তি ঘটেছে। অবশ্ব, অপরিহার্ষ ক্রচিবিকারও দেই স্বষ্টের একান্ত সংগী হয়েছিল। এটুকু যুগান্তর-পথের অভিজাত নাগরিক জীবন কথা। কিন্ত, রুহত্তর

এচুকু যুগান্তর-পথের আভজাত নাগারক জাবন কথা। কিন্ত, বৃহত্তর
বাংলার গ্রামীণ বিনষ্টির অন্ধকারে সেদিন স্ববৃহৎ জনজীবন আরো বিপর্যন্ত
ক্রান্তিলাত লোক-সমাল
দিল লোক-সমাজ। আগেই বলেছি, এই সমাজে শিক্ষা
স্থান্তলৈর অভাব তীত্র হয়েছিল। এমন অবস্থায় অশিক্ষিত তুর্বলজনের

চিত্তের আশ্রেরপে গড়ে উঠ্ল নৃতন লোকসাহিত্য। চৈতক্ত চেতনা সমৃদ্ধ
মধ্যমুগের বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের চিহ্ন লুগু হয়েছিল। ডঃ দীনেশচক্র
বলেছেন:—"মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিতে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। পার্থিব
মুখত্থে ও প্রেম-সম্বলিত সাহিত্যের মূল্য তিনি কমাইয়া দিলেন; তিনি
বিভাপতি ও চঙীদাদের গান দিনরাত্র করিতেন,—তাঁহারাই এদেশের
লোকের প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। হিমালয় যেমন স্থবিশাল চীন
মহাচীনকে আমাদের চোথের আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহাপ্রভুর
কীর্তন-মহিমা-ঘোষী থোলের বাজে আমরা সেইরপ দৃষ্টিহারা হইয়া প্রবর্তী
বিরাট পল্লীসাহিত্য ভূলিয়া গেলাম। এইভাবে এক বিশাল সাহিত্যের
উপর পটকেপ হইল।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকেই বাঙালি জীবনে চৈতন্তু-মহিমার প্রভাব-পরিমাণ অমুভব করতে পারি। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে স্মরণ রাথ ব, লোকসাহিত্যের বিলোপ চৈত্ত্যযুগে ঘটেছিল কীর্তন-গানের শ্রেষ্ঠতার জঞ্চই নয়। উৎকৃষ্টতর বৈফব-সংস্কৃতির চৈত্রভাযুগের মিলনায়ক সাহিতা প্রভাবে আমরা লোকসংস্কৃতি বিশ্বত হয়েছিলাম, এ-অহমান যথার্থ নয়। উনিশ শতকের বাঙালিই বরং প্রথম প্রায়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিশ্বত হয়েছিল। আগেই বলেছি, বৈষণৰ সংস্কৃতি ও চৈতন্ত-সংস্কৃতিকে আমরা সমার্থবাচক মনে করি না। চৈতন্ত ব্যক্তিছের ভাব-প্রভাব ছিল সর্বজ্ঞনীন। আর, তার প্রধান কারণ ছিল, চৈত্যুদেব বাংলার লোক-মান্য ও অভিজাত-মান্সের রাসায়নিক সন্মিলনে এক অথণ্ড বাঙালি সগাজ-মানস গড়ে তুল্তে পেরেছিলেন। এমন কি, বিভাপতি-গোবিন্দদাসের বিদগ্ধ রচনাতেও রাধাবাদের লৌকিক চেতনা তুর্লক্ষ্য নয়। আর পরকীয়াদি রদতত্তের লোকায়ত উৎস সম্বন্ধেও সংশয় থাক্বার কারণ নেই। চৈতন্ত-প্রভাবে লোক-জীবন-সম্ভবা রাধা পৌরাণিক ক্লফ্ণ-প্রিয়া বিশেষ গোপীর সংগে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। বৈঞ্চবধর্ম সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য ; বৃহত্তর বাঙালি জীবনেও তেম্নি লোকচেতনা ও পৌরাণিক-দার্শনিক-চেতনার সমন্বয় সন্মিলন হয়েছিল সম্পূর্ণ। মঙ্গল ও অমুবাদ সাহিত্যাদিতেও, তাই, এই উভয় চেতনার সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করে থাকি।

৭। পূৰ্ববঙ্গীতিকা--তর খণ্ড ২য় সংখ্যা :--ভূমিকা।

অতএব, চৈতন্ত্রযুগে লোক-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়েছিল, লোক-সমাজেরই বিলুপ্তির ফলে। এতে তৃ:থিত হ্বার কারণ নেই, যে কোন লোভেই হোক, সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে অন্থাসর করে বিশ্বর যুগের আলোচনা বাধার মোহ সমর্থনীয় নয়। ইংলণ্ডের জীবনে Langland এর সাহিত্যধারা লুগু হয়েছে বলে ক্ষুত্র হবার কারণ নেই। বাংলাদেশে মধাষ্ণ-বিনষ্টির আলোচাযুগে অভিজাত সমাজের বিচ্ছিন্নতার ফলে একটি অনগ্রসর লোক-সমাজও পৃথক্ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের অমাজিত মনের অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে দে-কালের লোক-সাহিত্যে। সন্দেহ নেই, এই প্রসকে বাউল, মূশিদী, মারিফতি ইত্যাদি কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সংগীত-কাব্য বাংলাদাহিত্যে দঞ্চিত হয়েছিল, যাদের আবেদন মর্মস্পশী। কিন্তু, কেবল এই মোহেই আলোচ্য দামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে কামনা করা খেতে পারে না। এই বিপর্যয়ের কুফলও অবশ্য শারণীয়। বাউল গানের সংগে এই একই লোক-সমাজ-মানস মহাকবি রামপ্রসাদের লেখনীকেও বিভা-স্বলবের কদর্য কাহিনী রচনায় প্রালুক করেছিল। ইতিহাস এ-কথা বিশ্বত হতে পারে না। আহুষঙ্গিক আরো বহু তুর্বটনার আলোচনা বর্তমান উপলক্ষ্যে প্রাসন্ধিক নয়। কেবল বল্ব, এই সাহিত্য প্রবাহের সাধারণ উপাদান ছিল নর-নারীর দেহ-নির্ভর ধর্যাচরণের লোক-ঐতিহ্য।

ষাই হোক, আলোচ্য বিপর্যয়ের মধ্যে একদিকে যেমন অভিজাত
নাগরিক সাহিত্য গড়ে উঠ ছিল, তেম্নি আর একদিকে দেখা দিয়েছিল
নব-অভাদিত লোকদাহিত্য। এই তুই ধারার সংগে
বিচ্ছিল-বিচিত্র ছিল শাক্ত সংগীতাবলী। আলোচ্য-যুগের অবক্ষয়ের
সাহিত্য
অদৃশ্য নিম্নভূমিতে জাতীয় মানদের যে বিক্ষোভ দিনে
দিনে সঞ্চিত্ত হয়ে উঠেছিল, তারই একটি অসংজ্ঞান বেদনাতিকে প্রকাশ
করেছে বেন শাক্তসংগীতের এই অভিনব নৃতন ভাব-স্রোত।

সবশেষে সব কিছুর বাইরে এই যুগে দেখা দিয়েছিল চট্টগ্রাম-রোসাঙের
নৃতন ইস্লামী সাহিত্য কর্মণের ধারা। চৈতন্ত-যুগ অথবা চৈতন্ত-চেতনাবিল্প্তি যুগের সংগে এর কোন যোগ ছিল না। মধ্যযুগীয় বাংলার চৈতন্তউতিত্ব প্রভাবসীমার বাইরে রচিত হয়েছিল আলোচ্য স্ক্রন-কর্মের মহাপীঠ।

কিন্তু, পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে এই ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। এই কারণেই যুগান্তরের পথ-পরিচয় প্রদলে এই ধারা অবশ্য আলোচ্য।

পূর্বে একাধিকবার বলেছি, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চৈতন্ত-চেতনার শ্রেষ্ঠ দান দেববাদ-নির্ভ্র মানবতা-বাদ! আলোচ্য বিনষ্টির যুগে দেবস্বভাবের মহিমায় নিষ্ঠা বিশ্বাদ ক্রমেই কি করে লুপ্ত বিপর্বর-দলে
ত্রমছিল, ওপরে তার ইন্ধিত করতে চেয়েছি। পরবর্তী যুগে দেথ্ব,—নবীন জীবন-চেতনা গড়ে উঠেছে দেববাদবিনিম্কি বিশুদ্ধ মানবিক ম্ল্যবোধের প্রভাবে; সাহিত্য-ইতিহাদের আধুনিক পর্যায়ের কথা এ'টি। কিন্তু এই বিশুদ্ধ মানব-ধর্মের স্বভাব বাংলা ভাষায় প্রথম অভিব্যক্ত হয়েছে আরাকানের মুসলমান কবিদের দারা। আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত ইস্লামিক সাহিত্যে মানব-প্রেমের একটি মর্মস্পানী রূপ স্বপ্ন-

স্থান্ত্রস ক্রা আছে। বিশ্ব অহা বিজ্ঞান বিশেষ বিভাগ বাংলা ভাষার অধন আছিব্যক্ত হয়েছে আরাকানের মুসলমান করিদের দ্বারা। আরবী-ফারসী ভাষার রচিত ইস্লামিক দাহিত্যে মানব-প্রেমের একটি মর্মস্পাদী রূপ অপ্র-মদিরতার ঘন নিবিড হয়ে আছে। আরাকানের মুসলমান করিরা সেই ক্রে থেকেই স্পর্শকাতর মানব-প্রেম-গাথার অবতারণা করেছেন বাংলা ভাষার। আর, এই বিপর্যর যুগেও চৈতলোত্তর বিনষ্টির ছাপ তাতে লাগে নি। কারপ প্রদশ শতাকীর চৈতল্য-পূর্ব যুগ থেকেই ব্রহ্মদেশ আরাকান-প্রত্যন্তগত চট্টগ্রামকেও বৃহৎ বল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

"A Burmese King of Arakan had wrested the Chatgaon district from the independent Sultan of Bengal in 1459. In Jahangir's reign the Mughals had recovered the country up to the Feni River, which henceforth formed the southeastern boundary of Bengal; but the tract near the mouths of Ganges and Brahmaputra knew no peace, on account of the Mughal Govt. at sea, the settlement of the Portuguese adventurers in Arakan and their practice in piracy under the shelter of the Arakan ruler."

পরবর্তীকালে, চট্টগ্রাম-রোসাঙ্ আবার যথন বাংলা দেশে ফিরে এসেছে, তথন এই বিশুদ্ধ মানব-প্রেম-গাথা বাঙালি মানসকে আবার উদ্বোধিত করেছে। পূর্ব-বাংলার মানব প্রেম-মূলক লোক গাথায় এই ইস্লামী সাহিত্য-চেতনার প্রভাবও ঐতিহাসিকেবা অস্বীকার করতে পারেন না।

VI History of Bengal-Vol II.

### वाविश्म षथाग्र

## লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাব

লোকদাহিত্যের ঐতিহাদিক খভাব দম্বন্ধে সাধারণ ধারণা সংশয় মৃক্ত নয়। মোটাম্টি বলা যেতে পারে, ইংরেজি 'Folk Lore' কথাটিকে সীমায়িত অর্থে বন্ধ করে, তারই প্রতিশব্দ রূপে গৃহীত হয়েছে 'লোকদাহিত্য' কথাটি। এই অর্থে 'লোকের' বা 'লোকদমাজের' দাহিত্যকেই লোকদাহিত্য বলা যেতে পারে। 'লোক সমাজ' বা 'Folk' শব্দের একটি অর্থ নির্দেশ করেছেন Shorter Oxford Dictionary—"An aggregation of people in relation to a superior ৷" ঠিক অহরণ অর্থচেতনা সম্বন্ধে অবধানতা নিয়েই 'Folk Lore' কথাটির প্রথম ব্যবহার করা হয় ;—"The word [ Folk Lore ] was coined by W. J. Thoms in 1846 to denote the traditions, লোকসাহিত্য customs and superstitions of the uncultured classes in civilised nations.।' লক্ষ্য করা উচিত, Folk lore কণাটর এই মৌল পরিকল্পনাতেও 'Folk'—অর্থাৎ একটি উন্নততর সমাজের পবিপ্রেক্ষিতে অফুরত জন-সমষ্টির আপেক্ষিক সম্পর্ক-সচেতনা স্বস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে 'Folk lore' শব্দের অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু Folk-এর আপেক্ষিক-অন্তিত্ব (Relative pattern of existence) সম্বন্ধীয় ধারণা কথনো निथिन रम नि। এই অর্থব্যাপ্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—".....to day the scope of Folk Lore includes.....popular arts & crafts in the material, as well as the intellectual culture of the peasantry......The general usage is towards restricting the province of Folk lore to the culture of the backward elments in civilised societies. 1"?

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 'Folk lore' অর্থে সর্বাবস্থাতেই 'লোক-সাধারণ' নামক অনুনত-জন-গোত্তির জীবন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ও শিরগত সর্বাত্মক সমাজ-

১। Encyclopaedia Brittanica Vol 8। ২। ই।

রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। আব, লোক-সাহিত্যও দাধারণভাবে সেই দর্বাত্মক সমাজ-স্বভাবের একটি অঙ্গরূপেই বিবেচিত হয়েছে। এদিক্ থেকে লোকসমাজের অন্তান্ত উপাদান-লক্ষণেব সংগে লোক-সাহিত্য পাবস্পরিক

লোকসাহিত্য ও লোকসমাজ

পেকেই লোকসাহিত্যেব অফুসদ্ধান-গ্ৰেষণা প্ৰথম স্ক্ হয়েছিল যুবোপ-খণ্ড। লোকসাহিত্য সেখানে সামাজিক

নৃতত্গত (Social Anthropology) অহুসদ্ধানের অঙ্গ হিসেবেই বিশেষভাবে সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। ঐ সবক্ষেত্রে লোকসাহিত্য
প্রধানতঃ লোক-সমাজ-স্বভাব বিচাবের প্রামাণ্য নিদর্শন রূপেই গৃহীত। ফলে,
লোকসাহিত্যে শিল্পদৃষ্টি এবং সামাজিক নৃতত্গত উদ্দেশ্যের পারস্পরিক
অবলেপের প্রভাবে কিছু কিছু সংশ্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের
ইতিহাসকে লোক-সাহিত্যের শিল্প-স্বভাব নিণয়ে নিঃসংশয়, প্রাঞ্জল হতে
হবে। এর জন্য আবেগ-বাহল্যের সংগে বৈজ্ঞানিক অতিসচেতনতা থেকেও
আহারক্ষা করা প্রয়োজন।

ঐতিহাদিক দৃষ্টিতে,—লোকদাহিত্য লোক জীবন-সন্থব। এদিক থেকে, এই দাহিত্য লোক জীবন-স্থভাব দ্বাবা একান্ত চিহ্নিত। আর আগেই বলেছি, লোক-জীবন অর্থে সভ্য সমাজেব সমীপবর্তী অনগ্রসর গোট্টি জীবন (community life)-এব কথাই মনে কবা হয়ে থাকে। আবাব, সমাজ জীবন যতই উন্নত হয়, সমাজেব অন্তর্বতী অন্ন হিসেবে ব্যক্তি-স্থভাব

ততই হয় স্পষ্ট-দৃষ্ট। এদিক থেকে ব্যক্তিত্ব-প্রাধান্ত বা লোকসমাজের বভাব, ব্যক্তি-মূলকত। প্রাগ্রসর সমাজেব একটি স্বভাব-লক্ষণ, তথা লোকসাহিত্যের

লক্ষণ

আপবপক্ষে ব্যক্তিত্ব-সচেতনাহীন গোষ্টি-সংস্তিই জনগ্রসর লোক-সমাজেব বৈশিষ্ট্য। এই কাবণেই,—অর্থাৎ, অথগু

সমাজ-লক্ষণ ব্যক্তিঅ-প্রাধান্ত দ্বাবা অপবিচ্ছিন্ন বলেই,—সাধারণভাবে লোকসাহিত্যে একটি সর্বাবয়ব গোষ্টি-মানসের পরিচয় প্রত্যাশা কবা হয়ে থাকে।
এই সত্যকেই ব্যক্ত কবে ভাষান্তবে বলা হয়েছে,—লোকসাহিত্য কোন একক
ব্যক্তিব স্বাষ্টি নয়; একটি গোষ্টিবদ্ধ সমগ্র সমাজেব স্বাষ্টি। এই চিস্তাধাবার
অন্ত্যারণ করে একদল প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক অতি দ্বগামী হয়ে পড়েছিলেন।
তাদেব মতে লোকসাহিত্য মাত্রই অনেকের স্বাষ্ট .—বিভিন্ন ব্যক্তি এক বা

বিভিন্ন সময়ে মিলিত হয়ে এক একটি লোক-কবিতার বিভিন্ন ছত্ত রচনা করেছে। এরূপ অনুমান দিদ্ধ করতে পারলে সামাজিক নৃতত্ত্-বিদ্-এর সন্ধানের স্থিবিধা হয়। অন্ততঃ গোষ্টিজীবনের (Community life) অন্তর্বর্তী জনমনন্তত্ত্ব ("psychology of crowds")-কে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান থেকে বিশ্লেষণ করা থেতে পারে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক অন্তসন্ধিংসার ফলে লোকসাহিত্যের শিল্প-বৈশিষ্ট্যকে প্রায় অন্থীকার করা হয়েছে; কারণ স্থিটি মাত্রই স্রষ্টার হৃদ্-বৃত্তি-দাপেক। এদিক থেকে, "How a ballad, or indeed any work of art, could actually be evolved by this committee process was never satisfactorily explained।""

বাংলা ভাষায় লোকসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাতেও এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার লক্ষণের 'পরে অবাস্তব পরিমাণ প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে। এমন কি, কোন কাব্যে লেধকের নামোল্লেধ থাক্লেই তাকে লোকসাহিত্যের

লোকদাহিত্যে Community বনাম Personality পর্বায়ভূক্ত করতে দ্বিধা বোধ করা হয়। এ বিষয়ে, সাহিত্যের পাঠককে মনে রাথতেই হবে, জীবনের ধে-কোন অভিজ্ঞতা-উপাদান শিল্প হয়ে ওঠার জন্ম প্রষ্ঠার মানস-পরিক্ষতির অপেক্ষা রাধে। আর প্রষ্ঠা মাত্রই

ব্যক্তি-মানব। অতএব, ব্যক্তি-চিত্তের মাধ্যমে ভাব-পরিস্রুতি শিল্প কর্মের পক্ষে অপরিহার্য। তবে, লোকদাহিত্যের প্রহার ব্যক্তিমন দচেতন-ব্যক্তিত্ব (Personality) বা ব্যক্তি-স্বাভন্ত্রা (Individuality)-এর উপাদানে উদ্বুদ্ধ হয় না; একান্ত গোষ্টিজীবনের ভাব-ভাবনার মধ্যে তদাত্ম হয়ে থাকে। এই অর্থেই লোকদাহিত্য গোষ্টি-মানদের প্রতিফলন; স্রহার ব্যক্তিমানস ও অথও সমাজ-মানস দেখানে অভিন্ন লক্ষণান্থিত। অর্থাৎ, এই প্রসঙ্গে একমাজ স্বানীয়,—লোকদাহিত্য মূলত: ব্যক্তির স্প্তি হয়ে থাক্লেও, লোক-সমাজ-মানসেরই অথও-একান্ত প্রতিফলন। এই প্রতিফলন ধেথানে দহজ-যাভাবিক হয়েছে, দেখানে প্রহার নামোল্লেথের প্রসঙ্গ অবান্তর।

এবারে লক্ষ্য করব, লোক-সমাজও আপন স্বভাবে সজীব জীবন-ধারারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব, লোক-জীবন সভ্য সমাজ-জীবনের মতই নিয়ত সচল; কোন পর্যায়েই সে স্থায় নয়। কেবল, সভ্যসমাজের তুলনার

<sup>91</sup> Encyclopaedia Brittanica Vol 8 1

লোক-জীবনের গতির পরিমাণ ও প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। কিন্তু তা হলেও, যে-কোন সজীব সন্তার মতই লোক-জীবনও লোক সাহিত্যে জীবন-বিবন্তন করে কেবলই পরিবর্ধিত, পরিব্যাপ্ত ও স্থপরিণত হয়ে

উঠছে। সভ্য জীবনের মতই লোক-জীবনেও ক্রম বিবর্তনের ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমপরিমাণেই সত্য। এ দিক থেকে লোক-জীবন-সভাব দেশ-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা জমুষায়ী পৃথক পরিণতি লাভ করে থাকে। তাই, কোন বিশেষ দেশ-কাল-প্রবৃতিত নিয়ম পদ্ধতিকে লোক-সাহিত্য-লক্ষণের বিচারে একাস্কভাবে প্রয়োগ করা ইতিহাস-সম্মত নয়।

এদিক থেকে য়ুরোপীয় লোক-সাহিতেত্র সংগে, এমনকি, বৃহত্তর ভারতের নানা উপজাতি-( Tribe )-সম্ভব লোক-সাহিত্যের সংগেও আলোচ্য যুগের বাংলা লোক-সাহিত্যের পার্থক্য মৌলিক। যুরোপে স্থদীর্ঘ কাল ধরে লোক-গাথা-সাহিত্য-দংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর অন্ততম কারণ হিসেবে বলা হয়,—যুরোপে এমন সব বাংলার লোক সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন ছোট-ছোট ক্ষি-নির্ভর দেশ ও জাতির অন্তিত্ব মোলিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যারা কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই মুরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির আলোকদীপ্ত হতে পেরেছে। মুরোপীয় সংস্কৃতির মূল ভূখণ্ড থেকে এই পরিচ্ছিন্নতা দীর্ঘদিন ধরে লোক-সংস্কৃতির সংগঠন-ব্যাপ্তিতে সহায়তা করেছে। ভারতবর্ষেও, এমনকি, রাঢ়-প্রত্যান্তে সাঁওতাল পরগণায় আজও লোক-সাহিত্য-গীতি-নৃত্যাদির প্রচুর উপাদান আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। এথানে<del>ও</del> অপেক্ষাকৃত সভ্য ও প্রাগ্রসর সমাজ থেকে লোক-সমাজের অবস্থান, আচার-আচরণ, এমনকি ভাষাগত উল্লেখ্য দ্রব্তিতা এই সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিপোষণে সহায়তা করেছে। কিন্তু, অন্ততঃ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য বৃহত্তর বাঙালি জীবনেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র ছিল। বন্ধ-সংস্কৃতির থেকে এই লোক-সংস্কৃতির দূর্বর্তিতা অস্ততঃ আমূল ছিল না। পূর্বের আলোচনায় দেখছি, চৈতন্ত্য-প্রভাবিত বাংলার সমাজের সর্বস্তরে অভিজাত অনভিব্বাত তাব-সংস্কৃতির একটি সমন্বিত পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। স্বভাবতই সমাজের আক্ষরিক জ্ঞান-( Literacy )-হীন পর্যায়েও এই বলিষ্ঠ সংস্কৃতির নৈতিক আদর্শ স্থপরিচিতিলাত করেছিল।

মুকুন্দরামের ফুল্লরার কণা উল্লেখ করা বেতে পারে। রূপসীর ছন্মবেশ ধারিণী চণ্ডীকে সজীত্বের আদর্শ সহছে অবহিত করতে গিয়ে ফুল্লরা নানা প্রাণ কথার অবতারণা করেছে। ঐ প্রসঙ্গে সে নিজেই জানিয়েছে বে, ঐ সব জীবনাদর্শের তথ্য সে 'শুনেছে পণ্ডিত স্থানে'। অর্থাৎ সমাজের নিরক্ষর পর্যায়েও জ্ঞান-সিদ্ধ পৌরাণিক আদর্শ-বৃদ্ধির পরিচয় সেকালে অজ্ঞাত ছিল না। পরবর্তী যুগে আমাদের আলোচ্য কাল-সীমায়, সমাজ-দেহ যথন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, তথনও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর গ্রামীন লোক-সমাজ প্রাতন পৌরাণিক ঐতিহ্যকেও নিজেদের লোক-চেতনার সংগে একাত্ম করে নিয়েছে। এ বিষয়ে শারণ করা উচিত,—"Culture is affected by foreign contacts of all kinds, whether peaceful or warlike, and within a single society, the learning of one generation has a way of becoming the folk lore of another. Much that is handed down eventually by oral tradition, perhaps in a debased and distorted form, has its origin in literature.8।

সামাজিক-নৃতত্ত্বের অন্সন্ধান গবেষণায় লোকসাহিত্যের এই বিমিশ্রতা অনেক সময় তথা নির্ধারণের বাধা স্বরূপ হয়ে থাকে। তাই এই বিমিশ্রতা-মোচন বৈজ্ঞানিক বিচার-দিশ্ধান্তের জন্ম হয়ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু, ইতিহাসের দৃষ্টিতে লোক-জীবনের ক্রমপুষ্টি ও ক্রমান্থ- গত জ্ঞানপরিণতি-(Sophistication)-র সম্ভাবনাকে সামাজিক বৃহত্ত অস্বীকার করা চলে না। এই কারণেই, কোন-স্কানায় পৌরাণিক-ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখমাত্র লক্ষ্য করেই তার লোক-সাহিত্য-লক্ষণ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠার কারণ নেই। লোক-সাহিত্য, বারে বারে বলেছি, লোক-জীবন-সন্ভব। আর, লোক-জীবন বেখানে খীয় ক্রমাগ্রস্থতির পথে প্রাচীনত্তর অভিজাত-চেতনাকে আয়ত,—সাকীভৃত করে ক্লেল্ছে, সেখানে তা লোক-সংস্কৃতিরই সম্পাদ। অবশ্র, সেই গ্রহণ ও সাক্ষীকরণ পদ্ধতিতে লোক-জীবন-খতাবিত খুলতা (crudity)ও অপরিহার্যভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এ দিক্ থেকে, আলোচ্য যুগে

<sup>8 (</sup> Encyclopaedia Brittanica Vol 8 (

উত্ত বাউল, মারিফতী, মূর্শিদী ইত্যাদি কাব্যে অপেক্ষাক্কত পূর্ববর্তী যুগের অভিজ্ঞাত-তর ভাবনার স্থল অবলেপ তুর্লক্ষ্য নয়। চট্টগ্রাম রোসাঙের মৃদলমানী বাংলা সাহিত্যেও একাধাবে হিন্দু মৃদলমানের অভিজ্ঞাত তত্ত্বচিস্তার স্থল হলেও, প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্ব-চিস্তা সর্বত্রই লোকস্থভাবান্বিত হয়ে উঠেছে বলে এই সব রচনাকে সার্থক লোক-সাহিত্য বলে
স্থীকার কবে নিতে বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের কোন হিধা নেই।

এই মৃল্যমানকে স্বীকাব করে আলোচ্য যুগের লোক-সাহিত্যকে তিনটি
প্রধান পর্যায়ে ভাগ করে বিচার করা যেতে পারে:—
আলোচ্যকালের
লোক সাহিত্য
বঙ্গাঞ্জলে প্রাপ্ত গীতিকা (ballad) সাহিত্য, এবং

(৩) বাউল, মূর্শিদী-মারিফতী জাতীয় লোক গীতি সাহিত্য।

## ब्रद्याविश्य वशाय

# **চট্টগ্রাম রোসাঙের মৃসলমানী সাহিত্য**

পূর্বে বলেছি, মধ্যযুগ বিপর্বয়ের সন্ধিলয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিশুদ্ধ মানব-বিষয়ক কাব্যের অবতারণা প্রধানতঃ করেছিলেন চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলমান কবিরা। তঃ স্কুক্মার সেন বলেছেন, "রোমান্টিক্ মুসলমানী কাব্য পুরাণো মুসলমান কবিদের বরাবরই একছেত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদা ফারসী সাহিত্যের অফুগত ছিল না।" তাহলেও, মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ-মিলনের রস-নির্যাসরূপ এই রোমান্টিক চেতনার উৎস তাঁরা আরবী ফারসী ভাষার প্রণয়-কথার মাধ্যমেই আয়ন্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষায় এই ঐতিহ্-সম্পদ্ প্রত্যক্ষভাবে হয়ত সর্বদাই ঐসব বিদেশি ভাষা থেকে আহত হয়নি। অস্কতার হয়ত সর্বদাই ঐসব বিদেশি ভাষা থেকে আহত হয়নি। অস্কতা, চট্টগ্রাম রোসাঙের কবিকুল-শিরোমণি দৌলতকান্ধি এবং আলাওল-এর কাব্য-প্রেরণা সমধ্যী হিন্দী-কাব্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল যে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু, ঐ সকল হিন্দী কাব্য-ম্লের কেন্দ্রে আব্রার ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব সংশয়াতীত হয়ে আছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই প্রথম মুসলমান সংস্পর্শ সাধিত হয়েছিল; আর এর প্রচনা ঘটে "অন্ততঃ পক্ষে গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে।" বাংলাদেশেও প্রথম মুসলমান সংযোগ তৃকী আক্রমণের মুসলমানী বাংলা কাবা কি, মোহম্মদ বিন্ বথ্তিয়ারের নবদীপ বিজয়ের সময়েও তাঁর অখারোহিদলকে তৃকী ঘোড়সওয়ার মনে করেই নির্বাধে পুরী প্রবেশের মুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। য়াইহোক্, য়য়োদশ শতান্ধীর পাঠান বিজয়েকে উপলক্ষ্য করে বৃহত্তর বলে মুসলমান সংস্পর্শের স্থাপ্ততর হয়ে ওঠে। কিন্তু, ঐ সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত কোন মুসলমান কবির কাব্য-কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্বে দেখেছি, বাংলার পাঠান শাসকেরা দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেই একান্ত নির্ভরে

১। ইস্লামি बांश्ना माहिंछा। २। वै।

ৰরণ করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভাষা-সাহিত্যে স্প্রাচীন কাল থেকে মুসলমান রস-বিদশ্ধ কবির হস্তাবলেপ ঘটেছে। প্রীষ্টীয় একাদশ থেকে এয়োদশ শতাব্দীকালে মৃদলমান কবি রচিত হিন্দী ছড়া গাথারও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। দিনে দিনে এই রচনা-প্রবাহের প্রদার ও সমুন্নতি অবারিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই জনপ্রিয় প্রশন্ত কাব্যধারার মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। কোন অবস্থাতেই ভারতবর্ষীয় ভাষার এই মুসলমান কবিরা সাম্প্রদায়িক অথবা সংকীর্ণ সংস্কৃতির উপাসক ছিলেন না; ডঃ স্ত্রুমার দেনের ভাষায় এঁরা স্বভাবত-ই ছিলেন,—"ফারদী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় দাহিত্যের রদ দন্ধানী।" ফারদী দাহিত্যের দৌন্দর্য মাধুর্যের দংগে ভারতীয় শিল্প-দাহিত্যের জীবন-বদ-উৎদকেও এঁরা অমুধাবন করে-ছিলেন। ফলে, ফারদী দাহিত্যের মানবিক প্রেমামুরজির ধারার সংগে এঁদের রচনায় কালে কালে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্-জ্ঞানের প্রতীতি ;— হিন্দু-মুদলমানের ভাব-চেতনার মধ্যে রচিত হয়েছে নবীন মিলন-স্ত্ত। বাংলা ভাষায় মুদলমানী কাব্যধারার পথিকং রোদাঙের কবিকুলও আমাদের দাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাদে এই ভাব-চেতনার ঐতিহ্নকেই অহুবর্তন করেছেন।

আগেই বলেছি, বহন্তর বাংলার জীবন্যাত্রার সংগে চাটিগাঁ রোসাঙ্রে
কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, এই অঞ্চল তথন আরাকান রাজ্যের
অন্ধর্ভুক্তি ছিল। আরাকান পূর্বলেব সীমান্তবর্তী
মুসলমান বাংলা কাবা ব্রহ্মদেশেব নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। আরাকানীরা
ওচট্টগ্রাম রোসাঙ্
বন্মী, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের ভাষা-সাহিত্য
ও আচারআচরণের মধ্যে বৃহত্তর ব্রহ্মের তুলনায় আজও স্বাতয়্র রয়েছে,—
বিশেষ করে চট্টগ্রামের সমিহিত অঞ্চলে। অক্তদিকে চট্টগ্রাম বন্ধভূমির
অন্তর্গত হলেও, আজও পর্যন্ত ভাব ভাব-ভাষা-সংস্কৃতিতে আরাকানী প্রভাব
বয়েছে অজম্র। অতএব, বলা যেতে পারে, সেদিনকার আরাকানে,—
রোসাঙ্ রাজসভায় বন্মী ও বাঙালি সংস্কৃতির সম্মিলনের এক সহজ পরিবেশ
প্রথমাবধি গড়ে উঠেছিল। অক্তদিকে আরাকান অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজারা

৩। ইসলামি বাংলা সাহিতা।

বেমন পালি-প্রাকৃত ভাষার সংগে অস্ততঃ ধর্মস্ত্তেও জড়িত ছিলেন, তেম্নি তাঁদের রাজ্মভাসদ এবং প্রজাপ্ত্রের অধিকাংশই ছিলেন ম্সলমান ধর্মাবলধী। এমন কি, দীর্ঘদিন ধরে আরাকানের বৌদ্ধাগ রাজার। সিংহাসনে আরোহণ করে একটি করে ম্সলমান নামও গ্রহণ করে থাক্তেন বলে জানা ধায়। অতএব, রোসাভ্রাজ্মভাতে একাধারে আর্য ভারতীয় এবং ম্সলমানী সংস্কৃতির চর্চা ও চর্যা যে স্প্রচলিত ছিল, তাতে সংশয় নেই।

তাছাড়া, ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সম্পর্কে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাক্লেও, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবাদীর প্রত্যক্ষ সান্ধিয় থেকেও রোসাঙ্ রাজ্মভা বঞ্চিত ছিল না। দৌলত রোমাঙ্ও বৃহত্তরবক্ষ কাজীর জীবন-কথা সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কিছা, রোমাঙ্ রাজ্মভার দিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল যে ঐ রাজ্যদীমার বাইরে থেকেই রোসাঙে গিয়ে পৌচেছিলেন, তাতে প্রায় কোন সংশয় নেই। তাছাড়া, স্বয়ং দৌলতকাজ্ঞির বর্ণনা থেকেও জানা যায়, রোসাঙ্ রাজ্মভায় বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল, আর তার প্রেরণা যুগিয়েছিল বৃহৎ বন্ধ, তথা বৃহত্তর ভারত। আশ্রুফ থানের 'রাজ্মভা' বর্ণনা করে কবি লিথেছেন:—

"দৈয়দ শেথ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুমান ॥
ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর ॥"
ই সভায় বিবিধ ভাষা-সাহিত্য-জ্ঞানেরও ব্যাপক চ্যা হত:

"আরবী ফারসী নানা তত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসন্ধ কথা আছিল বিশেষ ॥
গুজ্ঞাতী গোহারী ঠেট্ ভাষা বহুতর।
সহজ্ঞে মহস্ত সভা আনন্দ সায়র॥"

অতএব, চট্গ্রাম-রোসাঙের সপ্তদশ শতকের সাহিত্য সাধনায় রহওর ভারতের বিচিত্র ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাব যে পড়েছিল, তাতে সংশয়

<sup>ঃ।</sup> উট্টবা—'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম খণ্ড ( বিশ্বহারতী )—সতী সরনামতীর ভূমিকা।

নেই। কিন্তু, সেই বৈচিত্ত্য-বিভিন্নতার মধ্যেও বাংলাই ছিল রোসাঙের
দেশি ভাষা-সাহিত্য। দৌলং কাজিকে বাংলা কাব্য
রোসাঙ ও বাংলা
রচনার নির্দেশ দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক আস্রফ্ শা
বলেছিলেন:

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে॥"

ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে, চট্টগ্রাম-রোসাঙের মৃসলমানী কবিদের রচনায় বিচিত্র ভাব-ভাষাগত ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছিল। বলাবাহুল্য, তার মধ্যে হিন্দু-পৌরাণিক সংস্কৃতির উপদানও কম ছিল না। কিছু তা সত্তেও, বাংলার সমন্বয়ী চৈতন্ত্য-চেতনার প্রভাব তাতে ছিল না। বরং এই ভাব-সমন্বয়ের ধারা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানী গাহিত্য বনাম চৈতন্ত্র-চেতনা

বলেছি, দৌলং কাজির দতী ময়নামতী ও আলাওলের পদাবতী কাব্যের উৎস-প্রেরণা ছিল হিন্দী ভাষায় রচিত অফুরূপ কাব্য-কথা। ভাই, এ সকল কাব্যে মুসলমানী ধর্ম-সংস্কৃতির সংগে হিন্দু-পৌরাণিক প্রস্কেরও বছল অবতারণা রয়েছে। কিন্তু, তাতে দেববাদ-নির্ভর মানব-চেতনার প্রভাব নেই। দৌলং বরং উদাত্ত কঠে মানব-মহিমারই জয়গান করেছেন;— আর সেই প্রসঙ্গের শ্বরণ করেছেন নিরঞ্জন বিশ্মিল্লার স্থান কীতিকে:—

"নিরঞ্জল-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।

অিতৃবনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তম্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
নর বে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্ঞল॥"

এই বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের ঐতিহাই মধ্যযুগান্তরের বাংলা দাহিত্যে চটুগ্রাম-রোসাঙ্কের মুদলমানী কবি-কীতির শ্রেষ্ঠ দান। আর, দৌলং কাজি এই ভাবধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।

দৌলং কাজি একথানি মাত্র কাব্য রচনা করেছিলেন; সেই কাব্যথানিও
সুস্পূর্ণ করে যাবার মত আযুদ্ধাল তিনি পান নি। তা সত্ত্বেও, চটুগ্রামরোসাঙ্কের বাজিসভার তিনি অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি।
রোসাঙ্কের কবিশ্রেষ্ঠ
দৌলতের বাজি-পরিচয় সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত তথ্য জানা
যায় না। কাব্য শেষে আত্মপরিচয় দেবার আকাজ্জা
কবির ছিল কিনা, আজ তা জানবার উপায় নেই। রচনাকাল সম্বন্ধে একটা
মোটাম্টি থবর অবশ্য কবি দিয়েছেন। রোসান্ধরাজ শ্রীস্থধ্যার ''ধর্মপাত্র"

ছिलान '' औयुक आण द्रक् थान।"

"মহারাজ আয়ুশেষ জানি শুদ্ধন।
তান হতে রাজনীতি কল্য সমর্পণ।
মহাদেবী জনেক ভাবিল স্থনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে অধিক স্থপাত্র পতিত।
নৃপতিহ পুত্রভাবে হরিষে দাদরে।
মহামাত্য করিলেন আশ্বৃফ্ থানেরে॥"

এই মহামাত্য আশরফের নির্দেশেই কবি-দৌলৎ তাঁর সতী ময়নামতী
রচনায় প্রবৃত্ত হন। জানা গেছে, "শ্রীস্থধর্ম তাঁহার ষোল বংসর রাজ্যকালেব
মধ্যে প্রায় বারো বংসর কাল রাজা থাকিয়াও রাজা হন
মতী ময়নামতী
কাব্যের রচনাকাল
নাই, অর্থাং অনতিষিক্ত নরপতি ছিলেন।" কারণ,
কোন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেছিলেন, সিংহাসনে
অতিষিক্ত হওয়ার একবংসরের মধ্যে তাঁর দেহাস্ত ঘট্রে। ঘাদশ বংসরের
অক্তে প্রীস্থধ্যা নরবলি প্রভৃতি বিভীষণ অফুষ্ঠানের মধ্য দিয়েরাজপদে অভিষিক্ত
হন। স্পাইই দেখা যাচ্ছে, দৌলং কাজির উদ্ধৃত বর্ণনাতেও এই ঐতিহাসিক
ঘটনার প্রতিই ইন্ধিত করা হয়েছে। অতএব, দৌলতের কাব্য রচনা কাল
শ্রীস্থধ্যার রাজ্যকালের অনতিষিক্ত সময়ের মধ্যে বলে মনে করা যেতে পারে।
এই সময় ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে।

<sup>ে।</sup> এটব্য-'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম খণ্ড ( বিবভারতী )—সতী মন্ননমতীর ভূমিকা।

দৌলং কাজির কাব্য রচনার মূলে কবি দাধন রচিত লৌকিক হিন্দী
("ঠেটা চৌপাই") কাব্যের প্রভাব ছিল। পূর্বে উদ্ধৃত আশ্রফ্ খানের

নির্দেশের মধ্যে এ-বিষয়ে স্পাষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সাধনের দৌলং কাজিও ফিন্দী-কবিসাধন পুথি অধুনা পাওয়া গেছে। তাতে দৌলং কাজির বাংলা

বচনার স্থানে স্থানে মূল হিন্দীর চবছ বঙ্গামুবাদ পর্যন্ত লক্ষিত হয়ে থাকে।
এর থেকে দৌলতের রচনার পেছনে সাধনের কাব্য-প্রেরণার ইতিহাস স্পষ্ট
ব্যক্ত হয়। কিন্তু, তা সত্তেও, দৌলতের কাবাকে হিন্দী কাব্যের ছবছ অমুকৃতি
মনে করলে অন্যায় হবে। বস্তুতঃ, সাধনের কাব্য-কাঠামোকে আশ্রম্ম করে
দৌলং কাজির কবিমানস ভাব-কল্পনার সৌন্দ্যলোকে অবাধ সঞ্চরণ করেছে।
এমনকি, নিছক বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে "দৌলতে এমন বছ অংশ আছে ঘাহা
সাধনের কাব্যে নাই।"

শেলথ কাজির 'সতী ময়নামতী' বা লোর চন্দ্রানী' কাব্যের কাহিনী-সংক্ষেপ মোটাম্টি নিয়রপ :—"নুপতিনন্দন" "হুর্জয়" লোরক "সর্বকলায়্তা" সতী ময়নামতীকে বিবাহ করেছিল। অপূর্ব-স্বন্দরী কাব্য-কাহিনী পতিব্রতা ময়নার সান্নিধ্যে লোরকের দিন আনন্দে কাটে। কিন্তু, হঠাৎ একদিন লোরকের কানন বিহারের ইচ্ছা হল। রাণী ময়না এবং বৃদ্ধ পাত্রনের 'পরে রাজ্যভার সমর্পণ করে সকল "যুবাপাত্র" সংগে নিয়ে রাজ্য বনে চলে গেলেন। দেখানে এক অক্স্মাৎ-আগত যোগীর কাছে গোহারী রাজকল্যা চন্দ্রানীর অপূর্ব রূপ-দোন্দ্রময় প্রতিক্ষৃতি দেখে লোর বিমৃদ্ধ হন। চন্দ্রানীর বিবাহ হয়েছিল হর্দণ্ড প্রতাপ বামনের সংগে। বামনের অমিত বীর্ঘ বৃদ্ধ গোহারি-রাজের রাজ্যকে সর্বশক্ষামৃক্ত কবেছিল; ভার নিশ্চিত রাজ্য-উপভোগ হয়েছিল নির্বাধ। কিন্তু রাজকল্যার যৌবন-উপভোগের পথে বামন ছিল এক হর্মণণ্যে বাধা:—

"মহাবীর বামন স্বন্ধিলা প্রজ্ঞাপতি। নারী সংগে রতিরসহীন মৃঢ়মতি॥"

চন্দ্রানীর রূপে মৃগ্ধ এবং তার ত্র্ভাগ্য-কথায় প্রালুক্ক হয়ে লোরক চললেন

৬। এটব্য—'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম 'থও (বিশ্বভারতী)—সতী ময়নামতীর ভূমিক। প্রিশিষ্ট (খ)। ৭। ঐ।

গোহারি দেশে। সেখানে চল্রানীর সংগে প্রথম দর্শনেই উভয় উভয়ের প্রভি
আকৃষ্ট হলেন। অবশেষে দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় লোরক গভীর রাজিতে
অন্তঃপুরে চন্দ্রানীর সংগে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁদের গোপন মিলন-ফ্র্য দীর্ঘস্থায়ি হল না। মৃগয়া থেকে বামনের প্রত্যাবর্তন সংবাদ জেনে লোর-চন্দ্রানী সকলের অজ্ঞাতে পলায়ন করলেন। গভীর বনে বামন তাদের

পথরোধ করে দাঁডাল। উভয়পক্ষেব প্রাণপণ সংগ্রামের নৌলং কালীর পর লোরকের হাতে বামনের জীবনাবদান ঘটে। কিছ রচনাংশ

হয়েছে। চন্দ্রানীর শোকে লোর যথন বিহবল, তথনই এক ঋষি এসে তার পুনর্জীবন দান করেন। তথন গোহারি রাজার দৃত এসে স-চন্দ্রানী লোরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। ক্রমে লোর-চন্দ্রানী গোহারি রাজ্ঞার রাজা-রাণীরূপে স্বথে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

এদিকে ময়নামতী-সতীর হু:খ-বিরহের অবধি নেই। হরগৌরী, দেব-ধর্ম পূজা করে সে স্বামিবর মাগে, স্বামীর অভাবে হুর্ভাবনার তার অন্ত নেই; সেই সংগে বিরহ-জ্বনিত আতিও বেড়ে ওঠে দিনে দিনে। মালিনীকে ডেকে সে বলে:—

''মালিনি কি কহব বেদন ওর। লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥"

রতনা মালিনী কিন্তু বিখাদ-ঘাতিনী। "নরেন্দ্র নৃপতি স্থত" "ছাতন কুমার"-এর কাছে সে প্রদাদ গ্রহণ করেছে সতী ময়নামতীকে ছাতনের কাম-সংগিনী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আঘাত মাদের ঘন বর্ধা থেকে গ্রীমতপ্ত 'স্কোর্চমাদ-পরবেশ" ঘটে একের পর এক। প্রকৃতিতে যৌবন-জীবন-তরলের ছটা উন্তাসিত হয়ে ওঠে প্রতি মাসে নিত্য-ন্বরূপে; ঘৌবনে যৌগিনী সতী ময়নার চিত্তে বিরহ-বেদনা হয় প্রতিপ্ত। আর সেই চরম ম্রুর্তে মালিনী চোধের 'পরে তুলে ধরে ছাতন-মিলন প্রস্তাবের লালসাত্র সন্তাবনা। প্রতিপদে ময়নামতী প্রদীপ্ত সতীত্মের শক্তি বলে দেই কুপ্রতাব প্রতাখান করেন। অবশেষে ঘাদশ মাসাস্তে মালিনীর অসহদেশ্রের কথা অম্পুত্তব করে রুচ্ আঘাতে ময়না তাকে বিদায় করেন, চরম শান্তি দিয়ে। কিন্তু ময়নামতী-মালিনী সংবাদে 'বারমান্তা' টুকুও কবি দৌলং শেষ করে ষেত্তে পারেন নি। জ্যৈষ্ঠ মাদ বর্ণনার স্ক্রতেই তাঁর লেখনী হঠাৎ স্তম হয়েছে।

বছবর্ষ পরে রোসাঙ্ রাজ-সভার বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ কাব্য-কথা সমাগু করেন। সেই অংশে প্রথমে রয়েছে ময়না কর্তৃক মালিনীর শান্তিবিধানের কাহিনী। তারপরে বিরহার্তা ময়না মালওলের রচনাংশ স্থী সংগে পরামর্শ করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লোরকের কাছে প্রেরণ করেন। গোহারি দেশে গিয়ে সে বিমলা নামী সারি'র কৌশল-বাচনের মধ্য দিয়ে রাজা লোরকে ময়নার বিরহার্তির কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। সতী ময়নার শ্বতি মনে কবে লোর কমে অধীর হয়ে পড়েন। এদিকে লোর-চন্দ্রানীর এরই মধ্যে একটি ছেলে হয়েছিল। তারই 'পরে গোহারি রাজ্যের ভার দিয়ে লোরক চন্দ্রানীকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন। ছই রাণীকে নিয়ে লোরের জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বয়সে রাজার মৃত্যু ঘট্লে তার হই নারীই জহুমৃতা হন।

দৌলৎ কাজির রচনাংশের তুলনায় আলাওলের কবি-ধর্ম,—অস্কতঃ পতী ময়নামতী কাব্যে—অনেক নিপ্সভ। আলাওলের সকল রচনারই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য। দৌলং কাঞ্চিও অ-পণ্ডিত ছিলেন না। মুদলমান ধর্মে তাঁব জ্ঞান ও নিষ্ঠা অটুট্ ছিল; স্ফী নৌ-ং-এর কবি শ্বভাব সাধন-পদ্ধতিতেও অমুরক্তি ছিল স্থগভীব। তা' সংব**ও** তার রচনাংশে হিন্দু বেদ-পুরাণ সম্বন্ধীয় ঐতিহের সহজ জ্ঞানও অনায়াস-ব্যক্ত হয়েছে। আর, জয়দেব, বিভাপতি, এমন কি, কালিদাদের কাব্যেও কবির প্রবেশাধিকার ঘটেছিল,—এমন অহুমানের পোষকতাও তাঁর রচনায় ত্র্লভ্য নয়। চকন্তু, সকল ক্ষেত্রেই দৌলৎ কাজির পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম করেছে তাঁর গভীর নিষ্ঠাহ্ববক্তি পূর্ণ উপলব্ধি। এই উপলব্ধির সহজ প্রকাশ তাঁর রচনাকে করেছে দরল, প্রাঞ্জল এবং দরদ-ও। দৌলং কাজির রচনার এই স্বতো-বিকশিত দারল্য ও অনায়াস-সরসতা তার কাব্যকে লোকজীবনের দার্থক রোমান্টিক প্রণয়গাথার শিল্পমূল্য দান করেছে। লক্ষ্য করা উচিত, কাব্য-কাহিনীর মধ্যে লোক্জীবন-সম্ভব অসামাজিক প্রণয়-সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ আসন লাভে দমর্থ হয় নি। / লোব-চন্দ্রানী'র যৌথ প্রণয় মাধুর্যের চেয়েও সতী ময়নামতী একা উচ্ছলতর বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন দৌলতের কাব্যে। (मोन९ कांकित विधानी कवि-कञ्चना রোমাণ্টিক প্রণয়-বেনेक्वरक ত্যাগ-৮। এটব্য—'সাহিত্য প্রকাশিক।' ১ম থও (বিষভারতী) সতীমরনামতীর ভূমিকা।

তিতিক্ষাপূর্ণ বেদনার রঙে অহুরঞ্জিত করেছে; যৌবন-প্রেম সাধনার মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই সব-কিছুর পেছনে ছিল দৌলতের প্রেম-সাধক কবি-মানস। আগে
একাধিক বার বলেছি, দৌলং নিজে নিষ্ঠাবান্ স্ফি-সাধক ছিলেন। তাঁর
পৃষ্ঠপোষক আসরফ্ থান-ও ছিলেন,—"হানাফী মোঝাব
কবি ধর্ম ও হাজিধরে চিশ তি থান্দান।" 'বিসমিল্লার' বন্দনা এবং
'মহম্মদের সিফ্ড' প্রসঙ্গে ইস্লামি ধর্মাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ
শ্রম্ভাছ্রক্তি প্রকাশ করেছেন কবি। আর এই ভাবাদর্শের সারসংকলন

প্রসাদে লিখেছেন,—

"সরিয়ত নাও কর ইমান প্রদীপ ধর

রহল সহায়ে হইম্ পার॥"

স্থানের :—"আলাব ভদ্ধরে হায় যুয়ায়ে দর্শন পায়

আবার:— "আলার হজুরে হায় যুয়ায়ে দর্শন পায় প্রেম ভাবে স্বালে ন্য়ান॥"

এই প্রেম এবং সত্য (ইমান্)-ই মুসলমান,—স্ফী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ
সাধ্য। দৌলৎ কাজি ময়নার প্রেমায়বক্তির মধ্যেও ভক্তিনত চিত্তে সেই
সত্যের স্বরূপকেই প্রত্যক্ষ করেছেন;—কবি-দৃষ্টিতে ময়নার 'সতীত্ব' সেই
'সত্যের'ই অভিনবতম রূপপ্রকাশ:—

"ভাবত পুরাণে সত্য, সত্য সে বাখানে।
চর্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থানে ॥
প্রাণান্ত কবিয়া সত্য পালে মহাজন।
রাজ্য-পাল তাজি করে সত্যের পালন॥
সত্য বলে রাজা হৈল পাওব নন্দন।
সত্য সে পরম সিদ্ধি বিজয় কারণ॥
যত জাতি শাস্ত্ররীতি বৈসয় সংসারে।
আত্যে সত্য ধরি পাছে বডাই বিচারে॥
ইম্প সিদ্ধিক শাহা রম্মল আলার।
সত্য বলে মিসিরের হৈল অধিকার॥
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন্ মতে হৈলা ময়না পতিব্রতা সতী।"

এ-জিজ্ঞাসার উত্তর অমৃক্ত থাক্লেও স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু কাব্যাংশে কবি তার নিঃসংশয় উত্তরও দিয়েছেন :—

"দ্রিদ্র তৃ:খিত জ্বন, ধন দিয়া তোষে মন, তৎপরে পূজে অভ্যাগত। ভাগ্যবতী ময়নারাণী, সত্যের প্রতিষ্ঠা ভানি প্রশংসন্তে সকল জগত॥"

অন্তব্য ময়না প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :--

"বিপরীত বায়ু বলে সত্য ঘট নাহি টলে সতীত্বকে টলাইতে নারে॥"

লোক-জীবনে শৈর্মির প্রেম-সতীত্বের সাধনা কবির অন্থরজির মধ্যে বেখানে শাখত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেধানেই বাংলা মুসলমানী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ঘটেছে দৌলং-কবি-প্রতিভার অতৃল্য সত্য-প্রতিষ্ঠা।

দৌলং কাজির পরেই, আগেই বলেছি, রোসাঙ্ রাজ-সভার ছিতীয় কবি-শ্রেষ্ঠ আলাওল। আলাওল-প্রতিভা বিচিত্র কাব্য-রচনায় সদা ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু, এইসব বিচিত্র কাব্য-গাধার তুলনায় আলাওল স্বয়ং কবির জীবন-কথাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। "মূলুক ফতেহাবাদ"এর জামালপুর গ্রামে কবির আদিনিবাস ছিল। কিন্তু, ফতেহাবাদ মূলুকের নির্ণয় প্রসঙ্গে শণ্ডিত মহলে মত পার্থক্যের অবধি নেই। কেউ ক্রেমন করেছেন, ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছিল। ডঃ দীনেশচন্ত্রের মতে ফতেহাবাদ অর্থে প্রাচীন ফরিদপুরকেই বোঝায়; ডঃ স্কুমার দেন মনে করেছেন, স্থানটি "পশ্চিম বা মধ্যবঙ্গে হওয়াই সম্ভব।" ঘাই হোক, ফতেহাবাদ চট্গ্রামের অন্তর্গত ছিল না, এ-কথা অন্ততঃ মনে করা বেতেঃ পারে।

আলাওলের পিতা নবাব কুতুবের সভাসদ ছিলেন। একবার জলষাদ্রার সময়ে আলাওল ও তার পিতার নৌকা পতু গীজ জলদস্থাদের কবলগত হয় কবি-পিতা প্রবল যুদ্ধ করে 'সহিদ্' হন, আলাওল জীবন-কথা বহু তুঃখ ভোগ করে রোসাঙে এসে হন উপনীত। এখানে তিনি প্রথমে আধারোহী রাজনৈনিকের কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আলাওলের বিভোৎসাহিতা গোপন থাক্ল না, তাঁর কবিখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে রোদাঙের "মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন" মাগনঠাকুর কবির প্রতি অম্বক্ত হন। মাগনের পৃষ্ঠপোষকতাতেই কবির বিখ্যাত কাব্য পদ্মাবতী রচিত হয়।

আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুল্মূল্ক বিদিউজ্জমাল'-এর রচনাও মাগনের আশ্রেষ্টে স্টিত হয়। কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তির আগেই মাগন লোকাস্তরিত হন। কবি তথন রাজা <u>ক্রীচন্দ্রস্থর্</u>মার অমাত্য-শ্রেষ্ঠ সোলেমানের আশ্রয় লাভ করেন। এঁরই নির্দেশে আলাওল দৌলং কান্ধ্রির অপূর্ণ-কাব্য সূতী ময়না-মতীর পূর্ণতা বিধান করেন। তারপর, প্রধান রাজ্ব-সেনাপতি সৈয়দ মহাদ্দ-এর অন্থরোধে রচিত হয় হপ্তপয়কর কাব্য।

এই সময়ে আলাঁওলের জীবনে নৃতন ত্থোগ দেখা দেয়। ভারতবর্ধের রাষ্ট্রীয় আকাশ তথন শাজাহানের পুত্রদের মস্নদ্-লোল্পতার সংগ্রামে ঘনঘটাছের। শাহ-স্ক্রা এই সময়ে ঔরংজীব -এর ভয়ে রোমাঙ্ রাজ-সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময় কবির সংগেও স্কর্জার হক্ততা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু, কিছুদিন পরে রোমাঙ্ রাজের বিরাগভাজন হয়ে শাহ-স্ক্রার সংগে যুক্ত করে আলাওলের নামে রাজদরবারে মিথ্যা অভিযোগ শোহ-স্ক্রার সংগে যুক্ত করে আলাওলের নামে রাজদরবারে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করে। বিনাপরাধে আলাওল কারাক্রদ্ধ হন। "প্রকাশ দিবদ" ধরে "গর্ভবাদ"-যস্ত্রণা ভোগ করার পর 'মৃজার' ত্রভিদন্ধি ধরা পড়ে। কবি তথম মুক্তিলাভ করেন এবং মৃজা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তারপরেও ত্র্ভাগ্য কিছুকাল কবি আলাওলের পেছনে ধাওয়া করে ফেরে। অবশেষে রোমাঙের কাজি সৈয়দ মামুদ শাহার ক্রপালাভ করে আবার কবির ভাগ্যোদয় ঘটে। মামুদ্ শাহার আশ্রয়ে আলাওল তাঁর অপূর্ণ পুরাতন কাব্য সয়ফুলমূল্ক্ বিদিউজ্জমাল্-এর পূর্ণতা বিধান করেন। নিজামীর 'দারা সেকেন্দর নামা' অবলম্বনে নৃতন কাব্য রচিত হয় স্বয়ং রাজা চক্রম্বর্ধনার আদেশে।

আগেই বলেছি, পদ্মাবতী আলাওলের শ্রেষ্ঠকাব্য; রোসাঙ্ রাজ-সভায় রচিত তাঁর প্রথম কাব্য-ও এটি। কিন্তু এই রচনার 'পদ্মাবতী' বনাম 'পদ্মাবত'
ও বিধ্যাত হিন্দী কবি মহম্মদ্ জায়দীর পত্মাবৎ কাব্যকে আদর্শ করেই আলাওল তাঁর বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন; -কাব্য মধ্যে এ-কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। জায়দী অযোধ্যার জায়েদ্ গ্রামের অধিবাদী ছিলেন; তাঁর পত্মাবং রচনার কাল যোড়শ-শতকের প্রথমার্যে।

পদ্মাবতী কাহিনীর মূল কাঠামো আলাউদ্দিন-পদ্মিনীর ইতিহাস-স্ত্র থেকে নেওয়া। কিন্তু তাতে কল্পনাব বং ফলানো হয়েছে ব্যাপক পরিমাণে। চিতোরের রাজা ছিলেন বুডুদেন: তাঁর পত্নীর নাম

পেলাবভীর' কাব্য-কাহিনী

ব্যাতি শুনে রত্তদেন মৃগ্ধ হন এবং স্থানিক্ষত শুকপাধি

নিয়ে যোগির বেশে সিংহল যাত্রা কবেন। শুকের সাহায্যে সিংহলে রত্মদনেব পদ্মিনীলাভ ঘটে। দেশে ফিরে তুই স্ত্রী নিয়ে বত্মদনেব স্থাথ দিন কাটতে থাকে। এরই মধ্যে উপদ্রবের স্বাষ্ট করেন দিল্লীব্য সমাট আলাউদিন। পদ্মিনীর রূপন্থ হয়ে তিনি চিতোর আক্রমণ করেন এবং পরাজিত রাজাকে বন্দী করে দিল্লী ফিরে যান। কিন্তু রাজার প্রাণত্ল্য স্থহদ্ গৌরী ও বাদিনা ছই ভাই কৌশলে রত্মদনকে উদ্ধার কবে আনেন। অন্তুদিকে রত্মদনের অফুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মাবতীকে বিপথগামিনী করার চেটা করেন। ফিরে এসে রত্মদন দেওপালকে যুদ্ধে নিহত করেন। কিন্তু নিজেও আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন। পদ্মাবতী ও নাগমতী স্থামীর সংগে অমুমৃতা হন। চিতার আশুন তথনও নিভে নি; আলাউদ্দিন এসে চিতোরে পুন-প্রবেশ করলেন। কিন্তু সভী পদ্মাবতীর পরিণতি লক্ষ্য করে চিতায় প্রণতি নিবেদন করে নিজ রাজধানীতে ফিরে যান।

জায়দী ইতিহাদ-কথাকে আশ্রয় করে জনপ্রিয় লোক-কাব্যুট কেবল রচনা করেন নি। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ স্ফী দাধক।
তাই সুপরিচিত কাহিনীর অন্তরালে তিনি স্ফী দাধনার লায়দী ও আলাওল
গুহু সংকেত-ধারাকে রূপকাব্য়বে আভাদিত করে তুলেছেন। এই রূপক অফুদারে চিতোর অর্থে মানবদেহকে বোঝায়; রত্তুদেন অর্থে জীবাত্মা। আবার পদ্মিনী হচ্চেন বিবেক; শুকপাথি ধর্মগুরুর প্রতীক। আলাওল নিজেও স্ফী মতের উপাদক ছিলেন। তাই, জায়দীর কাব্য-ভাবনাকে তিনি শুশ্রমা করেছেন। কিন্তু, তাহলেও আলাওলের কাব্য জায়দীর কাব্যের অন্তর্গণ-মাত্রই নয়। জায়দীর লোক-জীবনামুভূতি

ছিল ঘন-নিবিষ্ট; তাই তাঁর কাব্যের ধর্মনিরপেক্ষ একটি ব্যাপক লোক-জীবনাবেদন রয়েছে। আর, আলাওলের ছিল, আগেই বলেছি,— দীগু-পাগুতা। কেবল আরবী-ফারসী ভাষা-সাহিত্যেই নয়, সংস্কৃত ধর্ম-অলংকার-পুরাণ-শাস্তাদিতেও তাঁর অধিকার ছিল ব্যাপক। এই পাণ্ডিত্যের প্রসারকে আলাওল সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বছল ব্যবহার করেছেন। ফলে, তাঁর কাব্য অম্বভৃতির চেয়েও বৈদ্ধ্যে সম্ভ্রল। পদ্মাবতী কাব্যের প্রারম্ভিক বন্দনাংশেই আলাওল-প্রতিভার এই পরিচয় স্বান্ত:—

"বিদমিলা প্রভূব নাম আরম্ভ প্রথম। আত্মৃল শিব দেই শোভিত উত্তম। প্রথমে প্রণাম করি এক করতাব। যেই প্ৰভু জীবদানে স্থাপিল সংসাব। করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ। তারপরে প্রকটিল দেই কবিলাস॥<sup>3</sup> স্ঞিলেক আগুন প্রন জল ক্ষিতি। নানা রক স্বজ্ঞিলেক কবি নানা ভাতি॥ স্থজিল পাতাল মহী স্বৰ্গ নক আর। স্থানে স্থানে নানা বস্তু কবিল প্রচাব। मुख्तिक मध मही मध उन्नाए। চতুদশ ভূবন স্ঞ্জিল খণ্ড খণ্ড॥ আপনি স্জক সেই না হয় স্জন। যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন। विनि और सीरा विनि करत्र मर्व कर्म। জীবহীন কর্তা দেই কে জানিব মর্ম॥ অঙ্গ হিয়া বিনে প্রভূ কর্ণ বিনে স্থনে। হিয়া বিনে ভৃত ভবিষ্যৎ সব গুণে।

চক্ষ্ বিনে হেরে পছে পাথা বিনে গতি। কোন রূপ সম নহে অনস্ত ম্রতি॥ স্থান বিবজিত মাত্র আছে সর্বঠাম। রূপরেথা বহিভূতি নিরমল নাম॥"

এই অংশে মুসলমানী স্ষ্টিতত্ত্বের সংগে বৈদিক-পৌরাণিক চেডনা-সমন্ব্রের প্রশ্নাস স্থাপতি

কিন্তু এই পাণ্ডিত্য-দীপ্তিই আলাওলের সাহিত্য-কৃতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য
নয়। আদর্শ স্ফী ভাবুকের মত তিনিও ছিলেন প্রেম-সত্যের চরম মূল্যে
বিশাসী। পদ্মাবতীর কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে তিনি নিজেই
বলেছেন:

"এ বেদ পুরাণ আদি ষত মহামন্ত্র।

প্ৰেম কৰি আলাওল প্ৰভূৱ ভাবক। অন্তৱে প্ৰবল পুণ্য প্ৰভূৱ আদোক।

আলাওলের কবিধর্ম

#### প্রেম পৃথি পদ্মাবতী রচিতে আশায়। অসাধ্য সাধন মোর গুরু কুপাময়।

প্রেম-পুথি রচনায় প্রেমান্থরক স্ফী কবি প্রায় অসাধ্য সাধনই করেছেন।
বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রতি প্রেম ছিল তাঁর স্থপভীর। ফলে, জায়দীর রচিত
চরিত্রাবলীর মধ্যে বাঙালি জীবন-লক্ষণ অনায়াদে অফুস্যাত হয়েছে সর্বত্ত।
পাণ্ডিত্যের ফাঁকে ফাঁকে সেই সহজ জীবনরূপ মাঝে মাঝে মর্মস্পর্দী হয়েছে।

পদ্মাৰতীর তুলনায় আলাওলের অন্তান্ত কাব্য তুর্বলতর। আগেই বলেছি,
পদ্মাৰতীর পরে মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই কবি সৈফুল মূলুক্ বদিউজ্জমাল
রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পীরজাদা সৈয়দ মূন্তাফার কাছে মূল ফারদী
কাহিনী শুনে মাগন কাব্যটি বাংলায় অন্দিত করাতে
সৈকুল মূলুক্ উৎসাহিত হয়েছিলেন। কাব্যের হুই তৃতীয়াংশ
শেষ হতে-না-হতেই মাগনের দেহান্ত ঘটে। আগেই দেখেছি, দীর্ঘ দিনান্তে
সৈয়দ মূদার আশ্রমে কাব্যটি সমাপ্ত হতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথমাংশের
তুলনায় এই অনুবাদ কাব্যের শেষাংশে শিল্লোৎকর্ম তুর্বলতর; যৌবনের
সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনা-প্রসার কবির বুদ্ধ বয়নে হয়ত অনেকটাই শিথিল
হয়েছিল।

সতী ময়নামতীর সভী ময়নামতী কাব্য আলাওলের হাতে সমাপ্ত হয়েছিল সমাপ্তি ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে – শেথ স্থলেমানের পৃষ্ঠণোষকতায়।

ফারদী কবি নিজামীর 'হপ্তপয়কর' কাব্যের অথবাদ হয়ত শেষ হয়েছিল শাহ্স্কার রোসাঙ্ রাজসভায় আশ্রয় লাভের পর। হপ্তপয়কর কাব্যে 'দিল্লীখর বংশের' শরণাগতির উল্লেখ রয়েছে।

'দারা দেকেন্দর নামা'-ও নিজামীর ফাদী কাব্যের ভাবাছবাদ। এই কাব্যে গ্রীক্-সমাট আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনীর দারা দেকেন্দর নামা কিছু কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে।

আলাওল রাধারুষ্ণ লীলা-বিষয়ক কিছু কিছু পদ-কবিতাও লিখেছিলেন।
তাঁর আগে দৌলং কাজির সতী ময়নামতী-তেও
রাধারুষ্ণ পদ ও প্রণয় বর্ণনা উপলক্ষ্যে রাধারুষ্ণ-প্রেম পদের প্রাসলিক
ম্সলমান কবিগোঞ্জী অবতারণা রয়েছে। কিন্তু, এতাবং আলোচনা থেকেই

रवाया यात्व, लोफीय देवक्षव ভाবনা, তथा देवक्षव भनावनीत मःरंग कोन প্রকার প্রত্যক্ষ ভাব-সাযুজ্য এ-সব রচনার নেই। সৈয়দ মুর্ভাজার রচিত রাধাক্ষ পদ বৈশ্ববদাবলীর অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু, দৌলং কাজি, আলাওল অথবা অফুক্লপ মৃসলমান কবিদের রচিত এই ধরণের কবিতা রাধা-ক্লম্ব-কথার সর্বজনীন আবেদনেরই ঐতিহাসিক পরিচয় স্চিত করে। হৈতভাদেব-প্রবর্তিত প্রেম মিলনের আদর্শ মধ্যযুগের নিথিল বাঙালি-চেতনাকে প্রবৃদ্ধ করেছিল। আর, মহাপ্রভুর ধর্মান্ত্রিত প্রেম-ম্ল্যবোধ রাধাক্বন্ধ-কথার ভাব-ব্যাশ্বনাকেই আশ্রয় করেছিল। তাছাড়া, চৈতন্তপূর্ব কাল থেকেও এই প্রেম-কথার একটি লোক-জীবন-সম্ভব মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রসার ছিল। এই ছ্য়ের প্রভাবে রাধাক্লফ্ড-প্রেম ধর্ম-নিরপেক্ষ, অথবা দর্বধর্মাশ্রিত প্রেম-মূল্যবোধের প্রতীক মর্যাদা লাভ করেছিল। দৌলং-আলাওলের রাধারুঞ্চ-বিষয়ক পদ-কবিতায় বাঙালি প্রেম-স্বভাবের এই সর্বজ্ঞনীন স্বরূপটি প্রকট হয়েছে। অন্যান্ত বহু কবিও এই সাধারণ ভাব-ধারায় রস-সংযোজন করেছেন। "বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুদলমান কবি"-দের আলোচনা প্রদক্ষে দে-কথা পূর্বেও বলেছি।<sup>১</sup>° এই পদ-গীতি-সমষ্টি প্রকাশভন্ধি ও ভাব-কল্পনার অমস্পতায় লোক-সংগীতের স্বভাব-যুক্ত।

কবি দৈয়দ্ স্থলতান-ও এই ধরণের রাধারুঞ্চ-প্রেমাত্মক লোক-সংগীতের একজন উল্লেখ্য শিল্পী ছিলেন। চট্ট প্রামের পরাগলপুরে তাঁর বাসভূমি ছিল, কবি ছিলেন স্ফি ধর্মাবলম্বী সাধক। স্ফি-সাধনার গোপন কৈষদ ফলতান ইন্ধিতাবহ রাধারুঞ্জ-প্রেম কবিতা ছাড়াও দৈয়দের রচিত ছ্থানি কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথমটি 'জ্ঞানপ্রকাশ' তান্ত্রিক যোগ-সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ। দিতীয়টি নবীবংশ;— নবীদের আবির্ভাব ও জীবন-কথা বণিত হয়েছে এতে। এই গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল,— ১৬৫৪-৫৫ খ্রীষ্টান্ধ। নহান্দ থানের 'মুক্তাল ছসেন' আরবী কারবালা মুদ্ধ-কথার মোটাম্টি কাব্য-অন্থবাদ। নবীবংশ-সম্বন্ধীয় আলোচনাও এতে মুজালছদেন আছে। কাব্যের শেষে কবি নিজেই পিতামাতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ম্বারিজ্ব খান, পিতামহ ছিলেন জালাল খান,—প্রপিতামহ নসরৎ খান। শাহ স্থলতান ছিলেন কবির গুরু।

১ । দ্রষ্টবা বাংলা সাহিত্যের মধাযুগ অধ্যায়।

সাবিরিদধানের লেখা একধানি বিভাস্থন্দর কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। 'বিভাহন্দর' কাব্য-প্রবাহের আলোচনা উপলক্ষ্যে পরবর্তী এক অধ্যায়ে দাবিবিদ্-এরও পরিচয় উদ্ধার করা বেতে পারবে। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল শ্বরণ করি, বাংলার লোক-সাহিত্যের নব-অভ্যুদয়ের স্ত্তকে আশ্রয় করে চট্টগ্রাম রোসাঙের মৃসলমান কবিরা লোক-জীবন-পর্গায়ে মানব-প্রেমায়ভূতির এক ন্তন ধারাকে অবারিত করেছিলেন। বাংলার লোক-দাহিত্য স্প্রাচীন। তাতে মানব-প্রেমকলার অবতারণাও অজ্ঞাত ছিল না। ড: দীনেশচন্দ্র এই প্রসংগে "অষ্টম শভাবীতে কালিমপুরের অফুশাসনে উৎকীর্ণ লিপি"র প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।<sup>১১</sup> তাছাড়া, রূপকথার মানবিক প্রণয়াবেদনের কথাও এই উপলক্ষ্যে আলোচিত হয়েছে। এইসব অমুমান-নির্ভব্ন তথ্যাদির আশ্রয়ে এ-কথা প্রায় নিঃসংশয়ে অহুতব করা চলে যে, বাংলার প্রাচীন লোক-কথাতে আদিম প্রণয়-স্বভাব স্থ-পরিব্যক্ত ই হয়েছিল। কিন্তু, দেই মানব-প্রেম গাথাতে মানব-লক্ষণ কতটুকু প্রকট ছিল, তাতে সংশয় রয়েছে। চৈতক্সদেব এসে বাংলার লোক-জীবনের প্রেমাকৃতি এবং অভিজাত চিস্তা-প্রস্ত মহিমাবোধকে একত্র-বন্ধ করে এক দেববাদ-নির্ভর নব-মানবতা বোধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। **চৈতন্ত্র-ঐতিহেত্র বিলুপ্তি হেতৃ বাংলার লোক-**দমাজ আবার বৃহত্তর বাঙালি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সম্ভাব্য শক্তি-দীনতার যুগে বোমাণ্টিক মানব-স্বভাবকে, বাংলার লোক-কাব্যে অহুস্যুত করে মুসলমান কবিরা এক নৃতন সঞ্জীবতার পথকে অবারিত করেছিলেন। এ-পথে সত্য (ইমান্) এবং প্রেম-এর ফারদী সাহিত্য-প্রভাব ও স্ফী-ধর্ম-চেত্না যুগপং তাঁদের কবি-মানদকে উদ্বোধিত করেছে। এই সব কাব্যে কেবল লোক-জীবনগত অমস্থ প্রেম-কথাই নয়, মানব-প্রেমের রোমাণ্টিক স্বভাবও ব্যক্ত হয়েছে। এই বিশুদ্ধ-মানব-স্বভাবের পরিকীর্তনই আলোচ্যকালের বাংলা লোক-কাব্যের যুগগত বৈশিষ্ট্য। পূর্ববন্দের গাখাকাব্য কিংবা বাউল-মূশিদী মরমী কাব্য-সংগীতেও এই বৈশিষ্ট্যই দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে। চট্টগ্রামের ম্নলমান কবিরা স্বতম্বভাবে এই যুগ-ধর্মের মুক্তিতে সহায়তা করেছিলেন। এথানেই তাঁদের কবি-কর্মের ঐতিহাসিক মর্যাদা।

১১। जहेरा-পूर्वरक्र शैष्टिको-् ०इ ४७, २३ मःशा-कृषिका ।

# **ठ**ष्ट्रिंश्य षशाश

## গীতিকাসাহিত্য এবং লোক-সংগীত

পূর্বেই বলেছি, মধ্য-যুগাস্তব-পথে রোগান্তের মুসলমানী কাব্যধারার পরেই লোক-সাহিত্য হিদেবে প্রধানত: অরণীয় (১) পূর্ববঙ্গের গাথা-গাতিকা এবং (২) বৃহৎ বঞ্চের বাউল-মারিফতী ইত্যাদি লোক-গীতি সাহিত্য। লোকসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চেতনার বিমিশ্রতায়। অভিজ্ঞাত চেতনার তুলনায়
লোক-মানসে অক্ষিত তথ্ব্দি অথবা সচেতন জ্ঞান-প্রকর্ষ (sophistication)
প্রায় অফুপস্থিত। দেহ-মনের অপেক্ষাকৃত সহজ্ঞাত (Instinctive) বৃত্তিসমূহের 'পরেই লোক-চিত্তের প্রধান নির্ভর। তাই, বাংলা লোক-সাহিত্য
প্রায় সকল প্যায়েই 'সহজ্ঞিয়া' পশ্বাহুসারী। বৌদ্ধ

লোকসাহিত্যেব মৌল-খভাব প্রায় সকল প্যায়েই 'সহজিয়া' পদ্বাহ্নসারা। বৌদ্ধ সহজিয়া, জেন সহজিয়া, নাথ সহজিয়া, বেঞ্চব সহজিয়া, স্ফৌ সহজিয়া, এমন কি বাউল প্রভৃতি লোক-সংগীতও

সহজিয়া রাগাত্মক। এই সহজিয়া চেতনা লোক-জীবনের একটি সাধারণ সভাব, আর এই কারণেই সকল লোক-সাহিত্যেরও সাধারণ উপাদান।
কিন্তু, এই সহজ সাধারণ মৌল বৃত্তি সমূহের একান্ত আকর্ষণের সীমাতেই
লোক-সমাজ ও লোক-মানস স্থান্থত্ব-বদ্ধ হয়ে থাকে নি। আগেই বলেছি,
লোক-চেতনাও চির-সচল, বিবর্তনশীল। এ-পথে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর
কালের অভিজাত জ্ঞান-বৃদ্ধিকে সাঙ্গীকৃত করে লোক-বৃদ্ধি ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে
ওঠে। অবশ্য, অভিজাত জীবন-সম্পদ যথন লোকায়ত হয়েছে, তথন তার
বৌদ্ধিক দীপ্তি স্থুলতা প্রাপ্ত হয়ে লৌকিক জ্ঞান-বিশ্বাসের স্থাভাবিকতার বারা
পরিক্ষত এক নব রূপ লাভ করে। ফলে, অভিজাত আদর্শবাদ এবং লৌকিক
মানস-পরিক্ষতির সহযোগে লোক-সংস্কার ক্রমশঃই বিমিশ্রতা প্রাপ্ত হয়ে
থাকে। অন্তদিকে, আত্মব্যাগ্ডির প্রকৃতি-জ প্রবণতার বশে এক একটি লোকসমাজ সমধর্মী, মৌল জীবন-বৃত্তি-নির্ভর অন্তান্ত লোক-সমাজ-স্থভাবেরও
নানা উপাদানকে বিচিত্রেরণে আয়ত্ত করে থাকে। এইভাবে, লোক-সংস্কৃতির
ব্যাপ্তি ও ক্রমাগ্রস্থতির সংগে সংগে তার বিমিশ্রতার পরিধি এবং বৈচিত্র্যপ্ত

<sup>)।</sup> उद्देवा—वादिःग अशाव।

বলেছে :--

দিনে দিনে বর্ধিত, বলিষ্ঠ হয়েছে। রোসাঙ্-রাজ্ব-দরবারের আওতায় রচিত মুদলমানী কাব্য-প্রবাহ-ও এই সংস্কৃতি-বিমিশ্রতার লক্ষণ-চিহ্নিত লোক-সাহিত্য।

मोनश्कांकित लात-हलामी कारवात कारिमी षःरम এह चलाव-नक्क সহজে প্রস্টু। আগেই বলেছি, লোর ও চন্দ্রানীর প্রেম-কথা লোক-সমাজের 'দহজ' দেহ-মন-বৃত্কারই একটি স্বাভাবিক চিত্তরূপ;— লোকসাহিত্যিক লোক-দাহিত্যের স্বভাবগত অমস্থ সুলতা-বহল হলেও, দৌলৎকাঞি লোক-দাহিত্যেরই মত সহজে মর্মপ্রশী। তারই পাণে রয়েছে ময়নামতীর দতীত্ব-দাধনার মহিমান্বিত কাহিনী। স্পট্টই বোঝা ধাবে, এই কাহিনী-কল্পনার উৎস ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক পতিপরায়ণতার আদর্শকে কেন্দ্র করেই প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। এমন কথা অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, লোকসমাজেও সতীত্বের আদর্শ যদি না-ও থাকে, তবু সহজ মানব-স্বভাব-বশেই সেখানে এক-পতিপরায়ণতার আদর্শও অনায়াস প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু, কেবল দৌলং-কবির উপাখ্যান থেকেই বোঝা উচিত যে, চন্দ্রানী ও ময়নামতীর নারী-স্বভাব ঘটির পার্থক্য আ-মূল। আব, এই পারস্পবিক আদর্শ-গত প্রতিস্পর্ধিতার হেতু আলোচ্য চরিত্র হৃটি একই দমাজ-মানদে যুগপৎ সমান শ্রন্ধাকৃতি লাভ করতে পারে না। এদের উৎস সহজেই খতন্ত্র। অবশ্র, ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক, সতীত্বাদর্শও ময়নামতীব জীবনে সহজে লোক-ধর্মান্বিত হল্নে উঠেছে বলেই, ময়না লোক-সাহিত্যেরই নায়িকা, সাহিত্যিক চরিত্র হিসেবে সে সীতা-সাবিত্রীর সমগোত্রীয়া নয়। অভিজাত-চেতনার সহজ্ব লোকায়তির এই প্রক্রিয়া স্পষ্টতর হয়েছে দৌলৎকান্ধি কর্তৃক প্রাচীনতর বৈঞ্চব ঐতিহেত্র অমুসরণ প্রচেষ্টায়। আষাঢের বিরহাতির ছবি অঙ্কন করে মালিনী প্রোধিতভত্কা ময়নাকে ছাতনের প্রলোভন রচনা করে

দেখ ময়নাবতী প্রবেশ আষাচ
চৌদিকে সাজয় গন্তীর।
বধ্জন থে ভাবিয়া পছিক
আইসয় নিজ মন্দির ।

ষার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী পূরে মনোরথ কাম। তামদী রজনী তুৰ্লভ ববিষা নিৰ্জন সংকেত-ঠাম॥ দারুনী ডাউক দাত্রী মযুর চাতক নিনাদে ঘন। তা ধ্বনি শুনিতে প্রবণ বিদরে না সহয় মনে মদন॥ কেলি কলারস যাবং বয়স পুরয় মনোরথ জানি। মান উপরোধ হঠ পরিপাটি চাতুরি তেজ কামিনী॥ বুদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী ফিরি তাকে না পুছারি। নিশির স্বপন যাইব যৌবন জীবন দিবস চারি॥ হরি মধুপতি আনম্ রসবতি মতি ভোর তেরা সাঁই। ফিরি না পুছারে অবধি অন্তরে আর কি তোর বড়াই॥ করহ ভকতি শুনহ উকতি

নাগর স্থজন মিলাইয়া দেম ধেন কালার কোলে রাই॥

মানহ স্থরতি রাই।

এই কবিতাংশের মধ্যে বিধ্যাত বৈষ্ণব কবিতার প্রতিধ্বনি স্কন্সন্ত। তা সত্ত্বেও, দৌলং কাজির এই কবিতাকে বৈষ্ণব-পদাবলীর পর্যায়ভূক্ত কিছুতেই করা চলে না। বৈষ্ণব-চেতনার মূল-ভূমিতে স্ক্র মনন ও অম্ভৃতির যে অন্যত্ত্ব্য স্পর্শ-কাতরতা রয়েছে, এই কবিতার ভাব-পটভূমি তার থেকে বছ দ্রবর্তী,—অনেক স্থল এবং অমহণ। এইরূপে দৌলং কাজির রচনার মধ্যে পূৰ্ববৰ্তী এক পৰ্যায়ের ভাবচেতনা ("The learning of one generation") অক্স পৰ্যায়ের লোক-কাব্য ("Folk lore of another") হয়ে উঠেছে।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পৃষ্ঠতর পর্যায়ের 'জ্ঞান-দম্ধি'র প্রভাব
আবাে স্পষ্টতর। বস্তুতঃ বৈদিক্, ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক এবং মৃদলমানী
পূর্বৈতিহের উদ্ধার ও অন্নুস্তির বাহল্য হেতু পণ্ডিভদ্ধনের কেউ কেউ
পদ্মাবতীর লােক-কাব্যত্বে প্রস্ত দন্দিহান হয়েছেন। কিন্তু, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে
উদ্ধৃত 'পদ্মাবতী' কাব্যের প্রারম্ভিক বন্দনাংশ থেকেই
লােকদাহিত্য ও
বাঝা যাবে, আলাওলের বচনায় তত্ত্-কথার অবতারণা
পদ্মাবতী
কালেও অভিজাত মননের জ্ঞান-কর্মণের (Sophistica-

tion ) ছায়া দম্পাৎ ঘটে নি ; দর্বত্রই দকল জ্ঞান লোকায়ত সহজ অমুভৃতির পর্যায়েই অনায়াদ-বিচরণ করেছে। আর, এই পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে অভিজাত চিন্তা ও লোক-মানদাশ্রিত অমুভৃতির স্বাভাবিক বিমিশ্রতার বৈশিষ্টা। পদ্মাবতীর হিন্দী মূল জায়দীর পদ্মাবৎ-এও রয়েছে এই লোক-দাহিত্য-স্বভাব। পদ্মিনী-মালাউদ্দিনের ঐতিহাদিক উপাখ্যান অভিজাত সমাজের স্বদেশভক্তি ও নারী-মহিমার আদর্শকে য়ুগপৎ উদ্বুদ্ধ করেছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কালের দেই আভিজাত্য মহিম কাহিনীকে স্ফা-প্রামাদের স্বত্তে গেথে জায়দি তাকে লোক দাহিত্যের রস-দৌন্দযে ভাষর করেছেন। মনে রাখ্তে হবে, আলাওলের বাংলা কাব্যও দেই ঐতিহ্বকেই অমুসরণ করেছে। বস্তুতঃ এই সংস্কৃতি-বিমিশ্র সহজ-অমুভৃতিময় জীবন-বোধই রোগাঙ্ রাজ-দভার মুদলমানী দাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্টা। আর আমাদের ধারণা,—পূর্ববঙ্গের গীতিকা-কাব্য এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের লোক-গীতি-কবিতাবলীও এই ঐতিহ্বধারাকেই অমুসরণ করেছে। মূলতঃ এই কারণেই আলোচ্য অধ্যায়ের পূর্বস্বের রূপে রোগাঙের লোক-নাহিত্যের এই সাধারণ অবতারণা।

অবশ্র, পূর্ববন্ধ-ময়মনিসিংহ-গীতিকা রোসাঙ্-এর মুসলমানী কাব্যের প্রত্যক্ষ-প্রভাব-জ্বাত, এমন কথা কথনোই আমাদের বক্তব্য নয়। "যুগাস্তরের পথে"র আলোচনা প্রসলে দেখেছি, — মুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত বাংলা

२। जहेवा-वाविश्न अशाह।

লোক-সাহিত্যের ধারা চৈতন্ত্র-মূগে এসে অভিজাত সাহিত্য সংস্কৃতির সংগে

সাযুজ্য লাভ করে এক সমিলিত সর্বাহ্ণসম্পূর্ণ বাঙালি
পূর্ববেলর গীতিকা

সাহিত্য-চেতনার স্বাষ্ট করেছিল। বলাবাহল্য, এই পর্যায়ে

লোক-চেতনা বিলুপ্ত হয় নি; বৃহত্তর জাতীয়-চেতনার

হাতে নিজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে সমর্পণ, তথা, আপন পৃথক্ অন্তিত্বের ব্যাপক-তাকেই কেবল নিমূল করেছিল। চৈতন্ত্র-সংস্কৃতির বিলুপ্তির সংগে সংগে জাতীয় জীবন-সংস্কৃতি আবার দিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তথন অনগ্রসর লোক সমাজের সংগে লোক-সাহিত্য-ঐতিহেরও পুনরভাুদয় ঘটে। বলা-বাহুল্য, লোক-সমাজের জ্ঞান-প্রকর্য-হীন (Unsophisticated) সহজাত ভাবাহুভূতির ( Instinctive feeling) চিবস্তন প্রাবন্য এই পর্যায়ের লোক-সাহিত্যেও অমুপস্থিত ছিল না। কিন্তু, নিধিল বাংলা দেশের মত পূর্বক্রের লোক-সমাজও ইতিমধ্যে চৈতক্ত-প্রভাবিত যুগে সাধারণভাবে সর্বজ্ঞনীন বৃহৎ-বলের সংস্কৃতির সংগে একান্তবদ্ধ হয়েছিল। তাই, উচ্চতর পর্যায়ের স্ক্র-ভাবাহুভূতির সংগে পূর্বযুগের এই দান্নিধ্যের প্রভাবকে আলোচ্যকালের লোক-সমাজের পক্ষে বিশ্বত হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে, পূর্বক-গীতিকার কাব্যাংশে নর-নারী-নির্ভর সহজ প্রেমেব সংগে অফুস্তাত হয়ে রয়েছে বৈঞ্ব প্রেমাকৃতির বিহ্বলতা এবং সার্ত-আলণ্য সমাজের সতীম্বাদর্শ। মনে রাখতে হবে, এই গীতিকা-দাহিতাও রোদাঙ্-দভার মুদলমানী দাহিত্যের মত স্বভাব-বিমিশ্র। তাছাডা, এই লোক-দাহিতে।র মধ্যেই দেববাদ-নিরপেক্ষ নিরাববণ, নিরাভরণ মাহুষের প্রেমাগুভৃতি একচ্ছত্র প্রাধান্ত লাভ করেছে। পূর্বে দেখেছি, বাংলা দাহিত্যের একেবারে আদিযুগেও বিশুদ্ধ মানবিক প্রেম-গীতিকার অন্তিত্ব ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অহুমান করেছেন। কিন্তু, যৎসামাত উপাদান থেকে এসব পাহিত্য-ক্বতির স্বভাব-নির্ণয় সম্ভব নয়। সে ষাই হোক, সপ্তদশ শতকের আলোচ্য লোক-সাহিত্যে বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের এই উন্বৰ্তন যে দেই পুৱাতন অহুমান-সৰ্বস্ব ধারার সংগে যুক্ত নয়,---এ-কথা বলাই বাহুল্য। এবারের এই সর্ব-নিম্ ক মানব-চেতনার উৎস প্রথম উৎসারিত হয়েছিল মুসলমানী-হিন্দী সাহিত্যের স্ত্রকে আশ্রয় করে। পূর্ববন্ধ-গীতিকার কাহিনী-প্রবাহে দেই ঐতিহ্নই স্পষ্টায়ত, স্বনংজ্ঞক-তর হয়েছে ;—এই অর্থেই রোসাঙের সাহিত্য পূর্ববন্ধ গীতিকার সংগে ঐতিহাসিক পূর্ব-স্ত্তে বন্ধ।

কিন্তু, এই গীতিকাবলীর লোক-সাহিত্য-মভাব নির্ণয়ে পূর্ব মৈমনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থান ও দামাজিক তত্ত্ব বিষয়ক প্রত্ন-তথ্যের 'পরে অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। নদী-পর্বত-সীমায়িত পূর্ব মৈমন-গীতিকা সাহিতা ও দিংহ দাধাবণভাবে বৃহৎ বন্ধ থেকে ভৌগোলিক এবং পূর্বময়মনসিংহের রাষ্ট্রিক কারণে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিল বলে ড: দীনেশচন্দ্র छोशालिक विवत्र অত্নমান করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন ছড়া-রূপকণা-পাঁচালির মত এসব গীতিকা-কাহিনীও বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে (দশম থেকে দ্বাদশ শতকে) বৃহৎ বঙ্কের লোক সমাজে প্রথম কল্পিত হয়েছিল। পবে, কালে কালে নানা পর্বায়ে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু, পূবমৈমনসিংহ বৃহৎ বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলেই দেখানে সংস্কৃত প্রভাবের বিনষ্টি-পদ্ধতি সক্রিয় হতে পাবেনি। ড: দীনেশচন্ত্রের ধাবণা, এই কাবণেই ঐ সকল প্রাচীন লোককাব্য কালের সীমা পেবিয়ে কেবল পূর্বমৈমনিসিংহে গিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এই উপলক্ষ্যে মনে বাধতে হবে,—শীনেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তে তথ্যের চেয়ে অত্নমানের পবিমাণ বেশি; আর সে অত্নমানও দর্বত্ত পূর্বাপর দংগতি-দিদ্ধ নয়। প্রথমতঃ, পূর্ব মৈমনিদিংছেব ঐতিহাদিক পূর্বাবস্থাব বর্ণনায় তাব দকল তথ্য-নির্দেশ প্রামাণ্য নয়। <sup>৪</sup> অন্তদিক থেকে গীতিকা-কাহিনীর আদিম উদ্ভব-দম্বন্ধীয় কল্পনারও কোন নির্ভর-যোগ্য ঐতিহাদিক স্থত্ত নেই। অতএব, ঐ সকল প্রাচীন লোক-কথার বক্ষণে পূর্ব-মৈমনসিংহের বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধীয় উদ্ধৃত তথ্য নির্বিচারে গ্রহণীয় নয়।

এ-কালে, পূর্ব মৈমনসিংহের ঐ সথ লোকগাথার 'পরে স্থানীয় পার্বত্যজাতি
[ গারো, হাজং ইত্যাদি ] গুলির সংস্কৃতি-প্রভাবের বিষয়ে অতিরিক্ত জোব
দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহ নেই, লোক-সাহিত্য মাত্রই অস্কৃততের লোক-সমাজ
সন্তৃত। আর, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সমাজ-স্থভাবের খুঁটনাটিতে পরিবেশজাত প্রভাব-জনিত পার্থক্যও লক্ষিত হয়ে থাকে। পূর্ব মৈমনসিংহে প্রাপ্ত
গীতিকা-সাহিত্যও বিশেষ স্থানীয় লোক-সমাজ-আচারের দ্বারা স্পুষ্ট। আর
আঞ্চলিক পার্বত্য জাতিরা যে সেই সমাজ-আচারের সংগঠনে প্রধান স্থান

७। उष्टेश-देमसमितरर्भीिकिश ( ) म थछ, २ इ मःथा। ) — स्मिनः।

<sup>।</sup> এইবা :—বাংলার লোক-সাহিত্য—জ্বীজাপ্ততোৰ শুটাচাব।

অধিকার করেছিল কোন-না-কোন পর্বায়ে, তাতে দলেহ নেই। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা আমাদের হাতে যে কালে এসে পৌচেছে, সে-যুগ পর্যন্ত

মেমনসিংহ গীতিকা আমাদের হাতে যে কালে এসে পোচেছে, সে-যুগ প্রস্ক কাল-পরিক্রমায় পূর্ব-মৈমনসিংহের লোক-মানস ক্রম-পূর্ব মৈমনসিংহে আবেতর নৃ-১খ্য করেছিল। তাতে গাবো-হাজংদের জীবনাচার জ্বাত মৌল

প্রভাব যত ছিল, পরবর্তী কালের আর্য-ব্রাহ্মণ্য অভিজ্ঞাত-সংস্পর্শের ছাপও তার চেয়ে কম ছিল না। এই গীতিকাগুলির প্রায় কোনটিই সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী কালের রচনা নয়। আর, ঐ সব কাব্য ছ তিনশ বছর মুখে মুখে ফেরার পরে মাত্র বিশ শতকের প্রথমভাগে আমাদের হস্তগত হয়েছে। অনেকে আবার সংগ্রাহক-সম্পাদকের হস্তাবলেপের কথাও উল্লেখ করে থাকেন। দে-কথা ছেড়ে দিলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কাব্য-কথা ও কাব্যরূপ বিশ শতক পর্যস্ত লোক-মুখে ফিরে ফিরে লোক-জীবনের সংগেই ষে নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তাতে সংশয় নেই। তাছাড়া, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে মূল কাব্য রচনার সময়েও পূর্ব-মৈমনসিংহের লোক-সমাজে সংস্কৃতি-বিমিশ্রতা যে ঘটেছিল তাতে সংশয় নেই। এই গীতিকা কাব্য**গুলো**র প্রায় সব কয়টিই নারী-প্রধান কাহিনীযুক্ত। এই প্রসক্ষে পূর্ব-মৈমনসিংহের আঞ্চলিক পার্বত্য জাতির মাতা-প্রধান সমাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নারী-প্রাধান্ত, তথা মাতা-প্রধান জীবন-ব্যবস্থা ত নিধিল বাঙালির সর্বজ্ঞনীন ঐতিহ্য সম্পদ্। বৈঞ্চব-কবিতা থেকে রবীক্রনাথ-শরৎচক্ষের সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই বাঙালির সাহিত্য নারী প্রধান। মঙ্গল-সাহিত্যের মধ্যে বীর্ঘদীপ্ত ভূটি পুরুষ চরিত্র রয়েছে, — চন্দ্রধর এবং কালকেতু। কিন্তু বেহুলা-সনকার পাশে চন্দ্রধর, ফুল্লরার পাশে কালকেতৃ অনেক নিশুভ, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গৌড়ীয় বৈঞ্চবের পরিকল্পনায় ক্লফ্ট্ 'পূর্ণ শক্তিমান্'— রাধা তাঁর হলাদিনী শক্তিমাত্ত। কিন্তু বাংলা বৈশ্বৰ পদ-সাহিত্যে শক্তিমানের চেয়ে শক্তিই যে দৰ্বদা উজ্জ্বলত্ত্ব বৰ্ণে চিত্ৰিত হয়েছেন, তাতে সংশয় কোণায় ? 'অভিসার'—কল্পনায় আলংকারিক বলেছেন,—ষে নায়িকা নিজে অভিসার করেন, অথবা নায়ককে দিয়ে অভিনার করান, তিনিই 'অভিনারিকা'। কিস্ক সমস্ত বৈষ্ণবকাব্য-প্রবাহ নায়িকার অভিসার কথাতেই অশ্রাসক্ত হয়ে রয়েছে। চণ্ডীদাস-কবি কুঞ্চের একটি উজ্জ্বল অভিসার চিত্র অংকন করেছেন :— "এ ঘোর রন্ধনী মেঘের ঘট।
কেমনে আইলে বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥"

কুক্ষের অভিসার চেষ্টাতেও 'পরাণ' ধার 'ফাটে', তিনি রাধা। নারী-হৃদমাতির অশ্রুদীপ্তি এখানে পুরুষের প্রসকে উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি 'কল্যাণী' নারীকে নিবেদন করেছেন; শরৎচন্দ্র তথাকথিত 'পতিতা' নারীর প্রতি অসংগত সামাজিক নির্বাতনের ৰুপকাঠে বেদনার অঞ্জলি দিয়েছেন; মধুস্দন-বৃদ্ধিমের সাহিত্যেও নারী-মহিমা ভাশ্বরতম। এই দর্বজনীন নারীপ্রাধান্তের জন্ত দায়ি কর্ব কোন্ মাতা-প্রধান পার্বত্য দমাজ-আচারকে? আদল কথা, বাংলার আর্থপূর্ব আর্থেতর মাতা-প্রধান সমাজের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার রক্তসম্পর্ক ও ঐতিহৃত্তে নিথিল বাঙালির চেতনায় অহপ্রবিষ্ট হয়েছে। দেই মূল উৎস থেকে এদেশে মাতৃকা-পূজা ও তন্ত্রদাধনার জন্ম ;-- দেখান থেকেই আর্ঘ-ব্রাহ্মণ্য দেব-কল্পনাতেও দেবী-প্রাধান্ত। নানা স্থানীয় প্রভাব-প্রতিবেশকে আত্রাকরে দেই মৌলিক-স্থভাব বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজে বিভিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্ব-মৈমনসিংহ গীতিকায় স্থানীয় পার্বত্য আর্থিতর লোক সমাজের প্রেরণা-ঐতিহণ্ড হয়ত অস্পষ্ট নয়; কিন্তু এটুকুর গ্পরে অতিরিক্ত জোর দেওয়া ঐতিহাসিক তথ্য নির্ধারণের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আঞ্চলিক পার্বত্য লোক-সংস্কার স্থানীয় অভিজ্ঞাততর সমাজ-মানসের দায়িধ্যে এসে যে বিমিপ্ত লোক-সংস্কৃতির অভ্যুদয় সন্তাবিত করেছিল, পূর্ব-মৈমনসিংহ গীতিকা সেই বিমিপ্রতা-ধর্মী লোক-মানসেরই প্রতিফলন। এই সব গীতিকা-কথার গাঁতিকা-সাহত্যে একটি সাধারণ অথচ সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য নারী-প্রেমের 'সতীত্ব' (?)

একনিষ্ঠতার মর্মস্পর্শী রূপায়ন। 'সতী ময়নামতীর' প্রসঙ্গে বলেছি, এটুকু সমকালীন স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের সতীত্ব-কল্পনার প্রভাব-কাত। কেউ কেউ মনে করেছেন সতীত্ব নারীন্তের একটি সহজ্ঞাত বৃত্তি। আন্ধর্শনিদ, বিশেষভাবে ভ্রান্ত আন্ধর্শনিদ্ধই বরং নীতি-শিথিলতার

কারণ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, ষেথানে কোন আদর্শ নেই, দেখানে ষথার্থ মহুয়াছ বিকাশের কোন বাধা হয় না। কিছু দেহ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব কিংবা সমাজ-তত্ত্ব কোন বিজ্ঞানের পক্ষেই এ-সব দিদান্ত যুক্তি-যুক্ত নয়। নারীর সতীত্ব-বোধ ষে একটি সামাজ্ঞিক আদর্শ-চেতনার ফল, এক সর্বজনীন দেহ-মনোগত সহজ বৃত্তি নয়,—এ তথা কেবল সামাজ্ঞিক পরিসংখান্-এর সাহায়েই প্রতিফলিত হতে পাবে। অহাদিকে আদর্শবাদ ছাড়াই যদি 'ঘণার্থ মহুয়াত্ব'-বিকাশ সন্তব হয়, তবে 'আদর্শবাদ' নামক অবাস্তর বস্তুকে মামুষের ইতিহাস থেকে পরিহার করাই ত সর্বতোভাবে বাঙ্কনীয়। কারণ, আদর্শবাদ থাকলেই, তার সংগে "ভ্রান্ত আদর্শবাদ" গজিয়ে ওঠার সন্তাবনাও ত থাকে স্বপ্রচুর।

মূল কথা, নারীর সতীত্ব নামক গুণেব ( Property ) 'পরে বিশ শতকের পূর্ববর্তী কালে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, পুরুষের প্রয়োজনে, বিশেষ করে, মধ্য যুগের স্মার্ত ত্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রধান জীবন-যাত্তার স্বার্থরক্ষার জন্ম নারীকে জননী-জায়া-কঞ্চাব সামাজিক মৃল্যের মধ্যে একান্ত ভাবে বন্ধ করে রাথার প্রাণান্ত প্রয়াস চলেছে। এই উপলক্ষ্যে সতী-নারীকে 'দেবী' বলে পূজা করা হয়েছে, তথাকথিত 'অ-সতী'কে ঘূণার সংগে পিশাচী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সে-কালের জীবন-বাবস্থায় মানুষ হিসেবে নারীর কোন মর্থাদাই ছিল না; নারীর মূল্য দেদিন নির্ণীত হয়েছে তার সতীত্বের সামাজিক মূল্যের মাপ কাঠিতে। বাংলা দেশে মোগল-প্রতিষ্ঠা-সমুত্তর হিন্দু-মুসলমান সমাজে হুনৈতিকতা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, পুরুষ প্রধানেরা ততই সামাজিক স্বার্থরক্ষার জন্ম নারীর পবিত্রতা রক্ষায় অতি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে পুরুষের ব্যভিচার মাত্রা অতিক্রম করেছে, অন্তদিকে পারিবারিক নারীকে বিশুদ্ধ রাথবার চেষ্টায় কডাকড়ি নিষ্ঠুরতার সীমায় গিয়ে পৌচেছে। 

ক্রমশঃ এই সামাজিক ত্র্লক্ষণ অভিজ্ঞাত ও লোক-জীবনের সর্বস্তারে সংক্রমিত হয়েছে। লক্ষ্য করতে হবে, পূর্ববন্ধ গীতিকাতেও সতীত্ব মহিমার নামে এই ছম্প্রবৃত্তিই প্রকটতর হয়েছে। আলোচ্য গীতিকা-কণার প্রত্যেকটিতেই একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় নারীর দেহ-মন-বিদারী রক্তাক দংগ্রামের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে; তার পাশে পাশে রয়েছে শক্তিমান

वाःला সাহিত্যের ইতিকধা—২ব পর্বায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত্তর আলোচনা থাক্বে।

বলিষ্ঠ পুরুষের লালদা ও ব্যভিচারের মর্মান্তিক ঘুণ্য প্রয়াদ। একে 'হথার্থ মুম্বান্তের বিকাশ' বলে মেনে নেব কি করে?

এই গীতিকা-সাহিত্যের সতীত্ব-কথার প্রসত্ত-মাত্রেই আমরা গলদশ্র হয়ে থাকি। এর পেছনে মৃগ যুগ-সঞ্চিত সংস্কারেব একাস্ততা প্রবল হয়ে আছে। তা সত্তেও এই শ্রেণীর কাব্যের একটি দার্বজনীন শ্রেষ্ঠ শিল্পাবেদনও রয়েছে।
তার উৎস আদর্শের জন্ম, সে আদর্শ ধতই ভ্রাস্ত হোক,

ভার ৬২৭ আন্মান জ্ঞা, সে আন্মান বিভ্ন আভি হৈছে।

অবক্ষর বুগের

—মানবাত্মার, তথা নারী-প্রাণের চবম আত্মোৎসর্জনের

আন্ধর্ণ-আন্থি

বেদনা-মহিম কারুণ্যের মধ্যে। এই আদর্শের নামই

দে কালের স্মার্ত-রাহ্মণ্য সমাজের ভাষায় সতীত্ব। কিন্তু, মধ্যযুগের এই সতীত্ববাদকে একটি ভারসম সামাজিক আদর্শ বলে কিছুতেই স্বীকার করা চলে না। কারণে-অকারণে সমাজের এক অংশ কেবল ব্যভিচার-উৎপীড়ন করেই যাবে,—অপরপক্ষ কেবল নীরবে সেই সর্বাতিক্রমী অত্যাচারকে সম্ম করে চরম আত্মদান করবে। এতে এক পক্ষের বেদনা যতই অপরিসীম ছোক্, কোন পক্ষেরই কোন গৌরব নেই। একটি বিপর্যন্ত সমাজ-মানসের অবক্ষয়-চিছ্ইই এই আদর্শবাদের সর্বত্র প্রস্কৃট হয়ে আছে। আর, পূর্বে বলেছি, এই অবক্ষয় আমাদের আলোচ্য 'যুগান্তর পথের'ই বিশেষ লক্ষণান্থিত। কেবল সমকালীন অভিন্ধাত-সমাজে যে আদর্শ শাস্ত্র-নির্দেশের বহিরাগত অফ্শাসনক্রপে প্রতিপত্তি অর্জন করেছে, লোক-সমাজে ভাই অনাম্বানে সাক্ষীভূত হয়েছে জ্ঞান-প্রকর্ষ-(Sophistication)-হীন সহজ্ব বিশ্বাস-নিষ্ঠার মধ্যে।

নারী-প্রেমের একনিষ্ঠ ত্যাগ-বিধূরতার সংগে এই গাণা-কথার সজীবতাকে
পৃষ্ট করেছে নারীর স্বেচ্ছারত প্রণয়-সাধনের স্বাধীনতার কাহিনী। এটুকু
আঞ্চলিক নারী-প্রধান লোক-সমাজের মৌল-ঐতিহ্য-পৃষ্ট বলে মনে করা
বিচ্চো-সাহিত্যে
লোক-চেতনার সমাজের নারী-স্বাধীনতা ও 'সহন্ত' প্রণয়-ব্যাকুলতার
বিদিল্লতা সমাজের নারী-স্বাধীনতা ও 'সহন্ত' প্রণয়-ব্যাকুলতার
বিদ্যালা সংগে সতীস্থবাদের স্থল, অমহন লোকায়ত আদর্শ যুক্ত
হয়ে যে ভাব-বিমিশ্রতার স্বৃষ্টি করেছিল, তারই সার্থক লোক-শিল্পরূপ
পূর্বকারীতিকা ও মেমনসিংহ গীতিকার গীতিকাবলী। অবশ্রু, প্রণয় কথার
রোমান্টিক্ মাধুর্য সম্পাদনে মুসলমানী লোককথার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

প্রভাবও অস্ততঃ কিছু কিছু ছিল বলে মনে করা ষেতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমাংশে সেই প্রভাব-সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ স্বভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে পূর্বকথার প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে মূল কাব্যাংশের উদ্ধার করি।

পূর্ব মৈমনসিংহের মহয়া-মল্য়া-চন্দ্রাবতীর কথা লোক-বিশ্রুত। তাই
অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত অথচ সমপরিমাণে মর্মস্পর্শী পূর্বক গীতিকার ভেল্য়া
ফুলরীর পরিচয় দিছি। ভেল্য়াব প্রেম গাধা ৺চন্দ্রনাথ দে শ্রীহটের
বাণিয়াচঙ্ড্-অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। গল্পটির
দিল্পরিচয় সারাংশ নিয়্রপ্,—শল্পপুরের মদনসাধু কাঞ্চন-নগরে
বাণিজ্ঞা করতে গিয়ে ভেল্য়াফুলবীব প্রণয়াসক্ত হন। ফুলবী-ভেল্য়াও
মদনসাধুর নিকট আত্মসমর্পণ কবে। কিন্তু প্রণয়ী-য়ুগলের বিবাহ মিলনে
পাবিবারিক বাধা দেখা দেয়। মদনসাধু ভেল্য়াকে নিয়ে পলায়ন কবে।
পথে ঘনিয়ে আসে ছর্ষোগ। ফুলরী-ভেল্য়ার রূপমুগ্ধ আবুরাজা আর
মদনেব বন্ধু হিরণসাধু তাদের পলায়ন-পথে বাধা স্পষ্ট করে। মদন আর
ভেল্য়া হয় পরম্পর-বিভিন্ন। নির্বাসিত যক্ষের বিরহ-বেদনার নির্বাক্
বার্তাবহ হয়েছিল 'মেঘদ্ত',—মদন এবং ভেল্য়ার বিরহার্তির দিনে পরম্পরের
মধ্যে স-বাক্ দৌত্য-সাধনা করেছে পোষা সাবী—

"নিশাকালে মদনসাধু শারীরে বৃঝায়।
কও কও প্রাণেব পদ্মী কও সম্দায় ॥
তেলুয়া স্থলবী তোমায় কিবা শিথাইল।
আদিবার কালে কক্সা কিবা না কইয়া দিল ॥
যে গান গাইল শারী তেলুয়ার শিথান।
শুনিয়া মদন সাধু আরাইল গিয়ান॥
একে একে গাইয়া শাবী আব্রাজার কথা।
পলাইয়া আইল কল্যা জাল্যা এ বারতা॥
পবন ডিক্সা বাইয়া কল্যা আইল জিতাখরে।
হীরণ সাধু পাগল হইল দেইখ্যা কল্যারে॥
তোমাবে মারিতে সাধু বন্ধু তোমার আসে।
পরাণ লইয়া তৃমি ষাও নিজ্ঞ দেশে॥

আমি যে বন্দিনী প্রিয়া ঐ জিতাখনে।
বনেলা পঞ্চিনী ধেমন পইরাছি পিঞ্চরে ॥
প্রেলিনী ভেলুয়ার কথা না ভাবিও আর।
আগুনে পুড়াইয়া তহু করবাম ছারথার ॥
গলে দিবাম হীরার কাতি ডুবিবাম সাগরে।
বাঁচিলে না আইদ বন্ধু এই জিতাখনে ॥
এথানে আদিলে তোমার অবশ্য মরণ।
রূপ হইল বৈরী আমার কাল হইল বৈবন ॥"

পোষা সারী, হিরণের বোন মেনক। এবং পরিভৃষ্ট দৈবের সহায়তায় নির্যাতিত-প্রেম-সাধনা বিবাহ-মিলনে সার্থক হয়েছে, ছংথের গাথা সমাপ্ত হয়েছে স্বস্তির আনন্দে।

ভেলুয়া-স্থলরীর প্রণয়গাথা বিশ্লেষণ করে ডঃ দীনেশচন্দ্র বলেছেন.--এই কাহিনীটির মধ্যে মুসলমানী প্রভাব একেবারেই নেই,—কাহিনীর বিভিন্ন অংশে তাঁর মতে বৈদিক-পৌরাণিক হিন্দু সমাজ-মানসের প্রকাশ স্বস্প<sup>ন্ন</sup>। পূর্বেই বলেছি, —মুসলমান-পূর্ব ঘূর্বের বাংলাদেশে লৌকিক প্রেম-গাথার অপ্রচলন ছিল না, হয়ত প্রাচ্ধই ছিল। কিন্তু, চৈতল্যথ্গের সমন্বিত প্রেম-ভক্তির **একান্তিকতায় মান**বীয় প্রেম-চেতনার পৃথক্ অন্তিত্ব বিলুপ্ত **হ**য়েছিল। চৈতন্ত চেতনা-শিথিলতার যুগে এই মানবী প্রেমাত্বভৃতি লোক-সমাজে নৃতন প্রেরণা-সঞ্চার করে আবিভূতি, হয়। আর, এই নবাবিভাবের ক্ষেত্রে মুদলমানী প্রেম-কাব্য, এবং বাঙালি মুদলমান কবি-রচিত বাংলা প্রেম-কথা এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আবার শ্বন করি,—এই সকল লোক-সাহিত্যের ধর্ম ছিল যৌথ-বিমিশ্রতা এবং জ্ঞান-ক্লত্রিমতা-হীন, unsophisticated সরলতা। এই সহজ গ্রাম্য সরলতা আলোচ্য লোক-পাহিত্যকে এক অকৃত্রিম মানবতা-রদে মণ্ডিত করেছিল, আর দেইখানেই এই कांजीय नाहिरकात नर्वक्रमीम तमम्ला। मृशेख मिलारे वक्तवा म्लाडे रूरव। প্রথম গোপন প্রণয়-পর্ব-শেষে মদনদাধু কাঞ্চননগর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে ভেলুয়ার আতিচিত্র—

"তোমারে ছাড়িতে বন্ধু প্রাণ নাহি ধরে। চল ষাইরে প্রাণের বন্ধু স্থাপন মন্দিরে॥ কেউ না দেখিব তোমায় চাইপাা রাধ্ব কেশে।
তোমারে লইয়া আমি ফিরবাম নানা দেশে।
বাপ ছাড়বাম মাও ছাড়বাম ছাড়বাম পঞ্চাই।
তোমার সঙ্গে ঘাইবাম আমি অক্স চিস্তা নাই।
কেমন কইরা ছাইড়া দিবাম বুক কইরা খালি।
প্রাণের বন্ধু ছাইড়া গেলে হইবাম পাগলী।
নিতান্ত ঘাইলে বন্ধু ডিঙায় কইরা লও।
আমারে ছাড়িয়া গেলে মোর মাথা খাও।
তুমি যদি ছাড়িয়া যাও প্রাণে নাহি বাঁচিব।
চুম্মিয়া হীরার বিষ পরাণ ত্যজিব।"

বাংলার লোক-মানসাশ্রিত অনাবিল প্রেম-রস-পরিচায়নে আরও মস্তবং নিশুয়োজন বলেই মনে করি।

বাউল-মুশিদী-মারিফতী ইত্যাদি লোক-গীতিরও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য চেতনার সহজ বিমিশ্রতা। বাউলেরা শাস্ত্র, আচার, বিগ্রহ মানেন না; চেতনার গভীরতলশায়ী প্রাণশক্তিকেই তাঁরা মর্মে মর্মে দাধনা করেন। তাই, তাঁদের একমাত্র দাধ্য "মনেব মাছ্য।" ডঃ শশিভূষণ দাশগুণ্ড ব্লেছেন, "In the conception of the 'Man of বাডল-মুশিদী-মারিফতী the heart' of the Bauls, we find a happy mixture of the conception of the Paramatman of the Upanisads, the Sahaja of the Sahajiyas, and Sufi-istic conception of the Beloved ৷ \* আৰার, অধ্যাপক কিভিমোহন সেন বাউলদের 'মরমী' দাধনার পূর্বৈতিহৃকে অফুসন্ধান করেছেন 'বেদ-দংহিতায়',—'সন্ত'-গীতিতে; নানা জাতি ও সমাজের আরো নানা পর্যায়ে। অথচ, বাউল-সাধকেরা স্বভাবত: নিরক্ষর, এ-কথাও তিনি বারে বারে স্বীকার করেছেন।° অতএব, উপনিষদ্ অথবা স্ফৌ ধর্মাদির প্রাক্ষিত জ্ঞান সম্পদের পূর্বৈতিহ্ বাউল-সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এমন কথা বলাচলে না। কিন্তু স্থদীর্ঘ ব্যবহার-আচরণের মধ্য দিয়ে বেদ উপনিষদ থেকে বিভিন্ন লোকাচারের বহু উপাদান বৃহত্তর লোক-জীবনের সহজ্ঞ সম্পদে পরিণত

ও। Obscure Religious Cults of Bengal । ৭। মন্তব্য :-- বাংলার বাউল।

হয়েছিল। সহজে-জীবনালীভূত ঐ সব পূর্ববর্তী উপাদানসমূহ বাউলস্ফী-ম্র্শিদী সাধনার বিমিশ্র লোক-ঐতিহ্নকে গড়ে তুলেছে। এ-দিক থেকে,
আলোচ্য লোক ধর্মাবলী একে অন্তের পরিপূরক ;—এরা প্রত্যেকেই পরস্পরপ্রভাবিত। আর, বিমিশ্র যৌগিক লোক-মভাবের প্রভাবে, এই সব ধর্মাচরণে
হিন্দু-অহিন্দু, ম্সলমান-অম্সলমানের ভেদ থাকে নি। এক কথায়, বহিরদ
আচার-নিয়ম-পদ্ধতি বিম্থ বিশুদ্ধ মর্মাহদারী সাধনার সকল প্রকার
পূর্বৈতিহ্নকে অাধীনভাবে সংগ্রহ ও মিশ্রিত করে গড়ে উঠেছিল আলোচ্য
মরমিয়া ধর্মাবলী। এদের মধ্যে মৌল স্বভাবগত অভিন্নতা বিভাষান। পার্থক্য
যে-টুকু তা গুণগত নয় বিমিশ্রণের পরিমাণগত।

"বাউল শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে।"—বলেছিলেন ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়;—"কেহ বলেন বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সহিত 'আছে'— এই অর্থ-ত্যোতক 'ল' প্রত্যের যোগ করিয়া নিষ্পন্ন এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে বোগশান্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বোঝায়। অর্থাৎ ইহাদের মতে যে সম্প্রানায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সঞ্চয় করিবার 'বাউল' শব্দের ভাবণর্থ সাধনা কবে, তাহারা বাউল। কেহ বলেন বায়ু অর্থ শাস-প্রশ্বাস, এবং এই শাস-প্রশ্বাসই জীবন-ধারা। সেই শ্বাস-প্রশ্বাস সংরোধ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবার সাধনা যাহারা করে তাহারা বাউল।" বাউল শব্দটির ব্যুৎপত্তি আর এক দিক্ থেকে বাভুল শব্দ থেকে নিষ্পন্ন

অধাপক ক্ষিতিমোহন সেন এ-সম্বন্ধে বলেছেন,—"বছ শতাকী ধরিয়া আতিপংক্তির বহিত্তি নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমূক্ত মানবধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মৃক্তপুরুষ, তাই সমাজেব কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তথন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাডিয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িছ নাই।' বাউল অর্থ বায়্গ্রন্থ, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহারা বলেন, 'মনে করিও ঘেন সামাজিক হিসাবে আমরা মরিয়াই গেছি।' মৃতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনার আর-এক অক্

V। बाडिन-धवामी ५००० वाः।

হইল 'জ্যান্তে মরা'।" অধ্যাপক সেন এই প্রসক্তে স্ফী সাধক 'দিরানা'
(পাগল) সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যেও 'ফিলা-ফনা' বা
'জ্যান্তে মরা' রয়েছে। বাউলের। শাস্ত্র-নিয়ম-বিগ্রহ মানেন না; তাঁরা
জীবনের ম্লীভ্ত 'সহজ্ঞ' সত্যকে সহজায়ভ্তির মাধ্যমে আয়ত্ত করতে চান।
এ বিষয়ে শাস্ত্রের পরিবর্তে তাঁরা উপলব্ধি-সমৃদ্ধ গুরুর ওপর নির্ভর করে
থাকেন। ম্দলমানী মতে এই গুরুবাদী সহজ্ঞ-সাধকের একটি দলই মুর্শিদী
সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বাউলদের মধ্যেও ম্সলমানদের নানা মত-গোষ্ঠা
রয়েছে। এঁদের মধ্যে 'দরবেশী', 'গাঁই', 'খুশিবিখাসী' ইত্যাদি মতের
সাধকেরা উল্লেখ্য। তাছাড়া, বাউলদের 'আউল', 'কর্তাভজ্ঞা' ইত্যাদি আরো
বহুমত ও গোষ্ঠীর প্রচলন রয়েছে।

এই সাধনার দব কয়টি ধারাই অস্তরে মর্মাফুদারী,— 'মরমিয়া'; বাহিরে 'সহজিয়া' অর্থাৎ নর নারীর দেহ-সম্পর্ক নির্ভর। "বাউলিয়া মতেও জীব ব্রহ্ম-শ্বরূপ। ইহা উপনিষদে বেদাস্তেও পাই। বেদাস্ত বাউল সাধনার বৈশিয়া বলেন, জ্ঞান বিনা জীব-বন্ধ থাকে, জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়।"<sup>১</sup>০ কিন্তু বাউলেরা মনে করেন জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই কাম্য, – "জ্ঞান হইতে প্রেম মহত্তব।" আর, একক নর অথবা নারীর মধ্যে প্রেম স্থ্য,— নৃপ্তপ্রায়। নর-নারীর পূর্ণ সংযুক্তির মধ্যেই প্রেমের সম্পূর্ণতা। অতএব, নর ও নারীর মধ্যে আকর্ষণ-অহুর্কিম্লক দেহ-মনোগত সকল প্রভাবই এঁরা স্বীকার করেছেন। বরং, দেহের বিচারে বাউল-দাধকেরা 'পরকীয়া' সাধনারই অমুরক্ত। 'শ্বকীয়া' সাধনাকে বৈষ্ণ্ব-ভাষায় বৈধী অমুরক্তির পর্যায়ভূক করা ষেতে পারে। কিন্তু বাউলেরা কোন বিধির বন্ধনই মানেন না। পরকে আপন করার প্রেম-দাধনাতেই তাঁরা 'পরকীয়া'র সন্ধান-রত। এদিক থেকে প্রেমের আধার হিসেবে দেহ-ভাণ্ডকে বাউলেরা অস্বীকার করেন নি; বরং দেহের পূর্ণ ব্যবহার করেই দেহ-মূলীভূত 'মরম'-লোকে অভূপ্রবেশের প্রয়াস করেছেন। অতএব, বাউল-সাধনায়ও সহজ-সাধনার দাধারণ রীতি অফুসারেই 'চারি চক্ত ভেদ'-এর গোপন প্রক্রিয়া কোন-না কোন প্রকারে সর্বত্রই উপস্থিত।

আর, বাউলের গীতি অপরিহার্যভাবে বাউল সাধনারই অঙ্গ। স্বভাবত:

<sup>»।</sup> बाःमात्र वाष्ट्रमः। २०। 🗓 ।

ঐ সকল সংগীতের মধ্যেও গুপ্ত সাধন-প্রক্রিয়ার সংকেত-আভাস বছলাংশে

হড়িয়ে রয়েছে। এদিক্ থেকে বহু বাউল সংগীত

ক্রচিমান্ জনের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত দেহগন্ধী। কিন্তু,

আগেই বলেছি, বাউলের সাধনায় 'দেহ' উপায় মাত্র ;—

পবিণাম নয়। 'মরম-পরশ' তথা 'মনের মাহ্ন্য'-এর সংস্পর্শই এ দের একমাত্র

পরিণামী কাম্য। এই কারণেই বাউল-সংগীতের মধ্যে সমিহিত হয়ে

আছে সহজ্প মর্ম-স্পর্শিতার এক সাধাবণ উপাদান। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা
ভাল, সপ্তদশ অন্তাদশ শতকের এই 'মরমিয়া' অন্তভ্তির মূলে অব্যবহিত
পূর্ববর্তী কালের রাগাত্মিক চৈতক্ত-ধর্ম-সাধনার প্রভাবও বল্প নয়। 'কর্তাভঙ্কা' সম্প্রদায়ের মধ্যে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন 'চৈতক্ত মত'-এর বিশেষ

ধারায় সাধারণভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে।
বাউল-মূর্শিদী গানের যে সব পদ বহিরক দেহভাগুকে ছেডে একান্ত ভাবে
মর্মাভিমূথী হয়েছে তাদের অনায়াস মর্ম-স্পর্শিতা এক ধবণের সহজ, অথচ
সর্বজনীন শিল্পাবেদন রচনা করেছে। এই শ্রেণীর অতল-স্পর্শ গভীব
হাদ্যাতিপূর্ণ গীতি-কবিতা বিশ শতকের শিক্ষিত মানস-গোচর হয় প্রথমে
অধ্যাপক কিতিমোহন সেনের আফুকুলা ও প্রচেইায়। আগেই বলেছি, এই

পরিচয় লক্ষ্য কবেছেন। কিন্তু চৈতল্যধর্মী রাগ-লক্ষণের ছাপ বাউল-মূর্শিদী

শুলার লোক-সংগীত একাস্তভাবে লোক-ধর্মাত্মক দেহবাউল গীন্তির নরসিল।
স্বভাব এবং শিলস্বভাব
বচনার পৃথক্ সাহিত্য-মূল্য স্বীকাব করেন না; তাঁদের
কাছে এই সব রচনা সাহিত্য নয়;—গোপন-কঠিন

ধর্মাচরণের একাস্ক প্রেরণা-উৎস। এদিক থেকে শিক্ষিত, ক্ষচিমান নাগরিকজনের কাছে এই সব লোক-সংগীত উপেক্ষণীয় ত ছিল-ই;— নৈতিক
বিচারেও ছিল একাস্ক পরিহার্য। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন কাশীতে প্রথমে
নিতাই বাউলকে দেখে আকৃষ্ট হন। বিখ্যাত বাউল গীতিকার ছকুঠাকুরের
সংগোও অধ্যাপক শাস্ত্রীর পরিচয় ঘটে কাশীতেই। পরে বাংলা দেশের পূর্বপশ্চিমাঞ্চলেও তিনি বাউল-গীতির বহল অমুসন্ধান ও সংগ্রহ করেছেন। বাউল
সংগীতের প্রকাশ ও প্রচারের প্রেষ্ঠ লায়িজ কিন্ত রবীক্রনাথের। ভারতীয়
দর্শন সভার অভিভাবণ ও বিলাতে Hibbert Lecture-এ তিনি বাউল

সীতির ব্যাপক অহবাদ-উদ্ধার ও বিচার-ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক ক্ষিতিমোইন দেনের সংগৃহীত বাউল-গীতি প্রচারের জ্বন্ত কবিগুরুর আশীর্বাদ-প্রেরণাই একাস্ত দায়ি ছিল ;-- একথা সংগ্রাহক নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক দেনের প্রকাশিত সংগীতাবলীর সমূচ ভাবাদর্শ ও বাক্-বিক্তাদের অতি ফ্ল্ম স্পর্শকাতরতার মধ্যে রবীল্রনাথের মর্মস্পর্শী বহু কবিতা-দংগীতের সম-ধ্বনিই যেন ঝংক্লত হয়েছে। এই কারণে অনেকেরই মনে হয়েছে, "এইগুলি এত ভাল যে তাহা কখনো নিরক্ষরদের রচনা হইতে পারে না। ইহা এখন-কার শিক্ষিত লেথকের রচনা।">> এই জন্ম-ই বাউল-গীতিকে ইতিহাদের দৃষ্টিতে কেউ কেউ বিশ শতকের অস্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। এ-বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা নিরাপদ নয়। অধ্যাপক সেনের ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব-সাত্তিকতা সর্বজন-শ্রন্ধেয়। এদিক্ থেকে জ্ঞাতসারে তথ্যাপলাপের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, বাউল-সংগীতাবলী নিরক্ষর কবি-সাধকদের রচনা, - একাধিক শতাব্দী ধরে মুথে মুথেই এদের প্রচার ও প্রদার ঘটেছে। এই কারণে কালে কালে আলোচ্য সংগীতাবলীর ভাষা ও রূপগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নয়। তাই, বাউল-সংগীতকে আৰু আমরা যে-ভাবে পেয়েছি, তাতে বিশশতকীয় ভাষা-ভঙ্গি ও প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে; এমন অন্তুমান একেবার অস্থীকার করা চলে না। তা হলেও বাউল-দংগাতের প্রাচীনতার ঐতিহ্নও অবশ্রস্বীকার্ঘ।

বাউলদের ধর্ম-ইতিহাসের ধারা আজও নি:সংশয়ে আবিদ্ধৃত হয়নি।
অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন অন্থমান করেছেন,—"বাংলা ভাষা আরম্ভ হইতেই
বাউলের পরিচয়্ম মেলে। তবে গুরু পরম্পরা একবার থোঁজ করিয়া (১৮৯৮
সাল) ১২।১৩ পুরুষ পর্যস্ত কোনো মতে পাইয়াছিলাম।"১১ চারপুরুষে এক
পর্যায় ধরলেও এই গুরু পরস্পরা স্থায়ে ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দ থেকে তিন শতাব্দী
আগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষে গিয়ে পৌহানো যায়। আবার
'জগমোহণী' বাউল সম্পামের প্রবর্তয়িতা জগমোহনের আবির্ভাবকাল অন্থমিত
বাউল-এর ইতিহাস
হয়েছে "প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে।"১০ তাতেও
অস্তত: এ ষোড়শশতাব্দীরই ঘোষণা রয়েছে। বাউলেরা
স্থানেকে তাঁদের পশ্বায় আদিগুরু হিদেবে চৈতন্ত-মহাপ্রভূকে শ্বরণ করে

১১। खडेबा—बारमात्र बाउँमा ১२। छ। ३०। छ।

থাকেন। বাউল-দাধনার সংগে শ্রীচৈতত্তের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগের প্রমাণ নেই। তবে বৈধী দাধনা ও সার্তপ্রাহ্মণ্য-শান্ত্রাচারের গণ্ডিবন্ধন অস্বীকার করে রাগাত্মিক প্রণয় মার্গাহ্মদরণের মহন্তম ঐতিহ্ রে বাংলা সাহিত্য-দংস্কৃতিতে মহাপ্রভূরই দান, একথা বারে বাবে বলেছি। এদিক্ থেকে বাউল ও সমধর্মী দাধন-ধারায় চৈতক্ত-চেতনার প্রভাবের কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। দে ঘাই হোক, বাউল সংগীতের ধারা অত প্রাচীন কাল অবধি টেনে না নিতে চাইলেও, সপ্তদেশ শতকেব কোন সময় থেকে লোক দাধনা এবং লোক-সংগীত হিদেবে বাউল-গীতি-সাহিত্যের স্পষ্ট প্রসাবের কথা অহুমান করা যেতে পারে। বর্তমান 'একতারা'শ্রী বাউল গীতের ঐতিহ্ অনেক সময় বাউল-ভক্ষ আউলটাদ থেকে অহুস্তে হয়ে থাকে। আর আউলটাদ 'প্রায় ২৫০ বংসর পূর্বে' জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৪ এই সব অহুমান দিদ্ধান্তেব অহুসরণ করেও বাউল গীতির ইতিহাদ নিয়ে সপ্তদেশ শতক-সীমায় পৌছানো অসম্ভব হয় না। আর, 'মৃগান্তর পথে'র প্রালোচনায় আমরা লোক-স্তাব ও লোক-সমাজের পুনর্জাগৃতিব-কাল-চিহ্ন হিদেবেও এ সম্বাকেই গ্রহণ করেছি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনিশ শতকের বাউল গীতিকারদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন খাঁদের গীতিকর্ম একালের শিক্ষিত-মর্মকেও অনায়াদে স্পর্শ করে। এ দৈর অস্কতঃ একজনের সংগে ববীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তিনি শিলাইদহের বাউল কবি গগন হবকরা; —কবিগুরুর জমিদারিতে এই সহজকবি ছিলেন ডাক-হরকরা। গগন ছিলেন কৃষ্টিয়ার বিখ্যাত লালন ফকীবের শিশ্য ধারার অস্তর্ভুত। স্বয়ং কবিগুরু গগনের গান সংগ্রহ করে তাঁর হিবাট বফ্তায় ব্যবহার করেছেন:—গগনের যে গানটি আজ ব্যাপক জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছে, তার কয়েক ছত্ত:—

"আমি কোথার পাব তা বে আমার মনের মাহষ ঘে রে! আমি হারায়ে সেই মাহুষে, ঘুরে মরি দেশ বিদেশে;"

রবীস্ত্রনাথের আরো একজন অতিপ্রিয় বাউল গীতিকার ছিলেন শ্রীহট্টের হাসন-রজা চৌধুরী। ইনি শ্রীহট্টের লক্ষণশ্রীর দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ

১৪। बारमात्र वास्त्राः

করেছিলেন। জন্মকাল ১২৬১ বন্ধান্ধ, এবং মৃত্যু সন ১৩২৯ বাংলা। হাসনের পিতার নাম ছিল আলি রজা চৌধুরী। এঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দুকায়ন্ত। হাসন রজার একাধিক রচনা রবীন্দ্রনাথ তার হিবার্ট বক্তৃতায় ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় দর্শন সভার সভাপতির অভিভাষণে কবি হাসন বজা সম্বন্ধে লিখেছেন,—"পূর্বস্থের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ স্থ্রেই বিশ্ব-সত্য। তিনি গাহিলেন:—

'মন আথি হইতে পদ্মদা আস্মান জমীন। শরীরে করিল পদ্মদা শক্ত আর নরম, আর পদ্মদা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম। নাকে পদ্মদা করিয়াছে থুস্বদ্ধ, বদ্বদ্ধ।'

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত প্রুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহিব হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবিভূতি হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিতা মণ্ডলে অধিষ্ঠিত:—

'রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনাব রূপ দেখিলাম রে। আমার মাঝ্ত বাহির হৈয়া দেখা দিল আমাবে।'" পবিশেষে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ থেকে হুটি একাস্ত মর্মস্পশী বাউল গীতি উদ্ধাব করি।

১। ধন্ত আমি বাঁশিতে তোব আপন মৃথের ফুঁক্। এক বাজনে ফুরাই যদি নাইরে কোন হথ ॥ ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশি আমি তোমার ফুঁক্। ভাল মন্দ রক্ষে বাজি, বাজি নিশুইত রাত। ফাশুন বাজি, শাঙন বাজি তোমার মনের সাধ॥ একেবারেই ফুরাই যদি
কোন ছঃখ নাই।
এমন স্থরে গেলেম বাজি
ভার কি আমি চাই॥

আর কি আমি চ

হ। আমি মেলুম না নয়ন

য়দি না দেখি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা বলগো ভাগে বল, বলরে শ্রবণে

সে এসেছে সে এসেছে প্রব গগনে।
তোরা বলগো ভাগে বল, বলরে শ্রবণে—

তোর বন্ধ এসেছে, সে এসেছে প্রব গগনে। কমল মেলে কি আঁথি

তারে সংগে না দেখি,

ভারে অরুণ এদে দিল দোলা রাতের শয়নে। আমি মেলুম না নয়ন

যদি না দেখি তায় আমার প্রথম চাওনে।

মূর্ণিদী-মারিফন্টী গানেও প্রায় একই মোল ভাবনাকে মুসলমানী সাধনার পরিভাষায় বাক্ত করা হয়েছে; এই সব রচনায় অভাবগত পার্থক্য বড় একটা খুঁজে পাওয়া হুছর। 'সাইপদ্মী' বাউল বলে প্রথ্যাত লালন ফকিরের লেখা একটি বাউল গান নিয়ন্ত্রপ:—

কোথা আছে রে দীন দরদী দাঁই।

চেত্রন গুরুর সৃদ্ধ লয়ে থবর করে। ভাই।

চক্ষু আধার দিলের ধোকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,

কি রঙ্গ দাঁই দেখুছে দদাই বদে নিগম ঠাই।

এখানে না দেখুলাম তারে,

চিন্ব তারে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আথেরে তারে চিন্তে যদি পাই।

সম্বে দৰে দাধন করে।

নিকটে ধন পেতে পারো

লাকন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড়, দাঁই বহু দ্রে নাই।

এর পাশেই প্রীহটের মৃসলমান কবি জছফল হুসেনের একটি মারিফত মৃশিদ ' বিষয়ক পদ উদ্ধার করি:—

"আমি পাইলাম না রে ভাও—

মনাই সাধুর নাও— পবনেতে ভর করিয়া নৌকা বাইয়া যাও। ধূয়া। ২৮ গিরা নৌকাখানি ৩২ গিরা তার— ভেদ করিয়া চাইয়া দেখ জ্বোড়ার নাই পার। আৰ আতম থাক বাদ ৪ তক্ষা দিছে. মধ্যথানে মন্তবায় মাস্তল থেচিছে। প্রনেতে ভর করিয়া বৈঠা মার ভাই. ইয়াহু ইয়াহু ছাড়া ঞ্চান আরু কিছু নাই। নাছুতে লা ইলাহা ইল্লাল্ছ কুঞ্জি, ত্ওমে মলকৃত দাগর ইলালাত পুঞ্জ। তৃতীয়া জ্বক্ত জান খাছ নাম ধরি— চারমে লাহুতের খেওয়া হুহু নামতরী। একে একে চারি খেওয়া শেষ কর ভাই, মনাই দাধুর নৌকা বাইতে আর ভয় নাই। জত্রুল ত্ছনে কয় মূর্শিদ বড় ধন, দেই বাজারে গেলে মিলে অমূল্য রতন।"

মন্তব্য দীর্ঘ করে লাভ নেই; এই ধরণের দব দংগীতের মধ্যেই দাম্প্রদায়িক ধর্মবৃদ্ধি-নিরপেক্ষ একই ১েতনার বিমিশ্রতা ও ভাবনার মর্ম-ম্পশিতা রয়েছে—লোকদাহিত্যের পক্ষে এই গুণ হুটি পরম দম্পদ্।

১৫। मातिक्र - श्राः म्बिन - ख्राः।

### नकविश्म चनाग्र

#### শক্তি বিষয়ক গীতি-সাহিত্য

'শাক্ত গীতি-সাহিত্য' নামে পরিচিত কবি-কর্মের আলোচনার প্রারক্তে ইতিহাসের কালগত গ্রন্থিমোচন প্রয়োজন। এই শ্রেণীর গীতি-দাহিত্যের ৰুম অষ্টাদশ শতকে বামপ্রসাদের হাতে। কিন্ত ঐ একই শতকে পূর্ব বিকশিত কালিকা-মন্দল-বিভাস্থন্দর কাব্যের উদ্ভব ঘটে তারও চেয়ে প্রাচীনতর কালে। বিচাফুন্দর কাব্য-ইতিহাসের কৈফিরৎ ধারার কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচল্ল রাম রামগ্রসাদের সমদাময়িক ছিলেন। কিন্ত, তার আগে যোড়শ শতকে রচিত বিহ্যাস্থন্দর কাব্যের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। এদিক্ থেকে কালিকামদল-বিভাহন্দর কাবা শাক্ত সংগীতাবলীর অ্গ্রন্থ। তাহলেও, বর্তমান ঐতিহাসিক আলোচনায় শাক্ত-দংগীতের বিচারই আমরা প্রথমে করব। ঐতিহাসিক ফলশ্রুতির দিক্ থেকে রামপ্রসাদেব শারু-গীতি ও ভারতচন্দ্রের বিভাস্থন্দর কাব্য তুই স্বতন্ত্র-পৃথক্ ধারায অষ্টাদশ শতকে 'যুগাস্তর পথের' ছটি স্পষ্ট পরিণাম-পরিচয়কে ধারণ করে রেপেছে। তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামকল বিভাস্কর কাব্য অবাবহিত-ভাবে অধাদশ ও উনিশ শতকের তুই সাহিত্য-যুগের অপরিহায সংযোগ-সেতু রূপে বিবেচিড হয়ে থাকে। এদিক থেকে বিভাস্থন্দর কাব্যের উদ্ভব প্রাচীনতর হলেও, শাস্ক-গীতির তুলনায় তার ঐতিহাদিক ফলশ্রুতি পরিণততর। অতএব, অপরিণত ঐতিহাদিক স্বভাব-পরিচয়ের আলোচনা থেকে ক্রম-পবিণতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছি,—বিভাস্থলর কাব্যের পূর্বে শারু গীতি-আলোচনার বর্তমান উপস্থাপনা বিষয়ে এইটুকুই আমাদের যুক্তি।

এই শ্রেণীর সাহিত্য আলোচনাব স্ট্চনাতেই আলোচ্য গীতি-সমষ্টির
নামকরণগত অব্যাথ্যি দোষের উল্লেখ করতে হয়। শাক্ত-সংগীত অর্থে
ইতিহাস ও সাহিত্য-নীতির বিচারে কেবল সেই সকল
শক্তি বিষয়ক গীতি গীতি-সাহিত্যকেই বোঝানো উচিত যাদের মধ্যে
বনাস
শক্তি পদাবলী
অথবা শক্তিবাদ-সম্বন্ধ বিশেষ শাস্ত-সম্মত ভক্তি-নিষ্ঠা।

সন্দেহ নেই, শাক্ত ধর্মচেতনার কেন্দ্রভূমি শক্তি দেবতার সংগে একান্তবন্ধ। কিন্তু, শক্তি-বিষয়ক উল্লেখযুক্ত ষে-কোন সাহিত্যিক রচনাই শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করতে হয়। অথচ, বিশ্বয়ের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের একটি গান, মধুস্থানের একটি বিজয়া সংগীতও আমাদেব দেশে শাক্ত-পদাবলীর পর্যায়ভূক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বিচারনিষ্ঠতা প্রয়োজন। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, রাধাক্তকালা বৈষ্ণব পদাবলীব প্রধানতম উপজীব্য হলেও রাধাক্তক্ত বিষয়ক যে-কোন সংগীত কবিতাই বৈষ্ণবপদ হতে পাবে না। বৈষ্ণব পদ-স্কীর পেছনে বৈষ্ণব দর্শন ও শাস্ত্র নির্দেশের নৈষ্ঠিক সচেতনা থাকা অবশ্ব প্রয়োজনীয়, তেম্নি শক্তি-বিষয়ক যে কোন সংগীতই শাক্ত-গীতি নয়। যে সাহিত্যের পশ্চাতে শাক্ত ধর্মান্ত্রত হতে পাবে না।

শক্তি সাধনার আচারেব অন্থ্রপ আচার অতি প্রাচীন কালেই ভারভ উৎস
এবং তৎসমীপবর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। মনে হয়,

তাহাদের নিকট হইতেই ভাবতীয় আর্থগণ উহা গ্রহণ কবিয়া নিয়মবদ্ধ কবিয়াছেন।"' ভারতের আর্থপূর্ব যুগের ধর্ম-সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রামাণ্য পরিচয় বিনষ্ট হয়েছে; তাই তান্ত্রিক শক্তি-সাধনার প্রাচীনতম বিশুদ্ধ রূপটি হয়েছে আজ অপ্রাপ্য। বেদে, সংহিতায়, আরণ্যকে সেই শাক্ত ঐতিহের আর্থকূল-পরিগৃহীত রূপটির আভাস-সংকেতই নানাস্থানে ছডিয়ে আছে বলে মনে হয়।

<sup>।</sup> छत्रकथा।

আগেই বলেছি, শক্তি-সাধনা, তথা স্ত্রী-দেবতার আরাধনা-মাত্রই পুরুষ-প্রধান আর্যন্ধাতির মৌল সমাজ-চেতনারই পরিপন্থী। কিন্তু, ভারতে প্রবেশ করে এথানকার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনাচারেব প্রভাবে বৈদিক আর্যরাও শক্তি-সাধনার ধারাকে স্বীকার করে নিম্নেছিলেন। এই কারণেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী শক্তিবাদের ছটি রাপ কালের বেদ-সংহিতাদিতেই শক্তি-সাধনার প্রকটতম উল্লেখ লক্ষিত হয়। অধর্ব-বেদ-সংহিতা এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। পৌরাণিক যুগে ঐতিহাসিক कांत्रत्वे ४४म आर्थिण्य मृत अधिवामीत्मत्र मः १० आर्थ-८विमिक ममात्मत ঘনিষ্টতা অপরিহার্য হয়েছে, তথন স্ত্রী-দেবতার মর্যাদা ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু শাস্ত্রাচারে ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করে। পুরাণে পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতা প্রায় সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। শক্তিপুরাণগুলিতে বরং স্ত্রী-দেবতার প্রতিষ্ঠা সমধিক। এদিক্ থেকে আর্ষেতর তন্ত্র-সাধনার ঐতিহ্য আর্যসমাজের সাদীভৃত হয়ে বেদে-পুরাণে আর্থ-আন্ধণ্য শক্তিবাদের নবীনতর ধারার প্রবর্তন করেছে। বৌদ্ধ, জৈন এমন কি, বৈষ্ণবধর্মেও অহুরূপ তন্ত্রপ্রবর্তিত শক্তিবাদেব স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। এর কারণ হিদেবে মনে করা যেতে পাবে ভারতের প্রাচীনতম জন-জীবনের মাতৃকা-দাধনার দাধারণ ঐতিহ্ প্রবতী আর্থ-ধর্মাবলীর সকল পর্যায়েই কোনো-না-কোনো উপায়ে অফুস্যুত হয়েছিল। किंड, आर्य (भोतां शिक गंकियों), अथवा त्यों के देखन-देवस्थ्यों नि उञ्जयादित ধারাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকলেও মূল শক্তি-তন্ত্র-সাধনার পন্থা আজও নিজ অনমুপর স্বাতন্ত্র অক্ষ বেথেছে। শক্তিতন্ত্রবাদ আজ হিন্দ্ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও পৌরাণিক শক্তিবাদ এবং তান্ত্রিক শক্তিবাদ হিন্দু শক্তি-সাধনার ছটি আম্ল পৃথক্ ধারা। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য প্রথম শ্রেণীর শক্তি-চেতনা-প্রভাবিত সাহিত্য। রামপ্রসাদের সংগীত-সাহিত্যে শক্তি-শান্তাচার (Sakti-cult)-এর প্রভাব সর্বব্যাপক নয়। ধর্মচেতনার প্রেরণা যতটুকু এই সাহিত্যে আছে, তা, কিন্তু, একান্তভাবে শক্তিতম্বাশ্রিত। এদিক থেকে ধর্ম প্রবৃদ্ধ বাংলা দাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদের কবি-কীতি অনম্রতুল্য।

বলাঞ্লে পৌরাণিক শক্তিবাদের প্রভাব এ-দেশে ত্রাহ্মণ্য-আর্থ চেতনার অমুপ্রবেশের কাল থেকেই অমুমিত হতে পারে। তুর্কী আক্রমণোত্তর সামাজিক সমন্বয়ের যুগে বাংলার অনভিজাত আদিম-সমাজের লোক-দেবতারাও পৌরাণিক ত্রাহ্মণ্য দমাঙ্কে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে, তুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবতার बक्त भोत्राधिक শক্তিবাদ দংগে বাংলার লোক দেবতা মনদা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, স্থবচনী এবং আরো অনেকে পৌরাণিক শক্তির মর্যাদায় প্রভিষ্ঠিত হন। এই দকল দেবতাদের নিয়ে মধ্যযুগের প্রথমাবধিই মঙ্গলকাব্য-শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ঐ সকল কাহিনী-কাবে। ভাবাকৃতির প্রাচুর্য থাক্লেও শক্তিমন্তা, তথা শৌর্যের একটি দৃগু রূপান্নভূতিই প্রধানত: প্রকটিত হয়েছে। প্রচলিত ধারণা অত্থায়ী মনে করা হয়,—বৈঞ্ব-পদাবলীর হৃদয়াত্বভূতি-ঘন বদধারায় পরিক্রত হয়ে মঙ্গলকাব্যের এই বলদৃপ্ত শক্তি-সাধনার ঐতিহ্যই কালে কালে ভাবাশ্রপুত রামপ্রসাদী সংগীতে বিগলিত হয়েছে। এই তথ্যের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হিদেবে ড: স্থালকুমার দে লিখেছেন:--"Not only does he (Ramprasad) imitate in places the Characteristic diction and imagery of Baisnab Padabalis but he deliberately describes the Gostha, Ras, Milan of Bhagabati in imitation of the Brudaban Lila of Srikrsna. " আর, এই কারণেই হয়ত বাংলা দেশে যথেচ্ছ আহত শক্তি-বিষয়ক সংগীত মাত্রকেই একত্র-বদ্ধ করে 'বৈষ্ণব পদাবলী'র আদর্শে 'শান্ত পদাবলী' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, ৰামপ্রদাদী সংগীত-প্রবাহের মধ্যে বৈষ্ণব পদ-সংগীতের পূর্বৈতিহাগত প্রত্যক্ষ বা পরে।ক্ষ প্রভাবের ছাপ রয়েছে। এদিক থেকে রামপ্রসাদ তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে স্বীকার এবং সাধারণভাবে ব্যবহার মাত্র করেছেন। তা ছাড়া, শক্তি-বিষয়ক সংগীতে বৈঞ্ব-পদাবলীর একাস্ত অমুস্তির দিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার আগে কয়েকটি ঐতিহাদিক তথ্যের প্রতি অবধানতা প্রয়োজন :--

১। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবামুবক্তি-প্রধান রাগাত্মিক সাধনার ঐতিহ্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের জীবন-রদে সঞ্জীবিত। মহাপ্রভুর আত্মগুপ্তির পরে বোড়শ শতকের শেষ, সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে শক্তি-গীতি বনাম বন্দাবনের গোস্বামি-ঐতিহ্যের মহিমায় সেই প্রেমময় জীবনস্রোত পুনক্দীপ্ত হয়েছিল। ফলকথা, ষোড়শ

<sup>31</sup> History of Bengali Literature during the Ninteenth Century.

শতাবী ও সগুদশ শতকের স্বন্ধকাল বৈশ্বৰ পদাবলীর প্রাণ-প্রদীপ্তির স্বর্ণ্য।

ঐ একই সময়ে পৌরাণিক স্মার্ভ সম্প্রদায়ভূক বিজ্ঞাধ্ব-মুকুন্দরাম পৌরাণিক
শক্তি মকলচণ্ডীকে নিয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মকলকাব্য রচনা করেছেন। আর, মকলকাব্যের এই শ্রেষ্ঠ ছই কবি প্রভ্যক্ষভাবে চলমান চৈত্ত্যামুর্জির প্রবাহে
আমূল অবগাহন করেছিলেন। তবু, চৈতন্ত্য-চেতনভার এই পর্ম ভাবপরিশ্রতিও শাক্ত-সাহিত্যে গীতিপ্রবণতা স্বাষ্ট করতে পারে নি কেন?
শক্তি-বিষয়ক সংগীতে বৈশ্বৰ-পদাবলীর একান্ত অমুস্তি-বাদের সমর্থকদের
এ ক্রিক্তাসার উত্তর খুঁজতে হবে।

ি । অষ্টাদশ শতক বাঙালির জীবন-চেতনার সর্বাত্মক অবক্ষয়ের যুগ।
চৈতন্ত-চেতনা এবং বৈঞ্চব-প্রেমাহবন্তির সাধনাও এ সময়ে দেহ সাধক
সহজ্জিয়াদের ইন্দ্রিয়-চারণের মধ্যে চরম বিপর্যন্ত হয়েছে। মূল বৈঞ্চব সাহিত্যের
এই মহাবিনষ্টির যুগে তা শক্তি-বিষয়ক সংগীতের জীবন-রস-নি:শুন্দী নবীন
ভাব-লোতকে প্রভাবিত,—উৎসারিত করতে পেরেছিল,—এ-কথা মেনে
নেব কা করে? ইতিহাসের জগতে কোন ঘটনাই কাকতালীয়বং হঠাৎ
সংঘটিত হয় না; সকল ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনেই রয়েছে জীবন-মূলোড়ত
কার্য-কার্থ-বদ্ধতার সহজ্জ সম্পর্ক; এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ত আজু আর
উপেকা করবার উপায় নেই।

৩। তৃতীয়ত: পরবর্তী আলোচনায় দেখব, রামপ্রসাদী সংগীতের সব ক্ষাটিতেই অপরিহার্য শক্তিবাদ ও শাক্ত দর্শনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবলেপ ঘটে নি। কিন্তু যে-সকল সংগীতে শক্তি-চেতনা অহ্নস্যত হয়ে আছে,—ভার প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অবিমিশ্র শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মাচরণের স্পষ্ট, অনস্থানর্ভব পরিচয়-প্রতিপত্তি। আগেই বলেছি, হিন্দু পৌরাণিক অথবা, বৌদ্ধ-জৈন-বৈঞ্চবাদি সমাজের শক্তি-চেতনা তান্ত্রিক শক্তিবাদের হারা বিচিত্র ও বিভিন্ন পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু, শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মাচরণ কি জানকাও, কি কর্মকাও;—কি দর্শন,—কি ক্রিয়াপদ্ধতি উভয়তঃই অনন্ত্র-নির্ভর স্বাতন্ত্র রক্ষা করে এসেছে আবহুমান কাল্। এদিক্ থেকে বাংলা মন্দলদাহিত্যে প্রকটিত পৌরাণিক শক্তিবাদকে তান্ত্রিক শাক্তধর্মের একটি আংশিক অভিব্যক্তি বলে স্বীকার যদি করেও নিই, তবু রামপ্রসাদী গীতে অভিব্যক্ত বিশ্বত তান্ত্রিকতার আদর্শকে কিছুতেই মঙ্গলকাব্যিক শক্তিবাদের

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি বলে স্বীকার করে নেওয়া চলে না। 'অংশ' কথনো 'পূর্ণে'র সমতুল হতে পারে না.—এই জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ অফুসারেই একথা সত্য। আমাদের বক্তব্য, মঙ্গলকাব্যিক শক্তি-cult এবং রামপ্রসাদীগীতির শক্তি-cult একই ধারার ক্রমপবিণতি নয়; ছই পৃথক্ cult-এর স্বতন্ত্র সাহিত্যিক অভিব্যক্তি।

ওপরের যুক্তি-কয়টি আংশিকভাবেও গ্রহণ-যোগ্য হলে বোঝা যাবে, বামপ্রদাদী সংগীতের স্থপ্রচলিত উংস-বিচারের মাধ্যমে এই প্রেণীর সাহিত্যের ঐতিহ্য-পরিচয়, তথা সার্থক ঐতিহাসিক মৃল্য নির্ণয় সম্ভব রামপ্রদাদী গীতের এতিহাসিক শিল্প-ষভাব ভাবপ্রবণতার একটি নব-রূপ মাত্রই রামপ্রসাদের সংগীত নয় অইাদশ শতকের দামাজিক-ঐতিহাসিক পরিপ্রোক্ষিতে এই প্রেণীর শিল্প-কর্মের এক নৃতন মৃল্য উদ্ভাসিত হতে পাবে।

'ঘূগান্তরের পথে'র ম্ল্যাবধারণ কবতে গিয়ে বলেছি, আলোচ্য মুগে দেববাদ-নির্ভর-মানবতাবোধের মধ্যযুগীয় আদর্শ ক্রমেই শিথিল হয়েছে;— দেই সংগে বিচ্ছিন্ন-বিস্তুত হয়েছে মধ্যযুগের সমাজ-মানদের গো**টি-সংবদ্ধ** জীবন-ম্ল্যবোধ। গোষ্ট-জীবনের এই বিনষ্টির পথ বেয়েই একদিন অষ্টাদশ শতকের বাঙালি জীবনে দেখা দিয়েছে একান্ত-অন্ধ ব্যক্তি-সর্বস্থতা। আবার, এই ব্যক্তি-সর্বশ্বতা যতই স্কৃ ও বলিষ্ঠ হয়েছে, ততই ব্যক্তিত্ব ( Personality ) এবং স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব ( Indi-সমাজ-ইতিহাস viduality )-এব সম্ভাবনা-মূপে ক্রম অংকুরিত হয়ে উঠেছে আধুনিক বাঙালি জীবন-স্বভাবের অনাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণ। পরবর্তী অধ্যায়ে রামপ্রসাদ-সমকালীন কবি ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে লক্ষা করব সমাধ্ব-বিবিক্ত একাস্ত ব্যক্তি-দর্বস্থ আত্মপারতন্ত্রোর স্বভাব-ধর্ম। ঐ আত্মপারতন্ত্রোর ঐতিহাসিক বিবর্তন-পথ বেয়েই বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ: আগ্রমচেতনা, ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি স্বাতস্ত্র্যের অমুভৃতি ক্রম-বিকশিত হয়েছে। এই অর্থেই ভারতচন্দ্র অনাধুনিক যুগে জাত ও বর্ধিত হয়ে আধুনিক যুগের দংগে পরোক্ষ ভাব-দেতুর সংযোগ রচনা করেছেন। এথানে তার প্রতিভা 'যুগান্তর-পথে'র ঐতিহাসিক লক্ষণ-চিহ্নিত।

রামপ্রদাদের কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যেও 'যুগাস্তর পথে'র আরো একটি স্বন্ধতর

লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়েছে। রামপ্রসাদের জীবন ভারতচন্দ্রের মত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না; বরং জন্মগ্রামের মমতাত্র সান্নিধ্যে তাঁর আজীবন অভিবাহিত হয়েছিল বলে, তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব ছিলু আমূল সমাজ-প্রোথিত। অন্তাদিকে যুগ-স্বভাবেব বৈশিষ্ট্য অন্ত্যারেই রামপ্রসাদের রামপ্রসাদের আত্ম-পরস্থতা না থাক্লেও ছিল গভীর মন্মর্থ আত্মলীনতা। রামপ্রসাদের সমাজ-অভিম্থী সহুদয় শিল্পি-মানস সমকালীন বাঙালি জীবনের বাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির সকল থাতে কোতৃহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আন্যাস-সঞ্চরণ করে ফিরেছে। অন্তাদিকে, তাঁর স্পর্শ-কাতর আত্মলীন ব্যক্তি-স্থভাব সমকালীন জীবন-প্রবাহের দিকে দিকে অবক্ষয়-বিনষ্টিব পবিচয় প্রত্যক্ষ করে হয়েছে মর্থ-পীডিত। রামপ্রসাদের গীতি-কবি কর্থ মাত্রই বিশ্রম্ভ সমাজ-বাবস্থায় মর্মপীডিত কবি-ব্যক্তিত্বের মন্ময় আতি-প্রস্ত।

এদিক্ থেকে শক্তি-সাধনাব সংগে তথাকথিত বামপ্রসাদী শাক্ত-সংগীতের সাহিত্যিক অংশের সংযোগ প্রাসন্ধিক এবং পরোক্ষমাত্র। রামপ্রসাদের কবিত্বের উৎস তাঁর সমন্তি-প্রিয় আত্মনীন ব্যক্তিত্ব, আর, অন্তদিকে তাঁব সেই ব্যক্তিত্ব ছিল তান্ত্রিক শক্তি সাধনায় পূর্ণ-সিদ্ধ। কলে, ব্যক্তি জীবনের ধর্ম-বিশাস ও সিদ্ধি তাঁর কাব্যিক অহত্তিব বিভিন্ন পথাযে বিমিশ্র পরিমাণে সংলগ্র হয়েছে। রামপ্রসাদের শক্তি-গীতি এদিক্ থেকে মাহিত্যগুল ধর্ম একাধাবে তাঁক সমাজ প্রীতি, ধর্মীয় সিদ্ধি ও কাব্যিক মন্ত্রমূদ্ধির জিবলির ত্রিবেণী সংগম। আর এই কাবণেই, অর্থাৎ,

এই তিনটি প্রবাহের প্রতিটি স্তব পৃধক্তাবে স্পর্শকাতব ব্যক্তিছের মর্মোংদারিত বলেই রামপ্রদাদী সংগীত আবেগপুর গীতিমুগব। বৈষ্ণব পদাবলী
শগোষ্টিগত প্রেম-বিশ্বাদেব ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই, এই পদ-দাহিত্যে ধর্ম ও
মর্মাহরাগ সমস্ত্রে বিশ্বত, একে অন্ত থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু, শাক্ত সংগীতেব
মর্মোৎসারিতা ধর্ম-নিরপেক্ষ; ব্যক্তি-চিত্ত-প্রবাহে সমাকুল। এখানেই এই
দৃষ্ট স্রোগীর ধর্মনির্ভর গীতি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য-মূল।

আমাদের পূর্ব-সংস্কারেব পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্য হঠাৎ বিশ্বয়কর মনে হতে পারে। কিন্তু উদ্ধৃতি-প্রমাণ সহযোগে এই রামশ্রসাদের সাহিত্যে আকৃষ্মিকতা বোধের গ্রন্থিমোচন করা অসম্ভব নম। সমান্ত বনাৰ ব্যক্তি প্রথমেই উল্লেখ করব আগমনী বিজয়া সংগীতের। এই শ্রেণীর গীতি-কবিতাবলী অন্তর্নিহিত ভাব-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে কিছুতেই শারু-সাহিত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। সত্য বটে, ঐ কবিতাবলীর বাহ্যবিষয়ে দেবী পার্বতীর প্রতি পর্বত-বধু জননী-মেনকার বাংসল্যের কারুণ্য-ই প্রধান হয়ে আছে। আর, পণ্ডিতেরা 'উমা' শব্দের যে উদ্ভব-তাৎপর্য-ই নির্দেশ করুন না কেন, আলোচ্য প্রসঙ্গে এই পার্বতী উমা বা হুর্গা পৌরাণিক শব্জির-ই এক বিশেষ রূপ। কিন্তু, আগেই বলেছি, কেবল ঐ পৌরাণিক শক্তির নাম-মাত্র ব্যবহারের জন্মই স্পালোচ্য সাহিত্য-সংগীত শাক্ত-সাহিত্যের মর্যাদা দাবি কবতে পারে না সপোরাণিক অথবা তান্ত্রিক শক্তিবাদের জ্ঞান অথবা কর্ম-কাণ্ডগত কোন প্রত্যক্ষ সচেতনাই নেই ঐসব কবিতাবলীর পেছনে। ধীর-ভাবে অহুধাবন করলে দেখ্ব, ঐ কবিতা-সংগীতাবলীর উৎস কোন ধর্ম-প্রেবণা নয়; বরং এক বিশেষ ধর্মগত জাতীয় অনুষ্ঠানের সামাজিক ফলশ্রুতিই এই সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। তুর্গোৎদব বাঙালির ধর্মোৎদব-ই নয় কেবল,— আবহমান কাল থেকে প্রচলিত নিখিলবাংলার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবও। শারদীয় তুর্গোৎসবের এই <u>সামাজিক প্রেরণাই রামপ্রসাদের সমাজ-প্রিয় মল্ম</u>য় कवि-मानरम मामाजिक विमनाव व आर्थि तहना करतिहिल, छात्रहे कावा-कल 'আগমনী-বিজয়া' সংগীত। বাংলা দাহিত্যের ভক্ত-ঐতিহাদিক ডঃ দীনেশ 🗹 চক্তও আলোচ্য সংগীতাবলীর এই সামাজিক আবেদনের অনমতুল্য ত্রেষ্ঠত্বের মহিমা অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন। সমকালান বাল্য-বিবাহ-পীড়িড সমাজ-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ সেন লিথেছেন, $-\xi$ "বাংলাব কুটারের বালিকা-তৃহিতাদের স্থামিগৃহে যাওয়ার পর মাতৃ-হৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রদের অফুরস্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদি-গঙ্গা, হরিদার এই প্রদাদ-সংগীত) আখিন মাদের ঝরা শিউলিফুলের মত এই যে মাত্মিলনের প্রত্যাশায় বালিকা-বধ্দের চক্ষল দিনরাতি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রু-রচিত হার,—উহা তৎকালিক বঞ্চ-জীবনের জীবস্ত বিচ্ছেদ-রদে পুষ্ট।"° বিদশ্ব সাহিত্য-ইতিহাস-রসিকের এই সিদ্ধান্ত কোন মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না; তাঁর উক্তির পরিপোষণের জ্ঞা কেবল একটিমাত্র রামপ্রদাদী আগমনী গানের উদ্ধার করছি: -

<sup>🔹।</sup> বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

"ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো।

ठल, वद्रण कतिया गृट्ट षानि शिया,

এদো, না, সংগে আমার গো।

জ্য়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,

কি দিলি শুভ সমাচার।

তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে.

প্রাণ দিয়ে ভর্ষি ধার গো।

🗸 রাণী ভাদে প্রেমন্ধলে, ক্রতগতি চলে,

থসিল কুণ্ডল ভার।

निकटि एनट्य योद्य, उपाष्ट्रेट्ड छोद्य,

গৌরী কত দূরে আর গো।

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,

নির্থি যদন উমার।

वरन, मा এरन, मा এरन, मा कि जूरन ছिल ;

ম। বলে এ-কি কথা মার গো।"

"বল্ মা, আমি দাঁড়াই কোথা,

আমার কেউ নাই শহরী হেথা।

মার দোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টাস্ত যথা তথা।

ষে-বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে,

এমন বাপের ভরসা বৃথা।

ত্মি না করিলে ফুপা, যাব কি বিমাতা যথা?

যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,

मृत्य यात्व मत्मव वाणा॥

প্রসাদ বলে এই কথা \বেদাগমে আছে গাঁথা---

ওমা, যে জ্বন তোমার নাম করে তার কপালে ঝুলি কাঁথা॥" এই কবিতার মধ্যেও "বেদাগুনের" উল্লেখ-মাত্র পাক্লেও, কোন শাজ-বিশাস-দর্শনের ভাব-পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে নি। বরং, সমাকালীন বাংলার কুলীন-সমাজে বহু বিবাহজনিত ভ্রাচরণের সামাজিক বিষফল-ই কাব্যিক মহিমা অর্জন করেছে রামপ্রসাদের সমাজপ্রিয় স্পর্শকাতর ব্যক্তি-মনের সংস্পর্শে। রামপ্রসাদ নিজেও ছিলেন বিমাতার ঘরের সন্তান; এই কবিতার বর্ণিত অভিজ্ঞতার সংগে তাঁর নিজের ব্যক্তি-জীবন-বেদনাও কি পরিমাণে জড়িয়েছিল, দে-কথা আজ কে বলবে?

আর একটি গানের উল্লেখ করি :--

'"মাগো তারা, ও শহরী,

কোন্ বিচারে আমার 'পরে কর্লে ত্থেব ডিক্রী জারি ?

এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বলু মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে বিষ পাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কফচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।

ঐ যে পান বেচে খায় কফ পাস্তি তারে দিলে জমিদারী॥
হস্কুরে উকিল যে জনা, ডিস্মিশে তার আশয় ভারি।
কবে আসল সন্ধি, সভয়াল বন্দি, যে রূপেতে আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানেব মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী॥
"

এই কবিতার গতামগতিক ভাবে হলেও ধর্মগত-আদর্শ চেতনার প্রতি অবধানতা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কিছ্ক তা হলেও, কৃষ্ণ পাস্তির মত অবদাগ্য জনের জমিদারী লাভ-জনিত অর্থনৈতিক অসংগতির বিরুদ্ধে কবি মানসের অভিযোগ-পূর্ণ আতিও অস্পষ্ট নয়,—বরং ঐটুকুই কবিতাটির শিল্পমূল্যে নিহিত জীবনাবেদন রচনা করেছে।

রামপ্রসাদ কবিভাবলীর অন্তবর্তী শাক্ত-প্রেরণা ষেটুকু আছে, তাকে অস্বীকার করবার কোন ছ্রভিদদ্ধি আমাদের নেই। কিন্তু, ঐটুকুই রামপ্রসাদী সাহিত্য-সংগীতের প্রধান উপদ্ধীব্য যে নয়, এই তথ্যটুকুই ইতিহাসের পক্ষ থেকে উপস্থিত করা প্রয়োজন। ধর্মচেতনার দিক থেকে কক্ষ্য করলে দেখ ব,—তান্ত্রিক শক্তিবাদ প্রধানতঃ আচরণীয় ধর্ম। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্ম-চেতনার মত স্বভাবত: তা নিষ্ঠামূলক নয়। সন্দেহ নেই, এই ধর্মশাল্তের একটি দার্শনিক জ্ঞানকাণ্ডাত্মক দিক্ রয়েছে। কিন্তু সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে তন্ত্র-সাধনার আচার-অহষ্ঠান মূলক কর্মকাও। ফলে, এই ধর্মচেতনাকে নিয়ে ভাবমূলক কাব্য-রচনার প্রেরণা সহজাত ছিল না; ধর্মের চেয়ে কর্মামুগ্রানের প্রেরণাই শক্তি বিষয়ক গানে তান্ত্ৰিক শক্তিবাদ যে এতে বেশি। হিন্দুর প্রায় সকল প্রকার ধর্মাদর্শের মধ্যেই জ্ঞান ও কর্মের সংযোগ-স্ত্র হিসেবে ভাবামুভৃতি (ভক্তি)র অন্তিত্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে। শাক্ত তান্ত্রিকতাব মূলেও সেই ভাব প্রেরণা নিঃসন্দেহে বিভয়ান। "যত জীবন্তত শিব, যত্ত নারী তত্ত গৌরী"—ইত্যাদি ধরণের ভাব-ম্লোর বিঘোষণ তন্ত্র-সাহিত্যে অতি স্থলত। তাছাডা, ডঃ স্থাল কুমার দে-ও স্বীকার করেছেন, "The Tantras no doubt, inculcate the worship of the diety under the image of the mother; but no votary of the cult before Ramprasad realised the exceedingly poetic possibilities of this form of adoration."8

এর জন্ম, আগেই বলেছি, দায়ি ছিল শাপ্ত-তান্ত্রিক ধর্মের 'ক্রিয়াকাণ্ড'সর্বস্বতা। শাক্ত সাধকেরা তন্ত্রসাধনায় কর্মাচবণের পরে কেবল জারই
দেন নি, একটি গোষ্টি-জীবন-সীমায় তাকে একান্ত গোপনীয় করে রাথ তে
চেয়েছেন। তান্ত্রিক ধর্ম-বিছা "গুরুপদেশতো গ্রেয়ং ন জ্রেয়ং শান্ত্রকোটিভিঃ।"
তথু তাই ময়; "ইয়ল্ভ শান্তবী বিছা গুপ্তা কুলবধ্রিব।" এমন কি, তান্ত্রিক
শক্তি সাধনার গোষ্টিগত নির্দেশ অহুসারে "কুলপুন্তকানি চ গোপয়েছ।"
একদিকে ভাব-বিম্থ আচার-সর্বস্বতা, অপরদিকে আত্মপ্রকাশ ও আ্রাপ্রসারে সহক্ত বৈরূপা হেতু তান্ত্রিক শক্তি-ধর্মকে নিয়ে সার্থক সাহিত্য রচনা
সম্ভব ছিল না। এ-বিষয়ে গ্রন্থাদি যা-কিছু রচিত হয়েছে, এ-দেশের সকল
প্রাচীন গুপ্ত ধর্ম-বিছা গ্রন্থের মতই তার সব কয়টিই গুছু সাংকেতিক ভাষাকে
আশ্রেম করেছে; তাছাড়া, আগম-নিগম-তন্ত্রাদির ঐ বৃহৎ গ্রন্থরাজ্যে ভাববিহীন শুক্ত কর্মাফ্রানের প্রেরণাহেতু সাহিত্যিক সম্ভাবনা সহজে বিলুগ্ত

History of Bengali Lit. during the 19th century.

এমন অবস্থায় রাম প্রসাদ ঐ শক্তিমস্ত্রের সাধক হয়েও এমন ভাব-তদগত গীতি-দাহিত্য রচনা করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর, ঐ সকল দংগীতাবলীতে ক্রিয়াকাণ্ডাত্মকতাব পরিবর্তে বাংদ্ল্য-রদের ভাব-নিবিড্ডা প্রত্যক্ষ কবে সহজেই মনে হয়েছে, এই সাহিত্য-কর্মে বৈষ্ণব রাগাত্মিক মর্যাস্থ্যারী ধর্মদাধনার ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে বৃঝি। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই দেখ্ব, শাক্তিদাহিত্যেব বচনায় বামপ্রসাদ তান্ত্রিক শক্তিদাধকের দায়িত্ব ও প্রৈতিক্সকে বিস্মৃত হন নি :—

"তবের আসা খেল্ব পাশা, বডই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥
প'বার, আঠারো, ষোল যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচ্চা বাব পেযে মাগো পাঁজা ছকায় বন্ধ হল॥
ছ-তৃই আট, ছ-চাব দশ কেহ নয় মা আমার বশ।
আমাব খেলাতে না হলো যশ, এবাব বাজী ভোব হল॥
হদ্দ হলো চোদ্দ পোষা, বন্ধ পথে যায় না যাওয়া।
বামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো॥"

গীতটির মধ্যে পাশাথেলাব একটি রূপ-চিত্র স্থন্পত্ত হয়ে আছে। কিছ ক্রীডাবিষ্যক ঐ সংকেতগুলো জান্লেও অ-সাধক জনের পক্ষে উদ্ধৃত কবিতার অর্থ-বোধ অসম্ভব। সাধকের কাছে প্রশ্ন করলে তত্ত্বেব ভাষায় উত্তর মিলেঃ— "গুরুপদেশতো জ্রেয়ং ন জ্রেয়ং শাপ্তকোটিভিঃ।" তন্ত্রসাধনার এটি মূল কথা, আগম-নিগমাদি তন্ত্রগ্রের অর্থাবধাবণ সম্বন্ধেও এটি চরম কথা। বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শের বিচাবে এই কবিতাকে কিছুতেই কাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কবা চলে না। আগম নিগম অথবা যে কোন তত্ত্বের যে-কোন প্রোক্ত কবাচলে না হলে, এটিও কাব্য নয়। বামপ্রসাদী সংগীত, এমন কি অন্তান্থ তন্ত্র-সাধকদেব বচনাতেও এই ধরণেব গীতি-কবিতাব সংখ্যা কম নম। তাছাভা, ধর্মাত্মক পবিমণ্ডল-বিশিষ্ট আবাে কিছু সংখ্যক সংগীত বয়েছে, যাদের মধ্যে পৌবাণিক অথবা তান্ত্রিক শক্তিবাদের পরিচিততর বােধগম্য উপাদানের প্রতি ইন্ধিত রয়েছে। এ-সব কবিতাংশেরও অনেক কয়টিই সার্থক রসোভীর্ণতা দাবি করতে পারে না। রামপ্রসাদী সংগীত অথবা তাঁর অনুগামীদেরও যে সব সংগীত-কবিতা উৎকৃষ্ট কাব্য-সমৃদ্ধি লাভ করতে

শক্তি-গীতির

পেরেছে, তার অধিকাংশই সমুকালীন সমাজ-মানদের প্রাণরদে সঞ্জীবিত হয়ে আছে। এদের মধ্যে কোন কোনটিতে শিক্তি-cult এর বিশেষ ভাব-প্রভাব রয়েছে ; কোনটিতে তার প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু সব-কয়টিতে অমুস্থাত হয়ে রুয়েছে কবি-ব্যক্তির মন্ময় উপলব্ধি-ভনিত সহজ্ব হৃদয়াতি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোষ্টি-জীবনাশ্রিত ধর্মভাবকে অবলম্বন করে ব্যক্তিমানদের মন্ময়তার প্রথম মৃক্তিপথ উৎপারিত হয়েছিল রামপ্রসাদের সমাজ-প্রিয় কবি-ব্যক্তিষের আত্মলীন উপলব্ধির মধ্যে। এই অর্থে ইতিহাসের দৃষ্টিতে তিনি কেবল শক্তিবিষয়ক দংগীতেরই নন, বাংলা কাব্যে ব্যক্তিত্ব-স্পৃষ্ট গীতিকাব্য (Lyric)-প্রবাহেরও "আদিগঙ্গা হরিদার।" বৈষ্ণব-কবিতায় ব্যক্তির হৃদয়াতি, তথা ব্যক্তি-চিত্তের দহক্ত অহুবক্তি গোষ্টিগত জীবন-মূল্যবোধের পরিভাষায় মণ্ডিত হয়ে অভিন্ন-হান্ত্র সর্বজনীনতা লাভ করেছে। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কবির ব্যক্তি-সভাব "প্রেমের প্রম্সাব" "মহাভাব"-সাধ্নার সাধারণ ঐতিহ্য মণ্ডিত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন অভিন্নতা লাভ করেছে। আর, রামপ্রদাদী শক্তি-সংগীতে গোষ্টিগত জীবন-বাদনাকে ব্যক্তিব হৃদয়াতি-পরিচ্ছিন্ন করে আত্মলীন (Subjective) কাব্য-কৃতির মুক্তিপথ হয়েছে উৎসারিত। এথানে ধর্মগত বিশেষ ভাব-চেতনার প্রকর্ষ অপবিহার্য নয়। এই কারণেই মধুস্দনের ব্ৰজান্ধনা বৈশ্বৰ-কবিতা নয় কিছুতেই; কিন্তু তাঁব নিম্নোক্ত পদটি দাৰ্থক বিজয়া সংগীত:-

"যেয়ো না রন্ধনি, আজি লয়ে' তারা দলে। গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ থাবে। উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে, ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি নয়নের মণি মোর নয়ন হারারে! বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশুজ্ঞলে, পেয়েছি উমায় আমি ; কি সাস্থনা ভাবে---তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুণ্ডলে, এ मीर्घ वित्रश्-कांना এ मन क्रुफ़ारव ? তিন্দিন স্বৰ্ণদীপ জলিতেছে ঘরে দ্র করি অন্ধকার শুনিতেছি বাণী মিষ্টতম এ-সৃষ্টিতে, এ কর্ণ-কুহরে।

দিশুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, নিবাও এ দীপ যদি,—কহিলা কাতরে,— নুবুমীর নিশাশেষে গিরিশের রাণী।"

আধুনিক কালের বাংলা কবিতার শিল্প-স্থভাব আলোচনা করলে দেখ্ব, গোষ্টি-জীবনবাধ মৃক্ত ব্যক্তি-মানদাভিই এ কালের গীতকবিতা (Lyric)র দাধারণ স্বভাব। মধুস্থদনের ব্যক্তিত্ব-প্রধান প্রতিভাব মধ্যেই এই কাব্য-স্থভাবের প্রথম দার্থক মৃক্তি ঘটেছিল। "যুগান্তর পথের" কবি রামপ্রদাদ গোষ্টি-জীবনের দীমাকে অতিক্রম না করেও ব্যক্তি-চিত্তের উপলব্ধি-তন্ময়তাকে দার্থক মৃক্তি দিয়েছেন, এই অর্থে মধুস্থদনীয় কাব্য-স্থভাবের তিনি দার্থক পূর্বস্থরী। আর, এই কারণেই রামপ্রদাদী কবিতায় শক্তি-চেতনা গীতি-রূপায়নেব নির্বর-উৎস, 'যুগান্তরের পথে'র গোষ্টিচেতনামোক্ষণের দার্থক প্রতিহাদিক প্রেরণা। ধর্মাপ্রতি গীতি-কবিতা রচনাব এই নবীন প্রয়াসে রামপ্রসাদ বৈঞ্চব-পদাবলীর বহিরক রূপাব্যবের উত্তরাধিকারকে দার্থকভাবে ব্যবহাব করেছেন। কিন্তু, ভাব-প্রেরণার দিক থেকে বৈঞ্চবপদ ও শক্তি-দংগীত স্বভাব-পৃথক্, এ-কথা শ্বন রাথ তে হবে।

বাংলা গীতিকবিতার (Lyric) ক্রমবিকাশে রামপ্রসাদ-প্রতিভার যুগ-সন্ধি-লক্ষণ-চিক্রিত বৈশিষ্ট্যের স্থণীর্ঘ আলোচনার শেষে এবারে উদ্ধার করি কবির ব্যক্তি-পরিচিতি।

হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট প্রামে বৈছ্য বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। রামরামের ছই পত্নী ছিলেন; রামপ্রসাদ দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। কবির সহোদর ভাই রামপ্রসাদের হাজি-পরিচয়
হিলেন একজন, আর ছিলেন ছটি বোন। ভাই বাজি-পরিচয়
বিশ্বনাথ, —বোন ছটির নাম অম্বিকা ও ভ্রানী।

নিধিরাম নামে কবির এক বৈমাত্রেয় ভাইও ছিলেন। রামপ্রসাদের হুটি পুত্রের নাম রামত্লাল ও রামমোহন। পরমেশ্রী এবং জগদীশ্বরী নামে কবির ছুটি কন্তা ছিল। এঁদের বংশের আদি পুরুষের নাম রুত্তিবাস। রামপ্রসাদের বিস্তাস্থশরকাব্যে কবির বংশ-পরিচিতি উদ্ভূত আছে।

কবির আবিভাবকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। ডঃ দীনেশ-চন্দ্রের অহুমান,—১৭১৮—১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন-সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধি-কামী কবি স্বগ্রামে তান্ত্রিক সাধনায় কান্তমনোবাক্যে আত্ম-নিরোগ করেন। তাঁর আরাধনার ঐকান্তিকতায় সন্তুই হয়ে স্বয়ং দেবী-কালিকা কন্তা-রূপে কবির ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন,—এরূপ লোক-প্রসিদ্ধি আছে। রামপ্রসাদের সাধনা ও কবিন্থ সম্বন্ধে আরো বহু প্রবাদ রয়েছে। তার মধ্যে একটি থেকে জানা যায়,—কবি কোন জমিদারী সেরেন্তায় কান্ধ করতে গিয়ে হিদাবের থাতায় শ্রামা-সংগীত রচনা করতে থাকেন। এবং হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে যান। ঐ থাতারই সংগীতাবলীর মধ্যে নাকি রামপ্রসাদের বিখ্যাত সংগীতটিও ছিল,—

"আমায় দে মা তবিলদাবী,-

আমি নিমক-হারাম নই' শকরী॥"----ইত্যাদি।--

এই সংগীতাবলী পড়ে বিমৃগ্ধ জমিদার ৩০ মাসোহারার ব্যবস্থা করে কবিকে স্থ-গৃহে প্রেরণ কবেন। বাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামক অপর একটি জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই যে কবি কালী-কীর্তন বচনা করেছিলেন,—এ কথা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করে গেছেন। তাছাড়া, রাজা ক্ষ্পচন্দ্রের নিকট থেকে কবি একশ বিঘা জ্মি এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন।

রামপ্রসাদ-রচিত কালিকামকল-বিছাস্থন্দরকাব্যের পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত হবে। এবারে শাক্ত-কবিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরস্রীদের কবি-কৃষ্টির উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ শেষ করব।

এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কবি হচ্ছেন কমুলাকান্ত ভট্টাচার্য। কাল্নার অম্বিকানগর গ্রামে কবির মূল নিবাস ছিল। ১৮০০ প্রীষ্টাব্দে কমলাকান্ত কোটালহাটে বাস-পরিবর্তন কবেন। ইনি বর্ধমানাধিশ তেজশ্চন্দ্রের গুরু এবং সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে শ্রামা-চরণ-লাভের আর্তি, এবং বিশেষভাবে মানব-ধর্মী হৃদয়াবেগের পরিচয় নিবিড়। এদিক থেকে কমলাকান্ত রামপ্রসাদের সার্থক পদাস্কবাহী।

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেডনে কত ঘুমাও হে।
কমলাকান্ত এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ 'মা' বলিয়ে বিধূ-বদনে॥"

এই একটি পদাংশ থেকেই কমলাকস্তের আগমনী-সংগীতের মানবিকরস-নিবিড়তা অফুভূত হতে পারবে। বস্তুত:, অজস্র স্থাষ্ট ধারার মধ্য
দিয়ে কমলাকাস্তই আগমনী গানকে একটা সম্পূর্ণ রস-পরিণাম দান
করেছিলেন। কমলাকাস্তের শ্রামাসংগীতে লোক-প্রিয় তত্ত-কণার সংগে
জন-হদয়াস্থক্ল ভব্জি-নিবিড়তার পরিচয় স্ক্র্লাই,—

"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কথন কথন পুক্ষ হয়॥
হয়ে এলোকেনী, করে লয়ে অসি, দয়জ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজান্দনার মন হরিয়ে লয়॥
বিগুণ ধাবণ করিয়ে কখন, করয়ে স্জন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ'ভব-যাতনা য়য়॥
ধেরপে যেজনা করয়ে ভাবনা, সেরপে তার মানস রয়।
কমলাকাস্তের হুদি-সরোবরে, কমল মাঝারে করে উদয়॥"

বাজা রক্ষচন্দ্র রায় শ্রামাসংগীতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং এ বিষরে পদবচনা করে গেছেন। পরবর্তীকালে রাজকুমার-দ্বয় শিবচন্দ্র ও শঙ্চন্দ্র এবং রাজপরিবার ভূক অপরাপর অনেকে অপেক্ষারুত ক্ষচন্দ্র ও পরিবার নিম্নশ্রেণীর পদ রচনা করেন। মহারাজ্ব মহ্তাব-চাঁদও একাধিক শাক্ত-সংগীত লিখেছিলেন,—শুধু তাই নয়, ১৮৫৭ এটানের ক্ষলাকান্তের স্বহন্ত-লিখিত পুথিধানির মৃদ্রণ-ব্যবস্থা করে বাংলাসাহিত্য-ইতিহাসের বিশেষ দেবা তিনি করে গেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার রায় কালী-সংগীত রচনা করতেন। তাছাড়া,
বর্থমান-রাজের দেওয়ান নন্দকিশোরের ভণিতায়ও শক্তিমহারাজ নন্দকুমার
গীতি পাওয়া গেছে। নন্দকিশোরের অগ্যতম ভাতা
রঘুনাথ-দেওয়ানও (১৭৫০ খ্রী:—১৮৩৬ খ্রী:) শক্তি-গীতি রচনা করেছিলেন।
রঘুনাথের লেখা কৃষ্ণলীলা গীতের পরিচয়ও পাওয়া গেছে।

এই সকল সাধক-ভক্ত পদকর্তৃগণের কথা ছেড়ে দিলেও নিছক গীতিকার হিদাবে আরো কয়েকজন কবি স্মবণ-যোগ্য। শক্তি-গীতি-কার অপেকা 'কবিওয়ালা', পাঁচালীকার, তর্জা-টপ্লাদির শিল্পী রূপেই এঁদের সমধিক থ্যাতি। কিন্তু, ঐ সকল বিশেষ ধরণের স্জনী-প্রচেষ্টার আকার রূপে শক্তি-লীলা মথন অবলম্বিত হয়েছে,—তথনই অন্ত-নিরপেক্ষ একটা শক্তি-গীতিমূল্যও যে এরা অর্জন করেছিল, তারই ঐতিহাদিক স্বীকৃতি-স্বরূপ এন্দের ত্রেকজনের পরিচয় উদ্ধার করি।

বিখ্যাত কবি-ওয়ালা রামবস্থ (১৭৮৬ খ্রী: —১৮২৮ খ্রী:) বৈঞ্চব এবং শাক্ত-সংগীত, —উভয়ই রচনা করেন। রামবস্থ এবং অন্থরপ অন্তান্ত কবি-ওয়ালাগণের বিচিত পদসমূহে অন্ত্যাস্থ্রাস-প্রাচ্র্য, শন্ধালংকার-সমৃদ্ধি, — চটক্দার বাগ্জাল বিন্তার, —ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, —

"গত নিশি যোগে আমি হে দেখেছি স্কম্পন।

এল হে সেই আমার তারাধন।

ত্য়ারে দাঁড়ায়ে বলে,—মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,

রাম বহু

দেও দেখা ছখিনীরে।

অমনি ছবাহু পদারি, উমা কোলে করি,

আননেতে আমি, আমি নই।

ও হে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।

উঠ 'হুর্গা হুর্গা' বলে, হুর্গা কর কোলে

মুথে বল, জয় জয় হুগা জয়।

কতা-পুত্ৰ প্ৰতি বাংসল্য, তায় তুচ্চ কবা নয়॥" ইত্যাদি।

বিখ্যাত পাঁচালীকাব্য-রচয়িতা দাশুরায় বা দাশর্থি রাষ (১৮০৪-১৮৫৭ খ্রী:) শাক্তপদ, রচনা করেন। দাশর্থি শাব্দিক কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি না-ও হন, তবু অগুতম শ্রেষ্ঠ। বিখ্যাত 'আগমনী' গানের অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই দাশর্থির প্রতিভা-পরিচয় স্পষ্ট হবে :—

পনিরি, গৌরী আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতত্ত করিয়ে।

দাগুরার চৈত্তকুর্মিনী কোথা লুকাল।

কহিছে শিখরী, কি করি অচল।

নাহি চলাচল, হলাম হে অচল, চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—

অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥"

শক্ষ্য করা উচিত,—শব্দ এবং অর্থালংকারের প্রাচুর্যের মধ্যেও বাঙালি-ধর্মী

ব্যক্তিগত হৃদয়াতিটুকু বিনষ্টিপ্রাপ্ত হয় নি ;—কথার বর্ণাচা চিত্রাবলীর মধ্যে কবির নিভূত 'মনেরি বাসনা'টিও অকপটেই প্রকাশিত হয়েছে ;—

"মনেরি বাসনা শ্রামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অস্তিমকালে জিহুরা যেন বল্তে পায় মা কালী, কালী॥
হলয়মাঝে উদয় হয়ো মা, ষথন করবে অন্তর্জনী।
তথন আমি মনে মনে, তুল্ব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুল্পাঞ্জলি॥"……ইত্যাদি

শক্তি-বিষয়ক গীতি-কার কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্বশেষে হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মূজাহুসেন ও এণ্টুণী ফিরিন্সি। এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। এ-কালেও মূসলমানকবি নজকল ইস্লাম খ্যামা-বিষয়ক কবিতা রচনায় উল্লেখ্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। শুধু সংখ্যায়

মুজান্ত্রেন ও এন্ট্রীন ক্ষির্মিক ইত্যাদি

মনোমুগ্ধকর। স্থীকার করা উচিত, — এই রস-মাধুর্যের

মূলে কোন বিশেষ বিশাস-নিষ্ঠার প্রেরণা না থাকলেও এবা সার্থক হয়েছে কেবল গীতিকাব্যের হৃদয়ায়ভূতির ঐকান্তিকতা (Subjective since-rity) প্রভাবে। আর আগেই বলেছি,—গোষ্ঠগত নিষ্ঠা-বিশাস-নিরপেক্ষ ব্যাষ্ট-মূলক চিত্ত-বিক্রিয়াই শাক্ত-সংগীতের মূল প্রেরণা; মূজাছসেন এবং এন্টুণী ফিরিক্ষির প্রচেষ্টার মধ্যে সেই প্রাথমিক প্যায়েই এই ঐতিহাসিক তথ্য-পরিচয় স্কুম্পাই হয়ে উঠেছিল,—এইখানেই এদের স্বীকৃতির অপরিহার্যতা।

## राष्ट्रिश्म षशाश

## কালিকামঙ্গল অথবা বিছাস্থন্দর কাব্য

পূর্ববর্তী বিচার উপলক্ষ্যেই উল্লেখ করেছি,—'কালিকামঙ্গল' নামে অভিহিত কাব্যপ্রবাহকে 'বাংলা মঙ্গলকাব্য'-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। কালিকামঙ্গলের দেবী কালিকা বিশেষ পারিভাষিক অর্থে 'মঙ্গল-দেবতা' নন,—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত তান্ত্রিক কালিকামঙ্গল' বিশেষ-'কালিকামঙ্গল নয়,— ভাবে বিছা ও স্থন্দরের রোমান্টিক লোক-জীবনাপ্রমী প্রেম-চাতুর্য-গাথা। কেবলমাত্র বাংলাদেশেই এই অবিমিশ্র মানবিক প্রেম-কাহিনী দেবী কালিকার কুপাবরণের অন্তরালবর্তী হঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, এখানেও জীর্ণ আবরণজ্ঞাল-অপসারণে কোন অস্থবিধা হয় না। তাই, পূর্ববর্তী আলোচনা-অংশে উল্লেখ করেছি,— এই শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহকে 'বিছাক্ষ্মর' কাব্য নামে অভিহিত করাই অন্তর্তঃ ঐতিহাসিক বিচারে সংগত-তর। 'বিছাক্ষ্মর' কাব্যের গল্পাংশের অন্তর্থান করলেই যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

একদা গভীর রজনীতে অপূর্ব রূপ-গুণাহিত রাজকুমার 'হৃন্দর' কালিকার আরাধনায়, দেবীর সঁস্কৃষ্টি বিধান করে অতুলনীয়া হৃন্দরী-বিদ্দী রাজকতা বিভার পাণি-লাভের বর-প্রাপ্ত হন। তপ:দিদ্ধ হুন্দর কাহিনী দেবী-প্রদন্ত শুকপক্ষী সহ গোপনে গৃহত্যাগ করেন এবং বিভার পিতৃরাজ্যে উপনীত হন। রাজাভঃপুরের পূক্ষব্যবসায়িনী বৃদ্ধা মালিনী হৃন্দরের রূপগুণে ক্ষেহাসক্ত হয়ে তাকে আপন গৃহাত্ময়ে আহ্বান করে। হৃন্দর মালিনীকে মানী-সম্বোধনে আপ্যায়িত করে তারই আহ্বান করে। হৃন্দর মালিনীকে মানী-সম্বোধনে আপ্যায়িত করে তারই আহ্বান করে। প্রদিন প্রাতে মালিনী যথন বিভার ফুল যোগাতে যান্ধ,—তথন ক্ষন্দর একগাছি মনোমুগ্ধকর মালিকা রচনা করে তার মধ্যে রতিকামদেবের পূক্ষচিত্রাংকণ পূর্বক, তার সংগে কৌশলে প্রণয়লিপি প্রেরণ করেন। হ্ন্দরের শিল্পবাধ ও পাণ্ডিত্যে চমংকৃতা বিভা তার প্রতি আরুলী হন,—বিভার সাংকৃতিক নির্দেশাক্ষায়ী সরোবর-স্বানকালে বিভা-হৃন্দরের সাক্ষাৎ

এবং দাংকেতিক ভাষায় প্রেম-বিনিময় ঘটে। নিভৃত বন্ধনীতে বিভাব শয়ন-গৃহে উপনীত হওয়ার প্রতিঐতি দিয়ে স্থন্দর মালিনী গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আদে,—তথাপি বিছার গৃহে উপনীত হওয়ায় কোন নিরাপদ উপায় উদ্ভাবনে অক্ষম স্থন্দর কালী-স্থোত্ত আবৃত্তি করতে থাকেন। পরিতৃষ্টা দেবী আবিভূতি৷ হয়ে স্থলরের শ্যাগৃহ থেকে বিছার শ্যাগৃহাভ্যন্তর পর্যন্ত গোপন স্নডক্ব-পথ গঠনের বর দান করেন। প্রতি রজনীতে স্নডক্বপথে স্নন্তর বিভাব শয়নগৃহে উপনীত হতে লাগ্লেন,—উভয়ের প্রেম-নিবিড়তার শেষে গোপন বিবাহার্হুটান সম্পন্ন হল। আরও পরে বিভার দেহে সস্তান-সভাবনা-লক্ষণ প্রকৃট হয়ে উঠ্ল। দাসীর নিকট এই সংবাদ **ওনে** রাণী **কল্ঠাকে** যৎপরোনান্তি ভর্ৎসনা করলেন এবং স্বামীর নিকট এই চুঃসংবাদ জ্ঞাপন করেন। ক্রন্ধ রাজা অবিলয়ে তৃষ্কতকারীকে ধরে রাজ সভায় উপস্থিত করার আদেশ দিলেন,—নতু, নগরপালের মৃত্যুদণ্ড স্থলিশ্চিত। কিন্ত স্থন্দরকে ধরবার দকল চেষ্টাই বার্থ হতে লাগল। অবশেষে কোটাল বিভার শয়নকক্ষের আগাগোড়া সিন্দুর-লিপ্ত করে রাখে। রাত্তিতে স্থন্দর বিজ্ঞার গৃহে উপনীত হলে তার পরিচ্ছদে দিন্দুর লিপ্ত হল এবং রঞ্জক-গৃহে প্রদত্ত সেই পরিচ্ছদের সূত্র অবলম্বন করে কোটাল মালিনীর গৃহে স্থন্দরের শ্যাকক, গোপন স্নড়ক স্বকিছুই আবিষ্ঠার করল। রাজার বিচারে স্থন্দরের শূল-দণ্ড হয়। মশানে স্থন্দর কালিকার স্তবারাধনা করেন এবং দেবী স্বয়ং আবিভূতি। হয়ে স্বন্দরকে রক্ষা করেন। রাজা স্বন্দরের পরিচয় জ্ঞাত হয়ে, বিত্যাকে তার হল্ডে সমর্পণ করে কন্তা-ন্ডামাতাকে বরণ করে নেন।

বিতা স্ক্রবের প্রণয়-কথার সংঘটিয়িত্রী কালিকাদেবীর উল্লেখ বাংলাদেশের কাব্য-সম্হেরই বৈশিষ্টা; অন্তত্ত এই বিষয়ের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় না। ডঃ স্কুমারদেনের ধারণা,—"বর্তমান সহস্রান্ধীর প্রারন্তের তিন চারি শতান্ধী হইতে এই কাহিনীর ছটি বিভিন্নর প উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল।" ' এই কাহিনী ঘটির প্রথমটিতে আছে দিখিজযোদেজে বহির্গত পণ্ডিত-কবি শিক্ষা-গুরুর প্রতি "কলাবিং রাজ-তৃহিতা ছাত্রীর প্রণয় সঞ্চার।" বিভীয়টিতে আছে,—'চৌর' ( <চতুর ) কাহিনী-মূল «কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে রাজ-বালা প্রণয়িনীর গোপন মিলন।» ৩: সেন মনে

১। বাঙালা দাহিত্যের ইতিহাদ ১ম পও (২র সং)। ২। ঐ। ৩। ঐ।

শ্বোক্ত বিভাস্থন্দর কাহিনী বিভীয়শ্রেণীর গল্পের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল।
প্রবিক্ত বিভাস্থন্দর কাহিনীতে বরক্ষতি-কৃত সংস্কৃত 'বিভাস্থন্দরম্'কাব্য এবং
কাশ্মীরী কবি বিল্হনের নামে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশং' কাব্যের প্রভাব বে
রয়েছে, পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে নিংসন্দেহ। বিল্হন সম্বন্ধে জনশ্রুতি রয়েছে—
কাশ্মীরের এই জনপ্রিয় কবিটি গুজরাট্-রাজসভায় রাজকভাকে বিভাশিক্ষাদানকালে গুরু-শিশ্মার মধ্যে প্রণয়াসক্তি ঘটে। রাজা এই সংবাদ
অবগত হয়ে বিল্হনের মৃত্যুদণ্ড বিধান করেন। মৃত্যু সমীপবর্তী জেনে
কবি অপূর্ব চত্রতাপূর্ণ ভাব-ভাষায় আপন দয়িতা রাজকভার রূপ-গুণ এবং
তৎপ্রতি প্রণয়ামুভ্তির বর্ণনামূলক পঞ্চাশটি প্লোক আবৃত্তি করেন। এই
ক্লোক কয়টিই 'চৌর-পঞ্চাশং' নামে বিখ্যাত। কবি-বিল্হন সম্বন্ধীয় এই
ক্লনশ্রতির ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্রপিত না হলেও, 'চৌর-পঞ্চাশং' কাব্যের
প্রভাব বাংলা বিভাস্থন্দর কাব্য-কথার 'পরে স্পট্রন্নেই পরিলক্ষিত হয়।
বিল্হনের মতই মৃত্যুদণ্ডাক্তা প্রাপ্ত স্কর বিভার রূপ-গুণাত্মক পঞ্চাশটি
চাত্র্বপূর্ণ শ্লোকে আপন প্রণয়েতিহাসের সংকেত জ্ঞাপন করেছিলেন। তা
ছাড়া, বাংলা ভাষায় রচিত 'চৌরপঞ্চাশং'-কাব্যের সংখ্যাও কম নয়।

বিভাস্থন্দর কাব্য-প্রবাহের পথিক্ ও কবি বরক্ষচির সঠিক পরিচয় কিছু জানা

যায় না। কিন্তু ক্ষুপ্রাম, বলরাম কবিশেথর, রামপ্রসাদ

বরক্ষচি

ক্রং ভারতচন্দ্রের বাংলা বিভাস্থন্দর কাব্য-কয়থানির 'পরে

বরক্ষচির কাব্যের স্থানিশ্চিত প্রভাব-আবিক্ষার কষ্ট-সাধ্য নয়। অথচ বরক্ষচি
রচিত মূল 'বিভাস্থন্দরম্' সংস্কৃত গ্রন্থের কাহিনী-ভাগে দেবী-কালিকার প্রত্যক্ষ

কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। কাব্যের তৃতীয় ক্লোকে উল্লিখিত আছে .—

কালী কবির কুলদেবতা ছিলেন। হয়ত এই জয়্মই "ও্র নয়ঃ কালিকায়ে" বলে

কবি গ্রন্থার্ম্ক করেছিলেন। বরক্ষচিব কাব্যে কালিকার পরিচয় এই পর্যন্তই।

অত্যাবধি আবিষ্কৃত বাংলা বিত্যান্ত্ৰন্দর কাহিনী-সম্বলিত প্ৰাচীনতর কাব্য-বিশ্বাহন্দর কাব্যে পৃথি-সমূহে কালিকাব উল্লেখমাত্রও পাওয়া যায় না। ভালিকা হৈতন্ত্ৰদেবের সমসাময়িক বলে অমুমিত কবি-কঙ্কের রচিত বিত্যাস্থন্দর কাব্যে কালিকার কোনো উল্লেখ নেই। যোড়শ শতাকীর কবি

। স্ত্রীল—মঙ্গল কাব্যের ইভিহাস; ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিষৎ সং)।

কালের প্রাচীনতা স্থক্কে ড: ক্কুমারসেন আপাত প্রকাশ করেছেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম থঙ (২য় সং)।

বলে অন্থমিত দ্বিজ্ব শ্রীধরের কাব্যেও কালিকা অনুপস্থিত। চাটি গাঁয়ের মুসলমান-কবি সাবিরিদথা ব 'বিভাস্থন্দর'ও ধর্ম-সম্পর্ক-বিবর্জিত। অতএব, বোঝা গেল, অপেকাকৃত পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে কালিকাদেবী বাংলা বিভাস্থন্দর কাব্য-সমূহের চাতৃধ-কলার সংগে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এ সম্পর্কে অভ্যান নানাপ্রকার :—কিন্তু তা ঐতিহাসিক তথ্যান্থ্য নয়। সে বাই হোক্,—বাংলা বিভাস্থন্যর কাব্য-সমূহ কালিকামন্দল নামে অভিহিত হয়ে থাক্লেও, মূলতঃ,—রূপে, গুণে এরা মন্দলকাব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়;—এই তথা এতক্ষণে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

কবি-পরিচিতি প্রসঙ্গে প্রথমেই কবি-কন্ধ বিশেষভাবে স্মতব্য। কন্ধের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কাব্যমধ্যে একস্থানে শ্রীচৈতন্ত দর্শনাভিলায়ী কবির ব্যাকুল আকৃতি প্রকট হয়েছিল,—

কবিকন্ত

"কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ। সফল হৈবে মোর মন্তব্য-জনম। পাপী তাপী মুঞি প্রভু, আমি অল্পমতি,

হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥"—ইত্যাদি উব্দির
প্রতি লক্ষ্য করে অমুমিত হয়ে থাকে কবি চৈত্তন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন।
কিন্তু ডঃ সুকুমার দেন মন্তব্য করেছেন, — "কঙ্কের রচনা ষোড়শ শতাব্দীর
হওয়া অসম্ভব। যে ভাবে চৈতন্তের উল্লেগ আছে, তাহাতে কবিকে চৈতন্তের
সমসাময়িক মনে করা নিতান্ত মৃঢ়তা। 'শ্রীচৈতন্তাকে আমি কবে দেখিব'—
এইভাব বিংশ শতাব্দীর পল্লীকবির রচনায়ও দেখিয়াচি। অতএব; কবিকঙ্ককে বাংলা বিভাস্থেলর কাবোর প্রথম কবি মনে করা চরম বিচার-মৃঢ়তা।"
এ সকল কথা ছেড়ে দিলে,—কবির আত্ম-পরিচয় তাঁর কাব্যমধ্যেই নির্ভরযোগা রূপে বর্ণিত হয়েছে।—রাজ্ঞোশ্বর নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রামের রাক্ষণবংশে
কবির জন্ম হয়;—তাঁর পিতার নাম ছিল গুণরাজ,— মাতা গুণবতী। শৈশবে
পিত্মাতৃহীন হয়ে কবি ম্রারি ও কৌশল্যা নামধ্যে চণ্ডাল-দম্পতির ছারা
প্রতিপালিত হল। বস্ততঃ, এঁবাই কবির পিতামাতার স্থান অধিকার

<sup>1210</sup> 

করেছিলেন; — কবির নামকরণও করেছিলেন এঁরাই। বাল্যকালে কবি
গর্গ নামক রাহ্মণের ঘরে গো-পালকের কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। গর্গ ও তাঁর পত্নী
প্রায়ন্তিস্তান্তর কহকে 'সমাজ্রন্থ' করবার চেষ্টা কবেন, কিন্তু সমাজ্রপতিগণের
নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যর্থ-কাম হন। গর্গ-কন্থা লীলা এবং কহেব প্রণয়কাহিনীমূলক মৈমনসিংহের জন-প্রিয় গাথা-কাব্য মেমনসিংহ-গীতিকায় উদ্ধৃত হয়েছে।
কহের কাব্যও এ অঞ্চলে বহল-প্রচারিত। স্বয়ং কবি কাব্যথানিকে "পীরের
পাঁচালী" নামে অভিহিত করেছেন;—গ্রন্থখানিতে সত্যনারায়ণ পাঁচালীর
আবরণে বিছা-স্বন্দরকাহিনী রচিত হয়েছে।

ষিজ্ঞ শীধর-বচিত বিদ্যা-ফুলব কাহিনীর ত্থানি-মাত্র নিতান্ত খণ্ডিত পুথি
পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। হোদেনশাহের পৌত্র,
শিক্ষ শীধর
কুসবংশাহেব পুত্র ফিরোজসাহের আদেশে গ্রন্থথানি রচিত
হয়েছিল বলে জানা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি সাবিবিদ থার বিভাস্থলরকাব্যের একথানি
পুথির মাত্র কয়েকগানি পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পুথিগানির
সারিবিদ্ থা আবিষ্কৃত অংশে স্থানে সংস্কৃতশ্লোকের অশুব উদ্ধৃতি ও তার অমুবাদ-চেষ্টা থেকে অমুমিত হয়,—কাব্যথানিব পশ্চাতে কোন সংস্কৃত রচনার প্রভাব-প্রেরণা ছিল।

বাংলা বিত্যাস্থন্দর কাব্য-কথায় কালিকাদেবীব মাহাত্ম্য কীর্তন-চেই।
প্রামাণারপে লক্ষিত হয়,—সপ্তদশ শতান্দীর শেষভাগের কবি রুঞ্চরামের
রচনায়। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে 'চট্টলী' কবি গোবিন্দদাদের রচনাও অবশ্যউল্লিখিতবা। ডঃ দীনেশচন্দ্র গোবিন্দদাদের কাব্য-রচনা-কাল-প্রদঙ্গে ১৫৯৫
গ্রীষ্টান্দের উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কোন
কবি গোবিন্দদাস
স্ত্র-সঙ্কেত দীনেশচন্দ্র করেন নি। অপরপক্ষে ডঃ স্লুকুমার
সেন আলোচ্য কাব্যের আবিন্ধৃত পৃথিগুলির একটির লিপিকালের স্ত্রাবলম্বনে
উল্লেখ করেছেন,—"কাব্যটিব রচনাকাল অষ্টাদশ শতান্দীর প্রথমার্ধের
পরে নয়।"

গোবিন্দদাসের কাৰ্য-কাহিনী পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে,—
বুল্লামুর বধ এবং দেবলোকে ভগবভীর মাহাত্মপ্রচার, বিতীয়ভাগে ইন্দ্রকর্তৃক

৭। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৯ খণ্ড (২র সং)।

অহল্যা-সম্ভোগ স্কনিত পাপ-ভোগ এবং দেবী-রূপায় উদ্ধার লাভ, তৃতীয় ভাগে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অফুসরণে মহিষাহ্বর ও শুক্ত-নিশুক্ত বধ. চতুর্থভাগে বিক্রমাদিতা কর্তৃক ভাহুমতী-বিবাহ ও তাল-বেতাল-গোবিন্দদানের কাব্যসিদ্ধি এবং দর্বশেষভাগে আছে বিভাস্থন্দর কাহিনী উপলক্ষে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণন। ডঃ দীনেশচন্দ্র বলেছেন, – "গোবিন্দদাদের বিভাস্থনরে শীলতার অভাব আদে নাই। উহা কালীমাহাত্মাজ্ঞাপক ও ধর্মভত্ত পরিপূর্ণ।"৮ এই মন্তবের সংগে ইতিহাসের পাঠক এটুকুও লক্ষ্য কববে যে, এই কাব্যথানি বিশেষভাবে 'বিভাস্থন্দর-কাবা'-প্রবাহের অন্তর্কু নয়;—তথাকথিত কালিকামদল কাবা শ্রেণীর ৰপাবয়বগত বৈশিষ্ট্যও এই কাৰ্যখানিতে নেই। বিভিন্ন স্ত্ত্ত্ত থেকে আহন্ত কালিকামাহাত্মজ্ঞাপক কাহিনী সমূহের মধ্যে নিতান্ত প্রাসন্ধিক রূপেই কালী-কথা-বিমিশ্র বিজ্ঞা-স্থন্দরেব গল্পও বর্ণিত হয়েছে। প্রসন্ধৃতঃ বলা যেতে পারে, আলোচ্য কাব্যের প্রাদক্ষিক বিভা-স্থনর গল্লের প্রেম-সংঘটন-স্থান রূপে কবি 'রত্বপুব' নামক বাজ্যের উল্লেখ করেছেন ;—রত্বপুরাধিপতি বীরসিংহ ছিলেন বিভার পিতা,—আর ফলরের পিতা ছিলেন,- কাঞ্চননগ্রাধিপ গুণিদার। গোবিন্দদাদ হীরা-মালিনীকে বস্তা মালিনী নামে পরিচায়িত কবেছেন।

এবারে কবি রুক্তরামনাসের কথা। এঁর নিবাস ছিল কলকাতার
নিকটবর্তী 'নিমিতা' (আধুনিক নিমতে ) গ্রামে ;— পিতার নাম ভগবতীদাস।
ক্রন্তরাম কালিকামদল ছাড়া আরো তিনখানি কাবা রচনা করেন,—(১)
ধর্মসাকুরের মাহাত্মখাপক রায়মদল, (২) ধর্মীর পাঁচালী ও (৩) শীতলার
পাঁচালী। কালিকামদলই কবির প্রথম এবং উৎকুষ্ট
ক্রন্তরাম দাস
রচনা। কিন্তু কাব্যখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে
কিছু জানা ধার না। গ্রন্থমধ্যে একটি কালজ্ঞাপক সাংকেতিক শ্লোক পাওয়া
ধার ;—লিপিঘটিত অভদ্ধিহেতৃ তা অর্থহীন। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ
শ্লোকটির পাঠ শুদ্ধ করে ১৫৯৮ শকান্দ কাব্য-বচনাকাল বলে অফুমান
করেছেন। ডঃ স্কুমার সেন "এই তারিখ সমীচীন মনে" করেন না।
শ্রীক্রাশুতোর ভট্টাচার্ধ একই শ্লোকের সহান্মতায় গ্রন্থ রচনা কাল ১৫৮৬ শকান্দ

৮। বঙ্গভাবা ও সাহিতা।

তথা ১৬৬৪ প্রীষ্টান্দ বলে দিকান্ত করেছেন। এই দিকান্তের দমর্থনে শ্রীভট্টাচার্য পারিপান্তিক প্রমাণ উদ্ধারত করেছেন।

কৃষ্ণরামের পরেই উল্লেখযোগ্য কালিকামঙ্গলের বিখ্যাত কবি 'বলরাম-কবিশেথর'। বলরামের কাব্যের আবিষ্কৃত পুথির শেষাংশ খণ্ডিত;—গ্রন্থ রচনাকাল জানা যায় না। সাধারণভাবে অহমিত হয়ে থাকে,— কবি ভারত-চল্লের পূর্ববর্তীকালে কাব্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্য-

বলরাম কবিশেখর,— পরিষৎ-প্রকাশিত 'ভারতচন্ত্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকাংশে রচনাকাল সম্পাদক-দ্বয় ৺ব্রেক্সে বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস

কিন্তু মনে করেছিলেন, --বলরাম কবিশেখর এবং রামপ্রসাদ উভয়েই ভারত-চল্লের পরবর্তীকালে কাব্য-রচনা করেন। কারণ-স্বরূপ এই সম্পাদক-বয় উল্লেখ করেছেন, – সাধারণভাবে বাংলা বিত্যাস্থলর কাব্য-সমূহ বররুচির সংস্কৃত কাব্যেরই অহুসারী। ফলে, বরক্ষচির কাব্যের মতই একাধিক বাংলা কাব্যেও বিভার পিতৃ রাজ্য, তথা, কাহিনীর মূল-পটভূমি নিদ্শিত হয়েছে উজ্জয়িনীতে। কিন্তু ভারতচন্দ্র, বলরাম, রামপ্রসাদ তিনজনই বিগা স্থুন্দরের প্রণয়-সংঘটন-স্থল নির্দেশ করেছেন, – বর্ধমানে। ভারতচন্দ্রের জীবনী-বিচারে প্রমাণিত হয়,—বর্ধমান বাজ-সরকারের দংগে তাঁর বংশগত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আক্রোশ-পূর্ণ। দেই আক্রোশেব বশেই ভারতচন্দ্র বর্ধমান রাজবংশকে কলক্ষিত করেন। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতচন্দ্র কৌমার্ষে সম্ভান-সম্ভবা বিতার পিতৃ-পরিচয়কে বর্ধমান রাজবংশের সংগে যুক্ত করেছিলেন, আলোচ্য সম্পাদক-যুগা একথা মনে কবেন। তাঁদের ধাবণা,---ভারতচন্ত্রের কাব্যের অমুসরণ করেই বলরাম কবিশেখর এবং রামপ্রসাদ বর্ধমানে কাব-সংঘটন স্থল-নির্দেশ করেছেন। কিন্তু, এই অনুমানের ভিত্তি যে তুর্বল, তা খত:-কুট। অপর পক্ষে, মনে করা বেতে পারে,—বলবামের কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে রচিত হয়ে থাকলে ফ্রচি, বর্ণনাভঙ্গী, কাব্যালিকাদি বিষয়ে বলরামের রচনায় ভারতচন্দ্রের কাব্য-ক্ষতির প্রভাব স্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, তথা বরং বিপরীতটিই প্রমাণ করে,--বলরামের রচনায় বরক্ষচির প্রভাবই সমধিক।

বলরামের আবিভাব-ভূমি সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য যথেষ্ট। বলরামের কাবা-সম্পাদক অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ধারণা, কবি পূর্বক্ষের অধিবাসী ছিলেন। ড: স্থ্কুমার সেন এবং শ্রীআশুভোষ ভট্টাচার্ব কবিকে পশ্চিমবন্ধীয় বলে নির্দেশ করেছেন। কাব্যের একস্থানে কবির সংক্ষিপ্ত আতা-পরিচয় পাওয়া যায়,-

কবি-পরিচিতি

"পিতামহ চৈত্য লোকেতে বলয়ে ধ্য জনক আচার্য দেবীদাস।

তার স্বত বলরাম জননী কাঞ্চন নাম, কালিকা প্রিল যা র আশ।"

বলরামের বিভিন্ন ভণিতার সার-সহলন করে জানা যায় কবির পূর্ণ-নাম ছিল,—কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী। কবি ছিলেন বিষ্ণুদাস বংশধর রাজ। লক্ষ্মীনারায়ণের 'সভাসদ'।

বলরামের কাব্যে বিদ্যা-স্থন্দর প্রণয়কথার 'পরে কালিকা-মাহান্ম্যের আবরণ ভক্তি-ঘন। তাই প্রণয়াংশেও আদি-রস বর্ণনায় আপেক্ষিক সংঘম বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। বলরাম পণ্ডিত কাবা-পরিচর ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু, সহজ অমুভৃতির প্রকাশে পাণ্ডিত্য কোথাও বাধা স্বষ্ট করে নি।

এবারে উল্লেখ করব, – রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গল-বিভাস্থলর কাবোর। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—একদিকে আত্মামভূতি-নিবিড় শ্রামাসংগীত ও অপরপক্ষে মানবিক জীবনাবেদনের Subjective অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ আগমনী-

বিজয়া সংগীতের আদি স্রষ্টা,—তথা, শব্জি-সংগীতের

"আদিগঙ্গা হরিহার" ছিলেন এই রামপ্রসাদ সেন। বঙ্গ-রামপ্রদাদের বিভাক্তন্দর সাহিত্য-সমালোচক এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ এক

বিরাট জিজ্ঞানা, — রামপ্রদাদের মত মাতৃ-চরণ-ডদাত্ম দাধক-শিল্পীর পক্ষে 'কালিকামন্দল' আধ্যা-ভূষিত করে একথানি নিতান্ত ক্লচি-বিগহিত আদি-রদাত্মক কাহিনী-কাব্য-রচনা কিরুপে দম্ভব হয়েছিল? কিন্তু, পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য যুগ-জীবন-প্রবণতার ষে পাথেয়টুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, – তার থেকে দম্ধানী ঐতিহাসিকের দৃষ্টি স্পষ্টই উপলব্ধি করবে.— রামপ্রদাদের এই পরস্পর-বিরোধী শিল্প-চেষ্টার মধ্যে দমদাময়িক বাঙালি-জীবনের বিধাথণ্ডিত চিত্ত-বৃত্তিরই সমধিক বিকাশ ঘটেছে। পৃর্বেই লক্ষ্য করেছি, রামপ্রসাদী যুগে মধ্যযুগীয় গোষ্ঠি-সর্বস্ব গ্রামীণ সমাজ ভঙ্গুরভার শেষপর্যায়ে সর্বাধিক পরিমাণে ক্লেন-ক্লিল হয়েছিল। এই অফুস্থ গোষ্টি-চেতনার গলিত দেহ অতিক্রম করে উদ্ভিন্ন হতে চলেছিল ন্তন আত্ম-সর্বস্ব বাষ্টি-চেতনা; — কিন্তু গোষ্ঠি চেতনার সম্পূর্ণ বিল্প্তি এবং বাষ্টি-মানসের সম্পূর্ণ সংগঠন তথনও হয়ে ওঠেনি। তাই রামপ্রসাদের কবিশ্বময় ব্যক্তি-স্তার ছিল তৃটি পৃথক্ দিক,—একটি, সেই মৃষ্ধ্ গ্রামীণ্ গোষ্টি-জীবনেব পচন-শীল গ্লানির উত্তরাধিকারী,---এই সন্তাই ক্লেদাক গ্রাম্য সমাজ-মানদেব অস্তৃত্ব রূপটিকে অনাবৃত অভিব্যক্তি দান করেছে বিভাস্থন্দরকাব্যে,—দিয়েছে, আজু গোঁসাই রামপ্রদাদের মধ্যবর্তী নিতান্ত সংকীর্ণ-পদ্ধিল বাদামবাদের মধ্যে। আর একটি সভ্য, স্বস্থ নব-যুগ-সম্ভাবনাকে কি ক'রে বলিষ্ঠতার পথে ক্রমশং অগ্রসর করেছিল, শক্তি-সংগীভাবলীর আলোচনায় ইভিহাসের সংকেত তার উল্লেখ করেছি.— পুনক্ষক্তি নিম্প্রয়োজন। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল একটি কণা অবশ্য-শ্বরণীয়, — 'বিদ্যাস্থন্দর'কাব্যের প্রায়-সমসাময়িক লেখক রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের রচনা সমধর্মী নয়, তার কারণ এঁদের কাব্যের স্ঞ্জন-কাল প্রায় একই হলেও, স্জন-পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ছুই কবিব শিল্প-কৃতির পার্থক্য প্রদর্শন উপলক্ষ্যেডঃ দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন.— "বাহাবা তৎকালীন রাজ্ব-সভার দৃষিত ক্ষতির সালিধ্যে ছিলেন, ভাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবত: ধর্ম প্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া পারেন নাই,— ইহার দাকী রামপ্রদাদ। আমরা রামপ্রদাদের ভক্তি-বিহ্বলতায় মৃগ্ধ, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্বদা পক্ষপাতী, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিচ্চা-স্থন্দরের বীভংস ক্ষচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত নই, ভারতচক্রের রচনা যে গহিত ক্ষচি-দোষ-ছুই, রামপ্রদাদ তাহার পথ-প্রবর্তক। ভারতচক্রের মত রামপ্রদাদ বীভৎদ আদি-রদ-পূর্ণ কবিতা আপাত-স্থন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন নাই ;— কিন্তু তাহা শব্তির অভাব-জন্ম, ইচ্ছার ক্রেটি হেতু নহে। <sup>১</sup> " এই মস্তব্যের প্রথমাংশেই সিশ্বাস্ত করা হয়েছে আলোচ্য যুগে 'ক্লচি বিকা'র কেবল সংঘটিত হয়েছিল 'রাজ-সভার সান্নিধো'। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত. এই ক্ষচি-বিকার একটি সাধারণ জাতীয় বিপর্বয়-লক্ষণ ক্লপে প্রকট হয়েছিল;—অপরপক্ষে, আরো লক্ষা করা উচিত, বামপ্রদাদ স্বল্প-দিন মাত্র জমিদারী সেরেস্তায় নিতাস্ত ব্যর্থভার সংগে কাম্ব করে থাকলেও, বিংবা শহং রাজা ক্ষচন্দ্রের নিকট ব্রন্ধোত্তর লাভ করে

<sup>»।</sup> বন্ধভাষা ও সাহিতা।

থাকলেও, রাজ-সভার ঐতিহ্য তাঁর কবি-চেতনাকে স্পর্গ করতে পারে নি। জমিদারী থাতায়ও 'বিছাস্থলর' কাহিনীর পরিবর্ডে ডিনি বরং শ্রামা-সংগীতই নিবদ্ধ করেছিলেন। আর, কিংবদন্তী-কথা সত্য হলে ক্ষ্ণচন্দ্র-সভার সংগেও রামপ্রসাদের সম্পর্ক শ্রামাগীতি অবলম্বনেই। আসলকথা,—গ্রাম-নগর, রাজসভা সমাজ নির্বিশেষে সর্বত্তই সে-যুগে এই কচিবিকার সাধারণ-ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আর বিছাস্থলের কাব্য-কাহিনী তার সাহিত্যিক প্রকাশের সাধারণ মাধ্যম-রূপে হয়েছিল বাবহৃত। তবে, পল্লীর নিরাবরণ নিরাভরণ জীবনযাত্রার মধ্যে যা নিতান্ত ক্ষচি-বিকার-মাত্রে পর্যবদিত ছিল,—বিদ্ধ নাগরিক বাগ্ভলী ও হক্ষ শালীনতার আবরণে আবৃত হয়ে ভাই প্রকাশিত হয়েছিল,—বিকৃত ক্ষচি-বিলাস-রূপে। বিছাস্থলর কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ কবি রামপ্রসাদ ও নাগরিক-কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এইখানেই;—আর দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের শেষাংশে এই মূল-পরিচিতিরই ছোতনা করা হয়েছে।

বঙব্যের স্পষ্ট অম্ধাবন-জন্ম ভারতচন্দ্রের বিভাস্থনরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়,— কিন্তু তার আগে 'বিভা-বিলাপ' নাটকের উল্লেখ বাস্থনীয়।

'নেপালে বাঙালা নাটক'-পর্যায়ে সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশনীবিভা-বিলাপ লাটক

মধ্যে বিভা-বিলাপ প্রথম নাটক। "অম্মান, ইহা
অষ্টানশ শতান্দীর প্রথম পাদে রচিত্তি।" নাটকমধ্যে বিভা আত্ম-পরিচয়
দিয়েছেন উজ্জ্যিনী-রাজকন্মা বলে।

বিভাস্থনর কাব্যের যুগাস্তকারী কবি রামগুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যসাধনার মধ্যে অতীত যুগসমাপ্তির সংগে সংগে আধুনিক যুগাভূ, দম কি করে
সম্ভাবিত হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক সংকেত
ভারতচন্দ্র
কবির ব্যক্তি-জীবন এবং অন্নদানঙ্গলকাব্য কথার মধ্যে
নিহিত আছে। গুপ্তকবি ঈশ্বর চন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারতচন্দ্রের
নিমন্ত্রপ জীবন পরিচয় আবিকৃত হয়েছে।—

বর্ধমানের ভ্রন্থট্ পরগণাস্থ পেঁড়োবদস্তপুর গ্রামের ভরম্বাজ-গোত্রীয় ফ্লিয়া-মেল-মুখ্টি ব্রাহ্মণবংশে আফুমানিক ১৭১২ গ্রীষ্টান্দে (১৬৩৪ শক) ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। কবির পিতা "রাজা" নরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন প্রতিপতিশালী

<sup>&</sup>gt;•। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী—ভূমিকা ( সাহিত্যপরিষৎ সং )।

ভ্মিদার। বর্ধমান রাজের সংগে বিবাদে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্থান্ত হন এবং বালক ভারতচন্দ্র "নাওয়াপাডা" গ্রামে মাতুলালয়ে আলম্ব লাভ কবে তাজপুরস্থ টোলে সংস্কৃত-শিক্ষায় ব্রতী হন। बीयन क था কিন্তু, কিছুদিন পরে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়দে মঙ্গলঘাট পরগণাব সারদা গ্রামবাদী 'কেসর কুনী' আচার্য বংশের একটি বালিকাকে বিবাহ করে গৃহ প্রত্যাবৃত্ত হন। এই অবিমুশ্যকারিতার জন্ম অভিভাবক অগ্রজ্ঞগণ কর্তৃক কবি বিশেষ ভর্ৎ সিড হন এবং একাকী গৃহত্যাগ করে হুগ লী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রম লাভ করেন। দেখানেই কবি ফার্মী শিক্ষায় ব্রতী হন। দেবানন্দ-পুরে বাসকালেই ভারতচন্দ্র ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে ত্র্থানি সভ্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা কবে কবি-কর্মেব পবিচয় দান করেন। অবশেষে ফারসীভাষায় বৃৎপন্ন হয়ে কবি অগ্তে প্রত্যাবতন করেন এবং পাণ্ডিত্যেব জন্ম শাদরে গৃহীত হন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাগ্যে স্থিতি-লাভ ছিল না। বর্ধমান রাজ সরকারের সঙ্গে বৈষ্মিক ব্যাপাব মীমাংসার জন্ম রাজধানীতে গিয়ে কবি কাবারুদ্ধ হন, কিছ কৌশলক্রমে মৃক্তি লাভ করে কটকে পলায়ন কবেন। সেথানে মহা-রাষ্ট্রাধিকার ভূক্ত উড়িয়ার শাসনকর্তার নিকট 'কব-মৃক্ত তীর্থবাসী' রূপে অবস্থানের অনুমতি লাভ কবে কবি পুরুষোত্তম হযে এক্ষিত্র গমন কবেন। কিছুকাল শ্রীক্ষেত্র-বাদেব পব এক সন্ন্যাসিদলেব সংগে সন্ন্যাসিবেশে ভাবতচন্দ্র বুন্দাবন যাত্র। করেন। পথে হণ লীজেলার থানাকুল পরগণাস্থ কৃষ্ণনগর গ্রামে খ্যালিকা-পতির পীডাপীডিতে তাঁব গৃহে কিছুকাল কবি পত্নীর সংগে অবস্থান করেন। পরে স্তীকে দেখানেই বেথে ভারতচক্র ফরাসডাঞ্চায় গমন করেন এবং সেথানকার ফবাদী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুবীর সহায়তায় ৪॰ ্ টাকা বেতনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব সভা-কবি নিযুক্ত হন। সেধানেই রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় কবি প্রথমে 'রসমঞ্জরী' নামক কাব্য-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং পরে তাঁর বহু-বিখ্যাত 'অরদামকল' কাব্য রচনা করেন। ভাবতচন্দ্র-রচিত বিবিধ-বিষয়ক পদ-সংগীতও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। ১৬৮২ শকাব্দ তথা ১৭৬০ ঞ্জীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়দে ভারতচন্দ্রের দেহান্ত ঘটে।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্য-দার হতেই ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিছেব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ক্ষাষ্ট প্রতিভাত হয়।—(>) ভারতচন্দ্র কেবল বিদ্বান্-পণ্ডিত ছিলেন না, বৃদ্ধিমান্,—চতুর ব্যক্তি ছিলেন। এবং এই চাতুর্য ও বৃদ্ধিমন্তার পরেই কবি প্রয়োজনকালে সমধিক নির্ভর করেছিলেন। কেবল বর্ধমানরাজ-ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিছের সরকারে কারারুদ্ধ থাকা কালেই নয়, -প্রথম গৃহত্যাগের মার-নিছাসন পর দেবানন্দপুরের আশ্রয় লাভে, উড়িয়ার মারাঠা-শাসকের রুপার্জনে এই সত্যই বাবে বাবে প্রকট হয়েছে।

- (২) ভারতচন্দ্র বিশেষ ভাবে আত্মপরতম্ব ছিলেন,—সমাজ, পরিবার এমন কি অভিভাবক-অগ্রন্ধগণের অন্ধাসনকে মেনে চল্বার অপেক্ষা তিনি-করেন নি। নিতান্ত বালক বয়সে বিবাহ-ব্যাপারেই কেবল তা প্রকাশ পায় নি, সভোবিবাহিতা-বালিকাকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রথমবারে পলায়ন, দিতীয়বারে সন্ম্যাস-গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে ভারতচন্দ্রের আত্ম-পরতম্বতা আত্মপরতায় পর্যবসিত-প্রায় হয়েছিল।
  - (৩) ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবনের পরিবেশ তাঁর ব্যক্তি-ছরিত্রের এই আত্ম-পারতস্ত্রের সহায়তা করে এক অপূর্ব স্বাতস্ত্র্যবোধের স্বৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই স্বাতস্ত্র্য-প্রীতির,—এই একক রস-বিলাসের ছড়াছড়ি। কোন সমাজ-গোষ্ঠা,—তথা সমষ্টি-মাত্রেরই সংগে একার্যতা-সাধনের অবকাশই কবির যাযাবর জীবনে ঘটে নি, ভাই ছিন্ন-মূল বৃক্ষের বৃস্তহীন পুজ্পের মত দেই সমষ্টি শ্রেষ্ঠতার বিপর্যয়-যুগে ভারতচন্দ্রের একক-ব্যক্তিত্ব উত্তুল হয়েছিল।

ভারতচন্দ্রের ব্যক্তি-চরিত্র বিশ্লেষণেব এই চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য,— তাঁর কাব্যের মধ্যেও কবি-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সমধিক প্রকট হয়েছে। আর বস্তুতঃ,

ভারতচন্দ্রের সৃষ্টির নৃত্নত্ব এইখানেই। অর্থনাস্থলে কাষ্য ও কবি বাজিও মধ্যযুগের বাংলা কাষ্য-সাহিত্য সমষ্টি সমাজ-প্রধান গ্রামীণতার ক্ষেত্র অতিক্রম করে একক ব্যষ্টি-প্রধান নাগরিকতার পথে,— সর্বাত্মক অফুভৃতি-নিবিডতার ক্ষেত্র হতে ব্যক্তি-মূলক বৃদ্ধি দীপ্তির ক্ষেত্রে, স্বাভাবিকতা থেকে শালীনতার অভিমুথে অগ্রসর হয়েছে। ভারতচন্দ্রের বচনাবলীর আলোচনায় এই সত্যই অতঃপর উদ্ঘাটিত হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—ভারতচন্দ্রের প্রাথমিক-রচনা ত্থানি সত্য-নারায়ণের পাঁচালী দেবানন্দপুরে লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থ ছথানির একখানি ত্রিপদী এবং অপর্থানি চৌপদী ছন্দে রচিত। কোন্থানি যে প্রথম রচনা, সে সম্বন্ধে নি:সংশয় হওয়ার উপায় নেই। চৌপদী ছন্দে রচিত পাঁচালীথানিতে ফারদী শক্ষবাহুল্য দেখে সাধারণত: অম্ব্যিত হয়ে থাকে যে,—'ত্রিপদী' ছন্দেই ভারতচন্দ্র প্রথম পাঁচালী রচনা করেন। পরে দেবানন্দপুরে ফার্নী-শিক্ষায় বিশেষ বুংপত্তি লাভ করার পরই ফার্নী সমৃদ্ধ 'চৌপদী' দভানারায়ণের পাঁচালী কিছি লাভ করার পরই ফার্নী সমৃদ্ধ 'চৌপদী' ক্রন্থানির শেষ ছত্রাংশে কাল-সংকেত আছে,—"ননে রৌদ্র চৌগুণা"।—গুপু-কবি এই সংকেতের সমাধান করে ১১৩৪ বাংলা সাল পেয়েছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র দেন সংকেতিরি অর্থ করেছিলেন ১১৪৪ সাল। আবার শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ঐ একই শ্লোকাংশ ১১৪৩ সালের ছোতক। সন-তারিথের এই সামাণ্ট ইতর-বিশেষের কথা ছেড়ে দিলেও দেবতে পাব, – সেই অপেক্ষাক্ত অপরিণত্বয়সেই ভারতচন্দ্রের কবি-বান্ধিত্বের আহ্বন্ধিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অকুঠ প্রকাশ লাভ করেছে। নিষ্ঠা অপেক্ষা চাতুর্য, অহুভূতি অপেক্ষা বৃদ্ধি, —ভাব-গভীরতা অপেক্ষা বাগ্নীপ্তি, এই অন্থলেথ-যোগ্য প্রস্তুতি যুগেই পাঠকের সকৌতুক কৌতুহল আকর্ষণ করবে। 'চৌপদী' কবিতার কীতুকোজ্ঞল সামাণ্ট অংশ উদ্ধার করি,—

"সেলাম হামারা পাঁড়ে ধুপমে তোম্ কাহে খাড়ে, পেরেসান দেখে বড়ে , মেরে বাং ধর তো॥".....

এর পর 'রসমঞ্জরী'। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' হইতেছে মৈথিলকবি ভার্থনতের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ গ্রন্থের অম্বাদ।" সংস্কৃত অলংকারশান্তে ভারতচন্দ্রের যে বিশেষ অধিকার ছিল, তা বলাই বাছল্য। কাব্য-ম্বচনা-ক্ষেত্রেও নায়ক-নায়িকা-চরিত্রে আলংকারিক ভাবাদি-প্রকটনে কবির বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হয় বিভাস্থন্দর কাব্যাংশের যত্র তা একটি দৃষ্টাস্থ উদ্ধার করলেই এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের বৃংপত্তির পরিমাণ অম্বমিত হতে পারবে,—

স্বন্দর কহেন রামা ( বিফা ) কত ভং দি আর। তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার।

'রসমঞ্জরী'

আপন চিহ্নিতে কেন হৈলা খণ্ডিতা। লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহাস্তরিতা।

১১। ৰাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ( २র সং )

ভাবি দেখ বাসকসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
উৎকৃষ্টিতা বিপ্ৰলক্ষা এক দিনো নও।
কথনো না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভূতৃকা কেবা সমান তোমার।
প্রোধিত-ভূতৃকা হৈতে বৃঝি সাধ ধায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাও আমায়।

কিছ, অলংকারশান্ত্রের প্রতি কবির এই খতাব-জ জহুরাগ বাগ্-বৈদ্ধা ও কাব্যিক কলাচাত্র্য-স্জনেই পর্যবিদিত হয়নি, আলোচ্য "রদমঞ্জনী" তার প্রমাণ। আলংকারিক জটিল ধারণা-সমূহ সরল বাংলায় প্রকাশ করেই ভারতচন্দ্র ক্ষান্ত হন নি. ভাবের স্পষ্টীকরণের জন্ম উদাহরণেরও সহায়তা গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ, 'রদমঞ্জনী' সংস্কৃত অলংকারশান্তের লোকপ্রিয় (popular) প্রতিরূপ।

কিন্তু, ভারতচন্দ্রের প্রতিভার সর্বোংক্ট প্রতিভূ তাঁর অন্নর্দামকল কাব্য। কবি স্বয়ং গ্রন্থ-রচনা-কাল নির্দেশ করেছেন,—

"(तम नाम श्रीष तम अन्न निक्रिमिना।

'অন্নদাসলন'
দেই শকে এই গীত ভারত রচিলা। "-->৬৭৪ শক, তথা—
১৭৫২ গ্রীষ্টান্দে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামলন' কাব্য রচিত হয়েছিল। অন্নদামলন
কাব্যকে মুকুন্দরামের চন্ডীমলন কাব্যের পরবর্তী মলনকাব্যিক পর্যায়রূপে
কাব্যকে মুকুন্দরামের চন্ডীমলন কাব্যের পরবর্তী মলনকাব্যিক পর্যায়রূপে
উপস্থাপিত করার চেটা হয়েছে। মুকুন্দরামের জীবন-পরিবেশ, সমাজাশ্রমী
নিগ্রা-বিশ্বাস ও গ্রামীন ভাব-নিবিড্ডা ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্থপস্থিত।
কেবল তাই নয়—বোধ হয় এটিই প্রথম মলনকাব্য-নামধ্যে গ্রন্থ, যেখানে
আধ্যাত্মিক নিগ্রা-বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আধিভৌতিক
চেপ্তাই একচ্ছত্র প্রাধান্ত লাভ করেছে। পুরাতনের পুনরার্ত্তি করে লাভ
নেই,—প্রথমযুগের মলনকাব্যে সাম্প্রদায়িকতা-প্রধান আধি-দৈবিকতা
এবং পরবর্তী চৈতন্তোত্তর যুগে দেববাদ-নির্ভন্ন মানবতাবাদের মধ্যে
আধ্যাত্মিকতার যে বিকাশ ঘটেছিল,—পূর্বে তার বিশদ উল্লেখ করেছি।
কিন্তা, ভারতচন্দ্রের কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল রাজা হফচন্দ্রের মনোরঞ্জন
এবং তৎফল-প্রস্থত ব্যক্তিগত আধিভৌতিক সমৃন্নতি। সেদিক থেকে অন্নদাব্বং তৎফল-প্রস্থত ব্যক্তিগত আধিভৌতিক সমৃন্নতি। সেদিক থেকে অন্নদামন্তলকে 'ভ্রানন্দমন্ত্রল' নামে আধ্যাত করলেই ভাল হত। কুফ্চন্দ্রের

পূর্বপূক্ষ ভবানন্দের বিজয়কথা বর্ণনাই ভারতচন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল; প্রসঙ্গতঃ এনেছে ভবানন্দের কপাকর্ত্রী অন্নপূর্ণার কথা। এখানেই দেখ্ব নৃতন বৈশিষ্ট্যের স্ত্রপাত। পূর্বেই বলেছি, ভারতচন্ত্রের প্রতিভা ছিল ব্যষ্টি-মূলক,—আত্মপরতন্ত্র। এখানে একটি আত্মপরতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা আর একটি ব্যক্তিষের বিজয়-কথা বর্ণনা করেছে,—যে সর্বপ্রকার দৈবী মহিমাবির্জিত, নিছক চাতুর্য-কলাকুশল আধিভৌতিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মানবিক ব্যক্তিষ্ক মাত্র।—এই ব্যক্তি-সর্বস্থতা এবং এই মানবিকতা,—individuality এবং humanity-ই নবযুগের লক্ষণ।

পূর্বেই দেখেছি, অতীত-বৈশিষ্ট্যের বিল্প্তির মধ্যেই এই নবীনতার জন্ম। ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে এর প্রকাশ ঐ স্বাভাবিক বিবর্তন-সীমার মধ্যেই নিবন্ধ,—স্বয়ংস্ফূর্ত নম্ন। প্রতিভার অন্তর্নিহিত কুণ্ঠা-হেতু individuality এবং humanity-র আদর্শ আছেঃ হয়েছে মঙ্গল-কাব্যিক কাঠামোর বার্ধ অন্তর্করণ চেষ্টার মধ্যে,—এইজন্ম ভারতচন্দ্র যুগ-বাসনাব অন্ত্রনামাত্র,—
যুগ-স্বর্গের প্রষ্ঠা নন।

ষদিও রাজা রঞ্চন্দ্রের আদেশে কবি ভবানন্দ-মাহাত্ম্য-কীর্তনে ব্রতী
হয়েছিলেন,—তব্ পূর্ব-কথিত কুণ্ঠা-হেতৃ ভবানন্দ-কথাকে তিনি ভবানন্দকুপাকত্রী অন্নপূর্ণা কথার আবরণে আচ্চন্ন করে
অন্নগামললের কাহিনী
ফেলেছেন্। কবির উদ্দেশ্য এবং কাব্যের রূপাবয়বের
মধ্যে সক্ষতির এই আভাব-হেতু কাহিনীর সংহতি বিনম্ভ হয়েছে। এইজন্মই
'অন্নদামলন' কাব্য পৃথক্ তিনটি ধণ্ডে বিভক্ত।

(১) প্রথমখণ্ডে বন্দনা, 'গ্রন্থস্চনা' ক্ষণ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, ইত্যাদিব পরে গীত আরম্ভ হরেছে। এখানেই ক্ষণ্ণচন্দ্রের আদেশে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত কবি মঙ্গলকাব্যিক উপায়ে দিতীয়বার গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা করেছেন,—

"অরপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।

স্থপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥"

প্রথমণণ্ডের প্রথমাংশে অতঃপর এই মাতৃ-রূপিণী দেবী-জন্নপূর্ণার মহিমা বণিত হয়েছে পৌরাণিক আধারে। দিতীয়াংশে একই দেবীর কুপা-কাহিনী বণিত হয়েছে দৌকিক কিংবদন্তীর আশ্রয়ে। প্রথমাংশে আছে,— দক্ষবন্ত ও স্তীর দেহত্যাগ, উমারণে পুনর্জন্ম, হরগৌরীর বিবাহ ও গার্হস্থা জীবন, দেবীর অন্নপূর্ণা-মৃতি-পরিগ্রহ, বিশ্বকর্মাকর্তৃক অন্নপূর্ণা-পুরী নির্মাণ, কাশী-মাহাত্মা, ব্যাসকাশী-কথা ইত্যাদি। পরবর্তী-অংশে,— দেবী-অন্নপূর্ণার কপায় গাঙনীর তীরবর্তী বাঞ্ডমান পরগণার বড়গাছি গ্রামের দরিত্র বিফুহোড়ের পুত্রলাভ, দেবীর বরপুত্র হরিহোড কর্তৃক পৈত্রিক দারিত্যা-মোচন, দ্বিতীয়পক্ষের জীর মোহ হেতৃ হরিহোডের অধংপতন ও অশান্তি, দেবী-কর্তৃক হরিহোডের গৃহত্যাগ ও ভ্রানন্দ-ভ্রনে ধাত্রা ইত্যাদি লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

- (২) অন্নদামন্দলের দিতীয়থও আরম্ভ হয়েছে মানসিংহেব বর্ধ মান আগমনে।
  রাজা প্রতাপাদিত্যের দমনোদ্দেশ্যে মানসিংহ বর্ধমানে উপনীত হলে, অন্নদা-কৃপা
  পৃষ্ট 'ভবানন্দ মজুনার' তাঁর সহায়তার জন্ম বর্ধমান যাত্রা করেন। সেথানে
  'স্থনরে'র স্বভঙ্গ দেখতে পেয়ে রাজা মানসিংহ বিল্লা-স্থনর-কাহিনী প্রবণের
  ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং 'কাম্থনগো' ভবানন্দ আগন্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন।
  এইরূপে বিবৃত বিল্লাস্থন্দবের কাহিনীর সংগে সংগে অন্নদামন্দলের দিতীয়থও
  সমাপ্ত হয়েছে।
  - (৩) ভৃতীয়পগুই ষ্থার্থ ভবানন্দ-মঙ্গল;—ভারতচন্দ্রের মৌলিক রচনা।
    এই থণ্ডে মানসিংহের ঘশোর-গমন, স্থপ্রকট দৈবী-মাহান্ম্যোর প্রভাবে, তথা
    দেবামুগৃহীত ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের প্রাজ্ঞস্বন্ধন, পরিভৃপ্ত-চিন্ত মানসিংহ কর্তৃক দিল্লী দরবারে পুরক্কৃত করার ইচ্ছায়
    ভবানন্দকে দিল্লীনয়ন, সেথানে মুসলমান-সম্রাট-সকাশে দেবী-মাহান্ম্যোর পূর্ণপ্রকাশ, ভবানন্দেব 'রাজা' উপাধিলাভ, ইত্যাদি বহুকাহিনীর শেবে
    "মজ্লারের স্থর্গধাতা"য় অমদামন্দল মঙ্গলকাব্যোচিত সমাপ্তি লাভ করেছে।

কাব্য-কাহিনীব এই সংক্ষিপ্তদার হতেই প্রতিভাত হওয়া উচিত;—
ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাবামুভূতির নিবিড়তা অপেক্ষা বৃদ্ধি-বৈদয়্যের প্রাথইই
সমধিক। অষ্টাদশ শতাব্দী-পূর্বকালের মধ্যযুগীয়-সাহিত্যের প্রাথমিক বিপর্যয়বিশ্লেষণ-প্রদক্ষে লক্ষ্য করেছি, —সর্বাত্মক জীবনামুভূতির দৃঢ়তার ক্ষেত্রে প্রথম
যথন শিথিলতার টান পডেছিল, তথন থেকেই কাব্যকাহিনী-বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে ভাবৈক্যের ঐকান্তিকতার পরিবর্তে বিভিন্ন স্বত্ত
থেকে সমান্ত্রত বিচিত্র কাহিনী-কথার একত্ত সংগ্রন্থনে চাক্চিক্য স্কৃষ্টির প্রসাদ
হয়েছিল সমধিক প্রবল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতির
স্ক্রপ উপরি উদ্ধৃত কাহিনী-পরিচিতির সহায়তায় স্পষ্ট হতে পারবে। কিস্কৃ

এই পরিণামের মধ্যে ভারতচন্দ্রের কাব্যের বে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আত্ম-গোপন করে আছে,—বর্তমান প্রদক্ষে তা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। মধ্যযুগীয় কাহিনী-কাব্যসমূহের মধ্যে কাহিনী-বৈচিত্ত্যে সম্বেও আদর্শ এবং দৃষ্টিভলিগত যে আয়-পূর্বিকতা,—যে সর্বাবয়ব সম্পূর্ণতাই ছিল সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ভারতচন্দ্রের কাব্য-কাহিনী বৈচিত্ত্যের ক্ষণিক চাক্চিক্যের মধ্যে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছ,—প্রামীণতা ও নাগরিকতার পার্থক্য এইখানেই।

গ্রামীণদাহিত্য দর্বাঙ্গীণ, সম্পূর্ণদংহত, দৃঢ়-পিনদ্ধ, দর্বাত্মক বলেই দর্বা-বয়বদয়দ্ধ। কিন্ধ, নাগরিক-দাহিত্য একক, প্রোজ্জল,—দর্ব-পরিচ্ছিল্ল ক্ষণিক দৌন্দর্য-চাক্চিক্যে প্রথম। দর্য-বিরহিত এই একাকিত্বের জন্মই তীত্র এবং প্রদীপ্ত। ভারতচন্দ্রের কাব্য-কলা এই একক দীপ্তি-তীত্রতার পথেই অগ্রদর হল্লেছে।

প্রথমে কাব্য-কথার মঙ্গলকাব্যিক রূপাবরণের বিশ্লেষণে এই সত্য স্পষ্ট প্রকট হতে পারবে। কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে পৌরাণিক অন্নপূর্ণা, লৌকিক অন্নদা এবং বিভাস্থন্দর-কথার কালিকার যে-বর্ণনা ভারতচন্দ্র উদ্ধার করেছেন, তার কোথাও নিষ্ঠা-নিবিড়তার স্পর্দটি-ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ কাব্যিক-মুহূর্ত স্কৃষ্টির উদ্দেশ্যে কবি মঙ্গলকাব্যিক ক্রেছেন। যশোরের যুদ্ধন্দেত্রে কিংবা দিল্লীর রাজ-ক্রবারে দেবী-অন্নদার আ্থা-প্রকটন-চিত্রাবলীর অন্নধাবনে এই মন্তব্যের বাথার্থ্য উপলব্ধ হবে। বিভাস্ন্দর কাব্যের কালিকার উল্লেখ ত বাছলা মাত্র।

ভারতচন্দ্রের এই চাক্চিক্য-প্রতিফলন-প্রয়াসী প্রতিভার সহায়ক উপাদান রূপেই বিভাস্থন্দর কাহিনী তাঁর কাব্যে সমধিক উৎকর্ম লাভ করেছে। রূপনৌন্দর্যের উজ্জলতা ও তীব্রতা স্পষ্টির ক্ষেত্রে কবি বিভাস্থন্দরের আদিরসাত্মক
কাহিনীর চূড়ান্ত স্থবোগ গ্রহণ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আলোচ্যকাহিনীর
কাহিনীনতার প্রসঙ্গ অভাবতঃই উত্থাপিত হয়। সার্থক স্পষ্ট-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে
নৈতিক ক্ষি-বোধের স্থান-নির্দেশের বিভর্ক-বিচারে
বিভাস্থন্দর কাব্যাংশ
ও ইভিহানের শিক্ষা
প্রবৃদ্ধ হয়ে লাভ নেই। তবে, এ কথা বলা বেতে পারে,
দেশকালগাত্রামুখায়ী নৈতিক ক্ষ্মির মান এবং পরিমাণ-

বোধও বারে বারে পরিবর্জিত হয়েছে। আধুনিক ফটির মাপ-কাঠিতে

ভারতচল্রের যুগের বিপর্যন্ত জীবন-নীতিকে ছ্নীতি-মাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করাও হয়ত যায় না। কিন্তু, একথা অবশ্র-দীকার্য যে,—ভারতচন্দ্র মূগ-প্রাবী বিশর্ষয়ের মধ্যেও ভাব এবং ক্ষচি-বিক্বতিকে অপূর্ব বাক্-সংখ্যমের মধ্যে শালীন রূপদান করেছেন। এই শালীনতা-বোধ নাগরিক কৃচির প্রধান লক্ষণ; রামপ্রসাদের 'বিভাত্বনর' কাব্যালোচনার প্রসলে দেখেছি গ্রামীন রদ-চেতনার বিপর্যয় 'গ্রামাতা-দোবের' স্থাষ্ট করেছিল। কিন্তু, রাম-প্রদাদের রচনায় যে ব্যভিচার চিত্র গ্রামতো-হুই, ভারতচন্ত্রের নাগরিক চেতনার পরিশোধিত প্রকাশভঙ্গীব মধ্যে তা আশ্চর্যরূপে সেষ্ঠিবোজ্জ্বল হয়েছে। প্রকাশের এই স্মষ্ঠুতা,--এই সংঘম-সমূজ্জল আববণ এবং আভরণ-বিস্থাস নাগরিক কচি-বোধের চরম নিদর্শন। দৃষ্টান্ত-শ্বরূপ ভারতচন্দ্রের কাব্যের চূডাস্ক সম্ভোগ-চিত্রটির উল্লেখ করতেও বাধা নেই। কৌতৃহলী পাঠক রামপ্রসাদের বর্ণনাব দক্ষে ভারতচন্দ্রেব কাব্যের আলোচ্যাংশ তুলনামূলক বিচার সহ পাঠ করলে এ বিষয়ে ষ্থার্থ প্রতীতি সম্ভব হবে। কেবল, সেই বিচারের সহায়তা কামনায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করি,— "১৬৭৪ শকে .... ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামকল কাবা বচনা করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তথন অতিশয় হুদিন চলিতেছে। মহাজ্ঞন-পদাবলী ও নানাবিধ মঙ্গলকাব্যেব অতিশয় ব্যর্থ অফুকৃতিতে এবং অন্ত নানাবিধ বিকৃতিতে 'বঙ্গভারতী'র পদ্মাদনের তলাকার পাক ঘূলাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র নিখুঁত বুলি ও সরস ছন্দেব সাহায্যে এই বিকাবের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম গ্রামাতা-দোষ ছাই দাহিত্যের উপর নার্পরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে পুরাতন যুগের শৈষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন। ধিনি যাহাই বলুন, এ কথা মানিতেই হইবে ষে, দে যুগে ভারতচল্র অসাধারণ ছিলেন ; তাঁহার শিল্প-জ্ঞান, ছন্দ ও শব্দের উপর দথলও অসাধারণ ছিল<sup>১৪</sup>।" ভারতচন্ত্রের স্ক্র-'শিল্পজানের' শালীনতা এবং তৎপ্রস্ত 'ছল ও শব্দের উপর দথল'ই তাঁর নাগরিক কলাকুশলতার (Power of poetic embelishment) গোতক।

<sup>&</sup>gt;৪। 'ভারতচক্র প্রস্থাবলী'র ভূমিকা—সাহিত্যপরিষৎ সং )।

ভারতচন্দ্রের কলা-সমৃদ্ধ দ্ধপ-স্টির অন্ততম প্রধান সহায় হয়েছিল,—সংস্কৃত শব্দাবলী এবং ছন্দ-অলংকারের সম্পদ্। ভারতচন্দ্রের আলংকারিক দক্ষতা লোক-বিশ্রুত। ছন্দোরচনার ক্ষেত্রেও যে কবি সংস্কৃত কাব্য-শাল্রের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন,— সে স্বীকৃতি কাব্য মধ্যেই অন্তব্য বিভাষান।

"ভূজকপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।

ভারতচন্দ্রের বাগী-কুশলতা সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে॥"

অথবা

"মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের ভূণকের ছন্দোবদ্ধ বাড়িছে॥"ইত্যাদি
রচনাংশে কবি শ্বয়ং তাঁর অহুসত ছন্দ-সমূহের (ভূজস্প্রয়াত, তৃণক)

নামোলেথ করেছেন।
ভারতচন্দ্রের প্রতিভার এই নাগরিক-জনোচিত বাক্-সংষম ও বাগ্ বৈদগ্ধা
তাঁর রচনা-ভঙ্গিতে একটি স্বাভাবিক দক্ষতার স্বচনা করেছিল, যার ফলে
নিতাম্ব গ্রাম্য ভাব-ভাষার মাধ্যমে বর্ণিত অংশ পড়েও মনে হয়, ঠিক যেন
যথোচিত হয়েছে। গৌরীর বর-দর্শনে নারীগণের অপ্রসন্ন চিত্তের ক্ষোভকে
গ্রাম্য ধামালী-ছন্দে প্রকাশ করেছেন ভারতচন্দ্র:—

"আই আই আই ওই বৃড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এরোর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা,
তামার শলা বৃড়ার জটা,
তাম বেডিয়া ফোঁকায় ফণী

**(मरथ जारम जत तमा।"—** हेन्तामि। —

প্রাচীন সমালোচকের ভাষায় একেই বলি রচনার 'মৃলিয়ানা'। এই মৃশিয়ানার ফলে ভারতচন্দ্রের রচনার বহু অংশ বহুপ্রচলিত প্রবচনে পরিণত হয়েছে।—

- ১। 'বতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।'
- 'नीठ यक्ति উक्तडाटन अनुद्धि উড़ाय टिला,'

यात्र ना मखात्व, ত। "বাপে না জিজাদে ষদি দেখে লক্ষীছাড়া।"— ইত্যাদি ভারতচল্লেরই চিম্ভা-সমৃত বহু-সমৃদ্ধত প্রবচনাবলী।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই নাগরিক বাচন-কলার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতের হয় মধ্যযুগীয় গ্রামীন বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাণীধর মুকুন্দরামের রচনাংশের সঙ্গে তুলনায়। ভারতচন্দ্র মৃকুন্দরামেব কাব্য-ক্বতির ঘারা অত্যধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভাবতচন্দ্রে কাব্যের বহুন্থলে মুকুন্দরামের কাহিনী কিংবা ভাবই কেবল অঞ্কৃত হয়নি, –মৃকুল্বামের বর্ণনাভন্গীকে নাগরিকেব ভাষায় অমুবাদ করেই যেন ভারতচন্দ্র বহুস্থলে উদ্ধার করেছেন। দৃষ্টাস্ত-শ্বরূপ মুকুন্দরামের কাব্যালোচনা প্রদক্ষে বিশদ্রূপে বিশ্লেষিত হর-গৌরী কোন্দল-চিত্রাংকণের ভারতচন্দ্র-ক্বত অত্মকৃতিব অংশবিশেষ উদ্ধার করি,—

लङ्ग देश्ल कृखिवारम "ভবানীর কটুভাষে ক্ধানলে কলেবব দহে।

পিত্তে হৈল গলা ডিস্ক বেলা হৈল অভিবিক্ত

স্কুন্দরাম ও ভারতচল

বুদ্ধলোকে কুধা নাহি সহে।

গৌরীরে ডাকিয়া কন ঠেট মুখে পঞ্চানন

বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।

্তিক্ষায় যে পাই থাব ঘর উজাডিয়া যাব অগানধি ছাডিম কৈলান।

সেজন জীয়ন্তে মরা নারী গাব স্বতম্ববা

তাহারে উচিত বনবাস॥"

মস্তব্য নিপ্রয়োজন। পূর্বোদ্ধত মৃকুন্দরামের বচনাংশের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সন্থা-উদ্ধৃত রচনাংশের তুলনামূলক বিচাব করলেই প্রকাশ-ভঙ্গির স্বাভাবিকতা এবং শালীনতার, – চেতনার গ্রামীণতা ও নাগরিকতা জনিত মৌলিক পাৰ্থকা স্পষ্ট উপলব্ধ হতে পারবে।

ভারতচন্দ্র-রচিত পদ-সংগীতেব উল্লেখ করেছি পূর্বে। বিচ্ঠাস্থন্দর কাব্যাংশের বিভিন্ন স্থানে কবি ক্ষাবয়ব পদ-সংগীতের-সহায়তায় আলোচিতব্য প্রণয়-কথার ব্**নভূমিকা রচনা** পদসংগীত

করেছেন।—আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় পদগুলি রাধাক্ষ্ণলীলা-বিষয়ক। কিছ্, বৈশ্বব-পদাবলীর পটভূমিকাগত মৌলিক গোর্টি-বিশাদ, কিংবা চেডনার সর্বাত্মকতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত চিন্তা ও বৃদ্ধির স্ক্ষতা,—প্রকাশের শালীনতা ও বৈদয়া কবিতাগুলিকে ব্যক্তি-স্বাত্ম্মপূর্ণ কবি-কৃতি (Individualistic poetry) র নৃতন রস-মূল্যে মণ্ডিত করেছে:—

"একি অপরপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে গাধ করি তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণকালা নানাফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টি হলে মেঘ কাঁদে

তড়িত দুটায় পায় ধরার আঁচলে॥

কন্ত, বী মিশালে মাথি, কবরী মাঝারে রাথি অঞ্জন করিয়া মাথি আঁখির কাজলে।

ভারত দেখিতে যা'রে ধৈরজ ধরিতে নারে রুমণী কি ভায় যায় মুনি মন চলে ॥"—

একদিন বাংলা দেশে কাম্ব ছাড়া গীত ছিল না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেই কাম্ব-গাথার অঞ্চলি নর-'স্থান্তে'র উদ্দেশে অপিত হয়েছে;—এথানেই রাম্বর্গণাকর কবি প্রাচীন ঐতিহ্য দিয়ে নবীনেব সংগে যোগ-রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে মধ্য ও আধুনিক যুগের: স্ক্রিক্ষণের রাজ্যভাকবি

खडीन मीलकत > • बहुजाहार २६७, ७४३, ७७२-७७ **अकु**ठी त्रामात्र २०८, ७२१ करिष्ठ ३३२, २४०, २४० অহৈত প্ৰকাশ ৩২১-২২ অবৈত বিলাস ৩২৩ व्यक्ति अक्त ७२२-२७ অখ্যান্ত বামারণ ৩২৭, ৩৩৮ अनर्ष द्राध्य >> व्यवस्थ मान २४१ অনস্ত বড়ু চন্তীদাস ১৪৭-৫৯ অনিরূদ্ধ ৩৪৯ व्यमिन भूतान ६१, ४३४-३६, ४३७ सञ्जामक्रम ४०७, ४४२, १००, १३७-३५ অপত্রংশ ১২ অবহটা ১৮৭, ১৯৩ ज्ञामक्ल २०२, ६०३ অভিরামদাস ৩৬৫ অভিজ্ঞান শকুস্তলম ৩১৪ আভলাবার্থা চিস্তামনি 🤒 অশেক ১৭ कड़ीशात्री ३७ আগমনী ৪৮৮-৯• আছুগোসাই ২৫৭ আদিগ্রন্থ ৭৭ चामायम २६७, ८८८ ८६२, ८६० ६२, खान्त्रक्थान ६६७, ६६१, ६६४, ६६२ ইসলামি সাহিত্য ৪২৬, ৪৩৬

मेपत्रहस थरा ०, ०००

क्रेनान मागव्र ७२)-२२ **एक्ल नीलप्रिंग ३७६, ३१**> উত্তর রামচরিত ৩১৪ উপमिवम ३४, ३१७ উমাপতি ধর ২৩, ৯০ এট্ৰি ফিরিকি ৪৯৯ এলিজাবেথিয় বুগ ১०१ करबंग २३० क्ष ६०७६०8 কবিওয়ালা ৪৯৭ कविकर्णभूत २०४-०६, २०१, ७১১, ७১६ কবিচন্দ্র (শঙ্কর চক্রবর্তী) ৩৩৮ कविहना ४२२ कवित्रक्षन २४० কবিশেপর ৩৬৩ ৬৪ कवीता भन्नामबन्न ७८९, ७८९-४४ কমলাকান্ত ৪৯৬-৯৭ कच्लिभाम 🕬 कानाहति पख २३७-३१, १२० कालिकामकल २०२, २६७, ४०७, ४२६, ४४२ .... कालिमान ३१, २७, ११, ८६३ कालिमान ( मननामक्रम ) ७१% कानीवाम नाम २६७, ७८०, ७६०-'८७, ४७५ कारूशाम २३, ७३ কিরাতাজুন ৩১৪ कीहकवध >> কীতি পতাকা ১৮৭ কীভিলতা ১৮৭, ১৯~

কেতকা দাস কেমানন্দ ৩৭৮-৭৯ কেশ্ব সেন ২৩ रिक्लाम वस्र ७०० कृष्टिवांत्र ১०১, ১०२, ১১৯-১७৪, २६७, ७२७, कुकारता त्रोत १०१ कुक्सोत्र ७७७ कुक्तान कविद्राख ४३, >> , २३४, २३४, ७०६, 97 -, 7h' 974' 807 কৃষ প্রেমতর্মিণী ৩৫৮-৬১ কুঞ্চমঙ্গল ৩৬৩ कुक्त्राम १.8, १.१, १.७ कृषनीमाकांग ७१०-७३ धनात्र वहन ४०, ९७ খেতুরীর মহোৎসব ২৭০, ২৭৮, ২৮৭ (थनात्राम 8.9 গগন হরকরা ৪৭৮ शक्राताम (मन ७४०-८० গৰাঞ্যাদ মুখোপাধ্যায় ৩৪১ गन्ना वाक्यावली ३४१ शर्मम ३०३, ३२४, ३२४, ३०३ গাৰাসপ্তশতী ৭১, ৮৮ ক্ষীতগোবিন্দ ১৯, ৭১, ৭৭-৯১, ৩৬৮. शीला २७४ গীতিকা ৪৬১, ৪৬৪-৭৩ গুণরাজ্ঞথান ৩৩৭ গোপাল চন্দৃ ৩১৩ গোপাল বিজয় পাঁচালী ৩৬৪ (भाभीहल ७०, २४४ (शांद्रक्षिवद्र ४०, ७३, ७१-७४, २४४ (भावर्षन २७, ३० श्रीविन्य जाठार्व ७६४

न्द्रशासिक शाय २१३

(शविमारुख ७६ शाविमनाम्ब क्षृतं ७३४ গোবিন্দদাস চক্রবভী ২৮৫ গোবিন্দদাস ১৭১, ১৭৪, ১৮১, ১৮৯, ১৯৫, 244, 244, 240, 245-244, 803, 804 (गाविन्मनाम ( ठडेनि ) ६०४-६०६ গোবিন্দ বন্দোপাখার ২৪৫ গোবিল মঙ্গল ৩৬৪ গৌড় অভিনন ১৯ शीदगरनात्मम मीलिका २३8,२३9 शोत्रbिक्का छ शोत्रनीमा २७१-१० গৌরচরিত চিন্তামণি ৩২৪ शोबाक्विव ७२३ जीवावमन ७०, ७३, ७७ चुनत्राम २६०, २६६, ८०७, ४३०-३४ हखीमाम १९, ३४२-३४३, ३१०-३१३, २**१**३, २७€-७७, २98-99, 80€, 8७9 **छितान मम्ला** ३७०-७३, २६३ **हखी मजल** २०४, २७३-७४, ७४०-४०४ **उल्लोमिक ३**० हत्स्वमा ३१ ह्यक्**मात्र (प** 89) व्यावाय ३१ हलावडी ७७७-७१, ७९७ চ্বাচ্ববিশিচ্য ১৩ हवाशम ३७, २४, 80-६७, १४, १३ চনার 🗢 **हुड़ाम**निमान ७२३ (DOM 08, 99, we, 3.6-338, 289-264 टिड्किट्सिएन २३६, ७३३ চৈতস্ত্রিতামৃত ৫৯, ১৪°, ২৬১, ২৬২, ২৯৭ চৈত্সচরিতামৃত মহাকাবা ২৯৪, ৩১১

## নির্ঘণ্ট

₹84,537-05€ क्षा विक ७३, २७१, २७३, २३८-७०२ 50 mm 200, 200, 540 व्यामम् ७.०.७.७ জ্যেচনদাস ৩০৬-৩১০ क्रीवर्गभागद २०२, ६०२ 配 本の स्कृतिकृत ३१७ Ale 982 800 **इन्यकीयन** मिख ७२६ প্রাম রার ৩৩১ स्त्रस्य ३३, २७, १३, ११-३३, ३६२, २७६, 244, 242, 842 विज्ञातिक स्व ४०२ क्षित्री २०७, १०१-६७, १७१ विद्यासम्म ५७०, ५७১, २०८, ७०७, ७०७, জহত্নত হোদেন ৪৮১ নীৰ গোস্বামী ২৮৭, ২৮৮, ৩১৩, ৩৬০ मि में देशवा ७१०-४० जीव किवाहन २० বৈদ্নী ভারত ২৫০, ৩০৭, ৩৪৮ ৪৯ ৩৫৯ क्टाममात्र ३१३, ३४३, ३३०, २७४, २९७ ०४. विकामर्थय २७ **धाक 8., 9.9** ডাঞ্চাৰ্ণৰ ৪০, ৭৩ दुः विज्ञासन ३३-३०० मा वाकग्विभी ३५१ मा, अबि अप कर सा । मেरकमात्र नामा ४०४

कि क्यमाला हम 8.8

্ প্রামারায়ণ ৪০৫

क्ष समाधन अरू-४०

विक्रजूनमी ७०४ ছিল পরশুরাম ৩৬৫-৬৬ विक वरनीयांत्र ७१०-१४ ৰিজ ভবানীনাৰ্থ ৩৩৯ विज माध्य २७२, २७६, ७४२, ७४७-४३, ३४७ ৰিজ মাধ্ব ৩৬১-৩৩ ৰিজ রঘুনাথ ৩৪৯ बिक प्रोमहत्त्व ४३६ विक त्रोमानव १०) ৰিজ লক্ষ্মৰ ৩৩৮ विक श्रीधत ००७, ००8 ছিজ হরিরাম ৪০২ मीन हखीमात २७8-७», २৮a তুর্গাভজিতরঙ্গিনী ১৮৭ पूर्गामज्ञल २०७ 8.8, 8.0 তুৰ্বভৰ্মিক ৬৮ (माशास्त्रांव २७, <sup>९৯</sup> दिशाग्रनमाम ७६७ भोगक काकी 888, 889-20, 8eV, 862-68 धर्मठाकूत ६१, ६३ धर्मम्रज्ञा २३०, २७४-८७, ८०८ ३७ (धान्नी २७, १० नजरून ইসলাম \*\*\* নন্কিশোর ৪৯৭ नमक्यांत्र ४३१ নর্সিংহ বস্থ ৪১৫ নরহরিদাস ৩২৩ नत्रहति नत्रकोत २००, २७७, २७৯-१०, २४८, 200, 000 3 मात्राख्य २८१, २७३, २४१-४४, ७२३, ७२६ नातालय विकास ७२० নাৰ্মাহিত্য ৩০-৬৯ नावावनरम्य २३४-२६,

কেলৰ দাস কেলাল <sup>কা</sup> ১৯৯ বীৰ্ণি কেলৰ সেন ২৩ গ্ৰিক বৰণ কৈলান বহু প্ৰতালৰ বাস এ২০, ৩৭৩-এ৪ কুণিস

रेन्स्यक्रतिक २०, ००३ भवावणी २८०, ६८०-८२, ६७६ गञ्जावर २८०, ६८०-८८, ६७६ गत्जावन्य १८० गतावन्य १८० गताव

नानिज ३०, ১১ गानभाषा ३१

相南 34, 34

गीकाचंत्र मात्र ७८৮ गीदतत्र गीकांजी ४०४

न्युनेवस मेहित्स १००-००

41 3 3 -32, 38

बाङ्के रेनलक ३१ १३ १२

त्यान विकास १२०, ७७३, ७७**२** 

क्षित्रशांच करू

Aldel To

नेक् प्रशीसन २०६, २१६, ३६९ ३६७,

-

नगर्गामी साम् ৮०

THE CO.

গোৰ্থন ২৩, ১০

গোৰিন্দ আচাৰ্ব ৩৫৮ গোৰিন্দ ঘোৰ ২৭১ 4. 4. . . . . ব্যারকার করে ২০২
বাইল ত্রান্তর, ২০২, ২৭৩-৮১
বাশির রামারণ ২০২, ৩২৭
বাহা হোব ২৬৭-৩৯, ২৭১ . বাহাদের মার্কভ্রম ২০৪
বার্ক্তির ৭৭,৩১৩

विकास खरा २३७-३१, २२०, ३२४-७॥

নিজর পাতিত ৩৪৮-৪৯

বিষয়-সংগীত ৪৮৮-৮৯, ৪৯৪ বিষ্যাপতি ৭৭, ১৮৪, ১৫২, ১৭৬,

२८२, २७६, २१२-४०, ३७०, इ८६ विक्राञ्चल २०२, २८७, ३२७, ३७०,

6 . . . . . .

বিভাক্ষরৰ্ ১০২ <sup>জ</sup> বিভাবিলাপ নাটক ১০৯

বিনয়পিটক ১১

বিশ্রদাস শিশিলাই, ২৩১

বিভাগদার ১৮৭

विज्हम १०२

विषनाथ ठक्कवर्जी २४%

विमर्जन ४४७

বিকুপুরাণ ৩৯১

(व्य, ३, ६१

विदेशकां रु

रिक्मप्र कविका २००-२५, २०६५/७२०-२० रिक्मप्रक्रीयमी गाहिका २००-७२४

दिक्रवंभागम पूर्वमानकृति २००, २४५

कुषांच्याम कर, कह, ३३०, २४४, ५०३<sub>८, १</sub>. ७०४, ७०४ अडक, कहर

THE SEC. 150, 450, 450, 800

-